ोक्र-রচনाবली ATTYNNITOR



## मृठी

| চিত্ৰস্থচী            | 11< |
|-----------------------|-----|
| কবিতা ও গান           |     |
| ছড়া                  | 3   |
| শেষ লেখা              | 99  |
| নাটক ও প্রহ্মন        |     |
| মুক্তির উপায়         | aa  |
| উপন্যাদ ও গল্প        |     |
| লিপিকা                | 26  |
| সে সে                 | 747 |
| গল্পন্ন               | २৯१ |
| প্রবন্ধ               |     |
| বাংলাভাষা-পরিচয়      | ৩৬৫ |
| পথের সঞ্চয়           | 869 |
| ছেলেবেলা -            | ৫৮৩ |
| সভ্যতার সংকট          | ৬৩৩ |
| গ্রন্থপরিচয়          | ৬৪৩ |
| বর্ণান্তক্রমিক স্থ্টী | ৬৬৫ |

## চিত্ৰসূচী .

| প্রতিকৃতি                     |     |
|-------------------------------|-----|
| त्रवीखनाथ                     | ٢   |
| রবীজ্ঞনাথ ও দৌহিত্রী নন্দিতা  | २०० |
| রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অঙ্কিত     |     |
| রেপান্ধনের অতিরিক্ত চিত্রাবলী |     |
| সে '                          | 250 |
| পালারাম                       | 522 |
| হৈ রে হৈ মারহাট্টা            | ২৭৬ |
| মান্টারমশায়                  | 299 |

## কবিতা ও গান



FIFE E INFIF



18 ymnon Fi

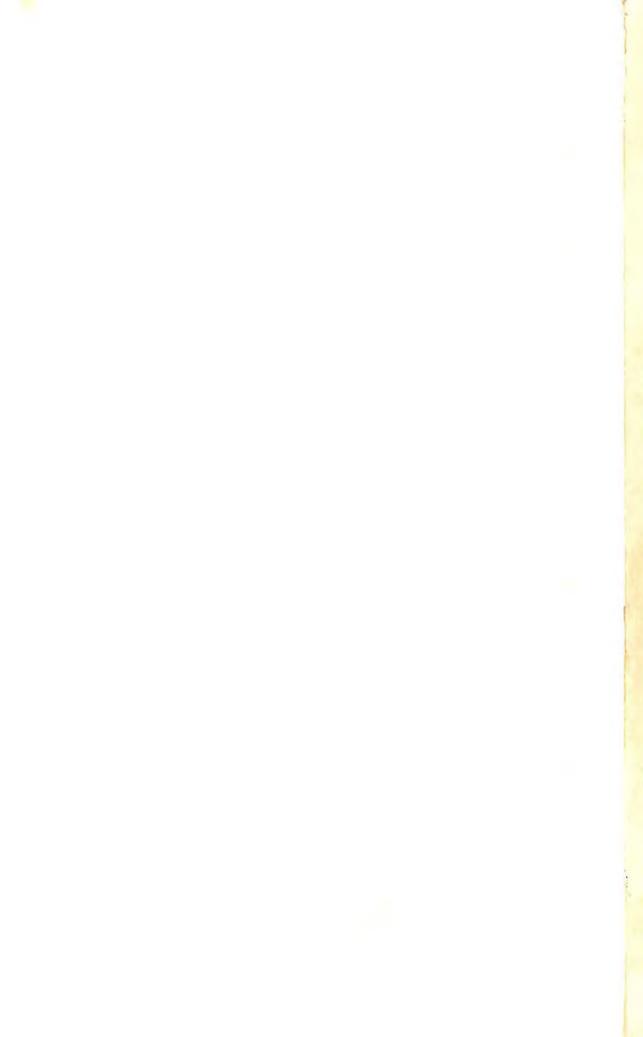

## ছড়া



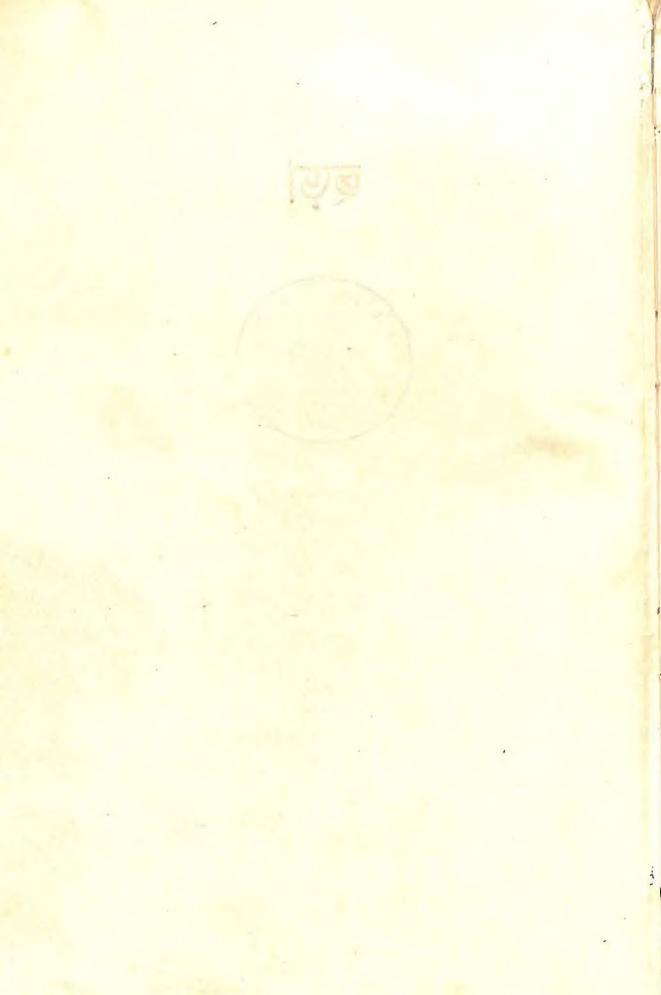

অলগ মনের আকাশেতে প্রদোষ ধর্থন নামে, কর্মরথের ঘড্ঘড়ানি ষে-মুহুর্তে থামে, এলোমেলো ছিন্নচেতন টুকরো কথার ঝাঁক জানি নে কোন্ স্বপ্নরাজের শুনতে যে পায় ডাক, ছেড়ে আসে কোণা থেকে দিনের বেলার গর্ত-কারো আছে ভাবের আভাস কারো বা নেই অর্থ— ঘোলা মনের এই যে সৃষ্টি, আপন অনিয়মে ঝি ঝির ডাকে অকারণের আগর তাহার জমে। একটুখানি দীপের আলো শিখা ষখন কাঁপায় চার দিকে তার হঠাৎ এসে কথার ফড়িং কাঁপায়। পষ্ট আলোর স্ঞাটি-পানে

যথন চেয়ে দেখি

হঠাৎ মাতন এ কি।

মনের মধ্যে সন্দেহ হয়

বাইরে থেকে দেখি একটা নিয়ম-ঘেরা মানে, ভিতরে তার রহস্ত কী কেউ তা নাহি জানে। থেয়াল-শ্রোতের ধারায় কী সব ডুবছে এবং ভাসছে— खता की-रा रमग्र ना जवांव, কোথা থেকে আসছে। আছে ওরা এই তো জানি, বাকিটা সব আঁধার— চলছে থেলা একের সঙ্গে আর-একটাকে বাঁধার। বাধনটাকেই অর্থ বলি, বাঁধন ছিঁড়লে তারা কেবল পাগল বস্তুর দল শৃত্যেতে দিক্হারা।

উদয়ন [ শান্তিনিকেতন ] ৫ জান্তুয়ারি ১৯৪১



3

স্থবলদাদা আনল টেনে আদমদিঘির পাড়ে, লাল বাঁদরের নাচন সেথায় রামছাগলের ঘাড়ে। वैनित्र उपाना वीनतिरोटक था उपाप्त भानिशाग्र, রামছাগলের গন্তীরতা কেউ করে না गাग্য। দাড়িটা ভার নড়ে কেবল, বাজে রে ভুগড়ুগি। কাৎলা মারে লেজের ঝাপট, জল ওঠে বুগব্গি। রামছাগলের ভারি গলায় ভ্যাভ্যা রবের ডাকে স্কুডুস্থড়ি দেয় থেকে থেকে চৌকিদারের নাকে। হাঁচির পরে বারে বারে যতই হাঁচি ছাড়ে বাতাসেতে ঘন ঘন কোদাল যেন পাড়ে। হাচির পরে সারি সারি হাঁচি নামার চোটে ভেঁতুলবনে ঝড়ের দমক ষেন মাথা কোটে, গাছের থেকে ইচড়গুলো খনে খনে পড়ে, তালের পাতা ডাইনে বাঁয়ে পাখার মতো নড়ে। দুত্তবাড়ির ঘাটের কাছে ষেমনি হাঁচি পড়া, আঁৎকে উঠে কাঁথের থেকে বউ ফেলে দেয় ঘড়া। কাকেরা হয় হতবৃদ্ধি, বকের ভাঙে ধ্যান, এজলাসেতে চমকে ওঠেন হরিমোহন সেন। টেবিলেতে তুফান ওঠে চা-পেয়ালার তলে, বিষম লেগে শৌখিনদের চোধ ভেসে যায় জলে। বিষ্ঠালয়ের মঞ্চ-'পরে টাক-পড়া শির টলে— পিঠ পেতে দেয়, চ'ড়ে বসে টেরিকাটার দলে। গুঁতো মেরে চালায় তারে, সেলাম করে আদায়, একটু এদিক-ওদিক হলে বিষম দান্ধ। বাধায়।

লোকে বলে, কলম্বল স্বলোকের আলো দুগল ক'রে জ্যোতির্লোকের নাম করেছে কালো। তাই তো সুবই উল্ট-পাল্ট, উপর-নামন নীচে— ভবে ভবে নিচু নাথায় সমূ্থটা ধায় পিছে। হাচির ধাকা এতথানি, এটা গুজব মিথ্যে— এই নিয়ে সব কলেজপড়া বিজ্ঞানীদের চিত্তে অল্প কিছু লাগল ধোঁকা; রাগল অপর পক্ষে--বললে, পড়াশুনোয় কেবল ধুলো লাগায় চক্ষে, অন্ত দেশে অসম্ভব যা পুণ্য ভারতবর্ষে সম্ভব নয় বলিদ যদি প্রায়শ্চিত কর্ব দে। এর পরে হুই দলে মিলে ইট পাটকেল ছোঁড়া— চক্ষে দেখায় সর্ধের ফুল, কেউ বা হল থোঁড়া। পুণ্য ভারতবর্ষে ওঠে বীরপুরুষের বড়াই, সমুদ্দুরের এ পারেতে একেই বলে লড়াই। সিন্ধুপারে মৃত্যুনাটে চলছে নাচানাচি, বাংলাদেশের তেঁতুলবনে চৌকিদারের হাঁচি। সত্য হোক বা মিথ্যে হোক তা, আদমদিঘির পাড়ে বাঁদর চড়ে বসে আছে রামছাগলের ঘাড়ে। রামছাগলের দাড়ি নড়ে, বাজে রে ডুগড়ুগি— কাংলা মারে লেজের ঝাপট, জল ওঠে ব্রব্গি।

কালিম্পং ১৫ মে ১৯৪০

2

কদমাগঞ্জ উজাড় করে
আসছিল মাল মালদহে,
চড়ায় পড়ে নৌকোড়ুবি
হল যথন কালদহে,
তলিয়ে গেল অগাধ জলে
বস্তা বস্থা কদমা যে

পাঁচ মোহানার কংলু ঘাটে वक्षश्रुव नम-मारवा। আসামেতে সদ্কি জেলায় হাংলু-ফিড়াও পর্বতের তলায় তলায় ক'দিন ধরে বইল ধারা সর্বতের। মাছ এল সব কাংলাপাড়া খয়রাহাটি ঝেঁটিয়ে, त्यां है। त्यां है। कि अर्थ পাঁকের তলা ঘেটিয়ে। চিনির পানা খেয়ে খুশি ডিগবাজি খায় কাংলা, টাদামাছের সক্ষ জঠর রুইল না আর পাতলা। শেষে দেখি ইলিশমাছের জলপানে আর ফুচি নাই, চিতলমাছের মুখটা দেখেই প্রশ্ন তারে পুছি নাই। ননদকে ভাজ বললে, তুমি মিথো এ মাছ কোটো ভাই, রাঁধতে গিয়ে দেখি এ যে মিঠাই-গজার ছোটোভাই। মেছোনিকে গিন্নি বলেন, ঝুড়ির ঢাকা খুলো না, মাছের রাজ্যে কোথাও যে নেই এ মৌরলার তুলনা। বাগীশকে কাল শুধিয়েছিলেম, ব্ৰহ্মা কি কাজ ভূলল, বিধাতা কি শেষবয়সে ময়রাদোকান খুলল।

যতীন ভায়ার মনে জাগে ক্রমবিকাশ থিয়োরি, গল্ব্যাডারে ক্রমে ক্রমে চিনি জমছে কি ওরই। গগেন বলে, মাছের মধ্যে মাধুর্ঘ নয় পথ্যাচার---চচ্চড়িতে মোরকাতে একাত্মবাদ অত্যাচার। বেদান্তী কয়, রসনাতে রসের অভেদ গলতি, এমন হলে রাজ্যে হবে নিরামিষের চলতি। ডাক পড়েছে অধ্যাপকের জামাইষ্টা পাৰ্বণে— খাওয়ায় তাকে যত্ন করে শাশুড়ি আর চার বোনে। মাছের মুড়ো মুখে দিয়েই উঠল জেগে বকুনি, হাত নেড়ে সে তত্ত্বকথা করলে শুরু তথুনি— কলিযুগের নিমক খেয়ে আমরা মাত্র সকলেই, হঠাৎ বিষম সাধু হয়ে সত্যযুগের নকলেই সব জাতেরই নিমকি থেকে नियक यनि श्टिय दनग्र, সকল ভাড়েই চিনির পানার क्रयथवनि इंटिस्स तम्य. চিনির বলদ জোড়ে এসে नकल गिष्टिंश-कगिष्ठि,

চোথের জলেই নোন্তা হবে বাংলাদেশের জমিটি। নোনার স্থানে থাকবে নোনা, যিঠের স্থানে মিষ্টি— সাহিত্যে বা পাকশালাতে এরেই বলে রুষ্টি। চিনি সে তো বার-মহলের, রক্তে বগত নোন্তার— দোকানে প্রাণ মিষ্টি খোঁজে, মুন যে আপন ধন তার। সাগরবাদের আদিম উৎস চোখের জলে খুলিয়ে দেয়, নির্বাসনের হঃখটা তার আখের থেতে ভূলিয়ে দেয়। অতএব এই— কী পাগলামি, কলম উঠল খেপে, भिर्था वका मोड़ मिर्याइ মিলের স্বন্ধে চেপে। কবির মাথা ঘুলিয়ে গেছে বৈশাথের এই রোদে, চোখের সামনে দেখছে কেবল মাছের ডিমের বোঁদে। ঠাতা মাথায় যুচুক এবার রসের অনাবৃষ্টি, छनटि। भानि। ना श्व रयन নোন্তা এবং মিষ্টি।

9

ঝিনেদার জনিদার কালাটাদ রায়রা

দে-বছর পুষেছিল একপাল পায়রা।

বড়োবাব খাটিয়াতে বদে বদে পান খায়,

পায়রা আঙিনা জুড়ে খুঁটে খুঁটে ধান খায়।
ইাসগুলো জলে চলে জাকাবাকা রকমে,

পায়রা জনায় সভা বক্-বক্-বক্মে।

থবরের কাগজেতে shock দিল বংক, প্যারাগ্রাফে ঠোকর লাগে তার চক্ষে। তিন দিন ধ'রে নাকি ছই দলে পোড়াদ্য ঘুড়ি-কাটাকাটি নিয়ে মাথা-ফাটাফাটি হয়। কেউ বলে ঘুড়ি নয়, মনে হয় সহ্ম— পোলিটিকালের যেন পাওয়া যায় গন্ধ। 'রানাঘাট-স্যাচারে' লিখেছে রিপোর্টার-আঠারোই অদ্রানে শুরু হতে ভারটার বেশি বই কম নয় ছয়-সাত হাজারে গুণ্ডার দল এল সবজির বাজারে। এ থবর একেবারে লুকোনোই দরকার, গাপ করে দিল তাই ইংরেজ সরকার। ভয় ছিল কোনোদিন প্রশ্নের ধাকায় পার্লিয়ামেন্টের হাওয়া পাছে পাক খায়। এডিটর বলে, এতে পুলিসের গাফেলি। পুলিम বলে ख, চলো ব্ঝেস্থঝে পা ফেলি; ভাঙল কপাল যত কপালেরই দোষ সে, এসব ফদল ফলে কন্গ্রেসি শস্তে। সবজির বাজারেতে মুলো মোচা সন্তায় পাওয়া গেল বাসি মাল ঝাঁকা ঝুড়ি বস্তায়।

ঝুড়ি থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মেরেছিল চালতা, যশোরের কাগজেতে বেরিয়েছে কাল তা। 'মহাকাল' লিখেছিল, ভাষা তার শানানো— চালতা ছোড়ার কথা আগাগোড়া বানানো; বড়ো বড়ো লাউ নাকি ছুঁড়েছে হু পক্ষে, শচীবাবু দেখেছে সে আপনার চক্ষে। দাকায় হাঙ্গামে মিছে ক'রে লোক গোনা, সংবাদী সমাজের কথনো এ যোগ্য না। আর-এক সাক্ষীর আর-এক জবানি— বেল ছুঁড়ে মেরেছিল দেখেছে তা ভবানী। যার নাকে লেগেছিল সে গিয়েছে ভেবড়ে, ভাগোই নাক তার যায় নাই থেবড়ে। হুনে এডিটর বলে, এ কি বিশ্বাস্থ— কে না জানে নাগাটা যে সহজেই নাখ। জানি না কি ও পাড়ায় কোনোখানে নাই বেল ; ভবানী निथन, এ यে আগাগোড়া नाইবেन। মাঝে মাঝে গায়ে প'ড়ে চেঁচায় আদিত্য— আমারে আরোপ করা মিথ্যাবাদিও। কোন্ বংশে যে মোর জন্ম তা জান তো, আমার পায়ের কাছে করো মাথা আনত। আমার বোনের যোগ বিবাহের স্থতে ভদ্র গোস্বামীদের পুত্রের পুত্রে। এডিটর লেখে, তব ভগ্নীর স্বামী যে গো বটে গোয়ালবাসী, জানি তাহা আমি যে। ঠাট্টার অর্থ টা ব্যাকরণে থুঁজতে দেরি হল, পরদিনে পারল সে ব্ঝতে। মহা রেগে বলে, তব কলমের চালনা এখনি ঘুচাতে পারি, বাড়াবাড়ি ভালো না। ফাঁস করে দিই যদি, হবে সে কি খোশনাম, কোথায় তুলিয়ে যাবে সাতক্জি ঘোষ নাম।

জানি তব জামাইয়ের জ্যাঠাইয়ের যে বেহাই আদালতে কত ক'রে পেয়েছিল সে রেহাই। ঠাণ্ডা মেজাজ মোর সহজে তো রাগি নে. নইলে তোমার সেই আদরের ভাগিনে তার কথা বলি যদি— এই ব'লে বলাটা শুরু ক'রে ঘেঁটে দিল পদ্ধের তলাটা। তার পরে জানা গেল গাঁজাথুরি স্বটাই, মাথা-কাটাফাটি আদি মিছে জনরবটাই। মাছ নিয়ে বকাবকি করেছিল জেলেটা. পচা কলা ছুঁড়ে তারে মেরেছিল ছেলেটা। আসল কথাটা এই অটলা ও পটলা বাধালো ধর্মঘটে জন ছয়ে জটলা। শুধু কুলি চারজন করেছিল গোলমাল— লালপাগড়ি সে এসে বলেছিল, তোল মাল। গুডের কলসিখানা মেতে উঠে কেটেছিল, রাজ্যের থেঁকিগুলো শুঁকে শুঁকে চেটেছিল। বক্ততা করেছিল হরিহর শিকদার— দোকানিরা বলেছিল, এ যে ভারি দিকদার। দাদা এই প্রতিবাদ লিখেছিল তারিণী, গ্রামের নিন্দে সে-যে সইতেই পারে নি। নেহাত পারে না যারা পাব্লিশ না ক'রে সব-শেষ পাতে দিল বর্জই আখরে। প্রতিবাদটুকু কোনো রেখা নাহি রেখে যায়, বেল থেকে তাল হয়ে গুজবটা থেকে যায়। ঠিকমতো সংবাদ লিখেছিল সজনী-गृश ना इन रमिंग, अत्निष्ट वा क'कनरे। জ্যাঠাইয়ের বেহাইয়ের মামলাটা ছাড়াতে যা ঘটেছে হাসি তার থেকে গেল পাড়াতে। আদরের ভাগনের কী কেলেম্বারি সে. বারাসতে বরিশালে হয়ে গেছে জারি সে।

হিতসাধনী সভার চাঁদাচুরি কাণ্ড

ছড়িয়ে পড়েছে আজ সারা বন্ধাণ্ড।

ছেলেরা হভাগ হল মাণ্ডরার কলেজে—

এরা যদি বলে বেল, ওরা লাউ বলে ষে।

চালতার দল থাকে উভয়ের মাঝেতে,

তারা লাগে ছ দলের সভা-ভাঙা কাজেতে।

দলপতি পশ্চাতে রব তোলে বাহবার,

তার পরে গোলেমালে হয়ে পড়ে যা হবার।

ভয়ে ভয়ে ছি-ছি বলে কলেজের কর্তারা,

তার পরে মাপ চেয়ে চলে যায় ঘর তারা।

একদা তু এডিটরে দেখা হল গাড়িতে, পনেরো মিনিট শুধু ছিল ট্রেন ছাড়িতে। ফোঁস করে ওঠে ফের পুরাতন কথা সেই, বাঁজ তার পুরো আছে আগে ছিল যথা সেই। একজন বলে বেল, লাউ বলে অন্তে, चुक्रात्मे इत्य एतर्र भातम् तथा इत्य । দেখছি যা ব্যাপার সে নয় কম তর্কের, মৃথে বুলি ওঠে আত্মীয় সম্পর্কের। পয়লা দরের knave, idiot কি কেবল, liar of, humbug, cad unspeakable-এই মতো বাছা বাছা ইংরেজি কটুতা প্রকাশ করিতে থাকে ছজনের পট্টা। অমুচর যারা, তারা থেপে ওঠে কেউ কেউ— কুকুরটা কী ভেবে যে ডেকে ওঠে ভেউ-ভেউ। হাওড়ায় ভিড় জমে, দেখে সবে রক্ত--গার্ড এসে করে দিল যাত্রাই ভঙ্গ। গার্ডকে দেলাম করি; বলি, ভাই বাঁচালি, টার্মিনাসেতে এল বেলছোঁড়া পাঁচালি।

বিনেদার জমিদার বলে বলে পান ধায়, পায়রা আঙিনা জুড়ে থুঁটে খুঁটে ধান ধায়। হেলেত্লে হাঁসগুলো চলে বাঁকা রকমে, পায়রা জমায় সভা বক্-বক্-বকমে।

উদয়ন [ শাস্তিনিকেতন ] ৯ মাৰ্চ ১৯৪০

8

বাসাধানি গায়ে-লাগা আর্মানি গির্জার-ত্রই ভাই সাহেবালি জোনাবালি মির্জার। কাবুলি বেড়াল নিয়ে হু দলের মোক্তার বেঁধেছে কোমর, কে যে সামলাবে রোথ তার। হানাহানি চলছেই একেবারে বেহোঁশে, নালিশটা কী নিয়ে যে, জানে না তা কেছ লে। সে কি লেজ নিয়ে, সে কি গোঁফ নিয়ে তকরার, হিসেবে কি গোল আছে নথগুলো বথরার। কিংবা মিয় াও ব'লে থাবা তুলে ডেকেছিল— তথন সামনে তার হু ভাইয়ের কে কে ছিল। সাক্ষীর ভিড় হল দলে দলে তা নিয়ে, আওয়াজ যাচাই হল ওস্তাদ আনিয়ে। কেউ বলে ধা-পা-নি-মা, কেউ বলে ধা-মা-রে-চাই চাই বোল দেয়, তবলায় ঘা মারে। ওস্তাদ ঝেঁকে ওঠে, পাঁগচ মারে কুন্ডির— জজসাব কী ক'রে যে থাকে বলো স্বস্থির। সমন হয়েছে জারি, কাবুলের সদার চলে এল উটে চড়ে— পিছে ঝাড়ুবরদার। উটেতে কামড় দিল, হল তার পা টুটা— বিলকুল লোকদান হয়ে গেল হাঁটুটা। ধেসারত নিয়ে মাথা তেতে ওঠে আমিরের. ফউজ পেরিয়ে এল পাঁচিলটা পামিরের।

বাজারে মেলে না আর আখরোট-খোবানি, কাঁউসিল ঘরে আজ কী নাকানিচোবানি। ইবানে পড়েছে সাড়া গবেষণাবিভাগে— এ কাবুলি বিড়ালের নাড়িতে যে কী ভাগে বংশ রয়েছে চাপা, মেপোপোটেমিয়ারই মার্জারগুষ্টির হবে সে কি ঝিয়ারি। এর আদি মাতামহী সে কি ছিল মিশোরি— নাইল-তটিনী-তট-বিহারিণী কিশোরী। রোয়াতে সে ইরানী যে নাহি তাহে সংশয়, দাতে তার এসীরিয়া যথনি সে দংশয়। কটা চোখ দেখে বলে পণ্ডিতগণেতে, এখনি পাঠানো চাই Wimবিল্ডনেতে। বাঙালি থিসিসওলা পড়ে গেছে ভাবনায়— ঠিকুজি মিলবে তার চাটগাঁ কি পাবনায়। আর্মানি গির্জার আশেপাশে পাড়াতে কোনোখানে এক তিল ঠাই নাই দাঁড়াতে। কেমব্রিজ থালি হল, আনে সব স্থলারে— কী ভীষণ হাড়কাটা করাতের ফলা রে। विकानीमन अन विनन यां हित्स. হাতপাকা জন্তর-নাড়িভু ড়ি-খাটিয়ে। জজ বলে, বিড়ালটা কী রকম জানা চাই, আইডেন্টিটি তার আদালতে আনা চাই। বিভালের দেখা নাই — ঘরেও না, বনে না; মিআঁউ আওয়াজটুকু কেউ আর শোনে না। জ্জ বলে, সাক্ষীরে কোন্থানে ঢুকোলো, অত বড়ো লেজের কি আগাগোড়া লুকোলো। পেয়াদা বললে, লেজ গেছে মিউজিয়মে প্রিভিকৌসিলে-দেওয়া আইনের নিয়মে। জন্ম বলে, গোঁফ পেলে রবে মোর সম্মান ; পেয়াদা বললে, তারো নয় বড়ো কম মান—

নিউনিকে নিয়ে গেছে ছাঁটা গোঁফ যথেই,
তারে আর কোনোমতে ফেরাবার পথ নেই।
বিড়াল ফেরার হল, নাই নামগদ্ধ;
জজ বলে, তাই ব'লে মামলা কি বন্ধ।
তথনি চৌকি ছেড়ে রেগে করে পাচারি,
থেকে থেকে হংকারে কেঁপে ওঠে কাছারি।
জজ বলে, গেল কোথা ফরিয়ালী আসামী!
হজুর, পেয়ালা বলে, বেটাদের চাষামি!
গুনি নাকি হুই ভাই উকিলের তাকালায়
বলে গেছে, আমাদের বুঝি বেঁচে থাকা লায়।
কণ্ঠে এমনি ফাঁপ এঁটে দিল জড়িয়ে,
নোক্তারে কী করিবে সাক্ষীরে পড়িয়ে।

উদয়ন [ শাস্তিনিকেতন ] ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০

Ć

ছেঁড়া মেঘের আলো পড়ে
দেউলচ্ডার ত্রিশ্লে;
কল্বুড়ি শাকসবজি
তুলেছে পাচমিশুলে।
চাবী থেতের সীমানা দেয়
উচু ক'রে আল তুলে;
নদীতে জল কানায় কানায়,
ডিঙি চলে পাল তুলে।
কোমর-ঘেরা আঁচলখানা,
হাতে পানের কোটা—
ঘোষপাড়াতে হন্হনিয়ে
চলে নাপিতবউটা।
গোকুল ছোঁড়া গুঁড়ি আঁকড়ে
ওঠে গাছের উপুরি,

পেড়ে আনে থোলো থোলো

কাঁচা কাঁচা স্থপুরি।
বর্ষাজ্ঞলের ঢল নেমেছে,
ছাপিমে গেল বাঁধখানা,
পাড়ির কাছে ডুবো ডিঙি
মাচ্ছে দেখা আধখানা।
লখা চলে ছাতা মাথায়,
গোরী-কনের বর—
ভাংডাাঙাভ্যাং বাভি বাজে,
চড়কভাঙায় ঘর।

ভাগুমালী লাউডাঁটাতে ভরেছে তার ঝাঁকাটা, কাষার পিটোয় তুম্ত্মিয়ে গোরুর গাড়ির চাকাটা। মাঠের ধারে ধক্ধকিয়ে চলতি গাড়ির ধোঁওয়াতে আকাশ যেন ছেয়ে চলে কালো বাঘের রোঁওয়াতে। কাঁদারিটা বাজিয়ে কাঁদা জাগিয়ে দিল গলিটা, গিনিরা দেয় ছেঁড়া কাপড় ভতি ক'রে থলিটা। ভিজে চুলের ঝুঁটি বেঁধে বসে আছেন সেজোবউ, যোচার ঘণ্ট বানাতে সে সবার চেয়ে কেজো বউ। গামলা চেটে পরথ করে দড়ি দিয়ে বাঁধা গাই,

উঠোনের এক কোণে জ্যা রানাঘরের গাদা ছাই। ভাল্কনাচের ড্গড়গি ওই বাজছে পাইকপাড়াতে, द्रित्व यास्य वैभित्रकानात् লাগল উকুন ছাড়াতে। অশ্থতলায় পাটল গোক আরামে চোখ বোজে তার, ছাগলছানা ঘুরে বেড়ায় কচি ঘাদের খোঁজে তার। ছকুমালী খেতের থেকে তুলছে মূলো ভাহরে, পিঠ আঁকড়ে জড়িয়ে থাকে ছেলেটা ভার আগুরে। হঠাৎ কথন বাহুলে মেয क्ंवन धरम मरन मन, পদলা কয়েক বৃষ্টি হতেই गाठे हरम योग करन कन। কচুর পাতায় ঢেকে মাথা শাঁওতালী সব মেয়েরা ঘোষের বাগান থেকে পাড়ে কাঁচা কাঁচা পেয়ারা। মাথায় চাদর বেঁধে নিয়ে হাট থেকে যায় হাটুরে; ভিজে কাঠের আঁঠি বেঁধে চলছে ছুটে কাঠুরে। নিমের ডালে পাখির ছানা পাড়তে গেল ওরা কি---পকেট ভরে নিয়ে গেল

কাঠবিড়ালির খোরাকি।

হালদারদের মেয়েটা ওই— দেখি তারে যথুনি মাঠে মাঠে ভিজে বেড়ায়, গোলাকৃতি গড়নটা ওর, স্বাই ডাকে বাতাবি; খুতু বলে, আমার সঙ্গে সাঙাংনি কি পাতাবি। পুকুরপাড়ে ছড়িয়ে আছে তেলের শিশির কাঁচভাঙা, জেলের পোঁতা বাঁশের থোঁটায় বদে আছে মাছরাঙা। मिक्दि पर पर पर्वे प्रिम राज्या, বৃষ্টি এখন থামল কি। গাছের তলায় পা ছড়িয়ে চিবোয় ভুলু আমলকি। ময়লা কাপড় হিন্হিসিয়ে আছাড় মারে ধোবাতে; পাড়ার মেয়ে মাছ ধরতে আঁচল মেলে ডোবাতে। পা ডুবিয়ে ঘাটের ধারে ঘোষপুকুরের কিনারায় মাসিক-পত্ৰ পড়ছে বসে थार्फ इंगाटतत वीना ताम। বিজুলি যায় সাপ খেলিয়ে नक्निक । বাশের পাতা চমকে ওঠে ঝক্ঝিক। চড়কডাঙায় ঢাক বাব্দে ঐ ড্যাড্যাংড্যাঙ।

মাঠে মাঠে মক্মকিয়ে ভাকছে ব্যাঙ।

উদীচী [ শান্তিনিকেতন ] ২০ অগঠ ১৯৪০

b

থেঁত্বাবুর এঁধো পুরুর, মাছ উঠেছে ভেসে; পন্মমণি চচ্চড়িতে লহা দিল ঠেসে। আপনি এল ব্যাক্টিরিয়া, তাকে ডাকা হয় নাই। হাঁসপাতালের মাখন ঘোষাল বলেছিল, ভয় নাই। সে বলে, সব বাজে কথা, খাবার জিনিস খাত্য— দশ দিনেতেই ঘটিয়ে দিল দশজনারই শ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধের যে ভোঙ্গন হবে কাঁচাতেঁতুল দরকার, বেগুনমূলোর সন্ধানেতে ছুটল স্থাড়াসরকার। বেগুনমূলো পাওয়া যাবে নিলফামারির বাজারে, নগদ দামে বিক্রি করে তিন টাকা দাম ছাজারে। হুমকাতে লোক পাঠিয়েছিল, বানিয়ে দেবে মৃড়কি— সন্দেহ হয় ওজনমতো মিশল তাতে গুড় কি। দর্বে যে চাই মণ ছু'তিনেক ঝোলে ঝালে বাটনায়, কালুবাবু তারই থোঁজে গেলেন থেয়ে পাটনায়। বিষম থিদেয় করল চুরি রামছাগলের তুধ, তারই দঙ্গে মিশিয়ে নিলে গমভাঙানির খুদ।

ঐ শোনা যায় রেডিয়োতে বোঁচা গোঁফের হুমকি; দেশবিদেশে শহরগ্রামে গলা-কাটার ধুম কী। খাঁচায় পোষা চন্দনাটা ফড়িঙে পেট ভরে; সকাল থেকে নাম করে গান, হরে ক্লফ্ষ হরে।

বালুর চরে আলুহাটা— হাতে বেতের চুপড়ি, খেতের মধ্যে ঢুকে কালু মূলো নিল উপ ড়ি।



নদীর পাড়ে কিচিরমিচির লাগালো গাঙ্শালিথ যে,
অকারণে ঢোলক বাজায় মূলোখেতের মালিক যে।
কাঁকুড়খেতে মাচা বাঁধে পিলেওয়ালা ছোকরা,
বাঁশের বনে কঞ্চি কাটে ম্চিপাড়ার লোকরা।
পাটনাতে নীলকুঠির গঞ্জে খেয়া চালায় পাটনি,
রোদে জলে নিতুই চলে চার পহরের খাটনি।
কড়াপড়া কঠিন হাতে মাজা কাঁগার কাঁকনটা,
কপালে তার পত্রলেখা উদ্ধিদেওয়া আঁকনটা।
কুচোমাছের টুকরি খেকে চিলেতে নেয় ছোঁ মেরে,
মেছনি তার গাত গুষ্টি উদ্দেশে দেয় যমেরে।
ও পারেতে খড়গপুরে কাঠি পড়ে বাজনায়,
মূলিবাবু হিসেব ভোলে জমিদারের খাজনায়।

রেডিয়োতে খবর জানায়, বোমায় করলে ফুটো, সমুদ্দুরে তলিয়ে গেল মালের জাহাজ ফুটো। থাঁচার মধ্যে ময়না থাকে, বিষম কলরবে ছাতু ছড়ায়, মাতায় পাড়া আত্মারামের স্তবে।

হইস্ল্ দিল প্যাসেঞ্চারে দাঁৎরাগাছির ড্রাইভার—
মাথায় মোছে হাতের কালি, সময় না পায় নাইবার।
ননদ গেল ঘুঘ্ডাঙায়, সঙ্গে গেল চিস্তে—
লিলুয়াতে নেমে গেল ঘুড়ির লাঠাই কিনতে।
লিলুয়াতে থইয়ের মোওয়া চার ধানা হয় বোঝাই,
দাম দিতে হায় টাকার থলি মিথ্যে হল থোঁজাই।
ননদ পরল রাঙা চেলি, পাল্লি চড়ে চলল—
পাড়ায় পাড়ায় রব উঠেছে গায়ে-হল্দ কলা।
কাহারগুলো পাগড়ি বাঁধে, বাঁদি পরে ঘাগরা,
জমাদারের মামা পরে শুড়তোলা তার নাগরা।
পাড়েজি তাঁর থড়ম নিয়ে চলেন খটাৎ খটাৎ,
কোথা থেকে ধোবার গাধা চেঁচিয়ে ওঠে হঠাৎ।



থয়রাডাঙার ময়রা আসে, কিনে আনে ময়দা—
পচা ঘিয়ের গন্ধ ছড়ায়, য়মালয়ের পয়দা।
আকাশ থেকে নামল বোমা, রেডিয়ো তাই জানায়,
অপঘাতে বয়ন্ধরা ভরল কানায় কানায়।
বাচার মধ্যে শ্রামা থাকে, ছিরকুটে খায় পোকা,
শিস দেয় সে ময়ুর স্বরে, হাততালি দেয় খোকা।

হুইসল বাজে ইন্টিসনে, বরের জাঠামশাই চমকে ওঠে— গেলেন কোথায় অগ্রন্থাপের গোঁসাই। গাঁৎরাগাছির নাচনমণি কাটতে গেল গাঁতার. হায় রে কোথার ভাসিয়ে দিল সোনার সিঁথি মাথার। त्मारवत्र भिर् वंश्व किर्ड लिख इलिएव नार्ठ— শুধায় নাচন, সিঁথি আমার নিয়েছে কোন মাছে। মাছের লেজের ঝাপটা লাগে, শালুক ওঠে তুলে; রোদ পড়েছে নাচনমণির ভিজে চিকন চলে। কোথায় ঘাটের ফাটল থেকে ডাকল কোলাব্যাঙ, খড়গ পুরের ঢাকে ঢোলে বাজল ভ্যাভ্যাংভ্যাঙ। কাঁপছে ছায়া আঁকাবাঁকা, কলমিপাড়ের পুকুর— জল থেতে যায় এক-পা-কাটা তিনপেয়ে এক কুকুর। হুইসল বাজে, আছে সেজে পাইকপাড়ার পাত্রী, শেয়ালকাঁটার বন পেরিয়ে চলে বিষের যাত্রী। গাঁগোঁ করে রেডিয়োটা, কে জানে কার জিত— মেশিন্গানে গুঁড়িয়ে দিল সভ্যবিধির ভিত। টিয়ের মুখের বুলি শুনে হাসছে ঘরে পরে— त्रांट्य कृष्ण, त्रांट्य कृष्ण, कृष्ण कृष्ण इट्त ।

দিন চলে যায় গুন্গুনিয়ে ঘুমপাড়ানির ছড়া, শানবাঁধানো ঘাটের ধারে নামছে কাঁথের ঘড়া। আতাগাছের তোতাপাথি, ডালিমগাছে মৌ, হীরেদাদার মড়্মড়ে থান, ঠাকুরদাদার বউ।

পুকুরপাড়ে জলের ঢেউয়ে ছলছে ঝোপের কেয়া, পাটনি চালায় ভাঙা ঘাটে তালের ডোঙার থেয়া। খোকা গেছে মোৰ চরাতে, খেতে গেছে ভুলে, কোখায় গেল গমের রুটি শিকের 'পরে তুলে। আমার ছড়া চলেছে আজ রূপকথাটা ঘেঁষে, কলম আমার বেরিয়ে এল বহুরূপীর বেশে। আমরা আছি হাজার বছর ঘুমের ঘোরের গাঁষে, আমরা ভেসে বেড়াই শ্রোতের শেওলা-ঘেরা নায়ে। কচি কুমড়োর ঝোল রাঁধা হয়, জোড়পুতুলের বিয়ে, বাধা বুলি ফুকরে ওঠে কমলাপুলির টিয়ে। ছাইয়ের গাদায় ঘুমিয়ে থাকে পাড়ার থেঁকি কুকুর, পাস্তিহাটে বেতোঘোড়া চলে টুকুর-টুকুর। তালগাছেতে হুতোমথুমো পাকিয়ে আছে ভুক্ত, তক্তিমালা হড়মবিবির গলাতে সাতপুরু। আধেক জাগায় আধেক ঘুমে ঘূলিয়ে আছে হাওয়া, দিনের রাতের সীমানাটা পেঁচোয়-দানোয়-পাওয়া। ভাগ্যলিখন ঝাপদা কালির, নয় সে পরিষ্কার— তু:ধহ্বধের ভাঙা বেড়ায় সমান যে হুই ধার। কামারহাটার কাঁকুড়গাছির ইতিহাসের টুকরো, ভেসে চলে ভাঁটার জলে উইয়ে-খুনে-ফুকরো। অঘটন তো নিত্য ঘটে রাস্তাঘাটে চলতে, লোকে বলে, সত্যি নাকি!— ঘুমোয় বলতে বলতে।

সিন্ধুপারে চলছে হোথায় উল্টপালট কাণ্ড, হাড় গুঁড়িয়ে বানিয়ে দিলে নতুন কী ব্রহ্মাণ্ড। সভ্য সেথায় দারুণ সভ্য, মিথ্যে ভীষণ মিথো, ভালোয় মন্দে স্থরাস্থরের ধাকা লাগায় চিত্তে। পা ফেলতে না ফেলতে হতেছে ক্রোশ পার। দেখতে দেখতে কখন যে হয় এসপার-ওসপার।

উদয়ন [ শাস্তিনিকেতন ] ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪°



9

গলদাচিংড়ি তিংড়িনিংড়ি, লম্বা দাঁড়ার করতাল, পাকড়াশিদের কাঁকড়াডোবায় নাকড়দাদের হরতাল। পয়লা ভাদর, পাগলা বাঁদর, লেজ্ঞথানা যায় ছিঁড়ে, পালতে মাদার, সেরেন্ডাদার কুটছে নতুন চি ছে। কলেজপাড়ায় শেয়াল তাড়ায় অন্ধ কলুর গিন্নি। ফটকে ছোঁড়া চট্কিয়ে খায় সত্যপিরের সিম্নি। মূল্লক জুড়ে উল্লক ডাকে, ঢোলে কুলুক ভট্ট, ইলিশের ডিম ভাজে বহিম, কাঁদে তিনকড়ি চট্ট। গরানহাটায় সজনেডাটা কিনছে পুলিস সার্জন, চিৎপুরে ঐ নাগা সন্মাসী কাত হয়ে মরে চারজন। পঞ্চায়েতের চুপড়ি বেতের, দর্বেখেতের চাষী; কাঁচালন্ধার ফোড়ন লাগায় কুড়োনচাঁদের মাসি। পটলডাঙায় চক্ষ্ রাঙায় মুর্গিহাটার মিঞা; শস্তু বাজায় তমুরাটায় কেঁয়াও-কেঁয়াও-কিঞা।

र्वन्र्वत थांक ट्वट नर्धन চার পয়সায় আটটা। মুখ ভেংচিয়ে হেড্মাস্টার মন্তবে করে ঠাটা। চিন্তামণির কয়লাখনির कूनित रेन्स्राक्षाः বিরিঞ্চিদের খাজাঞ্চি ঐ চণ্ডীচরণ সেন-জা। শিলচরে হায় কিলচড় খায় হস্টেলে যত ছাত্ৰ; হাজি মোলার দাড়িমালার বাকি একজন মাত্র। দাওয়াইখানায় শিঙাড়া বানায়, উচ্চিংড়েটা লাফ দেয়; কনেস্টেবল পেতেছে টেব্ল্ थ्मिटत চাষের কাপ দেয়। গুবরেপোকার লেগেছে মড়ক, তুবড়ি ছোটায় পঞ্ ; ন্যায়রত্বের ঘাড়ের উপর কাকাতুয়া হানে চঞু। সিরাজগঞ্জে বিরাট মিটিং, তুলো-বের-করা বালিশ; বংশু ফকির ভাঙা চৌকির পায়াতে লাগায় পালিশ। রাবণের দশ মুত্তে নেমেছে বকুনি ছাড়ায়ে মাত্রা; নেড়ানেড়ি দলে হরি-হরি বলে, শেষ হল রাম্যাতা।

পুনশ্চ [ শাস্তিনিকেতন ] ১৯ নভেম্বর ১৯৪০ 6

রাত্তিরে কেন হল মজি, **চ**ल कार्त्छ होत्रनित पर्छि। চুমরিয়ে দিল তার জুলফি, নাপিত আদায় করে full fee। চাঁদনির রাঁধ্নি সে আসে যায়, ঁ বঁড়শি-বেহালা থেকে বাসে যায়। ভব্রাম ওর পাড়াপড়নী, বেচে সে লাঠাই আর বঁড়শি। আর বেচে যাত্রার বেরালা. আর বেচে চা খাবার পেয়ালা। চা খেয়ে দে দিল ঘুম তথ্নি, मरेन नां शिक्षित वकुनि। কটকের নেত্ত মজুমদার, সে বটে স্থবিখ্যাত ঘ্মদার। কালু সিং দেয় তারে পাকা তিন মণ ওজনের ধাকা। হাই তুলে বলে, এ কী ঠাট্টা— ঘড়িতে যে সবে সাড়ে-আটটা। চৌকিদারের মেজো শালী সে পড়ে থাকে মৃথ গু<sup>ঁ</sup>জে বালিশে। তাই দেখে গলাভাঙা পালোয়ান বাজখাঁই স্থরে বলে, আলো আন্। নীচে থেকে বলে হেঁকে রহমং, বাংলা জবানি তুমি কহো মং। ও দিকে মাথায় বেঁধে তোয়ালে ভিখুরাম নাচে তার গোয়ালে। তোয়ালেটা পাদরির ভাইঝির, মোজা-জোড়া খড়দার বাইজির।

পিরানের পাড়ে দেয় চুমকি, ইরানেতে সেলাইয়ের ধুম কী। বোগদাদে তাই যাবে আলাদিন শাশুড়ি যতই ঘরে তালা দিন। শান্ডড়ির মুখঢাকা বুর্থায়, পাছে তারে ঠেলা মারে গুর্থায়। চুরি গেছে গুর্থার ভেঁপুটি, এজলাসে চিন্তিত ডেপুটি। ভেপুটির জুতো মোড়া সাটিনেই, কোনোখানে দাতনের কাঠি নেই। দাতনের থোঁজে লাগে খটকা, পেয়াদা ঘি আনে তিন মটকা। গাওয়া ঘি সে নয়, সে-ষে ভয়সা— সের-করা দাম পাঁচ পয়সা। বাবু বলে, দাম থ্ব জেয়াদা, কাজে ইস্তফা দিল পেয়াদা। উমেদার এল আজ পয়লা গোয়াড়ির যত গোড়ো গয়লা। পয়লায় ঘরে হাঁড়ি চড়ে না, পদ্মরে ছেড়ে থাঁছ নড়ে না। পদ্ম সেদিন মহা বিব্ৰত, বুধবারে ছিল তার কী বত। ভাশুর পড়ল এলে স্বম্থে, ত্ধ খেয়ে নিল এক চুমুকে। চেপে এল লজ্জা শর্মটা, টেনে দিল দেড়-হাত ঘোষটা। চুঁচড়োয় বাড়ি হরিমোহনের, গঙ্গায় স্নানে গেছে গ্রহণের। সঙ্গে নিয়েছে চার গণ্ডা বেছে বেছে পালোয়ান যণ্ডা।

তাল ঠোকে রামধন মূপি, কোমরেতে তিন পাক ঘূফি। দিদি বলে, মুখ তোর ফাাকাশে, ভালো করে ডাক্তার দেখাসে। বলে ওঠে তিনকড়ি পোদ্ধার, আগে তুই উকিলের শোধ্ ধার। ভিখু শুনে কেঁদে চোখ রগড়ায়, একদম চলে গেল মগরায়। মগরায় খুদি নিয়ে খুঞে থেজুরের আঁটিগুলো গুনছে— ষেই হল তিন-কুড়ি পাঁচটা, দেখে নিল উন্থনের আঁচটা। ননদের ঘরে ক'রে ঘি চুরি তথনি চড়িয়ে দিল থিচুড়ি। হল না তো চালে ডালে মেলানো. মুশকিল হবে ওটা গেলানো। সাড়া পায় মাছওয়ালা মিন্সের; বলে, পাকা রুই চাই তিন সের। বন্মালী মাছ আনে গামছায়; বলে, ও যে এক্ষ্নি দাম চায়। আচ্ছা, সে দেখা যাবে কালকে— ব'লেই সে চলে গোল শালকে। মৃন্সি যখন লেখে তৌদ্ধি, জলে নামে শালকের বউ বি। শালকের ঘাটে ভাঙা পান্ধি; কালু যাবে বানিচঙে কাল কি। বানিচঙে ঢেঁকি পাকা-গাঁথ্নি, ধান কাটে কাল্দার নাৎনি। বানিচঙ কোন্ দেশে কোন্ গাঁয়, কে জানে সে যশোরে কি বনগাঁয়।

ফুটবলে বনগাঁর মোক্তার যত হারে, তত বাড়ে রোথ তার। তার ছেলে হরেরাম মিজির, আঁক ক'ষে ব্যামো হল পিত্তির। মুখ চোখ হয়ে গেল হলদে, ওরে ওকে পলতার ঝোল দে। পলতা কিনতে গেল ধ্বড়ি, কিনল গুগলি এক-চুবড়ি। হুগলির গুগলি কী মাগগি, ভাঙা হাটে পাওয়া গেল ভাগাি। ধুবড়িতে মানকচু সস্তা, ফাউ পেল কাগজ হ বস্তা। দেখে বলে নীলমণি সরকার— কাগজে হরুর খুব দরকার; জ্যামিতি অতীত তার সাধার, যতই করুন তারে মারধোর। কাগজে বসিয়ে রেখে নারকেল পেন্সিলে কাটে ব'নে সার্কেল। সার্কেল কাটতে সে কী ব্ঝে খামকাই ঠেকে গেল ত্রিভূজে। সইতে পারে না তার চাপুনি, পালাজরে দিল তারে কাঁপুনি। শ্রাদ্ধবাড়িতে লেগে ঠাণ্ডা হেঁচে মরে ত্রিবেণীর পাণ্ডা। অবেলায় খেতে বলে দারোগা, শির শির ক'রে ওঠে তারো গা। টাট্টু ঘোড়ার এক গাড়িতে ডাক্তার এল তার বাড়িতে। সে-ঘোড়াটা বেড়া ভাঙে নন্দর, চিহ্ন রাথে না থেত-খন্দর।

নন্দ বিকেলে গেল হাবড়ায়, সারি সারি গাড়ি দেখে ঘাবড়ায়। গোনে ব'লে, তিন চার পাঁচ সাত, আউডিয়ে বার দারা ধারাপাত। গুনে গুনে পারে না যে থামতে, গলগল্ ক'রে থাকে ঘামতে। নয় দশ বারো তেরো চোদ্দ, মনে পড়ে পয়ারের পতা। कानीतांग मारम जारन भूगा, দশে আর বিশে লাগে শৃতা। 'কাশীরাম কাশীরাম' বোল দেয়, সারাদিন মনে তার দোল দেয়। আঁকগুলো মাথা থাকে ঘোলাতে. নন্দ ছুটেছে হাটখোলাতে। হাটখোলা শশুরের গদি তার— সেইখানে বাসা মেলে যদি তার এক সংখ্যায় মন দেবে ঝাঁপ, তার চেয়ে বেশি হলে হবে পাপ। আর নয়, আর নয়, আর নয়— কথনোই হুই তিন চার নয়।

উদীচী [ শান্তিনিকেতন ] ২০ জানুয়ারি ১৯৪০

5

আজ হল রবিবার, খুব মোটা বহুরের কাগজের এডিশন; যত আছে শহরের কানাকানি, যত আছে আজগবি সংবাদ, যায় নিকো কোনোটার একটুও রঙ বাদ। 'বার্তাকু' লিথে দিল, গুজরানওয়ালায়, দলে দলে জোট করে পাঞ্জাবি গোয়ালায়। বলে তারা, গোরু পোষা গ্রাম্য এ কারবার
প্রগতির মুগে আজ দিন এল ছাড়বার।
আজ থেকে প্রত্যহ রাত্তির পোয়ালেই
বসবে প্রেপরিটরি ক্লাস এই গোয়ালেই।
ফুপ রচা তুই বেলা খড়-ভূষি-ঘাসটার
ছেড়ে দিয়ে হবে ওরা ইন্থলমাস্টার।
হম্বাধ্বনি যাহা গো-শিশু গো-রুদ্ধের
অন্তর্ভূত হবে বই-গেলা বিত্যের।
যত অভ্যেস আছে লেজ ম'লোঁ পিটোনো।
ছেলেদের পিঠে হবে পেট ভ'রে মিটোনো।

'গদাধরে' রেগে লেখে, এ কেমন ঠাটা— বার্তাকু পরে পরে সাতটা কি আটটা যা লিখেছে সব কটা সমাজের বিরোধী, মতগুলো প্রগতির দার আছে নিরোধি। त्मित तम नित्थि हिन, यूँ ए ठाई ठानात्ना, **महत्त्रत घरत घरत घूँ हो हाक जानारना।** কয়লা ঘুঁটেতে যেন সাপে আর নেউলে, ঝড়িয়াকে করে দিক একদম দেউলে। সেনেট হাউস আদি বড়ো বড়ো দেয়ালী শহরের বুক জুড়ে আছে যেন হেঁয়ালি। ঘুঁটে দিয়ে ভরা হোক, এই এক ফতোয়ায় এক দিনে শহরের বেড়ে যাবে কত আয়। গোয়ালারা চোনা যদি জ্যা করে গামলায় কত টাকা বাঁচে ভবে জল-দেওয়া মামলায়। বার্তাকু কাগজের ব্যব্দে যে গা জলে, স্থন্দর মুখ পেলে লেপে ওরা কাজলে। এ-সকল বিজ্ঞাপে বুদ্ধি যে খেলো হয়, এ দেশের আবহাওয়া ভারি এলোমেলো হয়। গদাধর কাগজের ধমকানি থামল,
হেসে উঠে বার্তাকু যুদ্ধেতে নামল।
বলে, ভায়া, এ জগতে ঠাট্টা সে ঠাট্টাই—
গদাধর, গদা রেখে লও সেই পাঠটাই।
মান্টার না হয়ে যে হলে তুমি এডিটর
এ লাগি তোমার কাছে দেশটাই ক্রেডিটর।
এডুকেশনের পথে হয় নি যে মতি তব,
এই পুণ্যেই হবে গোকুলেই গতি তব।

অবশেষে এ ত্থানা কাগজের আসরে বচসার ঝাঁজ দেখে ভয়ে কথা না সরে।

উদয়ন [ শান্তিনিকেতন ] ১৭ মার্চ ১৯৪০

50

দিউড়িতে হরেরাম মৈত্তির
পাজি দেখে দতেরাই চৈত্তির।
বলে, আজ যেতে হবে মথ্রায়।
দেখা তার মানা আছে দতু রায়।
বেম্পতিবারে গাড়ি চড়ে তার,
চাকা ভাঙে নরসিংগড়ে তার।
তাই তার যাত্রাটা ঘুকলে,
ফিরে এসে চলে গেল স্কলে।
ঠিক হল যেতে হবে পেশোয়ার,
দেখা আছে দেজো মালি মেলো আর।
এসে দেখে একা আছে বউ দে,
মেলো গেছে পানিপথে পৌষে।
হাথ্যার কাছাকাছি না যেতেই,
বাঙালি দে ধরা পড়ে দাজেতেই।

চোথ রাঙা ক'রে বলে দারোগা, থানামে লে কর্ হম মারো গা। ছোটো ভাই বেঁধে চিঁড়ে মুড়কি সন্নাসী হয়ে গেল রুড়কি। ঠোকুর খেয়ে পড়ে বোঁচকায়, কুক্ষণে পা তুখানা মোচকায়। শেষে গেল স্থলতানপুরে সে, গান ধরে ম্লতান স্থরে সে। বেলাশেষে এল যবে বাম্ডায় কী ভীষণ মশা তাকে কামড়ায়। বুঝলে সে শান্ত যে হওয়া দায়, গোরুর গাড়িতে চলে নওয়াদায়। গোকটা পড়ল মুখ থ্বড়ি ক্রোশ হুই থাকতেই ধুবড়ি। কাটিহারে তুলে তাকে ধরল, তখন সে পেট ফুলে মরল। শুনেছে তিসির খুব নামো দর, তাই পাড়ি দিতে গেল দামোদর। नाटमानटत वृध्वाम त्थवा रनव, চেপে বসে ডেপুটির পেয়াদায়। শংকর ভোরবেলা চুঁচড়োয় হাউ-হাউ শব্দে গা মৃচড়োয়। নাড়াজোলে বড়োবাবু তথুনি শুক্ল করে বংশুকে বকুনি। বংশুর যত হোক খাটো আয়, তবু তার বিয়ে হবে কাটোয়ায়। বাঁধা হুঁকো বাঁধা নিয়ে খড়দার ধার দিলে মতিরাম দর্দার। 'শাখা চাই' বলতেই শাখারি বলে, শাঁথা আছে তিন টাকারই।

দর-ক্ষাক্ষি নিয়ে অবশেষ পুলিস্থানায় হল সব শেষ। সাসারামে চলে গেল লোক ভার থুঁজে যদি পাওয়া যায় মোক্তার। সাক্ষীর থোঁজে গেল চেউকি, গাঁজাখোর আছে সেথা কেউ কি। সাথে নিয়ে ভুলুদা ও শশিদি অমুকৃল চলে গেছে জসিদি। পথে যেতে বহু হুখ ভূগে রে খোঁড়া ঘোড়া বেচে এল মুঙেরে। মা ও দিকে বাতে তার পা থুড়ায়, পড়ে আছে সাত দিন বাঁকুড়ায়। ডাক্তার তিনকড়ি সাওেল বদলি করেছে বাসা বাণ্ডেল। তাই লোক পাঠায় কোদার্মায়, চিঠি লিখে দিল সে ভোঁদার মায়। সাতক্ষীরা এল চুপিচুপি সে, তার পরে গেল পাঁচথুপি দে। সেখানেতে মাছি প'ল ভাতে তার, ঝগড়া হোটেলবাবু সাথে তার। অতুল গিয়েছে কবে নাসিকে, সঙ্গে নিয়েছে তার মাসিকে। রাঁধবার লোক আছে মাদ্রাজি সাত টাকা মাইনেয় আধ-রাজি। লালচাদ যেতে যেতে পাকুড়ে খিদেটা মেটায় শদা কাঁকুড়ে। পৌছিয়ে বাহাত্রগঞ্জে হাঁসফাঁস করে তার মন যে। বাসা খুঁজে সাথি তার কাঙলা খুলনায় পেল এক বাঙলা।

শুধু একখানা ভাঙা চৌকি, এখানেই থাকে মেজো বউ কি। নেমে গেল যেথা কারুজংশন, ভিমরুলে করে দিল দংশন। ডাক্তারে বলে চুন লাগাতে জ্বালাটাকে চায় যদি ভাগাতে। চুন কিনতে দে গেল কাটনি, কিনে এল আম্ভার চাটনি। বিকানিরে পডল সে নাকালে, উটে ভাকে की विषय वंशकाला। বাড়িভাড়া করেছিল খণ্ডরই, তাই খুশি মনে গেল মশুরি। খন্তর উধাও হল না ব'লে, জামাই কি ছাড়া পাবে তা ব'লে। জায়গা পেয়েছে মালগাড়িতে, হাত সে বুলাতেছিল দাড়িতে, কাঁকা-থেকে মুর্গিটা নাকে তার ঠোকর মেরেছে কোন্ ফাঁকে তার। নাকের গিয়েছে জাত রটে যায়, গাঁষের মোড়ল সব চটে যায়। কানপুর হতে এল পণ্ডিত, বলে এরে করা চাই দণ্ডিত। লাশা হতে শ্বেত কাক খুঁজিয়া নাসাপথে পাথা দাও গুঁজিয়া। হাঁচি তবে হবে শতশতবার, নাক তার শুচি হবে ততবার। তার পরে হল মজা ভরপুর যথন সে গেল মজাফরপুর। শালা ছিল জমাদার থানাতে, ভোজ ছিল মোগলাই খানাতে।

#### রবীক্র-রচনাবলী

জৌনপূরি কাবাবের গঞ্জে
ভূরভূর করে সারা সঙ্গে।
দেহটা এমনি তার তাতালে
থেতে হল মেয়ো-হাঁসপাতালে।
তার পরে কী যে হল শেষটা
ধবর না পাই করে চেটা।

উদয়ন [ শান্তিনিকেতন ] ৭ মাৰ্চ ১৯৪০

22

মাঝরাতে ঘুম এল, লাউ কেটে দিতে ছি ড়ে গেল ভুল্যার ফত্য়ার ফিতে। খুত্ব বলে, মামা আসে, এই বেলা লুকো। কানাই কাঁদিয়া বলে, কোথা গেল হুঁকো। নাতি আদে হাতি চড়ে। খুড়ো বলে, আহা, মারা বুঝি গেল আজ সনাতন সাহা। তাঁতিনীর নাতিনীর সাথিনী দে হাসে; বলে, আন্ধ ইংরেজি মাসের আঠাশে। তাড়া খেয়ে ক্যাড়া বলে, চলে যাব রাঁচি। ঠাণ্ডায় বেড়ে গেল বাঁদরের হাঁচি। কুকুরের লেজে দেয় ইন্জেক্খান, মাস্ত্লি টিকিট কেনে জলধর সেন। পাঁজি লেখে, এ বছরে বাঁকা এ কালটা, ত্যাড়াবাঁকা বুলি তার উলটা-পালটা— ঘুলিয়ে গিয়েছে তার বেবাক খবর— জানি নে তো কে যে কারে দিচ্ছে কবর।

উদয়ন [ শাস্তিনিকেতন ] ৫ ডিসেম্বর ১৯৪০। বিকাল

## শেষ লেখা



### (मिय (लथ)

5

সম্থে শান্তিপারাবার,
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।
তুমি হবে চিরসাথি,
লও লও হে ক্রোড় পাতি,
অসীমের পথে জ্বলিবে জ্যোতি
ধ্রুবতারকার।

মুক্তিদাতা, তোমার ক্ষমা, তোমার দয়া হবে চিরপাথেয় চির্যাত্রার।

হয় ষেন মর্তের বন্ধন ক্ষয়, বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়, পায় অস্তরে নির্ভয় পরিচয় মহা-অজানার।

পুনশ্চ [ শাস্তিনিকেতন ] ৩ ডিসেম্বর ১৯৩৯। বেলা একটা

2

রাহুর মতন মৃত্যু শুধু ফেলে ছায়া, পারে না করিতে গ্রাস জীবনের স্বর্গীয় অমৃত জড়ের কবলে এ কথা নিশ্চিত মনে জানি। প্রেমের অসীম মূল্য সম্পূর্ণ বঞ্চনা করি লবে হেন দহ্য নাই গুপ্ত নিখিলের গুহাগহ্বরেতে এ কথা নিশ্চিত মনে জানি। স্বচেয়ে স্ত্য ক'রে পেয়েছিল্থ যারে স্বচেয়ে মিথ্যা ছিল তারি মাঝে ছন্নবেশ ধরি, অস্তিত্বের এ কলম্ব কভূ সহিত না বিশ্বের বিধান এ কথা নিশ্চিত মনে জানি। স্বকিছু চলিয়াছে নিরস্তর পরিবর্তবেগে সেই তো কালের ধর্ম। मृजा त्मथा तम् अत्म अकारहरे व्यथतिवर्जत, এ বিখে তাই সে সত্য নহে এ কথা নিশ্চিত মনে জানি। বিখেরে যে জেনেছিল আছে ব'লে সেই তার আমি অন্তিত্বের সাক্ষী সেই, পর্ম-আমির সত্যে সত্য তার এ কথা নিশ্চিত যনে জানি।

৭ মে ১৯৪০

9

ওরে পাথি,
থেকে থেকে ভূলিস কেন স্থর,
যাস নে কেন ডাকি—
বাণীহারা প্রভাত হয় যে বৃথা
জানিস নে তুই কি তা।
অফণ-আলোর প্রথম পরশ
গাছে গাছে লাগে,
কাঁপনে তার তোরই যে স্থর

পাতায় পাতায় জাগে—
তুই ষে ভোরের আলোর মিতা
জানিস নে তুই কি তা।
জাগরণের লন্দ্রী যে ওই
আমার শিয়রেতে
আছে আঁচল পেতে,
জানিস নে তুই কি তা।
গানের দানে উহারে তুই
করিস নে বঞ্চিতা।
তুঃধরাতের স্থপনতলে
প্রভাতী তোর কী ষে বলে
নবীন প্রাণের গীতা,
জানিস নে তুই কি তা।

উদয়ন [ শাস্তিনিকেতন ] ১৭ ফেব্ৰুয়ারি ১৯৪১। বিকাল

Q

রোক্তাপ বাঁবাঁ করে
জনহীন বেলা ছপহরে।
শৃন্ত চৌকির পানে চাহি,
গেথায় সান্থনালেশ নাহি।
বুক ভরা তার
হতাশের ভাষা যেন করে হাহাকার।
শূন্ততার বাণী ওঠে করুণায় ভরা,
মর্ম তার নাহি যায় ধরা।
কুকুর মনিবহারা যেমন করুণ চোথে চায়,
অব্বা মনের ব্যথা করে হায়-হায়;
কী হল যে, কেন হল, কিছু নাহি বোঝে—
দিনরাত ব্যর্থ চোথে চারি দিকে খোঁজে।

চৌকির ভাষা ষেন আরো বেশি করণ কাতর, শৃত্যতার মৃক ব্যথা ব্যাপ্ত করে প্রিয়হীন ঘর।

উদয়ন [ শাস্তিনিকেতন ] ২৬ মার্চ ১৯৪১। বিকাল

Ć

আরো একবার যদি পারি খুঁজে দেব সে আসনথানি যার কোলে রয়েছে বিছানো বিদেশের আদরের বাণী।

অতীতের পালানো স্বপন আবার করিবে সেথা ভিড়, অস্ফুট গুঞ্জনম্বরে আরবার রচি দিবে নীড়।

স্থেশ্বতি ভেকে ডেকে এনে জাগরণ করিবে মধুর, যে বাঁশি নীরব হয়ে গেছে ফিরায়ে আনিবে তার হ্বর।

বাতায়নে রবে বাছ মেলি বসস্তের সোরতের পথে, মহানিঃশব্দের পদধ্বনি শোনা যাবে নিশীথজগতে।

বিদেশের ভালোবাসা দিয়ে যে প্রেয়সী পেতেছে আসন চিরদিন রাখিবে বাঁধিয়া কানে কানে ভাহারি ভাষণ। ভাষা যার জানা ছিল নাকো, আঁথি যার কয়েছিল কথা, জাগায়ে রাখিবে চিরদিন সুকরুণ তাহারি বারতা।

উদয়ন [ শান্তিনিকেতন ] ৬ এপ্রিল ১৯৪১। হপুর

ψ

ঐ মহামানব আসে;

দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মঠ্যধূলির ঘাসে ঘাসে।
স্থরলোকে বেজে উঠে শন্ধ,
নরলোকে বাজে জয়ডয়—
এল মহাজনের লয়।
আজি অমারাত্রির হুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভয়।
উদয়শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নব জীবনের আখাসে।
জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যদয়,
মক্রি উঠিল মহাকাশে।

উন্য়ন [ শাস্তিনিকেতন ] ১ বৈশাখ ১৩৪৮

9

জীবন পবিত্র জানি,
অভাব্য স্বরূপ তার
অভ্যের রহস্ত-উৎস হতে
পেয়েছে প্রকাশ
কোন্ অলক্ষিত পথ দিয়ে
সন্ধান মেলে না তার।

প্রত্যহ নৃতন নির্মলতা দিল তারে সূর্যোদয় লক্ষ কোশ হতে স্বর্ণঘটে পূর্ণ করি আলোকের অভিষেকধারা। দে জীবন বাণী দিল দিবসরাতিরে. রচিল অরণাফুলে অদুখ্যের পূজা-আয়োজন, আরতির দীপ দিল জালি নিঃশব্দ প্রহরে। চিত্ত তারে নিবেদিল জনোর প্রথম তালোবাসা। প্রত্যহের সব ভালোবাসা তারি আদি সোনার কাঠিতে উঠেছে জাগিয়া; প্রিয়ারে বেসেছি ভালো, বেসেছি ফুলের মঞ্জরিকে; করেছে সে অন্তরতম পরশ করেছে যারে। জন্মের প্রথম গ্রন্থে নিয়ে আনে অলিখিত পাতা. দিনে দিনে পূৰ্ণ হয় বাণীতে বাণীতে। আপনার পরিচয় গাঁথা হয়ে চলে. मिनत्भरय পরিক্ষৃট হয়ে ওঠে ছবি, নিজেরে চিনিতে পারে রূপকার নিজের স্বাক্ষরে, তার পরে মুছে ফেলে বর্ণ তার রেখা তার উদাসীন চিত্রকর কালো কালি দিয়ে; কিছু বা যায় না নোছা স্থবর্ণের লিপি, ধ্রুবতারকার পাশে জাগে তার জ্যোতিক্ষের লীলা।

উনয়ন [ শান্তিনিকেতন ] ২৫ এপ্রিল ১৯৪১ 3

বিবাহের পঞ্চম বর্ষে যৌবনের নিবিড় পরশে গোপন রহস্ত ভরে পরিণত রসপুঞ্জ অন্তরে অস্তরে পুষ্পের মঞ্জরি হতে ফলের স্তবকে বৃস্ত হতে ত্বকে স্থবর্ণবিভাষ ব্যাপ্ত করে। সংবৃত স্থমন গন্ধ অতিথিরে ডেকে আনে ঘরে। সংযত শোভায় পথিকের নয়ন লোভায়। পাঁচ বংসরের ফুল্ল বসস্তের মাধবীমঞ্জরি মিলনের স্বর্ণপাত্তে স্থধা দিল ভরি ; মধুসঞ্যের পর মধুপেরে করিল ম্থর। শাস্ত আনন্দের আমন্ত্রণে আসন পাতিয়া দিল রবাহত অনাহ্ত জনে। বিবাহের প্রথম বংসরে দিকে দিগন্তরে শাহানায় বেজেছিল বাঁশি, উঠেছিল কম্নোলিত হাসি— আজ স্মিতহাস্ত ফুটে প্রভাতের মৃধে নিঃশন্দ কৌতুকে। বাঁশি বাজে কানাড়ায় স্থগভীর তানে সপ্তর্ষির ধ্যানের আহ্বানে। পাঁচ বৎসরের ফুল্ল বিকশিত স্থস্বপ্নথানি সংসারের মাঝধানে পূর্ণতার স্বর্গ দিল আনি। বসন্তপঞ্চম রাগ আরম্ভেতে উঠেছিল বাজি, স্থরে স্থরে তালে তালে পূর্ণ হয়ে উঠিয়াছে আজি; পুষ্পিত অরণ্যতলে প্রতি পদক্ষেপে মঞ্চীরে বসন্তরাগ উঠিতেছে কেঁপে।

উদয়ন [ শাস্তিনিকেতন ] ২৫ এপ্রিল ১৯৪১। সকাল

5

বাণীর মুরতি গড়ি একমনে নির্জন প্রাঙ্গণে পিণ্ড পিণ্ড মাটি তার যায় ছড়াছড়ি---অস্মাপ্ত মৃক শৃত্যে চেয়ে থাকে নিঙ্গৎস্থক। গবিত মৃতির পদানত মাথা ক'রে থাকে নিচু, কেন আছে উত্তর না দিতে পারে কিছু। বহুগুণে শোচনীয় হায় তার চেয়ে এক কালে যাহা রূপ পেয়ে কালে কালে অৰ্থহীনতায় ক্রমশ মিলায়। নিমন্ত্রণ ছিল কোথা, শুধাইলে তারে উত্তর কিছু না দিতে পারে— কোন স্বপ্ন বাধিবারে বহিয়া ধূলির ঋণ দেখা দিল মানবের দ্বারে। বিশ্বত স্থর্গের কোন্ উর্বশীর ছবি ধরণীর চিত্তপটে

বাঁধিতে চাহিয়াছিল কবি— তোমারে বাহনরূপে ডেকেছিল, চিত্রশালে যত্নে রেখেছিল, ক্থন সে অগ্রমনে গেছে ভূলি— আদিম আত্মীয় তব ধূলি, অসীম বৈরাগ্যে তার দিক্বিহীন পথে जूनि निन वांगीशीन तरथ। এই ভালো, বিশ্বব্যাপী ধূসর স্মানে আজ পন্ধু আবর্জনা নিয়ত গঞ্জনা কালের চরণক্ষেপে পদে পদে বাধা দিতে জানে, পদাঘাতে পদাঘাতে জীৰ্ণ অপমানে শান্তি পায় শেষে আবার ধূলিতে যবে মেশে।

উদয়ন [ শান্তিনিকেতন`] ৩ মে ১৯৪১। সকাল

50

আমার এ জন্মদিন-মাঝে আমি হারা
আমি চাহি বন্ধুজন যারা
তাহাদের হাতের পরশে
মর্ত্যের অন্তিম প্রীতিরদে
নিয়ে যাব জীবনের চরম প্রসাদ,
নিয়ে যাব মান্ত্যের শেষ আশীর্বাদ।
শৃত্য ঝুলি আজিকে আমার;

দিয়েছি উজাড় করি

যাহা কিছু আছিল দিবার,
প্রতিদানে যদি কিছু পাই—
কিছু ম্নেহ, কিছু ক্ষমা—
তবে তাহা সঙ্গে নিয়ে যাই
পারের পেয়ায় যাব যবে
ভাষাহীন শেষের উৎসবে।

উদয়ন [শান্তিনিকেতন] ৬ মে ১৯৪১। সকাল

22

রপনারানের ক্লে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ জগৎ
স্থপ নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ,
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায়;
সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম,
সে কখনো করে না বঞ্চনা।
আমৃত্যুর হৃঃধের তপস্থা এ জীবন,
সত্যের দারুল মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।

উদয়ন [ শান্তিনিকেতন ] ১৩ মে ১৯৪১। রাত্রি ৩-১৫ মিনিট 25

তব জন্মদিবসের দানের উৎসবে বিচিত্ৰ সঞ্জিত আজি এই প্রভাতের উদয়প্রাঙ্গণ। নবীনের দানসত্ত কুস্থমে পল্লবে অজম্র প্রচুর। প্রকৃতি পরীক্ষা করি দেখে ক্ষণে ক্ষণে আপন ভাণ্ডার, তোমারে সমুথে রাখি পেল সে স্থযোগ। দাতা আর গ্রহীতার যে সংগম লাগি বিধাতার নিত্যই আগ্রহ আজি তা সার্থক হল, বিশ্বকবি ভাহারি বিশ্বয়ে তোমারে করেন আশীর্বাদ— তাঁর কবিত্বের তুমি সাক্ষীরূপে দিয়েছ দর্শন বুষ্টিধোত শ্রাবণের নিৰ্মল আকাশে।

উদয়ন [ শাস্তিনিকেতন ] ১৩ জুলাই ১৯৪১। সকাল

20

প্রথম দিনের স্থর্ব
প্রশ্ন করেছিল
সন্তার নৃতন আবির্ভাবে—
কে তুমি।
নেলে নি উত্তর।
বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ স্থর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিমসাগরতীরে,

নিস্তন্ধ সন্ধ্যায়— কে তুমি। পেল না উত্তব্ধ।

জোড়াদাঁকো। কলিকাতা ২৭ জুলাই ১৯৪১। সকাল

58

ত্বংখের আঁধার রাত্তি বারে বারে

এসেছে আমার দারে;

একমাত্র অস্ত্র তার দেখেছিত্ব

কষ্টের বিক্বত ভান, ত্রাসের বিক্বি ভঙ্গি বত—

অর্ধকারে ছলনার ভূমিকা তাহার।

যতবার ভরের মুখোশ তার করেছি বিশাস
ততবার হয়েছে অনর্থ পরাজয়।
এই হার-জিত খেলা, জীবনের মিথ্যা এ কুহক,
শিশুকাল হতে বিজড়িত পদে পদে এই বিভীষিকা,
তঃখের পরিহাসে ভরা।
ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি—
মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে।

জোড়ার্দাকো। কলিকাতা ২৯ জুলাই ১৯৪১। বিকাল

30

তোমার স্পষ্টর পথ রেখেছ আকীর্ণ করি বিচিত্র ছলনাজালে, হে ছলনাময়ী। মিখ্যা বিশ্বাদের ফাদ পেতেছ নিপুণ হাতে সরল জীবনে। এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্বেরে করেছ চিহ্নিত; তার তরে রাখ নি গোপন রাত্রি। তোমার জ্যোতিক তারে যে-পথ দেখায় সে যে তার অন্তরের পথ, সে যে চিরস্বচ্ছ, সহজ বিশ্বাসে সে যে করে তারে চিরসম্জ্বল। বাহিরে কুটিল হোক অস্তরে সে ঋছু, এই নিম্নে তাহার গৌরব। লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত। সত্যেরে সে পায় আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে। কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে, শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে আপন ভাণ্ডারে। অনায়ালে যে পেরেছে ছলনা সহিতে সে পায় তোমার হাতে শান্তির অক্ষয় অধিকার।

'জ্বোড়াসাঁকো। কলিকাতা ৩০ জুলাই ১৯৪১। সকাল সাড়ে নয়টা



# নাটক ও প্রহসন

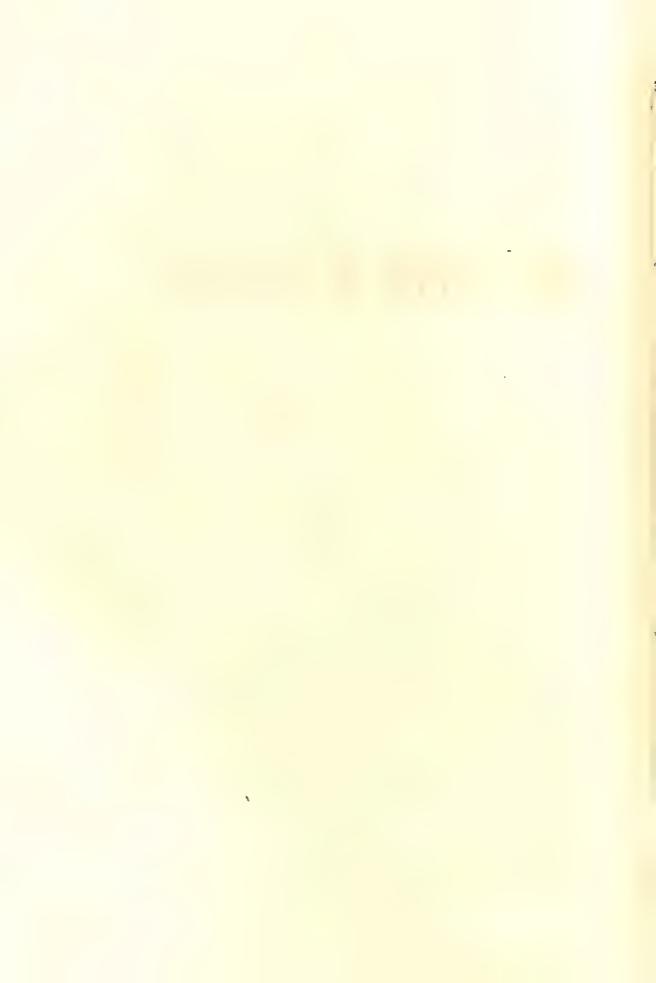

# মুক্তির উপায়

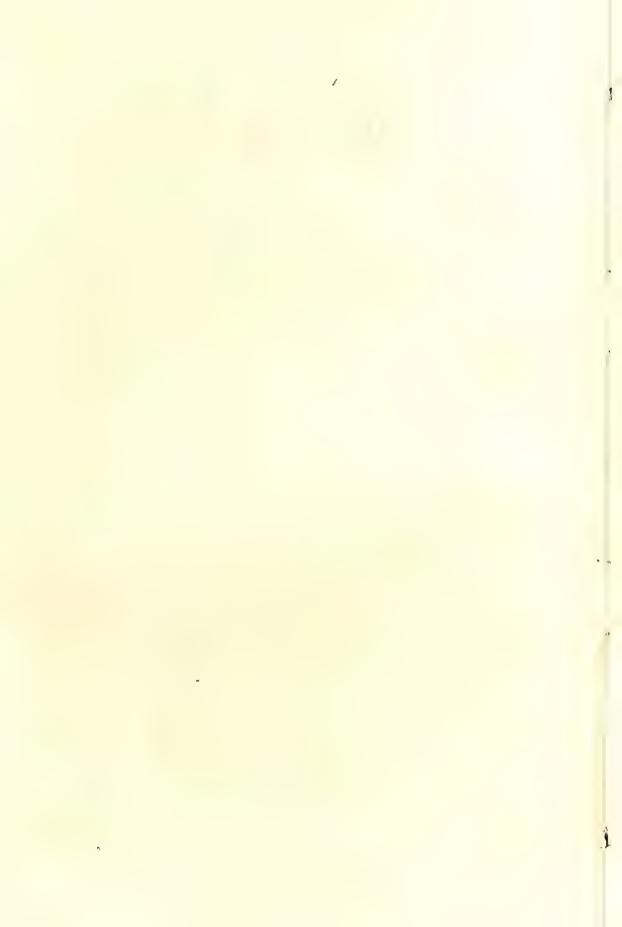

### ভূমিকা

ফকির, স্বামী অচ্যুতানন্দের চেলা। গোঁফদাড়িতে মুখের বারো আনা আনাবিদ্ধৃত। ফকিরের স্ত্রী হৈমবতী। বাপের আদরের মেয়ে। তিনি টাকা রেখে গেছেন ওর জন্মে। ফকিরের বাপ বিশ্বেশ্বর পুত্রবধূকে স্নেহ করেন, পুত্রের অপরিমিত গুরুভক্তিতে তিনি উৎক্ষিত।

পুষ্পমালা এম. এ. পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়া মেয়ে।
দূরসম্পর্কে হৈমর দিদি। কলেজি খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে পাড়াগাঁয়ে
বোনের বাড়িতে সংসারটাকে প্রত্যক্ষ দেখতে এসেছে। কোতৃহলের সীমা
নেই।কোতৃকের জিনিসকে নানা রকমে পরথ করে দেখছে কখনো নেপথো,
কখনো রঙ্গভূমিতে। ভারি মজা লাগছে। সকল পাড়ায় তার গতিবিধি,
সকলেই তাকে ভালোবাসে।

পুষ্পমালার একজন গুরু আছেন, তিনি থাঁটি বনস্পতি জাতের। অগুরু-জঙ্গলে দেশ গেছে ছেয়ে। পুষ্পর ইচ্ছে সেইগুলোতে হাসির আগুন লাগিয়ে খাগুবদাহন করে। কাজ শুরু করেছিল এই নবগ্রামে। শুনেছি, বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর পুণ্যকর্মে ব্যাঘাত ঘটেছে। তার পর থেকে পঞ্চশরের সঙ্গে হাসির শর যোগ করে ঘরের মধ্যেই স্থমধুর অশান্তি আলোড়িত করেছে। সেই প্রহসনটা এই প্রহসনের বাইরে।

পাশের পাড়ার মোড়ল ষষ্ঠীচরণ। তার নাতি মাখন ছই স্ত্রীর তাড়ায় সাত বছর দেশছাড়া। ষষ্ঠীচরণের বিশ্বাস পূষ্পার অসামান্ত বশীকরণ-শক্তি। সেই পারবে মাখনকে ফিরিয়ে আনতে। পুষ্প শুনে হাসে আর ভাবে, যদি সম্ভব হয় তবে প্রহসনটাকে সে সম্পূর্ণ করে দেবে। এই নিয়ে রবি ঠাকুর নামে একজন গ্রন্থকারের সঙ্গে মাঝে মাঝে সে পত্রব্যবহার করেছে।

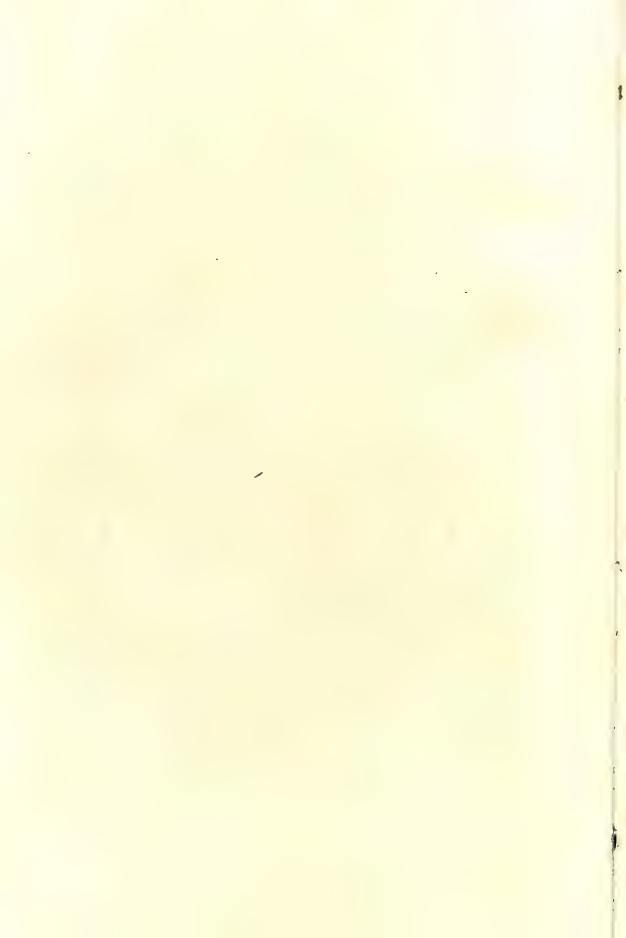

# মুক্তির উপায়

### প্রথম দৃশ্য

### ফকির। পুষ্পমালা। হৈমবতী

ফকির। সোহং সোহং সোহং।

भूष्म। व'रम व'रम बा**ए**ड़ां छ की।

ফকির। গুরুমন্ত্র।

পুষ্প। কতদুর এগোল।

ফকির। এই, ইড়া নাড়িটার কাছ পর্যস্ত এসে গেল থেমে।

পুষ্প। হঠাৎ থামে কেন।

ফকির। এ আমার ছিঁচকাঁগুনি খুকিটার কীতি। মস্তরটা গুরগুর গুরগুর করতে করতে দিব্যি উঠছিল উপরের দিকে ঠেলে। বোধ হয় আর সিকি ইঞ্চি হলেই পিন্দলার মধ্যে চুকে পড়ত, এমন সময় মেয়েটা নাকিস্করে চীৎকার করে উঠল— বাবা, নচঞ্দ। দিলুম ঠাস করে গালে এক চড়, ভাঁা করে উঠল কেঁদে, অমনি এক চমকে মন্তরটা নেমে পড়ল পিঙ্গলার মুখ থেকে একেবারে নাভীগহার পর্যন্ত। সোহং ব্রহ্ম, সোহং ব্ৰহ্ম।

পুষ্প। তোমার গুরুর মস্তরটা কি অন্ধীর্ণরোগের মতো। নাড়ির মধ্যে গিয়ে— क्कित । है। मिनि, नाफ़ित मर्सा घूँठेचांठे घूँठेचांठे कतरहहरे— खर्ट। वायु किना ।

পূজা। বায় নাকি।

ফ্কির। তানা তোকী। শব্দব্রন্ধ ওতে বায়ু ছাড়া আর কিছুই নেই। ঋষিরা যথন কেবলই বায়ু থেতেন তথন কেবলই বানাতেন মন্তর।

পুষ্প। বল কী।

ফকির। নইলে অতটা বায়ু জমতে দিলে পেট যেত ফেটে। নাড়ি যেত পটপট করে ছিঁড়ে বিশ্থানা হয়ে।

পুষ্প। উঃ, তাই তো বটে— একেবারে চার-বেদ-ভরা মন্ত্র— কম হাওয়া তো नारा नि।

ফ্কির। শুনলেই তো ব্ঝতে পার, ঐ-বে ও—ম্, ওটা তো নিছক বার্-উল্গার। পুণ্যবার্, জগৎ পবিত্র করে।

পুষ্প। এত সব জ্ঞানের কথা পেলে কোথা থেকে। আমরা হলে তো পাগল হয়ে যেতুম।

ফকির। সবই গুরুর মৃথ থেকে। তিনি বলেন, কলিতে গুরুর মৃথই গোম্গী—
মন্ত্রগন্ধা বেরচ্ছে কল্কল্ করে।

পুর্প। বি. এ.তে সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে থেটে মরেছি মিথ্যে। সজীর্ণ রোগেও ভূগেছি, সেটা কিন্তু পাক্ষজের, ইড়াপিদলার নয়।

ফকির। এতেই বুঝে নাও— গুরুর রূপা। তাই তো আমার নাড়ির মধ্যে মস্তরটা প্রায়ই ডাক ছাড়ে গুরু গুরু গুরু শব্দে।

পুষ্প। আচ্ছা, ডাকটা কি আহারের পরে বাড়ে।

ফকির। তা বাড়ে বটে।

श्रुष्ण। खक् कौ वर्णम।

ফকির। তিনি বলেন, পেটের মধ্যে স্থূলে স্ক্রেল লড়াই, যেন দেবে দৈত্যে। খাছোর সঙ্গে মন্ত্রের বেধে যায় যেন গোলাগুলি-বর্ষণ, নাড়িগুলো উচ্চম্বরে গুরুকে শ্বরণ করতে থাকে।

হৈম। ছঃথের কথা আর কী বলব দিদি, পেটের মধ্যে গুরুর শারণ চলছে, বাইরেও বিরাম নেই। চরণদাস বাবাজি আছেন ওঁর গুরুভাই, সে লোকটার দয়ামায়া নেই, ওঁকে গান শেখাচ্ছেন। পাড়ার লোকেরা—

পুষ্প। চুপ চুপ চুপ, পতিব্রতা তুমি। স্বামীর কণ্ঠ ষথন চলে, সাধ্বীরা প্রাণপণে থাকেন নীরবে। ফকিরদা, গুলায় গান শানাচ্ছ কেন, গান্ধিজির অহিংসানীতির কথা শোন নি।

হৈম। তোমরা ছজনে তবকথা নিয়ে থাকো। আমাকে যেতে হবে মাছ কুটতে। আমি চললুম।

ফকির। আমার কথাটা বৃঝিয়ে বলি। গুরুর মন্ত্র, যাকে বলে গুরুপাক। খুব বেশি যথন জমে ওঠে অন্তরে, তথন সমস্ত শরীরটা ওঠে পাক দিয়ে; নাচের ঘূর্নি উঠতে থাকে পায়ের তলা থেকে উপরের দিকে; আর, ঘানি ঘুরলে যেরকম আওয়াজ দিতে চায়, ভক্তির ঘারে সেইরকম গানের আওয়াজ ওঠে গলার ভিতর দিয়ে। এই দেখো-না এথনি সাধনার নাড়া লেগেছে একেবারে মূলাবার থেকে— উঃ!

भूला। की गर्वनांग! छाजात छाक्व नाकि।

ফকির। কিছু করতে হবে না। একবার পেট ভরে নেচে নিতে হবে। গুরু বলেছেন, গুরুর মন্ত্রটা হল ধারক, আর নৃত্যটা হল সারক, ছটোরই খুব দরকার। (উঠে দাঁড়িয়ে নৃত্য)

> গুরুচরণ করো শরণ-অ ভবতরক্ষ হবে তরণ-অ স্থাক্ষরণ প্রাণভরণ-অ মরণভয় হবে হরণ-অ।

পুষ্প। শুধু মরণভয়-হরণ নয়, দাদা। গুরুদিফিণার চোটে স্ত্রীর পয়না, বাপের তহবিল -হরণও চলছে পুরো দমে।

ফকির। ঐ দেখো, বাবা আসছেন বৌকে নিয়ে। বড়ো ব্যাঘাত, বড়ো ব্যাঘাত।

পুষ্প। ব্যাঘাতটা কিসের।

ফ্কির। স্থূলরূপে ওঁরা আমাকে ফ্কির বলেই জানেন।

পুষ্প। আরো একটা রূপ আছে নাকি।

ফকির। ক্ষয় হয়ে গেছে আমার ফকির-দেহটা ভিতরে ভিতরে। কেবলই মিলে যাচ্ছে গুরুদেহের স্ক্রেরপে। বাইরে পড়ে আছে খোলসটা মাত্র। ওঁরা আসলটাকে কিছুতেই দেখবেন না।

পুষ্প। খোলসটা যে অত্যন্ত বেশি দেখা যাচ্ছে। একেবারেই স্বচ্ছ নয়।
ফকির। দৃষ্টিগুদ্ধি হতে দেরি হয়। কিন্তু সব আগে চাই বিশ্বাসটা। ভগবংকুপায় এঁদের মনে যদি কখনো বিশ্বাস জাগে, তা হলে গুরুদেহে আর ফকিরের দেহে
একেবারে অভেদ রূপ দেখতে পাবেন— তখন বাবা—

পুষ্প। তথন বাবা গয়ায় পিণ্ডি দিতে বেরবেন।

[ ফকিরের প্রস্থান

#### বিশেশর ও হৈমবতীর প্রবেশ

বিশেশর। (হৈমর প্রতি) বেয়াই ব্যাঙ্কে তোমার নামে কিছু টাকা রেখে -গেছেন। ফকির সেটা জানে, তাই তো ওর কিছু হল না।

পুষ্প। আর কী হলে আর কী হত, সে ভাবতে গেলে মাথা ধরে যায়।

বিশ্বেশ্বর। ম্যাকিননের হেড্বাব্ আমার বন্ধুর শ্রালীপতি, সে বলেছিল, ফকির যা-হ্য একটা কিছু পাস করলেই তাকে এসিস্টেন্ট স্টোর্কীপার করে দেবে। বাদরটা কেবল জেদ করেই বাবে বাবে ফেল করতে লাগল।

পুষ্প। ফেল করবার বিশ্রী জেদ আরো অনেক ছেলের দেখেছি। মিত্তিরদের বাড়ির মোতিলাল আমার সঙ্গে একসঙ্গেই পড়া আরম্ভ করেছিল। মাটি কের এ পারের থোঁটা এমনি বিষম জেদ করে আঁকড়িয়ে রইল, ওর পিদেমশায় ওর কানে ধরে বিংকে মারতে মারতে কান প্রায় ছিংড়ে দিলেন কিন্তু পার করতে পারলেন না। চল ভাই হৈমি, পড়া করবি আয়— স্বামীর হয়ে পাস করার কাজট। তুই সেরে রাথবি চল !

বিশেশর। যাও পড়তে, কিন্তু শোনো মা,— ফ্কির টাকা চাইলেই তুমি ওকে দাও কেন।

হৈম। কী করব বাবা, টাকা টাকা করে উনি বড়ো অশান্তি বাধান।

বিশেশর। ঐ দেখো-না, একটা রোওয়া-ওঠা বাবের চামড়ার উপর বসে বিড়বিড় क्दत वक्टह । এই ফ্कित, अदन या, वामत । अदन या वल्हि ।

পুষ্প। মেদোমশার, তোমার ব্ঝি সাহস হয় না ওকে ওর গণ্ডিটা থেকে টেনে আনতে!

বিশেশর। সত্যি কথা বলি, মা, ভয়-ভয় করে। ওর সব মন্তর-তন্তর ঠিক যে মানি তাও নয়, আবার না মানবার মতো বুকের পাটাও নেই। দেখো-না, ওথানটায় কিরকম খুদে পাগলা-গারদ সাজিয়েছে। গুরু কবে পাঁঠা খেয়েছিল, তার মুড়োর খুলিটা রেখেছে পশ্মের আসনে।

পুষ্প। ঐ জায়গাটাকে ও নাম দিয়েছে মোক্ষধাম। গুরুর সিগারেট-খাওয়া দেশলাই-কাঠিগুলো কাটা কাঁচকলার টুকরোর উপর পুঁতে পুঁতে গণ্ডি বানিয়েছে। ও বলে, काठिखाना बाला किছ्তि तादन नां, यात निवानृष्टि बाह्ह म हाथ व्कल्ने দেখতে পায়। গুরুর একটা চা-দেটের ভাঙা পিরিচ এনেছে, সেটার প্রতিষ্ঠা হয়েছে গুরুর বর্ম। চুরুটের প্যাক্বাক্ষে। গুরু ভালোবাসেন সাড়ে আঠারো ভাজা, কিনে প্রদান বিবেছ দেয় ঐ পিরিচ ভরে। বলে, ঐ পিরিচে যে পেয়ালা ছিল এক কালে, তার অদৃশ্যরপ গুরুর অদৃশ্য প্রসাদ ঢালতে থাকে। মোক্ষধাম ভরে যায় দার্জিলিং চায়ের গজে।

ার সংখ্যা। আচ্ছা মা, ঐ বড়ো বড়ো বোতলগুলো কী করতে সাজিয়ে রেগেছে! ওর মধ্যে গুরুর ফীভার-মিক্শ্চারের অদৃশ্ররপ ভরে রেথেছে না কি !

পুষ্প। বল্-না হৈমি, ওগুলো কিসের জন্তে।

পুশ। দিক্ষণা পেলেই গুরু তালপাতার উপর গীতার শ্লোক লিখে সেগুলো জল দিয়ে ধুয়ে দেন। গীতা-ধোওয়া জলে ঐ বোতলগুলো ভরা। তিন সন্ধে স্থান করে

তিন চুম্ক করে থান। ওঁর বিশ্বাস, ওঁর রক্তে গীতার বস্থা বরে যাচছে। আমার সংসার-খরচের দশ টাকার পাঁচখানা নোট ঐ বস্থায় গেছে ভেসে। যাই, আমার কাজ আছে।

বিখেশর। ওরে ও ফক্রে!

পুষ্প। আচ্ছা, আমি ওকে নিমে আসছি। (কাছের দিকে গিমে ব্যস্ত হয়ে) ও ফকিরদা, করেছ কী!

ফকির। কেন, কী হয়েছে।

পুষ্প। গুরু হাঁসের ডিনের বড়া থেয়েছিলেন, তার খোলাটা পড়ে গেছে তোমার চাদর থেকে বারান্দার কোণে।

क्कित। ( नांक नित्य डिंटर्र ) **ा**, हि हि, क्रतहि की!

পুষ্প। হতভাগা হাঁসটাকে পর্যন্ত বঞ্চিত করলে তুমি! সে তোমার পিছনে পিছনে পাঁটক পাঁটক করতে করতে যেত বৈকুঠধানে— সেধানে পাড়ত স্বর্গীয় ডিম।

ফকির। (বেরিয়ে এসে খোলাটা নিয়ে বারবার মাথায় ঠেকালে) ক্ষমা কোরো গুরু, ক্ষমা কোরো— এ অও জগদ্রন্ধাণ্ডের বিগ্রহ; এর মধ্যে আছে চক্দ্র স্থর্য, আছে লোকপাল দিকপালরা সবাই। গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে আনিগে।

পুপ। (চাদর চেপে ধ'রে) এনো, এখন তোমার বাবার কথাটা শুনে নাও।

[চাদরের খুঁটে ডিম বেঁধে ফকির বিশেশরকে প্রণাম করলে

বিশেষর। বাপু, ভক্তিটা খাটো করে আমার উক্তিটা মানো।

'ফকির। কী আদেশ করেন।

বিশেখর। আর-একবার পাস করবার চেষ্টা করে দেখো।

ফকির। পারব না, বাবা।

বিশেশর। কী পারবি নে। পাস করতে না পাস করবার চেষ্টা করতে ?

ফকির। চেষ্টা আমার দ্বারা হবে না।

वित्थथत्। त्कन श्रव ना।

ফকির। গুরুজি বলেন, পাশ শব্দের অর্থ বন্ধন। প্রথমে পাস, তার পরেই চাকরি।

বিশেষর। লক্ষীছাড়া! কী করে চলবে তোমার! আমার পেন্সনের উপর? আমি কি তোমাকে থাওয়াবার জন্মে অমর হয়ে থাকব। একটা কথা জিজ্ঞানা করি—বৌমার কাছে টাকা চাইতে তোর লজ্জা করে না? পুরুষমান্ত্র্য হয়ে স্ত্রীর কাছে কাঙালপনা!

ফ্রকির। আমি নিজের জন্মে এক পয়সা নিই নে।

বিশেশর। তবে নিস্ কার জন্যে।

ফকির। ওঁরই সদ্গতির জন্মে।

विराध्यत । वर्षे ? जात्र मार्नि ?

ফকির। আমি তো শবই নিবেদন করি গুরুজির ভোগে। তার ফলের অংশ উনিও পাবেন।

বিশ্বেশ্বর। অংশ পাবেন বটে! উনিই ফল পাবেন আঁঠিম্বন্ধ। ছেলেপুলের। মরবে শুকিয়ে।

ক্কির। আমি কিছুই জানি নে। ( দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ) যা করেন গুরু।

বিশ্বেশর। বেরো, বেরো আমার সামনে থেকে লক্ষীছাড়া বাঁদর। তোর মৃ্থ দেখতে চাই নে।

#### হৈমবতীর প্রবেশ

ফকির। কা তব কাস্তা—

হৈমবতী। কীবকছ।

ফকির। কাতব কান্তা। কোন্ কান্তা হায়।

र्ट्सवजी। हिन्दुशनी धरत्र ? वांश्नाय वर्ता।

ফকির। বলি, কাঁদছে কে।

হৈমবতী। তোমারই মেয়ে মিস্ত।

फ्कित । हात्र दत्र, अटक्टे तटन मःत्रात । काँ मिट्य ভागिरत मिटन ।

হৈমবতী। কাকে বলে সংসার।

ফকির। তোমাকে।

হৈমবতী। আর, তুমি কী! মৃক্তির জাহাজ আমার! তোমরা বাঁধ না, আমরাই বাঁধি!

ফকির। গুরু বলেছেন, বাঁধন তোমাদেরই হাতে।

হৈমবতী। আমি তোমাকে যদি বেঁধে থাকি সাত পাকে, তোমার গুরু বেঁধেছেন সাতার পাকে।

ফকির। মেয়েমান্ত্র— কী ব্রুবে তুমি তত্তকথা। কামিনী কাঞ্চন—

হৈম। দেখো, ভণ্ডামি কোরো না। কাঞ্চনের দাম তোমার গুরুজি কতথানি বোঝেন সে আমাকে হাড়ে হাড়ে ব্ঝিমে দিয়েছেন। আর, কামিনীর কথা বলছ। ঐ মূর্থ কামিনীগুলোই পায়ের ধুলো নিয়ে পায়ে কাঞ্চন যদি না ঢালত তা হলে তোমার গুরুজির পেট অত মোটা হত না। একটা খবর তোমাকে দিয়ে রাখি। এ বাড়ি থেকে একটা মায়া তোমার কাটবে। কাঞ্চনের বাঁধন খলল তোমার। খগুরমশায় আমাকে দিব্যি গালিয়ে নিয়েছেন, আমার মাসহারা থেকে তোমাকে এক পয়সাও আর দিতে পারব না।

#### পুষ্পর প্রবেশ

পূষ্ণ। ফকিরদা! মানে কী। তোমার শোবার ঘর থেকে পাওয়া গেল মাণ্ডুক্যোপনিষৎ! অনিদ্রার পাঁচন না কি!

ফকির। (ঈষং হেসে) তোমরা কী ব্ঝবে— মেয়েমান্নষ!
পুষ্প। ক্বপা করে ব্ঝিয়ে দিতে দোষ কী!

[ ফকির হাস্তম্থে নীরব

হৈম। কী জানি ভাই, ওথানা উনি বালিশের নীচে রেথে রাভিরে ঘুমোন।

পুষ্প। বেদমন্ত্রগুলোকে তলিয়ে দেন ঘুনের তলায়। এ বই পড়তে গেলে যে তোমাকে ফিরে যেতে হবে সাতজন্ম পূর্বে।

ফকির। গুরুত্বপায় আমাকে পড়তে হয় না।

পুষ্প। ঘুমিয়ে পড়তে হয়।

ফকির। এই পুঁথি হাতে তুলে নিয়ে তিনি এর পাতায় পাতায় ফুঁ দিয়ে দিয়েছেন, জ্বলে উঠেছে এর আলো, মলাট ফুঁড়ে জ্যোতি বেরতে থাকে অক্ষরের ফাঁকে ফাঁকে, চুকতে থাকে স্বয়্মা নাড়ির পাকে পাকে।

পুষ্প। সেজন্মে ঘুমের দরকার?

ফকির। থ্বই। আমি স্বয়ং দেখেছি গুরুজিকে, ছুপুরবেলা আহারের পর ভগবদগীতা পেটের উপর নিয়ে চিং হয়ে পড়ে আছেন বিছানায়— গভীর নিজা। বারণ করে দিয়েছেন সাধনায় ব্যাঘাত করতে। তিনি বলেন, ইড়াপিদ্দলার মধ্য দিয়ে শ্লোকগুলো অন্তরাত্মায় প্রবেশ করতে থাকে, তার আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যায়। অবিশাসীরা বলে, নাক ডাকে। তিনি হাসেন; বলেন, মূঢ়দের নাক ডাকে, ইড়াপিদ্দলা ডাকে জানীদের— নাসার্দ্ধ আর ব্রহ্মর্ম্ম ঠিক এক রাস্তায়, যেন চিংপুর আর চৌরন্দী।

পুষ্প। ভাই হৈমি, ফকিরদার ইড়াপি**দ**লা আজকাল কী রকম আওয়াজ দিচ্ছে। হৈন। থুব জোরে। মনে হয়, পেটের মধ্যে তিনটে চারটে ব্যাঙ মরীয়া হয়ে উঠেছে।

ফ্কির। ঐ দেখো, শুনলে পুস্পদিদি? আশ্চর্ষ ব্যাপার! সত্যি কথা না জেনেই

মৃথ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। গুরুজি বলে দিয়েছেন, মাণ্ড্কা উপনিষদের ডাকটাই হচ্ছে ব্যাণ্ডের ডাক। অন্তরাক্ষা চরম অবস্থায় নাভীগহ্বরে প্রবেশ করে হয়ে পড়েন ক্পমণ্ড্ক, চার দিকের কিছুতেই আর নজর পড়ে না। তথনি পেটের মধ্যে কেবলই শিবোহং শিবোহং শিবোহং করে নাড়িগুলো ডাক ছাড়তে থাকে। সেই ঘুনেতে কী গভীর আনন্দ সে আমিই জানি— যোগনিস্থা একেই বলে।

হৈন। একদিন মিস্ত কেঁদে উঠে ওঁর সেই ব্যাঙডাকা ঘুন ভাঙিয়ে দিতেই তাকে মেরে থুন করেন আর কি।

পুপ। ফকিরদা, সংস্কৃতে অনার্স নিয়েছিল্ম, আমাকে পড়তে হয়েছিল মাণ্ড্ক্যের কিছু কিছু। নাকের মধ্যে গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে হেঁচে হেঁচে ঘুম ভাঙিয়ে রাখতে হত। হাঁচির চোটে নিরেট ব্রক্ষজানের বারো আনা তরল হয়ে নাক দিয়েই বেরিয়ে গিয়েছিল। ইড়াপিদলা রইল বেকার হয়ে। অভাগিনী আনি, গুরুর ফুঁয়ের জারে অজ্ঞানসমূদ্র পার হতে পারলেম না।

ফকির। ( ঈষং হেদে ) অধিকারভেদ আছে।

পুপা। আছে বই-কি। দেখো-না, ঐ শাস্ত্রেই ঋষি কোন্-এক শিয়কে দেখিয়ে বলেছেন, সোয়নাত্মা চতুপ্পাং— এর আত্মাটা চার-পা-গুয়ালা। অধিকারভেদকেই তো বলে ত্ব-পা চার-পায়ের ভেদ। হৈম, রাত্রে তো ব্যাঙের ডাক শুনে জেগে থাকিম, আর কোনো জাতের ডাক শুনিস কি দিনের বেলায়।

হৈম। কী জানি ভাই, মিন্তু দৈবাৎ ওঁর মন্ত্রপড়া জলের ঘটি উলটিয়ে দিতেই উনি ষে হাঁক দিয়ে উঠেছিলেন সেটা—

পুষ্প। হাঁ, সেটা চারপেয়ে ডাক। মিলছে এই শান্তের সঙ্গে।

ফ্কির। সোহং বন্ধ, সোহং বন্ধ, সোহং বন্ধ।

পুষ্প। ফকিরদা, তপস্থা যথন ভেঙেছিল শিব এসেছিলেন তাঁর বরদাত্রীর কাছে— তোমার তপস্থা এবার গুটিয়ে নাও; এই দেখো, বরদাত্রী অপেক্ষা করে আছেন লালপেড়ে শাড়িখানি পরে।

হৈমবতী। পুষ্পদিদি, বরদাত্রীর জন্মে ভাবনা নেই; পাড় দেখা দিচ্ছে রঙ-

পুষ্প। বুঝেছি, গেরুয়া রঙের ছট। বুঝি ঘরের দেয়াল পেরিয়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে?

হৈমবতী। এরই মধ্যে আসতে আরম্ভ করেছেন ছটি একটি করে বরদাত্রী। গেরুয়া রঙের নেশা মেয়েরা সামলাতে পারে না। পোড়াকপালীদের মরণদশা আর- কি! সেদিন এসেছিল একজন বেহায়া মেয়ে ওঁর কাছে মুক্তিমন্ত্র নেবে ব'লে। হবি তো
হ, আমারই ঘরে এসে পড়েছিল— ছটো-একটা থাঁটি কথা শুনিয়েছিলুম, মুক্তিমন্ত্রেরই
কাজ করেছিল, গেল মাথা ঝাঁকানি দিয়ে বেরিয়ে।

ফকির। দেখো, আমার মাণ্ডুক্টো দাও।

পুষ্প। কী করবে।

ফকির। নারীর হাত লেগেছে, গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে আনিগে।

পুষ্প। সেই ভালো, বৃদ্ধি দিয়ে ধোওয়াটা তো হল না এ জন্ম।

ফকির। শুনে যাও, হৈম। আজকে শুরুগৃহে নবরত্বদান ব্রত। আমি তাঁকে দেব সোনা, একটা গিনি চাই।

रिश्मवर्षे। मिट्छ शांत्रव ना, श्रभुतम्गांत्र शा हूँ हेर्स्य वात्रव करत्रह्म।

পুষ্প। তোমার গুরুজির বৃঝি কাঞ্চনে অরুচি নেই!

ফকির। তাঁর মহিমা কী ব্ঝবে তোমরা! কাঞ্চন পড়তে থাকে তাঁর ঝুলির মধ্যে আর তিনি চোথ বুজে বলেন— হং ফট্। বাস্, একেবারে ছাই হয়ে যায়। যারা তাঁর ভক্ত তাদের এ স্বচক্ষে দেখা।

পূষ্প। ঝুলিতে যদি ছাই ভরবারই দরকার থাকে, কাঠের ছাই আছে, কয়লার ছাই আছে, সোনার ছাই দিয়ে বোকামি কর কেন।

ফকির। হায় রে, এইটেই ব্যলে না! গুরুজি বলেছেন, মহাদেবের তৃতীয় নেত্রে দগ্ধ হয়েছিলেন কন্দর্প, সোনার আসজি ছাই করতেই গুরুজির আবির্ভাব ধরাধামে। স্থুল সোনার কামনা ভশ্ম করে কানে দেবেন স্থন্ধ শোনা, গুরুমন্ত্র।

পুষ্প। আর সহ্থ হচ্ছে না, চল্ ভাই হৈমি, তোর পড়া বাকি আছে। ফকির। সোহং ব্রহ্ম, সোহং ব্রহ্ম, সোহং ব্রহ্ম।

পুষ্প। (খানিক দ্বে গিয়ে ফিরে এসে) রোসো ভাই, একটা কথা আছে, বলে যাই। ফকিরদা, শুনেছি ভোমার গুরু আমার সঙ্গে একবার দেখা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

ফকির। হাঁ, তিনি শুনেছেন, তুমি বেদান্ত পাদ করেছ। তিনি আমাকে বলে রেখেছেন, নিশ্চয় তোমাকে তাঁর পায়ে এদে পড়তে হবে, বেদান্ত যাবে কোথায় ভেদে,! সময় প্রায় হয়ে এল।

পুলা। ব্রাতে পারছি। ক'দিন ধরে কেবলই বাঁ চোখ নাচছে। ফকির। নাচছে ? বটে! ঐ দেখো, অব্যর্থ তাঁর বাক্য। টান ধরেছে। পুলা। কিন্তু আগে থাকতে বলে রাখছি, ছাই করে দেবার মতো মালমসলা আমার মধ্যে বেশি পাবেন না। যা ছিল সব পাস করতে করতে যুনিভাসিটির আঁস্তাকুড়ে ভর্তি করে দিয়েছি।

হৈনবতী। কী বলছ ভাই, পুশদিদি! কোন্ ভূতে আবার তোনাকে পেল।
পূস্প। কী জানি ভাই, দেশের হাওয়ায় এটা ঘটায়। বৃদ্ধিতে কাঁপন দিয়ে হঠাৎ
আসে যেন ম্যালেরিয়ার গুক্ গুক্নি। মনে হচ্ছে, রবি ঠাকুরের একটা গান
শুনেছিলুন—

গেৰুয়া ফাঁদ পাতা ভূবনে,

কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে !

ফ্রির। পুস্পদি, তুমি যে এতদ্র এগিয়েছ তা আমি জানতুম না। পূর্বজন্মের কর্মফল আর কি!

পুষ্প। নিশ্চয়ই, অনেক জন্মের অবৃদ্ধিকে দম দিতে দিতে এমন অভূত বৃদ্ধি হঠাৎ পাক থেয়ে ওঠে— তার পরে আর রক্ষে নেই।

ফকির। উঃ, আশ্চর্য ! ধ্যু তুমি ! সংসারে কেউ কেউ থাকে যারা একেবারেই— কী বলব !

পুষ্প। একেবারে শেষের দিক থেকেই শুক্ত করে। রবি ঠাকুর বলেছেন— যথনি জাগিলে বিখে পূর্বপ্রস্কৃটিতা

ফকির। বা বা, বেশ বলেছেন রবি ঠাকুর— আমি তো কথনো পড়ি নি!

পুষ্প। ভালো করেছ, পড়লে বিপদেই পড়তে। ভাই হৈমি, ভোর সেই মটরদানার হনলী হারটা আমাকে দে দেখি। মহাপুরুষদের দর্শনে থালি হাভে থেতে নেই।

হৈম। কী বল, দিদি! ও যে আমার শাশুড়ির দেওয়া!

পুষ্প। এ মানুষটিও তো তোর শাশুড়ির দেওয়া, এও যেখানে তলিয়েছে ওটাও সেখানে যাবে নাহয়।

ফকির। অবোধ নারী, আসক্তি ত্যাগ করো, গুরুচরণে নিবেদন করো যা কিছু
আছে তোমার।

পুল। হৈমি, বিশ্বাস করে দাও আমার হাতে, লোকসান হবে না।

ফকির। আহা, বিশ্বাস— বিশ্বাসই সব! আমার ছোটো ছেলেটার নাম দেব— অমূল্যধন বিশ্বাস।

পুষ্প। হৈনি, ভয় নেই, আমার সাধনা হারাধন ফেরানো। গুরুক্বপায় সিদ্ধিলাভ হবে।

# দ্বিতীয় দৃশ্য

#### গুরুধাম

শিগুশিগ্যাপরিবৃত গুরু। জটাজাল বিলম্বিত পিঠের উপরে। গেরুয়া চাদরখানা স্থুল উদরের উপর দিয়ে বেঁকে পড়েছে, ঘোলা জলের ঝরনার মতো। ধূপধ্না। গদির এক পাশে খড়ম, যারা আসছে খড়মকে প্রণাম করছে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলছে— গুরো। গুরুর চক্ষু মুদ্রিত, বুকের কাছে ছই হাত জোড়া। মেয়েরা থেকে থেকে জাঁচল দিয়ে চোখ মুছছে। ছজন ছ পাশে দাঁড়িয়ে পাখা করছে। অনেকক্ষণ সব নিস্তর্জ।

গুরু। (হঠাৎ চোখ খুলে) এই-যে, তোমরা সবাই এসেছ, জানতেই পারি নি।
সিদ্ধিরস্ত সিদ্ধিরস্ত। এখন মন দিয়ে শোনো আমার কথা।

সেবক। মন তো প'ড়েই আছে গুরুর চরণে।

[ শিখাদের ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কানা

গুরু। আজ তোমাদের বড়ো কঠিন পরীক্ষা। মৃক্তির সাতটা দরজার মধ্যে এইটে হল তিনের দরজা। শিবোহং শিবোহং শিবোহং। এইটে কোনোমতে পেরলে হয়। যাদের ধনের থলি ফেঁপে উঠেছে উত্তরি-ক্ষণির পেটের মতো, তারা এই সক্ষদরজায় যায় আটকে, জাঁতাকলের মতো।

সকলে। হায় হায় হায়, হায় হায় হায়!

গুরু। এইথেনে এসে মৃক্তির ইচ্ছেতেই ঘটে বাধা। কেউ বসে পড়ে, কেউ
ফিরে যায়। তার পরে এক ছুই তিন, ঘন্টা পড়ল, বাস্— হয়ে গেল, ডুবল নৌকো,
আর টিকি দেখবার জো থাকে না। ক্রিং ব্রিং ক্রম্।

সকলে। হায় হায় হায়, হায় হায় হায় !

গুরু। এতকাল আমার সংসর্গে থেকে তোমাদের ধনের লোভ কিছু হান্ক। হয়েছে যদি দেখি, তা হলে আর মার নেই। এইবার তবে শুরু হোক। ওহে চরণদাস, গানটা ধরো।

গুরুপদে মন করো অর্পণ,

ঢালো ধন তাঁর ঝুলিতে—

লঘু হবে ভার, রবে নাকো আর

ভবের দোলায় ঘুলিতে।

হিসাবের খাতা নাড় ব'সে ব'সে,
মহাঙ্গনে নেয় স্থান কষে কষে—
থাটি ষেই জন সেই মহাজনে
কেন থাক হায় ভূলিতে,
দিন চলে যায় ট ্যাকে টাকা হায়
কেবলি খ্লিতে তুলিতে।

গুরু। কী নিতাই, চুপ করে বদে বদে মাগা চুলকোচ্ছ বে? মন খারাপ হয়ে গেছে বুঝি! আছো, এই নে, পায়ের ধুলো নে।

নিতাই। তা, গুরুর কাছে মিথ্যে কথা বলব না। খুবই ভাবনা আছে মনে। কাল সারারাত ধন্তাধন্তি করে স্ত্রীর বাক্স ভেঙে বাজুবন্দজোড়া এনেছি।

গুরু। এনেছ, তবে আর ভাবনা কী।

নিতাই। প্রভো, ভাবনা তো এখন থেকেই। বউ বলেছে, ঘরে যদি ফিরি তবে কাঁটাপেটা করে দ্র করে দেবে।

গুৰু। সেজগ্ৰে এত ভয় কেন।

নিতাই। এ মারটা প্রভুর জানা নেই, তাই বলছেন।

গুরু। নারদসংহিতায় বলে, দাম্পত্যকলহে চৈব— ঝগড়া ছদিনে যাবে মিটে।

নিতাই। ঐ নারীটিকে চেনেন না। সীতা সাবিত্রীর সঙ্গে মেলে না। নাম দিয়েছি হিড়িম্বা। তা, বরঞ্চ যদি অনুমতি পাই তা হলে দ্বিতীয় সংসার করে শান্তিপুরে বাসা বাঁধব।

গুরু। দোষ কী ! বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিরা বলেছেন, অধিকম্ভ ন দোষায়। সেইরক্ম দৃষ্টান্তও দেথিয়েছেন। পুরুষের পক্ষে স্ত্রী গৌরবে বহুবচন।

মাধব। তার মানে একাই এক সহস্র।

গুরু। উন্টো। আধ্যাত্মিক অর্থে পুরুষের পক্ষে এক সহস্রই একা। বড়ো বড়ো সজ্জন কুলীন বহু কটে তার প্রমাণ দিয়েছেন। সেই জন্মেই এ দেশকে বলে পুণ্যভূমি— পুণ্যবিবাহকর্মে আমাদের পুরুষদের ক্লান্তি নেই।

মাধব। আহা, এ দেশের আধ্যাত্মিক বিবাহের এমন স্থন্দর ব্যাখ্যা আর কথনো শুনি নি।

গুরু। কী গো বিপিন, প্রস্তুত তো ? যেমন বলেছিলুম, কাল তো সারারাত জ্বপ করেছিলে— সোনা মিথ্যে, সোনা মিথ্যে, সব ছাই, সব ছাই ?

বিপিন। জপেছি। মোহরটা আরো ধেন তারার মতো জল জল করতে লাগল

মনের মধ্যে। (গুরুর পা জড়িয়ে ধ'রে) প্রভ্, আমি পাপিষ্ঠ, এবারকার মতো মাপ করো, আরো কিছুদিন সময় দাও।

গুরু। এই রে! মোলো, মোলো দেখছি। সর্বনাশ হল। দিতে এসে ফিরিয়ে নেওয়া, এ যে গুরুর ধন চুরি করা! ( ঝুলি এগিয়ে দিয়ে ) ফেল্, ফেল্ বল্ছি, এথ্খনি ফেল্।

[ বিপিন বহু কটে কম্পিত হস্তে ক্রমাল থেকে মোহর খুলে নিয়ে ঝুলিতে কেলল এইবার সবাই মিলে বলো দেখি,—

> সোনা ছাই, সোনা ছাই, সোনা ছাই। নাহি চাই, নাহি চাই, নাহি চাই। নয়ন মূদিলে পরে কিছু নাই, কিছু নাই।

> > [ সকলের চীৎকারম্বরে আবৃত্তি

এই-যে, মা তারিণী! এস এস, এই নাও আশীর্বাদ। তোমার ভাবনা নেই, তুমি অনেক দ্বে এগিয়েছ। তোমরা মেয়েমাস্থ, তোমাদের সরল ভক্তি, দেখে পুরুষদের শিক্ষা হোক।

তারিণী পায়ের কাছে এক জোড়া বালা রেখে অনেকক্ষণ মাথা ঠেকিয়ে রাখল
(গুরু হাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে) গুরুভার বটে— বন্ধনটা বেশ একটু চাপ দিয়েছিল
মনটাকে। যাকগে, এত দিনে হাতের বেড়ি তোমার খলল।
আনেক কঠিন— ঠিক কিনা, মা ?

তারিণী। খুব ঠিক, বাবা। মনে হচ্ছে, খানিকটা মাংস কেটে নিলে। গুরু। মাংস নয়, মাংস নয়, মোহপাশ। গ্রন্থি এই সবে আল্গা হতে শুরু করল, তার পরে ক্রমে ক্রমে—

তারিণী। না বাবা, আর পারব না। মেয়ের বিয়ের জত্তে শাশুড়ির আমলের গয়নাগুলি যত্ন করে রেখে দিয়েছি।

গুরু। (থলির মধ্যে বালাজোড়া ফেলে দিয়ে) আচ্ছা আচ্ছা, এখনকার মতো এই পর্যন্তই থাক্। তোমরা বলো সবাই— সোনা ছাই ইত্যাদি।

[ সকলের আরুত্তি

আরে বলদেও, ক্যা থবর ? বলদেও। (পায়ের কাছে হাজার টাকার নোট রেথে) থবর আঁথনে দেখ্ লিজিয়ে হজরং।

গুৰু। ভালা ভালা, দিল তো খুশ হায় ?

বলদেও। পছেলা তো বহুং ঘবড়া গিয়া থা। রাত ভর মেরে জীবাত্মানেসে হাজারো দফে বাতায়া লিয়া কি, কুছ্ নেই, কুছ্ নেই, ইয়ে তো শ্রেফ কাগজ হায়, হাওয়াসে চলা জাতা, আগ্সে জল্ জাতা, পানীমেসে গল্ জাতা, ইন্কো কিম্মং কৌড়িসে ভি কমতি হায়। লিকেন আত্মারাম সারা বধং ঘড়বড় কর্তে থে। মেরে জিসি বৃদ্ধি লগি যে ইয়ে কাগজ তো গুরুজিকে গাও পর ডারনেকে লায়েক একদম নেই হায়— ইন্সে দো এক রূপেয়া ভি অচ্ছি হায়। পিছে কজিরমে দো লোটা ভর ভাঙ যব পী লিয়া, তব সব হরস্ত হো গয়া। মেরে দিল হালা হো গয়া ইয়ে কাগজকা মাকিক।

গুরু। জীতা রহো বাবা, পরমাত্মা তুঝকো ভালা করে। বলো সবাই— নোটগুলো সব ঝুটো, সব ঝুটো, সব ঝুটো— প্ররা সব খড়কুটো, খড়কুটো, খড়কুটো— ছাই হয়ে উড়ে যাবে মুঠো মুঠো, মুঠো মুঠো, মুঠো মুঠো।

[ সকলের আবৃত্তি

ু গুরু। আজ ফকিরকে দেখছি নে যে বড়ো।

বলদেও। এক ঔরং ফকিরচাদজিকো আপনি সাথ লেকে আয়ি হায়। নয়া আদমি, হমারা মালুম দিয়া কি ভিতর আকে চিল্লায়েগি— ইস্বাত্তে দোনোকো বাহার খাড়া রথ্থা হায়। হুকুম মিলুনেসে লে আয়গা।

গুরু। কী সর্বনাশ ! ওরুং! আরে নিয়ে আয়, নিয়ে আয়, এখ্খনি নিয়ে আয়। এইখানে একটা ভালো আসন পেতে দে, মেয়েটা হাতছাড়া না হয়।

# ফকিরের সঙ্গে পুষ্পর প্রবেশ

গুরু। এস এস, মা, এস। মুখ দেখেই বুঝছি, দৈববাণীর বাহন হয়ে এসেছ।
পূজা। ভূল বুঝছেন। আমি ছাই ফেলবার ভাঙা কুলো হয়েই এসেছি। এই
আমার সঙ্গে যাকে দেখছেন, এত বড়ো বিশুদ্ধ ছাইয়ের গাদা কোম্পানির মুল্লুকে আর
পাবেন না। কোনোদিন ওঁর মধ্যে পৈত্রিক সোনার আভাস হয়তো কিছু ছিল— গুরুর
আশীর্বাদে চিহ্নাত্রই নেই।

গুরু। এসব কথার অর্থ কী।

পুষ্প। অর্থ এই যে, এঁর বাপ এঁকে ত্যাগ করেছেন, ইনি ত্যাগ করতে যাচ্ছেন এঁর স্ত্রীকে। এক পয়সার সম্বল এঁর নেই। শুনেছি, আপনার এখানে সকলরক্ম আবর্জনারই স্থান আছে, তাই রইলেন ইনি আপনার শ্রীপাদপদ্মে। ফকির। আঁটা, এসব কথা কী বলছ, পুস্পদি। ঐ তো, সোনার হারগাছা নিয়ে আদা গেল— গুরুচরণে রাধবে না ?

পুষ্প। রাথব বৈকি। (গুরুর হাতে দিয়ে) তৃপ্ত হলেন তো?

গুরু। ( হারধানা হাতে নিয়ে ওজন আন্দাজ ক'রে ) আমার অতি বংসামান্তেই তৃপ্তি। পত্রং পুষ্পং ফলং তামং।

ফকির। ভুল করবেন না প্রভু, ওটা আমারই দান।

পুষ্প। ভূল ভাঙানো জ্বুরি দরকার, নইলে আসন্ন বিপদ। ওঁর বাবা বিশ্বেশ্বরবার্
পুলিসে খবর দিয়েছেন, তাঁর হার চুরি গেছে। খানাতলাসি করতে এখনি আসছে
মথ্লুগঞ্জের বড়ো দারোগা দবিরুদ্দিন সাহেব।

গুক। ( দাঁড়িয়ে উঠে ) কী সর্বনাশ!

পুপা। কোনো ভয় নেই, এখ্খনি সোনাগুলোকে ভস্ম করে ফেল্ন, পুলিসের উপর সেটা প্রকাণ্ড একটা কানমলা হবে।

গুরু। (কাতরম্বরে) বলদেও!

বলদেও। (লাঠি বাগিয়ে) কুছ পরোয়া নেই, ভগবান। আপ তো পরমাত্মা হো, আপকো হুকুমসে হম লঢ়াই করেকে।

মথ্র। গুরুজি, ওর ভরসায় থাকবেন না। ওর ভাঙের নেশা এখনো ভাঙে নি। লালপাগড়ি দেথলেই যাবে ছুটে। আপাতত আপনি দৌড় দিন। কী জানি, এই নোটখানা পরমাৎমার ভরসায় ওর কোন্ মনিবের বান্ধ ভেঙে নিয়ে এসেছে!

গুরু। আঁা, বল কি মথুর। পালাব কোথায়। ওরা যে আমার বাদার ঠিকানা জানে। এখন এই ঝুলিটা তোমরা কে রাখবে।

সকলে। কেউ না, কেউ না।

তারিণী। আমার বালা জোড়া ফিরিয়ে দাও।

গুরু। এথ্থনি, এথ্থনি। আর বলদেও, তোমার নোটখানা তুমি নাও, বাবা। বলদেও। অব্ভি তো নেই সকেঙ্গে। পুলিস চলা জানেসে পিছে লেউদ্গা।

পুষ্প। আচ্ছা, আমারই হাতে ঝুলিটা দিন। পুলিসের কর্তার সঙ্গে পরিচয় আছে। যার যার জিনিস স্বাইকে ফিরিয়ে দেব।

মুথুর। ওরে বাদ্ রে, স্পাই রে স্পাই। কারও রক্ষা নেই আজ। গুরু। স্পাই! সর্বনাশ! (উর্ধেশ্বাসে) চললুম আমি। মোটরটা আছে? একজন। আছে।

ফ্কির। (পায়ে ধ'রে) প্রভো, আমি কিন্তু ছাড়ছি নে তোমার সঙ্গ।

গুরু। দূর দূর দূর। ছাড়, ছাড়্বলছি। লন্ধীছাড়া! হতভাগা! ফকির। তা, আমার কী দশা হবে! আমার কোথার গতি! গুরু। তোমার গতি গো-ভাগাড়ে।

[ ফত প্রস্থান

বিপিন। মা গো, ঐ ঝুলির মধ্যে আমার আছে মোহরটা।

নিতাই। আর, আমার আছে বাজুবন।

পুষ্প। এই নাও তোমরা।

সকলে। তুমিই রক্ষা করলে মা, ধড়ে প্রাণ এল।

বলদেও। মাইজি, উয়ো নোট হমকো দে দীজিয়ে। আফিদ্কে বথংমে থোড়ি দের হায়।

পুষ্প। এই নাও, ঠিক জায়গায় পৌছিয়ে দেবে তো?

বলদেও। জরুর। পরমাত্মাজি তো ফেরার হো গয়া, ছুদ্রা লেনেওয়ালা কোই হায় নেই সওয়ায় মনিব ওর ডাকু। মালুম থা কি নোট ভুস্ম হো জায়গা, উদ্কা পত্তা নহি মিলেগা, মেরা পুণ্য ওর পুলিসকী ডাগু। ফরক্ রহেগা। অভি দেখ্তা হুঁ কি হিসাবকি থোড়ি গলতি থী। হর হর, বোম্ বোম্।

[প্রস্থান

পুষ্প। ফকিরদা, মাথায় হাত দিয়ে ভাবছ কী। গুরুর পদধ্লি তো আঠারো আনা মিলেছে। এখন ঘরে চলো।

ফ্কির। যাব না।

পুষ্প। কোথায় মাবে।

ফকির। রাস্তায়।

পুষ্প। আচ্ছা বেশ, ছান্দোগ্যটা তো নিয়ে আসতে হবে।

ফকির। সে আমার সঙ্গে আছে।

পুলা। কিন্তু, তোমার গুরু ?

ফকির। রইলেন আমার অস্তরে।

পুষ্প। আর, ডিমের থোলাটা ?

ফকির। সে ঝুলছে গামছায় বাঁধা ব্কের কাছে।

[ প্রস্থান

পুষ্প। (পিছন থেকে) দোয়মান্দ্রা চতুষ্পাং।

#### হৈমর প্রবেশ

পুষ্প। বিশ্বাস করতে পারিস নে ব্ঝি? এই নে তোর হার।

হৈম। আর, অন্ট ?

পুষ্প। এখনকার মতো চার পা তুলে সে বেড়া ডিঙিয়েছে।

হৈম। তার পর ?

পুপ। লম্বা দড়ি আছে।

হৈম। আমার কিন্তু ভয় হচ্ছে।

পুষ্প। তুই হাঁউমাউ করিম নে তো। চতুষ্পদ একটু চরে বেড়াক-না!

टिश्। উनि ছान्मागा निया यथन व्यवस्थान ज्थनि व्यन्य, फिन्नविन ना। यध्क मात्न बाांड व्या, डाहे ?

भूल। है।

উনি আজকাল বলতে আরম্ভ করেছেন, মাফুষের আত্মা হচ্ছে ব্যাঙ। দেই পরম বাাঙ যখন অন্তরে কুড়ুর কুড়ুর করে ডাকে তথনি বোঝা যায়, সে পর্যানন্দে আছে।

পুপ। তাই হোক-না, ওর আত্মা দেশে বিদেশে তেকে বেড়াক, তোর আত্মা-ব্যাঙ এখন কিছুদিনের মতো ঘ্মিয়ে নিক।

হৈম। মনটা যে হু হু করবে, তার চেয়ে ব্যাঙের ডাক যে ভালো।

পুষ্প। ভয় নেই, আনব তোর মাণ্ড্ক্যকে ফিরিয়ে।

# তৃতীয় দৃশ্য

# यष्ठी हत्र । भूष्म

ষ্ঠী। মা, শরণ নিলুম তোমার।

পুস্প। খবর নিয়েছি পাড়ায়, তোমার নাতি মাথন পলাতক সাত বছর থেকে— সংসারের ছনলা বন্দুক লেগেছে তার বুকে, ছঃধ এখনো ভ্লতে পারে নি। একটা বিয়ে করলে পুরুষের পা পড়ে না মাটিতে, তোলা থাকে স্ত্রীর মাথার উপরে; আর, হুটো বিয়ে করলেই তুজোড়া মল বাজতে থাকে ওদের পিঠে, শিরদাড়া যায় বেঁকে।

ষ্ঠী। কী না জান তুমি, মা। নবগ্রাম থেকে আরম্ভ করে মথ্নুগঞ্জ পর্যন্ত সব

কটা গাঁ যে তুমি জিতে নিয়েছ। বিধাতাপুক্ষ নিষ্ঠ্র, তাই তোমায় মোলাম করতে হয় তাঁর শাসন।

পূপা। না জ্যাঠামশায়, বাড়িয়ে বোলো না। আমি মজা দেখতে বেরিয়েছি—
ছুটি পেয়েছি বই পড়ার গারদ থেকে। দেখতে এলুম কেমন ক'রে নিজের পায়ে বেড়ি
আর নিজের গলায় ফাঁস পরাতে নিস্পিস্ করতে থাকে মান্থ্যের হাত হুটো। এ না
হলে ভবের খেলা জমত না। ভগবান বোধ হয় রসিক লোক, হাসতে ভালোবাসেন।

ষ্ঠা। না মা, সবই অদৃষ্ট। হাতে হাতে দেখো-না! বড়ো বৌয়ের ছেলেপুলের দেখা নেই। ভাবলেম, পিতৃপুরুষ পিণ্ডি না পেয়ে শুকিয়ে মরবেন বৈতর্গীতীরে। ধ'রে বেঁধে দিলেম মাখনের দ্বিতীয় বিয়ে, আর সবুর সইল না, দেখতে দেখতে পরে পরে তুই পক্ষেরই কল্যাণে চারটি মেয়ে তিনটি ছেলে দেখা দিল আমার ঘরে।

পুসা। এবারে পিতৃপুরুষের অজীর্ণ রোগের আশকা দেখছি।

যগ্ন। মা, তোমার সব ভালো, কেবল একটা বড়ো থট্কা লাগে— মনে হয়, তুমি দেবতা ব্রাহ্মণ মান্ই না।

পূষ্প। কথাটা সত্যি।

ষষ্ঠা। কেন মা, ঐ খুঁৎটুকু কেন থেকে যায়।

পুশ। সংসারে দেবতাব্রাঙ্গণের অবিচারের বিরুদ্ধেই যে লড়াই করতে হয়, ওদের মানলে জোর পেতৃম না। সে কথা পরে হবে, আমি মাথনের থোঁজেই আছি।

ষষ্ঠী। জান তো মা, ও কিরকম হো হো করে বেড়াত— কেবল থেলাধুলো, কেবল ঠাট্টাতামাসা। ভয় হত, কোথায় কী করে বসে। তাই তো ওর গলায় একটা নোঙরের পর আর-একটা নোঙর ঝুলিয়ে দিলুম।

পুপা। নোঙর বেড়েই চলল, ভারে নৌকো তলিয়ে যাবার জো। আমি তোমাদের পাড়ায় এসেছি হৈমির থবর নেবার জন্মে। শুনলুম, সে তোমার এথানেই আছে।

ষষ্ঠী। হাঁ মা, এতদিন আমি ছিলুম নামেই মামা। তার বিয়ের পর থেকে এই তাকে দেখলুম। বুক জুড়িয়ে গেল তার মধুর স্বভাবে। তারও স্বামী পালিয়েছে। হল কি বলো তো! কন্ত্রেসওয়ালারা এর কিছু করে উঠতে পারলে না?

পুষ্প। মহাত্মাজিকে বললে এখনি তিনি মেয়েদের লাগিয়ে দেবেন অসহযোগ আন্দোলনে। দেশে হাতাবেড়ির আওয়াজ একেবারে হবে বন্ধ। গলির মোড়ে খুড় ময়রার দোকানে তেলে-ভাজা ফুলুরি থেয়ে বাব্দের আপিসে ছুটতে হবে— ছিদন বাদেই সিক্ লীভের দর্থান্ত।

ষ্ঠী। ও সর্বনাশ!

পূষ্প। ভয় নেই, মেয়েদের হয়ে আমি মহাত্মাজিকে দরবার জানাব না। বরঞ্চ রবি ঠাকুরকে ধরব, যদি তিনি একটা প্রহসন লিখে দেন।

নেই, লেখনাজ ঢের জুটে গেছে। ছাদশ আদিত্য বললেই হয়।

ষ্ঠী। বরঞ্চ লিখতেই যদি হয়, আমি তো মনে করি, আজকাল মেয়ের। যেরকম—

পূল্প। অসহ, অসহ। জামা শেমিজ পরার পর থেকে ওদের লজা শরম সব

যগ্রী। সেদিন কলকাতায় গিয়েছিল্ম; দেখি, মেয়েরা ট্রামে বাসে এমনি ভিড় করেছে—

পুষ্প। যে পুরুষ বেচারারা খালি গাড়ি পেলেও নড়তে চার না। ও কথা যাক্রে— মাধনের জন্মে ভেবো না।

ষষ্ঠা। সেই ভালো, তোমার উপরেই ভার রইল।

[ ষষ্ঠীর প্রস্থান

#### হৈমর প্রবেশ

হৈম। শুনল্ম তুমি এসেছ, তাই তাড়াতাড়ি এল্ম।

পুষ্প। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিলেন, তাই গান্ধারী চোথে কাপড় বেঁধে অন্ধ সাজলেন। তোমারও সেই দশা। স্বামী এল বেরিয়ে রাস্তায়, স্ত্রী এল বেরিয়ে মামার বাড়িতে।

হৈম। মন টেঁকে না ভাই, কী করি! তুমি বলেছিলে, হারাধন ফিরিয়ে আনবে।

পুষ্প। একটু সবুর করো— ছিপ ফেলতে হয় সাবধানে; একটা ধরতে যাই, ছুটো এসে পড়ে টোপ গিলতে।

হৈম। আমার তো হুটোতে দরকার নেই।

পুষ্প। যেরকম দিন কাল পড়েছে, ছটো একটা বাড়তি হাতে রাখা ভালো। কে জানে কোন্টা কখন ফস্কে যায়।

হৈম। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। দেখলুম কাগজে তোমার নাম দিয়ে একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে—

भूष्ण। हैं।, मिंग चामात्रहें कीर्जि।

হৈন। তাতে লিখেছ, প্রাইভেট সিনেমায় সেতৃবন্ধ নাটকের জন্তে লোক চাই, হত্তমানের পার্ট অভিনয় করবে। তোমার আবার সিনেমা কোথায়।

পুষ্প। এই তো চার দিকেই চলচ্ছবির নাট্যশালা, তোমাদের স্বাইকে নিয়েই।

হৈন। তা যেন ব্ঝল্ম, এর মধ্যে হতুমানের অভাব ঘটল করে থেকে।

পুষ্প। দল পু<mark>ক্ষ আছে ঘরে ঘরে। একটা পাগলা পালিয়েছে লে</mark>জ তুলে, ভাক দিচ্ছি তাকে।

হৈন। সাড়া মিলেছে ?

পুষ্প। মিলেছে।

হৈন। তার পরে?

পুস্প। রহস্ত এখন ভেদ করব না।

হৈম। যা খুশি কোরো, আমার প্রাণীটিকে বেশি দিন ছাড়া রেখে। না। ঐ কে আসছে ভাই, দাড়িগোঁফঝোলা চেহারা— ওকে তাড়িয়ে দিতে বলে দিই।

পুষ্প। না না, তুমি বরঞ্ষাও, আমি ওর সঙ্গে কাজ সেরে নিই।

[ হৈমর প্রস্থান

#### সেই লোকের প্রবেশ

পুলা। তুমিকে?

সেই লোক। সেটা প্রকাশের যোগ্য নয় গোড়া থেকেই, জন্মকাল থেকেই। আমি বিধাতার কুকীর্তি, হাতের কাজের যে নমুনা দেখিয়েছেন তাতে তাঁর স্থনাম হয় নি।

পুষ্প। মন্দ তো লাগছে না!

সেই লোক। অর্থাৎ মজা লাগছে। ঐ গুণেই বেঁচে গেছি। প্রথম ধার্কাটা সামলে নিলেই লোকের মজা লাগে। লোক হাসিয়েছি বিস্তর।

भूष्य । किन्न, मत <u>जाय</u>नाम मजा नारन नि ।

সেই লোক। খবর পেয়েছ দেখছি। তা হলে আর ল্কিয়ে কী হবে। নাম আমার শ্রীমাখনচন্দ্র। ব্ঝতেই পারছ, যাত্রার দলের সরকারি গোঁফদাড়ি পরে এসেছি কেন। এ পাড়ায় মৃথ দেখাবার সাহস নেই, পিঠ দেখানোই অভ্যেস হয়ে গেছে।

পুষ্প। এলে যে বড়ো?

गायन । চলেছিলুম নাজিরপুরে ইলিষ মাছ ধরার দলে। ইস্টেশনে দেখি বিজ্ঞাপন,

হমুমানের দরকার। রইল পড়ে জেলেগিরি। জেলেরা ছাড়তে চায় না, আমাকে ভালোবাসে। আমি বলল্ম, ভাই, এদের বিজ্ঞাপনের পয়সা বেবাক লোকসান হবে আমি যদি না যাই— আর দ্বিতীয় মানুষ নেই যার এত বড়ো যোগ্যতা। এ তো আর ত্রেতাযুগ নয়!

পুষ্প। খাওয়াপরার কিছু টানাটানি পড়েছে বুঝি?

মাথন। নিতান্ত অসহ্য হয় নি। কেবল যথন ধনেশাক দিয়ে ডিমওয়ালা কই
মাছের ঝোলের গদ্ধস্থতি অন্তরাত্মার মধ্যে পাক থেয়ে ওঠে, তথন আমার শ্রীমতী
বাঁয়া আর শ্রীমতী তবলার তেরেকেটে মেরেকেটে ভির্কৃটি মির্কুটির তালে তালে দ্র
থেকে মন কেমন ধড় ফড় করতে থাকে।

পুষ্প। তাই বৃঝি ধরা দিতে এসেছ ?

মাধন। না না, মনটা এখনো তত দ্ব পর্যন্ত শক্ত হয় নি। শেষে বিজ্ঞাপনদাতার খবর নিতে এসে যখন দেখলুম, ঠিকানাটা এই আঙিনারই সীমানার মধ্যে তখন প্রথমটা ভাবলুম বিজ্ঞাপনের মান রক্ষা করব, দেব এক লক্ষ। কিন্তু, রইলুম কেবল মজার লোভে। পণ করলুম শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। দিদি আমার, কেমন সন্দেহ হচ্ছে, কোনো সত্তে ব্ঝি আমাকে চিনতে, নইলে অমন বিজ্ঞাপন তোমার মাথায় আগত না।

পুষ্প। তোমার আঁচিলওয়ালা নাকের খ্যাতি পাড়ার লোকের মুথে মুথে। তোমার বিজ্ঞাপন তোমার নাকের উপর। বিশ্বকর্মার হাতে এ নাক ত্বার তৈরি হতে পারে না— ছাঁচ তিনি মনের ক্ষোভে ভেঙে ফেলেছেন।

মাখন। এই নাকের জোরে একবার বেঁচে গিয়েছি, দিদি। মট্রুগঞ্জে চুরি হল, সন্দেহ করে আমাকে ধরলে চৌকিদার। দারোগা বুদ্ধিমান; সে বললে, এ লোকটা চুরি করবে কোন্ সাহসে— নাক লুকোবে কোথায়। বুঝেছ দিদি? আমার এ নাকটাতে ভাঁড়ামির ব্যাবসা চলে, চোরের ব্যাবসা একেবারে চলে না।

পুষ্প। কিন্তু, তোমার হাতে যে কলার ছড়াটা দেখছি ওটা তো আমার চেনা, কোনো ফিকিরে তোমার জুড়ি-অন্নপূর্ণার ঘর থেকে সরিয়ে নিয়েছ।

মাখন। অনেক দিনের পেটের <mark>জালায় ওদের ভাঁ</mark>ড়ারে চুরি পূর্বে থেকেই অভ্যেস আছে।

পূষ্প। এত বড়ো কাঁদি নিয়ে করবে কী। হস্মানের পালার তালিম দেবে ?
মাধন। সে তো ছেলেবেলা থেকেই দিচ্ছি। পথের মধ্যে দেখলুম এক ব্রহ্মচারী
বসে আছেন পাকুড়তলায়। আমার বদ অভ্যাস, হাসাতে চেষ্টা করলুম— ঠোটের

এক কোণও নড়াতে পারলুম না, মন্তর আউড়েই চলল। ভয় হল, বুঝি ব্রহ্মদত্যি হবে। কিন্তু, মৃথ দেখে বুঝলুম উপোষ করতে হতভাগা তিথিবিচার করছে না। ওর পাজিতে তিনটে চারটে একাদশী একসঙ্গে জমাট বেঁধে গেছে। জিজ্ঞাগা করলুম, বাবাজি, থাবে কিছু? কপালে চোথ তুলে বললে, গুরুর রুপা যদি হয়। মাঝে মাঝে দেখি মাথার নীচে পুঁথি রেখে নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছেন, ডাকের শকে ও গাছের পাধি একটাও বাকি নেই। নাকের সামনে রেখে আগব কলার ছড়াটা।

পুষ্প। লোকটার পরিচয় নিতে হবে তো।

মাধন। নিশ্চয় নিশ্চয়। হাসতে হাসতে পেট ফেটে যাবে, আমার চেয়ে মজা।

পুস্প। ভালো হল। হন্মনানের সঙ্গে অঞ্চদ চাই। ওকে তোমারই হাতে তৈরি করে নিতে হবে। শেওড়াফুলির হাট উজাড় করে কলার কাঁদি আনিয়ে নেব।

भायन । अधु कलांत काँ फित कर्म नय ।

পূষ্প। তা নয় বটে। যে কারথানায় তুমি নিজে তৈরি সেথানকার চুই-চাকা-ওয়ালা যন্ত্রের তলায় ওকে ফেলা চাই।

মাধন। দয়াময়ী, জীবের প্রতি এত হিংসা ভালে। নয়।

পুষ্প। ভয় নেই, আমি আছি, হঠাৎ অপঘাত ঘটতে দেব না। আপাতত কলার ছড়াটা ওকে দিয়ে এস।

মাথন। আমাদের দেশে মেয়েরা থাকতে সন্মাসী না থেয়ে মরে না। কিন্তু, ও লোকটা ভূল করেছে— বৈরাগির ব্যাবসা ওর নয়, ওর চেহারায় জলুষ নেই। নিতাস্ত নিজের স্বী ছাড়া ওর থবরদারি করবার মাছ্য মিলবে না।

পুষ্প। তোমার অমন চেহারা নিয়ে তুমি ছ বছর চালালে কী করে।

মাথন। ময়রার দোকানে মাছি তাড়িয়েছি, পেয়েছি বাসি লুচি তেলে-ভাজা, যার থদ্দের জোটে না। যাত্রার দলে ভিস্তি সেজেছি, জল থেতে দিয়েছেন অধিকারী মুড়কি আর পচা কলা। স্থবিধে পেলেই মা মাসি পাতিয়ে মেয়েদের পাঁচালি শুনিয়ে দিয়েছি যথন পুৰুষরা কাজে চলে গেছে—

ওরে ভাই, জানকীরে দিয়ে এস বন-

ওরে রে লক্ষণ এ কী কুলক্ষণ, বিপদ ঘটেছে বিলক্ষণ।

মা-জননীদের ছই চক্ষ্ দিয়ে অশ্রুধারা ঝরেছে— ছ্-চার দিনের সঞ্চয় নিয়ে এসেছি।
আমাকে ভালোবাসে স্বাই। জ্যাঠাইমা আমার যদি ছটো বিয়ে না দিত তা হলে
চাই কি আমার নিজের স্ত্রীও হয়তো আমাকে ভালোবাসতে পারত। বাইরে থেকে
ব্রতে পারবে না, কিন্তু আমারও কেমন অল্পেতেই মন গলে যায়। এই দেখো-না,

এখন তোমাকে মা-অঞ্জনা বলতে ইচ্ছে করছে।

পুষ্প। সেই ভালো, আমার নাতির সংখ্যা বেড়ে চলেছে, দিদির পদটা বড় বেশি ভারী হয়ে উঠল। আচ্ছা, জিগেস করি, তোমার মনটা কী বলছে।

মাখন। তবে মা, কথাটা খুলে বলি। অনেক দিন পরে এ পাড়ার কাছাকাছি আদতেই প্রথম দিনেই আমার বিপদ বাধল ফোড়নের গদ্ধে। সেদিন আমাদের রান্নাঘরে পাঁঠা চড়েছিল— সত্যি বলি, বড়ো বোয়ের মুখ খারাপ, কিন্তু রান্নায় ওর হাত ভালো। সেদিন বাতাস গুঁকে শুঁকে বাড়ির আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়িয়েছি সারাদিন। তার পর থেকে অর্ধভোজনের টানে এ পাড়া ছাড়া আমার অসাধ্য হল। বারবার মনে পড়ছে, কত দিনের কত গালমন্দ আর কত কাঁটাচচ্চড়ি। একদিন দিব্যি গেলেছিল্ম, এ বাড়িতে কোনোদিন আর চুকব না। প্রতিজ্ঞা ভেড়েছি কাল।

পুষ্প। কিসে ভাঙালো।

মাধন। তালের বড়ার গন্ধে। দিনটা ছট্ফট্ করে কাটালুম। রাত্তিরে যখন সব নিশুতি, বাইরে থেকে ছিট্কিনি খুলে ঢুকলুম ঘরে। খুট করে শব্দ হতেই আমার ছোটোটি এক হাতে পিদিম এক হাতে লাঠি নিয়ে ঢুকে পড়ল ঘরে। মুখে মেখে এসেছিলুম কালি, আমি হাঁ করে দাঁত খিঁ চিয়ে হাঁউমাউথাঁউ করে উঠতেই পতন ও মুর্ছা। বড়ো বৌ একবার উকি মেরেই দিল দৌড়। আমি রয়ে বসে পেট ভরে আহার করে ধামাস্থদ্ধ বড়া নিয়ে এলুম বেরিয়ে।

পুষ্প। কিছু প্রসাদ রেখে এলে না পতিত্রতাদের জন্মে?

মাধন। অনেকখানি পায়ের ধুলো রেখে এসেছি, আর বড়াগুলো নিয়ে এসেছি দলবলকে খাইয়ে দিতে।

পুষ্প। আচ্ছা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্যি বলবে ?

মাখন। দেখো মা, বিপদে না পড়লে আমি কথনো মিথো কথা কই নে।

পুষ্প। লোকে বলে, তুমি কাশীতে গিয়ে আরও একটা বিয়ে করেছ।

মাখন। তা করেছি।

পুষ্প। পিঠ স্বড়্স্ড্ করছিল?

মাখন। না মা, ছটো বিয়ে কাকে বলে হাড়ে হাড়ে জেনেছি। ভারি ইচ্ছা হল, একটা বিয়ে কী রকম মরবার আগে জেনে নেব।

পুষ্প। জেনে নিয়েছ সেটা?

মাখন। বেশি দিন নয়। ভাগাবতী কিনা, পুণাফলে মারা গেল সকাল সকাল, স্থামী বর্তমানেই। ঘোমটা সবে খুলেছে মাত্র। কিন্তু ভালো ক'রে মুখ ফোটবার

তথনো সময় হয় নি। বেঁচে থাকলে কপালে কী ছিল বলা যায় না।
পুস্প। কার কপালে ?
মাখন। শক্ত কথা।

# চতুৰ্থ দৃশ্য

নিদ্রামগ্ন ফকির। মৃথের কাছে একছড়। কল।। জেগে উঠে কলার ছড়া তুলে নেড়েচেড়ে দেখল

ফকির। আহা, গুরুদেবের রূপা। (ছড়াটা মাথায় ঠেকিয়ে চোথ বুজে) শিবোহং শিবোহং শিবোহং। (একটা একটা ক'রে গোটা দশেক থেয়ে দীর্ঘনিশাস ছেড়ে) আঃ!

#### মাখনের প্রবেশ

মাখন। কী দাদা, ভালো তো! আমার নাম গ্রীমাখনানন।

ফকির। গুরুর চরণ ভরুশা।

মাধন। গুরুই খুঁজে মরছি। সদ্গুরু মেলে নাতো। দয়া হবে কি। নেবে কি অভান্ধনকে।

ফকির। ভয় নেই, সময় হোক আগে।

মাখন। (কানার স্থরে) সময় আমার হবে না প্রভূ, হবে না। দিন যে গেল! বড়ো পাপী আমি। আমার কী গতি হবে।

ফকির। গুরুপদে মন স্থির করো— শিবোহং।

মাখন। এই পদেই ঠেকল আমার তরী; যম তা হলে ভয়ে কাছে ঘেঁষবে না।

ফকির। তোমার নিষ্ঠা দেখে বড়ো সম্ভষ্ট হলুম।

মাখন। শুধু নিষ্ঠা নয় গুরু, এনেছি কিছু তালের বড়া। তালগাছটা স্থন্ধ উদ্ধার পাক।

<mark>ফকির। (ব্যগ্রভাবে আহার) আহা, স্থখাদ বটে। ভক্তির দান কিনা।</mark>

মাথন। সার্থক হল আমার নিবেদন। বাড়ির এঁয়ারা থবর পেলে কী থুশিই হবেন! যাই, ওঁদের সংবাদ পাঠিয়ে দিইগে, ওঁরা আরও কিছু হাতে নিয়ে আসবেন।— প্রভু, গৃহাশ্রমে আর কি ফিরবেন না।

ফকির। আর কেন। গুরু বলেন, বৈরাগ্যং এবং ভয়ং।

মাখন। গৃহী আমি, ডাইনে বাঁয়ে মায়া-মাকড়গানি জড়িয়েছে আপাদমন্তক। ধনদৌলতের সোনার কেলাটা কত বড়ো ফাঁকি সেটা থুব করেই বুঝে নিয়েছি। বুঝেছি সেটা নিছক স্বপ্ন। ভগবান আমাকে অকিঞ্চন করে পথে পথে ঘোরাবেন এই তো আমার দিনরাত্রির শাধনা, কিন্তু আর তো পারি নে, একটা উপায় বাংলিয়ে দাও।

ফকির। আছে উপায়।

মাথন। (পা জড়িয়ে) বলে দাও, বলে দাও, বঞ্চিত কোরো না।

ফকির। দিন-ভোর উপোষ ক'রে থেকে-

মাখন। উপোষ! সর্বনাশ! সেটা অভ্যেস নেই একেবারেই। আমার ছুই গ্রহ দিনে চারবার করে আহার জুটিয়ে দিয়ে অস্তরটা একেবারে নিরেট করে দিয়েছেন। আর কোনো রাস্তা যদি—

ফকির। আচ্ছা, হুখানা ফটি—

মাখন। আরও একটু দয়া করেন য়দি, ত্'বাটি ক্ষীর!

ফকির। ভালো, তাই হবে।

মাথন। আহা, কী করুণা প্রভুর! তেমন করে পা যদি চেপে থাকতে পারি তা হলে পাঁঠাটাও—

ফকির। নানা, ওটা থাক।

মাথন। আচ্ছা, তবে থাক্, একটা দিন বই তো নয়। তা, কী করতে হবে বলুন। দেখুন, আমি মুথ্খু মাস্থ্য, অমুস্বার-বিসর্গওয়ালা মন্তর মুথ দিয়ে বেরবে না, কী বলতে কী বলব, শেষকালে অপরাধ হবে।

ফ্কির। ভয় নেই, তোমার জত্তে সহজ করেই দিচ্ছি। গুরুর মৃতি স্মরণ করে সারারাত জপ করবে, সোনা তোমাকেই দিল্ম, তোমাকেই দিল্ম, যতক্ষণ না ধ্যানের মধ্যে দেখবে, সোনা স্মার নেই— কোখাও নেই।

মাধন। হবে হবে প্রভু, এই অধমেরও হবে। বলব, সোনা নেই, সোনা নেই; এ হাতে নেই, ও হাতে নেই; ট ্যাকে নেই, থলিতে নেই; ব্যাক্ষে নেই, বাজ্যায় নেই। ঠিক স্থবে বাজবে মন্ত্র। আচ্ছা, গুরুজি, ওর সঙ্গে একটা অমুম্বার জুড়ে দিলে হয় না? নইলে নিতাস্ত বাংলার মতো শোনাচ্ছে। অমুম্বার দিলে জোর পাওয়া যায়—সোনাং নেই, সোনাং নেই, কিছুং নেই, কিছুং নেই।

ফ্কির। মন্দ শোনাচ্ছে না।

মাখন। আচ্ছা, তবে অন্নমতি হোক, পোলাওটা ঠাণ্ডা হয়ে এল!

ফকিরের গান
শোন্ রে শোন্ অবোধ মন,—
শোন্ সাধুর উক্তি, কিসে মৃক্তি
সেই স্বযুক্তি কর্ গ্রহণ।
ভবের শুক্তি ভেঙে মৃক্তি-মৃক্তা কর্ অস্বেষণ
ধ্বরে ও ভোলা মন।

#### ষষ্ঠীচরণ ছুটে এদে

ষ্ঠা। দেখি দেখি, এই তো দাছ আমার— আমার মাখন। (মুখে হাত বুলিয়ে) অমন চাঁদ মুখখানা দাড়ি গোঁফ দিয়ে একেবারে চাপা দিয়েছে। একে ভগবান আমার চোখে পরিয়েছে বুড়ো বয়সের ঠুলি, ভালো দেখতেই পাই নে, তার উপর এ কী কাও করেছিন মাখন!

ফকির। সোহং বন্ধ, সোহং বন্ধ, সোহং বন্ধ।

ষষ্ঠী। করেছিদ কী দাছ, মন্তর প'ড়ে প'ড়ে অমন মিষ্টি গলায় কড়া পাড়িয়ে দিয়েছিদ! হার মোটা হয়ে গেছে!

ফ্রির। শিবোহং শিবোহং শিবোহং।

#### বামনদাস বাবুর প্রবেশ

বামনদাস। আরে আরে, আমাদের মাথন নাকি? খাঁট তো? ও ষ্টাদা, মানতেই হবে যোগবল— নাকের উপর থেকে আঁচিলটা একেবারে সাফ দিয়েছে উড়িয়ে। ভট্চায, দেখে যাও হে, নাকের উপর কী মস্তর দেগেছিল গো! একটু চিহ্ন রেখে যায় নি। ষ্ঠাদা, ঐ নাক নিয়ে কত ঝাড়ফুঁক করেছিলে, একটু টলাতে পার নি। তপিশ্রের মাহাত্মি বটে—

ষষ্ঠা। না ভাই, মাহাত্মি ভালো লাগছে না। তোরা যাকে বলতিস গণ্ডারী নাক, সে ছিল ভালো।

নিশিঠাকুর। ওর মুখমওল যে নিজেকে বেকবৃল করছে, তার উপরে আবার মুখে কথা নেই। অমন সব বোলচাল, মুনি হয়ে সব ভুলেছে বুঝি!

ভজহরি। দেখি দেখি মাধ্না, মুখটা দেখি। (চিমটি কেটে, চামড়া টেনে) না হে, এ মুখোষ নয়, ধাঁদা লাগিয়ে দিলে।

নিতাই। কিন্তু, দেখ্তো টেনে ওর দাড়িগোঁফ সত্যি কি না!

ফকির। উ: উ: !

চণ্ডী। (পিঠে কিল মেরে) কেমন লাগল।

ফকির। উঃ!

চণ্ডী। ঐ তো, সন্মাসীর স্থপতু:খবোধ আছে তো! মাথায় হুঁকোর জল ঢালি তবে, মাথা ঠাণ্ডা হোক।

ষষ্ঠা। আহা, কেন ওকে বিরক্ত করছ ভাই ? সাত বছর পরে ফিরে এল, স্বাই মিলে আবার ওকে তাড়াবে দেখছি। মাখন, ও ভাই মাখন, আর হুখ্যু দিস্ নে— একটা কথা ক, নাহয় হুটো গাল দিলিই বা!

ফ্রির। আপনারা আমাকে মাখন বলে ডাক্ছেন কেন। পূর্ব-আশ্রমে আমার বে নাম থাক্, আমার গুরুদত্ত নাম চিদানন স্বামী। স্কলের উচ্চহাস্ত

চিম। ওরে বাবা, ত্রাণকর্তা এলেন আমাদের। ছাধ্ মাথ্না, ন্তাকামি করিস নে। ভাবছিস, এমনি করে আবার ফাঁকি দিয়ে পালাবি! সেটি হচ্ছে না; তোর ছুই বৌষের হাতে তুই কান জিম্মে করে দেব, থাকবি কড়া পাহারায়।

ফ্কির। গুরো, হায় গুরো!

#### ছুই জ্রীর প্রবেশ

- ১। ঐ যে গো, মৃথ চোথ বদলিয়ে এসেছেন আমাদের কলির নারদ।
  ফকির। মা, আমি তোমাদের অধম সন্তান, দয়া করো আমাকে।
  সকলে। এই এই, করলে কী! প্রাণের ভয়ে মা বলে ফেললে?
- ১। ও পোড়াকপালে মিন্সে, তুই মা বলিস কাকে!
- ২। চোখের মাথা খেয়ে বদেছিল, তোর মরণ হয় না! ফকির। একটু ভালো করে আমাকে দেখে নিন।
- ১। তোমাকে দেখে দেখে চোধ ক্ষয়ে গেছে। তুমি কচি খোকা নও, নতুন জন্মাও নি। তোমার ছধের দাঁত অনেক দিন পড়েছে, তোমার বয়সের কি গাছ পাথর আছে। তোমায় য়ম ভূলেছে ব'লে কি আমরাও ভূলব।
- ২। (নাক মৃচ্ ড়িয়ে দিয়ে) সাক্ষীকে বিদায় করেছ নাকের ভগা থেকে। তাই ব'লে আমাদের ভোলাতে পারবে না— তোমার বিট্লেমি ঢের জানা আছে। ওমা, ওমা, ঐ দেখ লো ছুট্কি— সেই তালের বড়ার ধামাটা।
  - ১। তাই রাত্তিরে গিয়েছিলেন ভূত সেজে বড়া খেতে!
- ২। চকোত্তিমশায়, এই দেখে নাও— মিন্সে রাশ্লাঘরে চুকে এনেছে বড়াস্থদ্ধ আমাদের ধামা চুরি ক'রে।

কান্ত মণ্ডল। সে কি হয়। যোগবল, ভাঁড়ার থেকে উড়িয়ে এনেছে।

যষ্ঠা। ওগো বৌদিদিরা, কেন ওকে থোঁটা দিচ্ছ। ঘরের বড়া ঘরের মানুষই যদি নিয়ে এসে থাকে তাকে কি চুরি বলে।

। ভালোমান্ষের মতো যদি নিত তবে দোষ ছিল না— মা গো, সে কী দাঁত থিঁ চুনি। আমার তো দাঁতকপাটি লেগে গেল।

ষষ্ঠী। ভাই মাখন, এটা তো ভালো কর নি— গোপনে আমাকে জানালে না কেন। তালের বড়ার অভাব কী।

ক্কির। গুরো!

২। (কলার ছড়ার বাকি অংশ তুলে ধ'রে) এই দেখো তোমরা। ভাঁড়ারে রেখেছিল্ম ব্রাহ্মণভোজন করাব ব'লে। সকালে উঠে আর দেখতে পাই নে। দরজাও খোলা নেই, ভয়ে মরি। আ্যাদের এই মহাপুরুষের কীর্তি। কলা চুরি করে ধর্মকর্ম করেন!

ষষ্ঠীচরণ। (মহাক্রোধে) দেখো, এ আমি কিছুতেই সইব না। এই ডাইনি ডুটোকে ঘর থেকে বিদায় করতে হবে, নইলে আমার মাধনকে টে কাতে পারব না। দেখছ তো মাধন ? কেবল ভালোমান্ষি করে তুই বৌকে কী রকম করে বিগ্ড়িয়ে দিয়েছ!

ফকির। সর্বনাশ! আপনারা সাংঘাতিক ভুল করছেন। আপনাদের সকলের পায়ে ধরি— আমাকে বাঁচান! হে গুরো, কী করলে তুমি।

ষষ্ঠী। না ভাই, বেকবৃল মেয়ো না। ধামাটা তুমি ওদের ঘর থেকে এনেছিলে, কলার ছড়াটাও প্রায় নিকেশ করেছ। সেটাতে তোমার অপরাধ হয় নি— তবে লজ্জা পাচ্ছ কেন।

ফকির। দোহাই ধর্মের, দোহাই আপনাদের— আমি ধামাও আনি নি, কলার কাঁদিও আনি নি।

ষ্টা। পষ্টই দেখা যাচ্ছে খেয়েছ তুমি। কেন এত জিদ করছ।

ফকির। থেয়েছি, কিন্ধ-

বামনদাস। আবার কিন্তু কিসের।

ফকির। আমি আনি নি।

[ সকলের হাত্র

পাঁচু। তুমি থাও তালের বড়া, দেয় এনে আর-এক মহাত্মা, এও তো মজা কম নয়। তাকে চেন না? ফকির। আজেনা।

সিধু। সে চেনেনা তোমাকে ?

ফকির। আজেনা।

নকুল। এ যে আরব্য উপন্থাস।

[ সকলের হাস্ত

ষষ্ঠী। যা হবার তা তো হয়ে গেছে, এখন ঘরে চলো। ফকির। কার ঘরে যাব ?

১। মরি মরি, ঘর চেন না পোড়ারমুখো! বলি, আমাদের ছটিকে চেন তো? ফকির। সত্যি কথা বলি, রাগ করবেন না, চিনি নে।

সকলে। ঐ লোকটার ভণ্ডামি তো সইবে না। জোর করে নিয়ে যাও ওকে ধ'রে, তালা বন্ধ করে রাখো।

ফকির। গুরো!

मकल भिर्तन रिम्नारिमि। धरी, धरी वनिष्टि।

স্থার। বৌ হুটোকে এড়াতে চাও তার মানে বুঝি; কিন্তু তোমার ছেলেমেয়ে-গুলিকে? তোমার চারটি মেয়ে, তিনটি ছেলে, তাও ভুলেছ না কি।

ফকির। ও সর্বনাশ! আমাকে মেরে ফেললেও এখান থেকে নড়ব না। ( গাছের গুঁড়ি আঁকড়িয়ে ধ'রে ) কিছুতেই না।

হরিশ উকিল। জান আমি কে? পূর্ব-আশ্রমে জানতে। অনেক সাধুকে জেলে পাঠিয়েছি। আমি হরিশ উকিল। জান ? তোমার হই স্ত্রী!

ফকির। এখানে এসে প্রথম জানলুম।

হরিশ। আর, তোমার চার মেয়ে তিন ছেলে।

ফ্রির। আপনারা জানেন, আমি কিছুই জানি নে।

হরিশ। এদের ভরণপোষণের ভার তুমি যদি না নাও, তা ছলে মকদমা চলবে বলে রাথলুম।

ফকির। বাপ রে! মকদ্দমা! পায়ে ধরি, একটু রাস্তা ছাড়ুন।

তুই প্রী। যাবে কোথায়, কোন্ চুলোয়, যমের কোন্ হুয়োরে ?

ফ্কির। গুরো! (হতবৃদ্ধি হয়ে বসে পড়ল)

#### হৈমবতীর প্রবেশ ও ফকিরকে প্রণাম

ফকির। (লাফিয়ে উঠে) এ কী, এ যে হৈমবতী! বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।

#### রবীন্দ্র-রচনাবলী

#### ১। ওলো, ওর সেই কাশীর বৌ, এখনো মরে নি বুঝি।

#### মাখনকে নিয়ে পুষ্পর প্রবেশ

মাখন। ধরা দিলেম— বেওজর। লাগাও হাতকড়ি। প্রমাণের দরকার নেই। একেবারে সিধে নাকের দিকে তাকান। আমি মাখনচন্দ্র। এই আমার দড়ি আর এই আমার কল্সি। মা অঞ্জনা, কিন্ধিন্ধ্যায় তো ঢোকালে। মাঝে মাঝে খবর নিয়ো। নইলে বিপদে পড়লে আবার লাফ মারব।

পুষ্প। ফকিরদা, তোমার মৃক্তি কোথায় সে তো এখন ব্ঝেছ? ফকির। খুব ব্ঝেছি— এ রাস্তা আর ছাড়ছি নে।

পুষ্প। বাছা মাথন, তোমার মন্ত স্থবিধে আছে— তোমার ফুর্তি কেউ মারতে পারবে না। এ ছটিও নয়।

হুই স্বী। ছি ছি, আর একটু হলে তো সর্বনাশ হয়েছিল! (গড় হয়ে প্রণাম ক'রে) বাঁচালে এসে।

# উপন্যাস ও গল্প

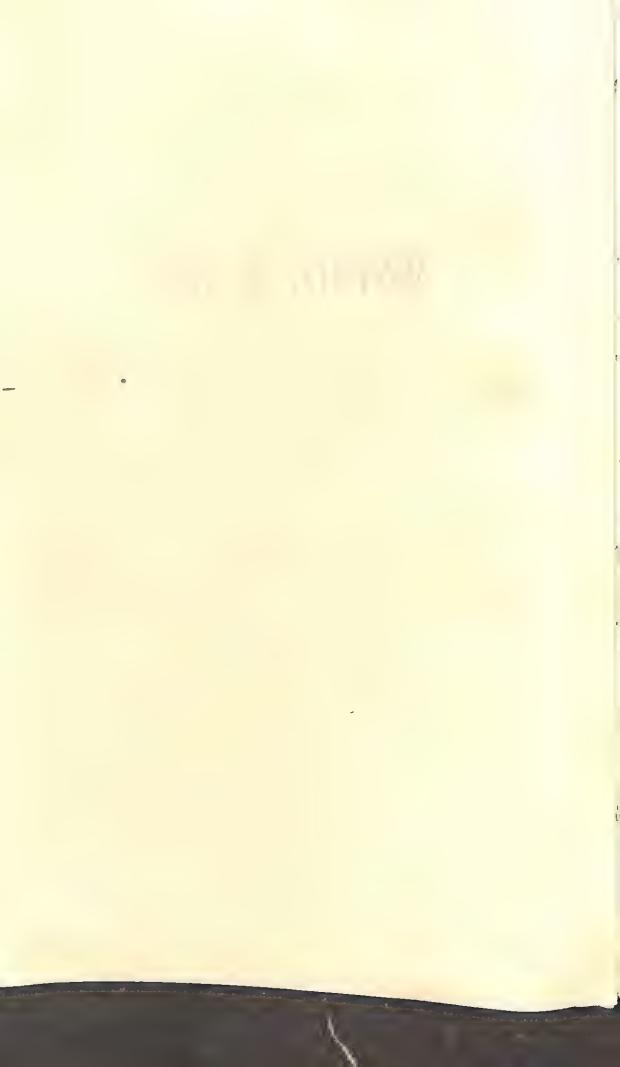

# লিপিকা



# लिशिक।

#### পায়ে চলার পথ

এই তো পায়ে চলার পথ।

এসেছে বনের মধ্যে দিয়ে মাঠে, মাঠের মধ্যে দিয়ে নদীর ধারে, খেয়াঘাটের পাশে বটগাছতলায়। তার পরে ও পারের ভাঙা ঘাট থেকে বেঁকে চলে গেছে গ্রামের মধ্যে; তার পরে তিসির খেতের ধার দিয়ে, আমবাগানের ছায়া দিয়ে, পদ্দিঘির পাড় দিয়ে, রথতলার পাশ দিয়ে কোন্ গাঁয়ে গিয়ে পৌচেছে জানি নে।

এই পথে কত মাতুষ কেউ বা আমার পাশ দিয়ে চলে গেছে, কেউ বা সঙ্গ নিয়েছে, কাউকে বা দূর থেকে দেখা গেল; কারো বা ঘোমটা আছে, কারো বা নেই; কেউ বা জল ভরতে চলেছে, কেউ বা জল নিয়ে ফিরে এল।

2

এখন দিন গিয়েছে, অন্ধকার হয়ে আসে।

একদিন এই পথকে মনে হয়েছিল আমারই পথ, একান্তই আমার; এখন দেখছি, কেবল একটিবার মাত্র এই পথ দিয়ে চলার হুকুম নিয়ে এসেছি, আর নয়।

নেবৃতলা উজিয়ে সেই পুক্রপাড়, ঘাদশ দেউলের ঘাট, নদীর চর, গোয়ালবাড়ি, ধানের গোলা পেরিয়ে— সেই চেনা চাউনি, চেনা কথা, চেনা মুখের মহলে আর একটিবারও ফিরে গিয়ে বলা হবে না, "এই য়ে।" এ পথ মে চলার পথ, ফেরার পথ নয়।

আজ ধৃসর সন্ধায় একবার পিছন ফিরে তাকাল্ম; দেখল্ম, এই পথটি বহুবিশ্বত পদচিচ্ছের পদাবলী, ভৈরবীর স্থরে বাঁধা।

যত কাল যত পথিক চলে গেছে তাদের জীবনের সমস্ত কথাকেই এই পথ আপনার একটিমাত্র ধূলিরেখায় সংক্ষিপ্ত করে এঁকেছে; সেই একটি রেখা চলেছে স্থর্যোদয়ের দিক থেকে স্থাস্তের দিকে, এক সোনার সিংহদার থেকে আর-এক সোনার সিংহদারে। 9

"ওগো পায়ে চলার পথ, অনেক কালের অনেক কথাকে তোমার ধূলিবন্ধনে বেঁধে নীরব করে রেখো না। আমি তোমার ধূলোয় কান পেতে আছি, আমাকে কানে কানে বলো।"

পথ নিশীথের কালো পর্দার দিকে তর্জনী বাড়িয়ে চূপ ক'রে থাকে।

"ওগো পায়ে চলার পথ, এত পথিকের এত ভাবনা, এত ইচ্ছা, সে-সব গেল কোথায়।"

বোবা পথ কথা কয় না। কেবল স্র্যোদয়ের দিক থেকে স্থাপ্ত অবধি ইশারা মেলে রাখে।

"ওগো পায়ে চলার পথ, তোমার বুকের উপর যে-সমস্ত চরণপাত একদিন পুষ্পর্ষ্টির মতো পড়েছিল আজ তারা কি কোথাও নেই।"

পথ কি নিজের শেষকে জানে, যেখানে লুপ্ত ফুল আর ন্তন্ধ গান পৌছল, যেখানে তারার আলোয় অনির্বাণ বেদনার দেয়ালি-উৎসব!

## (भश्ना पित

রোজই থাকে সমস্তদিন কাজ, আর চার দিকে লোকজন। রোজই মনে হয়, সেদিনকার কাজে, সেদিনকার আলাপে সেদিনকার সব কথা দিনের শেষে বৃঝি একেবারে শেষ করে দেওয়া হয়। ভিতরে কোন্ কথাটি যে বাকি রয়ে গেল তা বৃঝে নেবার সময় পাওয়া যায় না।

আজ সকালবেলা নেখের স্তবকে স্তবকে আকাশের বুক ভেরে উঠেছে। আজও সমস্ত দিনের কাজ আছে সামনে, আর লোক আছে চার দিকে। কিন্তু, আজ মনে হচ্ছে, ভিতরে যা-কিছু আছে বাইরে তা সমস্ত শেষ করে দেওয়া যায় না।

মামুষ সমৃদ্র পার হল, পর্বত ডিঙিয়ে গেল, পাতালপুরীর্তে সিঁধ কেটে মণিমানিক চুরি করে আনলে, কিন্তু একজনের অস্তরের কথা আর-একজনকে চুকিয়ে দিয়ে ফেলা, এ কিছুতেই পারলে না।

আজ মেঘলা দিনের সকালে সেই আমার বন্দী কথাটাই মনের মধ্যে পাখা ঝাপটে মরছে। ভিতরের মান্ত্র্য বলছে, "আমার চিরদিনের সেই আর-একজনটি কোথায়, যে আমার হৃদযের শ্রাবণমেখকে ফতুর ক'রে তার সকল বৃষ্টি কেড়ে নেবে।" আজ মেঘলা দিনের সকালে শুনতে পাচ্ছি, সেই ভিতরের কথাটা কেবলই বন্ধ দরজার শিকল নাড়ছে। ভাবছি, "কী করি। কে আছে যার ডাকে কাজের বেড়া ডিঙিয়ে এখনি আমার বাণী স্থরের প্রদীপ হাতে বিশ্বের অভিসারে বেরিয়ে পড়বে। কে আছে যার চোখের একটি ইশারায় আমার সব ছড়ানো ব্যথা এক মূহুর্তে এক আনন্দে গাঁথা হবে, এক আলোতে জলে উঠবে। আমার কাছে ঠিক স্থরটি লাগিয়ে চাইতে পারে যে আমি তাকেই কেবল দিতে পারি। সেই আমার সর্বনেশে ভিখারি রান্তার কোন্ মোড়ে।"

আমার ভিতরমহলের ব্যথা আজ গেরুয়াবসন পরেছে। পথে বাহির হতে চায়, সকল কাজের বাহিরের পথে, যে পথ একটিমাত্র সরল ভারের একতারার মতো, কোন্ মনের মাহুষের চলায় চলায় বাজছে।

# বাণী

কোঁটা কোঁটা বৃষ্টি হয়ে আকাশের মেঘ নামে, মাটির কাছে ধরা দেবে ব'লে। তেমনি কোথা থেকে মেয়েরা আসে পৃথিবীতে বাঁধা পড়তে।

তাদের জন্ম অন্ন জায়গার জগৎ, অন্ন মাম্ববের। ঐটুকুর মধ্যে আপনার স্বটাকে ধরানো চাই— আপনার সব কথা, সব বাথা, সব ভাবনা। তাই তাদের মাথায় কাপড়, হাতে কাঁকন, আঙিনায় বেড়া। মেয়েরা হল সীমাম্বর্গের ইন্দ্রাণী।

কিন্তু, কোন্ দেবতার কোতৃকহাস্তের মতো অপরিমিত চঞ্চলতা নিয়ে আমাদের পাড়ায় ঐ ছোটো মেয়েটির জন্ম। মা তাকে রেগে বলে "দক্তি", বাপ তাকে হেসে বলে "পাগলি"।

সে পলাতকা ঝরনার জল, শাসনের পাথর ডিঙিয়ে চলে। তার মনটি যেন বেণুবনের উপরডালের পাতা, কেবলই ঝির্ ঝির্ করে কাঁপছে।

#### 2

আজ দেখি, সেই হুরস্ত মেয়েটি বারান্দায় রেলিঙে ভর দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে, বাদলশেষের ইন্দ্রধন্মটি বললেই হয়। তার বড়ো বড়ো হুটি কালো চোখ আজ অচঞ্ল, তমালের ডালে বৃষ্টির দিনে ডানাভেজা পাথির মতো।

ওকে এমন স্তব্ধ কথনো দেখি নি। মনে হল, নদী যেন চলতে চলতে এক জায়গায় এসে থমকে সরোবর হয়েছে। 9

কিছুদিন আগে রৌদ্রের শাসন ছিল প্রথর; দিগত্তের মৃ্থ বিবর্ণ; গাছের পাতাগুলো শুকনো, হলদে, হতাখাস।

এমন সময় হঠাৎ কালো আলুথালু পাগলা মেঘ আকাশের কোণে কোণে তাঁবু কেললে। স্থান্তের একটা রক্তরশ্মি খাপের ভিতর থেকে তলোয়ারের মতো বেরিয়ে এল।

অর্থেক রাত্রে দেখি, দরজাগুলো খড়্খড় শব্দে কাঁপছে। সমস্ত শহরের ঘুমটাকে ঝড়ের হাওয়া ঝুঁটি ধরে ঝাঁকিয়ে দিলে।

উঠে দেখি, গলির আলোটা ঘন বৃষ্টির মধ্যে মাতালের ঘোলা চোখের মতো দেখতে। আর, গির্জের ঘড়ির শব্দ এল যেন বৃষ্টির শব্দের চাদর মুড়ি দিয়ে। সকালবেলায় জলের ধারা আরও ঘনিয়ে এল, রৌদ্র আর উঠল না।

8

এই বাদলায় আমাদের পাড়ার মেয়েটি বারান্দার রেলিঙ ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে।
তার বোন এসে তাকে বললে, "মা ভাকছে।" সে কেবল স্বেগে মাথা নাড়ল,
তার বেণী উঠল তুলে; কাগজের নৌকো নিয়ে তার ভাই তার হাত ধরে টানলে।
সে হাত ছিনিয়ে নিলে। তবু তার ভাই খেলার জল্ফে টানাটানি করতে লাগল।
তাকে এক থাপড় বসিয়ে দিলে।

Q

বৃষ্টি পড়ছে। অন্ধকার আরও ঘন হয়ে এল। মেয়েটি স্থির দাঁড়িয়ে।
আদিযুগে স্বাধীর মুখে প্রথম কথা জেগেছিল জলের ভাষায়, হাওয়ার কঠে।
লক্ষকোটি বছর পার হয়ে দেই শ্বরণবিশ্বরণের অতীত কথা আজ বাদলার কলম্বরে
এ মেয়েটিকে এসে ডাক দিলে। ও তাই সকল বেড়ার বাইরে চলে গিয়ে হারিয়ে

কত বড়ো কাল, কত বড়ো জগৎ, পৃথিবীতে কত যুগের কত জীবলীলা! সেই স্থান্ব, সেই বিরাট, আজ এই চ্রস্ত মেমেটির মুথের দিকে তাকালো মেঘের ছায়ায়, বৃষ্টির কলশবে।

ও তাই বড়ো বড়ো চোথ মেলে নিস্তন্ধ দাঁড়িয়ে রইল, যেন অনম্ভকালেরই প্রতিমা।

## মেঘদূত

মিলনের প্রথম দিনে বাঁশি কী বলেছিল।

সে বলেছিল, "সেই মান্ত্র আমার কাছে এল যে মান্ত্র আমার দূরের।"

আর, বাঁশি বলেছিল, "ধরলেও যাকে ধরা যায় না তাকে ধরেছি, পেলেও সকল পাওয়াকে যে ছাড়িয়ে যায় তাকে পাওয়া গেল।"

তার পরে রোজ বাঁশি বাজে না কেন।

কেননা, আধখানা কথা ভূলেছি। শুধু মনে রইল, সে কাছে; কিন্তু সে যে দূরেও তা খেয়াল রইল না। প্রেমের যে আধখানায় মিলন সেইটেই দেখি, যে আধখানায় বিরহ সে চোখে পড়ে না, তাই দূরের চিরতৃপ্তিহীন দেখাটা আর দেখা যায় না; কাছের পদা আড়াল করেছে।

তৃই মান্তবের মাঝে যে অসীম আকাশ সেথানে সব চুপ, সেথানে কথা চলে না। সেই মন্ত চুপকে বাঁশির স্থর দিয়ে ভরিয়ে দিতে হয়। অনন্ত আকাশের ফাঁক না পেলে বাঁশি বাজে না।

সেই আমাদের মাঝের আকাশটি আঁধিতে ঢেকেছে, প্রতি দিনের কাজে কর্মে কথায় ভরে গিয়েছে, প্রতি দিনের ভয়ভাবনা-রূপণতায়।

#### 2

এক-একদিন জ্যোৎস্মারাত্তে হাওয়া দেয়; বিছানার 'পরে জ্বেগে ব'সে বুক ব্যথিয়ে ওঠে; মনে পড়ে, এই পাশের লোকটিকে তো হারিয়েছি।

এই বিরহ মিটবে কেমন করে, আমার অনন্তের সঙ্গে তার অনন্তের বিরহ।

দিনের শেষে কাজের থেকে ফিরে এসে যার সঙ্গে কথা বলি সে কে। সে তো সংসারের হাজার লোকের মধ্যে একজন; তাকে তো জানা হয়েছে, চেনা হয়েছে, সে তো ফুরিয়ে গেছে।

কিন্তু, ওর মধ্যে কোথায় সেই আমার অফুরান একজন, সেই আমার একটিমাত্র। ওকে আবার নৃতন করে থুঁজে পাই কোন্ কুলহারা কামনার ধারে।

ওর সঙ্গে আবার একবার কথা বলি সময়ের কোন্ ফাঁকে, বনমল্লিকার গন্ধে নিবিড় কোন্ কর্মহীন সন্ধ্যার অন্ধকারে। 9

এমন সময়ে নববর্ষ। ছায়া-উত্তরীয় উড়িয়ে পূর্বদিগত্তে এসে উপস্থিত। উজ্জ্বিনীর কবির কথা মনে পড়ে গেল। মনে হল, প্রিয়ার কাছে দৃত পাঠাই।

আমার গান চলুক উড়ে, পাশে থাকার স্থদ্র হর্গন নির্বাদন পার হয়ে যাক।

কিন্তু, তা হলে তাকে যেতে হবে কালের উজান-পথ বেয়ে বাঁশির ব্যথায় ভরা আমাদের প্রথম মিলনের দিনে, সেই আমাদের যে দিনটি বিখের চিরবর্ষা ও চিরবসন্তের স্কল গদ্ধে স্কল ক্রন্দনে জড়িয়ে রয়ে গেল, কেতকীবনের দীর্ঘধাসে আর শালমঞ্জরীর উতলা আস্মনিবেদনে।

নির্জন দিঘির ধারে নারিকেলবনের মর্মর্শবিত বর্ণার আপন কথাটিকেই আমার কথা করে নিয়ে প্রিয়ার কানে পৌছিয়ে দিক, যেখানে সে তার এলোচুলে গ্রন্থি দিয়ে, আঁচল কোমরে বেঁধে সংসারের কাজে ব্যস্ত।

8

বছ দূরের অদীম আকাশ আজ বনরাজিনীলা পৃথিবীর শিয়রের কাছে নত হয়ে পড়ল। কানে কানে বললে, "আমি তোমারই।"

পৃথিবী বললে, "সে কেমন করে হবে। তুমি যে অসীম, আমি যে ছোটো।"
আকাশ বললে, "আমি তো চার দিকে আমার মেঘের সীমা টেনে দিয়েছি।"
পৃথিবী বললে, "তোমার যে কত জ্যোতিক্ষের সম্পদ, আমার তো আলোর
সম্পদ নেই।"

আকাশ বললে, "আজ আমি আমার চন্দ্র সূর্য তারা সব হারিয়ে ফেলে এসেছি, আজ আমার একমাত্র তুমি আছ।"

পৃথিবী বললে, "আমার অশ্রুভরা হৃদয় হাওয়ায় হাওয়ায় চঞ্চল হয়ে কাঁপে, তুমি যে অবিচলিত।"

আকাশ বললে, "আমার অশুও আজ চঞ্চল হয়েছে, দেখতে কি পাও নি। আমার বক্ষ আজ শ্রামল হল তোমার ঐ শ্রামল হন্যটির মতো।"

সে এই ব'লে আকাশ-পৃথিবীর মাঝখানকার চিরবিরহটাকে চোখের জলের গান দিয়ে ভরিয়ে দিলে।

0

সেই আকাশ-পৃথিবীর বিবাহমন্ত্রগুঞ্জন নিয়ে নববর্ধা নামুক আমাদের বিচ্ছেদের পুরে। প্রিয়ার মধ্যে যা অনির্বচনীয় তাই হঠাৎ-বেজে-ওঠা বীণার ভারের মতো চকিত হয়ে উঠুক। সে আপন সিঁথির 'পরে তুলে দিক দূর বনান্তের রঙটির মতো তার নীলাঞ্চল। তার কালো চোথের চাহনিতে মেঘমন্নারের সব মিড়গুলি আর্ত হয়ে উঠুক। সার্থক হোক বকুলমালা তার বেণীর বাঁকে বাঁকে জড়িয়ে উঠে।

যথন বিলীর ঝংকারে বেণুবনের অন্ধকার থর্থর্ করছে, যথন বাদল-ছাওয়ায়
দীপশিখা কেঁপে কেঁপে নিবে গেল, তখন সে তার অতি কাছের ঐ সংসারটাকে
ছেড়ে দিয়ে আফুক, ভিজে ঘাসের গঙ্গে ভরা বনপথ দিয়ে, আমার নিভৃত হৃদয়ের
নিশীথরাতে।

### বাঁশি

বাঁশির বাণী চিরদিনের বাণী— শিবের জটা থেকে গন্ধার ধারা, প্রতি দিনের মাটির
বুক বেয়ে চলেছে; অমরাবতীর শিশু নেমে এল মর্ত্যের ধূলি নিয়ে স্বর্গ-স্বর্গ খেলতে।

পথের ধারে দাঁড়িয়ে বাঁশি শুনি আর মন যে কেমন করে ব্রুতে পারি নে। সেই ব্যথাকে চেনা স্থত্থথের সঙ্গে মেলাতে যাই, মেলে না। দেখি, চেনা হাসির চেয়ে দে উজ্জ্বল, চেনা চোথের জলের চেয়ে সে গভীর।

আর, মনে হতে থাকে, চেনাটা সত্য নয়, অচেনাই সত্য। মন এমন স্বষ্টিছাড়া ভাব ভাবে কী করে। কথায় তার কোনো জবাব নেই।

আজ ভোরবেলাতেই উঠে গুনি, বিয়েবাড়িতে বাশি বাদ্ধছে।

বিষের এই প্রথম দিনের স্থরের সঙ্গে প্রতি দিনের স্থরের মিল কোথায়। গোপন অতৃপ্তি, গভীর নৈরাশ্য; অবহেলা, অপমান, অবসাদ; তুচ্ছ কামনার কার্পণ্য, কুশ্রী নীরসতার কলহ, ক্ষমাহীন ক্ষতার সংঘাত, অভ্যন্ত জীবন্যাত্রার ধূলিলিপ্ত দারিদ্র্য— বাশির দৈব্যাণীতে এসব বার্তার আভাস কোথায়।

গানের স্থ্র সংসারের উপর থেকে এই-সমস্ত চেনা কথার পর্দা এক টানে ছিঁড়ে ফেলে দিলে। চিরদিনকার বর-কনের শুভদৃষ্টি হচ্ছে কোন্ রক্তাংগুকের সলজ্জ অবপ্তঠনতলে, তাই তার তানে তানে প্রকাশ হয়ে পড়ল।

যথন সেথানকার মালাবদলের গান বাঁশিতে বেজে উঠল তথন এথানকার এই কনেটির দিকে চেয়ে দেখলেম; তার গ্লায় সোনার হার, তার পায়ে হুগাছি মল, সে যেন কান্নার সরোবরে আনন্দের পদ্মটির উপরে দাঁড়িয়ে।

স্থরের ভিতর দিয়ে তাকে সংসারের মান্থ্য ব'লে আর চেনা গেল না। সেই চেনা ঘুরের মেয়ে অচিন ঘরের বউ হয়ে দেখা দিলে।

বাশি বলে, এই কথাই সত্য।

### সন্ধ্যা ও প্রভাত

এধানে নামল সন্ধা। স্থাদেব, কোন্ দেশে, কোন্ সম্দ্রপারে, তোমার প্রভাত হল।

অন্ধকারে এখানে কেঁপে উঠছে রজনীগন্ধা, বাসর্যরের দারের কাছে অবগুঞ্জিত। নব্বধুর মতো; কোন্থানে ফুটল ভোরবেলাকার কনকটাপা।

জাগল কে। নিবিয়ে দিল সন্ধ্যায়-জালানো দীপ, ফেলে দিল রাত্তে-গাঁথা সেঁউতিফুলের মালা।

এথানে একে একে দরজায় আগল পড়ল, সেথানে জানলা গেল খুলে। এথানে নৌকো ঘাটে বাঁধা, মাঝি ঘুমিয়ে; সেথানে পালে লেগেছে হাওয়া।

ওরা পাস্থশালা থেকে বেরিয়ে পড়েছে, পুবের দিকে মুথ করে চলেছে; ওদের কপালে লেগেছে সকালের আলো, ওদের পারানির কড়ি এথনো ফুরোয় নি; ওদের জ্বন্যে পথের ধারের জানলায় জানলায় কালো চোথের করুণ কামনা অনিমেষ চেয়ে আছে; রাস্তা ওদের সামনে নিমন্ত্রণের রাঙা চিঠি খুলে ধরলে, বললে, "তোমাদের জন্মে সব প্রস্তুত।"

ওদের স্বংপিত্তের রক্তের তালে তালে জয়ভেরী বেজে উঠল।

<u>এথানে সবাই ধূসর আলোয় দিনের শেষ থেয়া পার হল।</u>

পান্থশালার আঙিনায় এরা কাঁথা বিছিয়েছে; কেউ বা একলা, কারো বা সঙ্গী ক্লান্ত; সামনের পথে কী আছে অন্ধকারে দেখা গেল না, পিছনের পথে কী ছিল কানে কানে বলাবলি করছে; বলতে বলতে কথা বেধে যায়, তার পরে চুপ করে থাকে; তার পরে আঙিনা থেকে উপরে চেয়ে দেখে, আকাশে উঠেছে সপ্তর্মি।

স্থাদেব, তোমার বামে এই সন্ধ্যা, তোমার দক্ষিণে ঐ প্রভাত, এদের তুমি মিলিয়ে দাও। এর ছায়া ওর আলোটিকে একবার কোলে তুলে নিয়ে চ্ছন করুক, এর পুরবী ওর বিভাসকে আশীর্বাদ করে চলে যাক।

# পুরোনো বাড়ি

অনেক কালের ধনী গরিব হয়ে গেছে, তাদেরই ঐ বাড়ি। দিনে দিনে ওর উপরে হঃসময়ের আঁচড় পড়ছে।

দেয়াল থেকে বালি থসে পড়ে, ভাঙা মেঝে নথ দিয়ে থুঁড়ে চড়ুইপাথি ধুলোয় পাথা ঝাপট দেয়, চঙীমগুপে পায়রাগুলো বাদলের ছিন্ন মেঘের মতো দল বাঁধল।

উত্তর দিকের এক পালা দরজা কবে ভেঙে পড়েছে কেউ খবর নিলে না। বাকি দরজাটা, শোকাতুরা বিধবার মতো, বাতাদে ক্ষণে ক্ষণে আছাড় খেয়ে পড়ে— কেউ তাকিয়ে দেখে না।

তিন মহল বাড়ি। কেবল পাঁচটি ঘরে মামুষের বাস, বাকি সব বন্ধ। যেন পাঁচাশি বছরের বুড়ো, তার জীবনের স্বধানি জুড়ে সেকালের কুলুপ-লাগানো স্মৃতি, কেবল একথানিতে একালের চলাচল।

বালি-ধদা ইট-বের-করা বাড়িটা তালি-দেওয়া-কাঁথা-পরা উদাসীন পাগলার মতো রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে; আপনাকেও দেখে না, অগ্যকেও না।

#### ð,

একদিন ভোররাত্তে ঐ দিকে মেয়ের গলায় কামা উঠল। শুনি, বাড়ির যেটি শেষ ছেলে, শথের যাত্রায় রাধিকা সেজে যার দিন চলত, সে আজ আঠারো বছরে মারা গেল। কদিন মেয়েরা কাঁদল, তার পরে তাদের আর থবর নেই।

তার পরে সকল দরজাতেই তালা পড়ল।

কেবল উত্তর দিকের সেই একখানা অনাথা দরজা ভাঙেও না, বন্ধও হয় না ; ব্যথিত স্তৎপিণ্ডের মতো বাতাদে ধড়াস ধড়াস করে আছাড় খায়।

#### 9

একদিন সেই বাড়িতে বিকেলে ছেলেদের গোলমাল শোনা গেল। দেখি, বারান্দা থেকে লালপেড়ে শাড়ি ঝুলছে।

অনেক দিন পরে বাড়ির এক অংশে ভাড়াটে এসেছে। তার মাইনে অল্প, ছেলে-মেয়ে বিস্তর। প্রাস্ত মা বিরক্ত হয়ে তাদের মারে, তারা মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদে। একটা আধাবয়সী দাসী সমস্ত দিন থাটে, আর গৃহিণীর সঙ্গে ঝগড়া করে; বলে 'চললুম', কিন্তু যায় না। বাড়ির এই ভাগটার রোজ একটু-মাধটু মেরামত চলছে।

ফাটা সাসির উপর কাগজ আঁটা হল; বারান্দায় রেলিঙের ফাঁকগুলোতে বাথারি বেঁধে দিলে; শোবার ঘরে ভাঙা জানলা ইট দিয়ে ঠেকিয়ে রাখলে; নেয়ালে চ্নকাম হল, কিন্তু কালো ছাপগুলোর আভাস ঢাকা পড়ল না।

ছাদে আলসের 'পরে গামলায় একটা রোগা পাতাবাহারের গাছ হঠাৎ দেখা দিয়ে আকাশের কাছে লজ্জা পেলে। তার পাশেই ভিত ভেদ করে অশথ গাছটি সিধে দাঁড়িয়ে; তার পাতাগুলো এদের দেখে যেন খিল্খিল্ করে হাসতে লাগল।

মস্ত ধনের মস্ত দারিদ্রা। তাকে ছোটো হাতের ছোটো কৌশলে ঢাকা দিতে গিয়ে তার আবরু গেল।

কেবল উত্তর দিকের উজাড় ঘরটির দিকে কেউ তাকায় নি। তার সেই জোড়ভাঙা দরজা আজও কেবল বাতাদে আছড়ে পড়ছে, হতভাগার বুক-চাপড়ানির মতো।

### গলি

জামাদের এই শানবাঁধানো গলি, বারে বারে ডাইনে বাঁয়ে এঁকে বেঁকে একদিন কী যেন খুঁজতে বেরিয়েছিল। কিন্তু, সে যে দিকেই যায় ঠেকে যায়। এ দিকে বাড়ি, ও দিকে বাড়ি, সামনে বাড়ি।

উপরের দিকে যেটুকু নজর চলে তাতে সে একখানি আকাশের রেখা দেখতে পায়— ঠিক তার নিজেরই মতো সক্ষ, তার নিজেরই মতো বাঁকা।

সেই ছাঁটা আকাশটাকে জিজ্ঞাসা করে, "বলো তো দিদি, তুমি কোন্ নীল শহরের গলি।"

তুপুরবেলায় কেবল একটুখনের জন্মে সে স্থাকে দেখে আর মনে মনে বলে,
- "কিচ্ছুই বোঝা গেল না।"

বর্ধানেখের ছায়া ছই সার বাড়ির মধ্যে ঘন হয়ে ওঠে, কে যেন গলির খাত। থেকে তার আলোটাকে পেন্সিলের আঁচড় দিয়ে কেটে দিয়েছে। বৃষ্টির ধারা শানের উপর দিয়ে গড়িয়ে চলে, বর্ধা ডমক্র বাজিয়ে যেন সাপ থেলাতে থাকে। পিছল হয়, পথিকদের ছাতায় ছাতায় বেধে যায়, ছাদের উপর থেকে ছাতার উপরে হঠাং নালার জল লাফিয়ে প'ড়ে চমকিয়ে দিতে থাকে।

গলিটা অভিভূত হয়ে বলে, "ছিল থট্থটে শুক্নো, কোনো বালাই ছিল না। কিন্তু, কেন অকারণে এই ধারাবাহী উৎপাত।"

ফান্ত্রনে দক্ষিণের হাওয়াকে গলির মধ্যে লক্ষীছাড়ার মতো দেখতে হয়; ধুলো আর ছেঁড়া কাগজগুলো এলোমেলো উড়তে থাকে। গলি হতবুদ্ধি হয়ে বলে, "এ কোন্পাগলা দেবতার মাংলামি।"

তার ধারে ধারে প্রতিদিন যে-সব আবর্জনা এসে জমে— মাছের আঁশ, চুলোর ছাই, তরকারির থোসা, মরা ইত্বর, সে জানে এই-সব হচ্ছে বাস্তব। কোনোদিন ভূলেও ভাবে না, "এ সমস্ত কেন।"

অথচ, শরতের রোদ্ত্র যথন উপরের বারান্দায় আড় হয়ে পড়ে, যথন পুজার নহবত ভৈরবীতে বাজে, তথন ক্ষণকালের জন্মে তার মনে হয়, "এই শানবাঁধা লাইনের বাইরে মস্ত একটা কিছু আছে বা!"

এ দিকে বেলা বেড়ে যায়; বাস্ত গৃহিণীর আঁচলটার মতো বাড়িগুলোর কাঁধের উপর থেকে রোদ্ত্রখানা গলির ধারে থসে পড়ে; ঘড়িতে ন'টা বাজে; বি কোমরে ঝুড়িকরে বাজার নিয়ে আসে; রানার গম্বে আর ধোঁয়ায় গলি ভরে যায়; যারা আপিসে যায় তারা বাস্ত হতে থাকে।

গলি তথন আবার ভাবে, "এই শানবাঁধা লাইনের মধ্যেই সব সত্য। আর, যাকে মনে ভাবছি মস্ত একটা কিছু সে মস্ত একটা স্বপ্ন।"

# একটি চাউনি

গাড়িতে ওঠবার সময় একটুথানি মৃ্থ ফিরিয়ে সে আমাকে তার শেষ চাউনিটি দিয়ে গেছে।

এই মন্ত সংসারে উটুকুকে আমি রাথি কোন্থানে।

দণ্ড পল মুহূর্ত অহরহ পা ফেলবে না, এমন একটু জায়গা আমি পাই কোথায়।
মেঘের সকল সোনার রঙ যে সন্ধ্যায় মিলিয়ে যায় এই চাউনি কি সেই সন্ধ্যায়
মিলিয়ে যাবে। নাগকেশরের সকল সোনালি রেণু যে বৃষ্টিতে ধুয়ে যায় এও কি সেই
বৃষ্টিতেই ধুয়ে যাবে।

সংসারের হাজার জিনিসের মাঝখানে ছড়িয়ে থাকলে এ থাকবে কেন— হাজার কথার আবর্জনায়, হাজার বেদনার স্তুপে। তার ঐ এক চকিতের দান সংসারের আর-সমস্তকে ছাড়িয়ে আমারই হাতে এসে পৌচেছে। এ'কে আমি রাধব গানে গেঁথে, ছন্দে বেঁধে; আমি এ'কে রাথব সৌন্দর্ধের অমরাবতীতে।

পৃথিবীতে রাজার প্রতাপ, ধনীর ঐশ্বর্য হয়েছে মরবারই জন্তে। কিন্তু, চোথের জলে কি সেই অমৃত নেই যাতে এক নিমেধের চাউনিকে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখতে পারে।

গানের স্থর বললে, "আচ্ছা, আমাকে দাও। আমি রাজার প্রতাপকে স্পর্ম করি নে, ধনীর ঐশ্বর্যকেও না, কিন্তু ঐ ছোটো জিনিসগুলিই আমার চিরদিনের ধন; ক্রিন্তুলি দিয়েই আমি অসীমের গলার ছার গাঁথি।"

### একটি দিন

মনে পড়ছে দেই দুপুরবেলাটি। ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টিধার। ক্লান্ত হয়ে আসে, আবার
দমকা হাওয়া তাকে মাতিয়ে তোলে।

ঘরে অন্ধকার, কাজে মন যায় না। যন্ত্রটা হাতে নিয়ে বর্ধার গানে মলারের স্থর লাগালেম।

পাশের বর থেকে একবার সে কেবল ত্রার পর্যন্ত এল। আবার ফিরে গেল। আবার একবার বাইরে এসে দাঁড়াল। তার পরে ধীরে ধীরে ভিতরে এসে বসল। হাতে তার সেলাইয়ের কাজ ছিল, মাথা নিচু করে সেলাই করতে লাগল। তার পরে সেলাই বন্ধ ক'রে জানলার বাইরে ঝাপসা গাছগুলোর দিকে চেয়ে রইল।

বুষ্টি ধরে এল, আমার গান থামল। সে উঠে চুল বাঁধতে গেল।

এইটুকু ছাড়া আর কিছুই না। বৃষ্টিতে গানেতে অকাজে আঁধারে জড়ানো কেবল সেই একটি হুপুরবেলা।

ইতিহাসে রাজাবাদশার কথা, যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী, সন্তা হয়ে ছড়াছড়ি যায়। কিন্তু, একটি তুপুরবেলার ছোটো একটু কথার টুকরো ছুর্লভ রত্নের মতো কালের কৌটোর মধ্যে লুকোনো রইল, ছুটি লোক তার থবর জানে।

### কৃতয় শোক

ভোরবেলায় সে বিদায় নিলে।

আমার মন আমাকে বোঝাতে বসল, "সবই মায়া।"

আমি রাগ করে বললেম, "এই তো টেবিলে সেলাইয়ের বাক্স, ছাতে ফুলগাছের টব, খাটের উপর নাম-লেখা হাতপাখাথানি— সবই তো সত্য।"

মন বললে, "তবু ভেবে দেখো—"

আমি বললেম, "থামো তুমি। ঐ দেখো-না গল্পের বইথানি, মাঝের পাতায় একটি চুলের কাঁটা, সবটা পড়া শেষ হয় নি; এও যদি মায়া হয়, সে এর চেয়েও বেশি মায়া इन रकन।"

মন চুপ করলে। বন্ধু এসে বললেন, "যা ভালো তা সত্য, তা কখনো যায় না; সমস্ত জগৎ তাকে রত্নের মতো বুকের হারে গেঁথে রাখে।"

আমি রাগ করে বললেম, "কী করে জানলে। দেহ কি ভালো নয়। সে দেহ গেল কোন্থানে।"

ছোটো ছেলে যেমন রাগ ক'রে মাকে মারে তেমনি করেই বিশ্বে আমার যা-কিছু আশ্রয় সমস্তকেই মারতে লাগলেম। বললেম, "সংসার বিশ্বাস্থাতক।"

হঠাৎ চমকে উঠলেম। মনে হল কে বললে, "অকৃতজ্ঞ!"

জানলার বাইরে দেখি ঝাউগাছের আড়ালে তৃতীয়ার চাঁদ উঠছে, যে গেছে যেন তারই হাসির লুকোচুরি। তারা-ছিটিয়ে-দেওয়া অন্ধকারের ভিতর থেকে একটি ভর্মনা এল, "ধরা দিয়েছিলেম সেটাই কি ফাঁকি, আর আড়াল পড়েছে এইটেকেই এত জোরে বিশ্বাস ?"

### সতেরো বছর

আমি তার সতেরো বছরের জানা।

কত আদায়াওয়া, কত দেখাদেখি, কত বলাবলি : তারই আশেপাশে কত স্বপ্ন, কত অমুমান, কত ইশারা; তারই সঙ্গে সঙ্গে কখনো বা ভোরের ভাঙা ঘুমে শুকতারার আলো, কথনো বা আষাঢ়ের ভরসন্ধ্যায় চামেলিফুলের গন্ধ, কথনো বা বসস্তের শেষ প্রছরে ক্লান্ত নহবতের পিলুবারোয়া; সতেরো বছর ধরে এই-সব গাঁথা পড়েছিল তার মনে।

আর, তারই সঙ্গে মিলিয়ে সে আমার নাম ধরে ডাকত। ঐ নামে যে মান্থৰ সাড়া দিত সে তো একা বিধাতার রচনা নয়। সে যে তারই সতেরো বছরের জানা দিয়ে গড়া; কথনো আদরে কথনো অনাদরে, কথনো কাজে কথনো অকাজে, কথনো স্বার সামনে কথনো একলা আড়ালে, কেবল একটি লোকের মনে মনে জানা দিয়ে গড়া সেই মান্থৰ।

তার পরে আরও সতেরো বছর যায়। কিন্তু এর দিনগুলি, এর রাতগুলি, সেই নামের রাথিবন্ধনে আর তো এক হয়ে মেলে না, এরা ছড়িয়ে পড়ে।

তাই এরা রোজ আমাকে জিজাসা করে, "আমরা থাকব কোথায়। আমাদের ভেকে নিয়ে ঘিরে রাথবে কে।"

আমি তার কোনো জবাব দিতে পারি নে, চুপ করে বদে থাকি আর ভাবি। আর, ওরা বাতাসে উড়ে চলে ধায়। বলে, "আমরা থুঁজতে বেরোলেম।"

"কাকে।"

কাকে সে এরা জানে না। তাই কখনো যায় এ দিকে, কখনো যায় ও দিকে;
সন্ধ্যাবেলাকার থাপছাড়া মেঘের মতো অন্ধকারে পাড়ি দের, আর দেখতে পাই নে।

### প্রথম শোক

বনের ছায়াতে যে পথটি ছিল সে আজ ঘাসে ঢাকা। সেই নির্জনে হঠাৎ পিছন থেকে কে বলে উঠল, "আমাকে চিনতে পার না?" আমি ফিরে তার মুখের দিকে তাকালেম। বললেম, "মনে পড়ছে, কিন্তু ঠিক নাম করতে পারছি নে।"

সে বললে, "আমি তোমার দেই অনেক কালের, সেই পঁচিশ বছর বয়সের শোক।" তার চোথের কোণে একটু ছল্ছলে আভা দেখা দিলে, যেন দিঘির জলে চাঁদের রেখা।

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেম। বললেম, "সেদিন তোমাকে শ্রাবণের মেঘের মতো কালো দেখেছি, আজ যে দেখি আশ্বিনের সোনার প্রতিমা। সেদিনকার সব চোখের জল কি হারিয়ে ফেলেছ।"

কোনো কথাটি না বলে সে একটু হাসলে ; ব্ঝলেম, সবটুকু রয়ে গেছে ঐ হাসিতে। বর্ষার মেঘ শরতে শিউলিফুলের হাসি শিথে নিয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলেম, "আমার সেই পাঁচিশ বছরের যৌবনকে কি আজও তোমার কাছে রেথে দিয়েছ।"

সে বললে, "এই দেখো-না আমার গলার হার।"

দেখলেম, সেদিনকার বদস্তের মালার একটি পাপড়িও খসে নি।

আমি বললেম, "আমার আর তো দব জীর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু তোমার গলায় আমার দেই পটিশ বছরের যৌবন আজও তো মান হয় নি।"

আন্তে আন্তে সেই মালাটি নিয়ে সে আমার গলায় পরিয়ে দিলে। বললে, "মনে আছে? সেদিন বলেছিলে, তুমি সান্তনা চাও না, তুমি শোককেই চাও।"

লচ্জিত হয়ে বললেম, "বলেছিলেম। কিন্তু, তার পরে অনেক দিন হয়ে গেল, তার পরে কখন ভূলে গেলেম।"

সে বললে, "যে অন্তর্গামীর বর, তিনি তো ভোলেন নি। আমি সেই অবধি ছায়া-তলে গোপনে বসে আছি। আমাকে বরণ করে নাও।"

আমি তার হাতথানি আমার হাতে তুলে নিয়ে বললেম, "এ কী তোমার অপরূপ মৃতি।"

সে বললে, "যা ছিল শোক, আজ তাই হয়েছে শান্তি।"

### প্রয়

শাশান হতে বাপ ফিরে এল।

তথন সাত বছরের ছেলেটি— গা খোলা, গলায় সোনার তাবিজ— একলা গলির উপরকার জানলার ধারে।

কী ভাবছে তা সে আপনি জানে না।

সকালের রৌদ্র সামনের বাড়ির নিম গাছটির আগডালে দেখা দিয়েছে; কাঁচা-আম-ওয়ালা গলির মধ্যে এসে হাঁক দিয়ে দিয়ে ফিরে গেল।

বাবা এসে থোকাকে কোলে নিলে; খোকা জিজ্ঞাসা করলে, "মা কোথায়।" বাবা উপরের দিকে মাধা তুলে বললে, "স্বর্গে।"

2.

সে রাত্তে শোকে শ্রান্ত বাপ, ঘূমিয়ে ঘূমিয়ে ক্ষণে ক্ষণে গুমরে উঠছে।
তুয়ারে লঠনের মিট্মিটে আলো, দেয়ালের গায়ে একজোড়া টিকটিকি।

সামনে ধোলা ছাদ, কথন থোকা সেইখানে এসে দাঁড়াল।
চারি দিকে আলো-নেবানো বাড়িগুলো যেন দৈত্যপুরীর পাহারাওয়ালা, দাঁড়িয়ে
দাঁড়িয়ে ঘুমচ্ছে।

উলম্ব গাম্বে খোকা আকাশের দিকে তাকিয়ে। তার দিশাহারা মন কাকে জিজ্ঞাসা করছে, "কোথায় স্বর্গের রাস্তা।" আকাশে তার কোনো সাড়া নেই; কেবল তারায় তারায় বোবা অন্ধকারের চোথের জল।

### 2/02

ছেলেটির যেমনি কথা ফুটল অমনি সে বললে, "গল্প বলো।"

দিদিমা বলতে শুরু করলেন, "এক রাজপুত্র, কোটালের পুত্র, সদাগরের পুত্র—"

গুরুমশায় হেঁকে বললেন, "তিন-চারে বারে।।"

কিন্তু তথন তার চেয়ে বড়ো হাঁক দিয়েছে রাক্ষ্যটা "হাঁউ মাউ থাঁউ"— নামতার হুংকার ছেলেটার কানে পৌছয় না।

যারা হিতৈবী তারা ছেলেকে ঘরে বন্ধ ক'রে গম্ভীর স্বরে বললে, "তিন-চারে বারো এটা হল সতা; আর রাজপুত্র, কোটালের পুত্র, সওনাগরের পুতুর, ওটা হল মিথো, অতএব—"

ছেলেটির মন তথন গেই মানসচিত্রের সমূদ্র পেরিয়ে গেছে মানচিত্রে যার ঠিকানা মেলে না; তিন-চারে বারো তার পিছে পিছে পাড়ি দিতে যায়, কিন্তু সেখানে ধারাপাতের হালে পানি পায় না।

হৈতৈষী মনে করে, নিছক ছুইমি, বেতের চোটে শোধন করা চাই।

দিদিমা গুরুষশায়ের গতিক দেখে চুপ। কিন্তু আপদ বিদায় হতে চায় না, এক বায় তো আর আসে। কথক এসে আসন জুড়ে বসলেন। তিনি শুরু করে দিলেন এক রাজপুত্রের বনবাসের কথা।

যথন রাক্ষণীর নাক কাটা চলছে তথন হিতৈষী বললেন, "ইতিহাসে এর কোনো প্রমাণ নেই; যার প্রমাণ পথে ঘাটে সে হচ্ছে, তিন-চারে বারো।"

ততক্ষণে হত্নমান লাফ দিয়েছে আকাশে, অত উর্ধে ইতিহাস তার সঙ্গে কিছুতেই পালা দিতে পারে না। পাঠশালা থেকে ইস্কুলে, ইস্কুল থেকে কলেজে ছেলের মনকে পুটপাকে শোধন করা চলতে লাগল। কিন্তু ঘতই চোলাই করা যাক, ঐ কথাটুকু কিছুতেই মরতে চায় না "গল্প বলো"।

2

এর থেকে দেখা যায়, শুধু শিশুবয়দে নয়, সকল বয়দেই মান্ত্র্য গল্পপোয় জীব। তাই পৃথিবী জুড়ে মান্ত্র্যের ঘরে ঘরে, মুগে মুগে, মুথে মুথে, লেখায় লেখায়, গল্প যা জমে উঠেছে তা মান্ত্র্যের সকল সঞ্চয়কেই ছাড়িয়ে গেছে। হিতৈষী একটা কথা ভালো করে ভেবে দেখে না, গল্পরচনার নেশাই হচ্ছে স্পষ্টিকর্তার সবশেষের নেশা : তাঁকে শোধন করতে না পারলে মাম্বকে শোধন করার আশা করা যায় না।

একদিন তিনি তাঁর কারথানাঘরে আগুন থেকে জ্বল, জ্বল থেকে মাটি গড়তে লেগে গিয়েছিলেন। স্বাষ্ট তথন গলদ্বর্ম, বাষ্পভারাকুল। ধাতুপাথরের পিণ্ডগুলো তথন থাকে থাকে গাঁথা হচ্ছে; চার দিকে মাল মসলা হুড়ানো আর দমাদম পিটনি। সেদিন বিধাতাকে দেখলে কোনোমতে মনে করা যেতে পারত না যে, তাঁর মধ্যে কোথাও কিছু ছেলেমান্থবি আছে। তথনকার কাণ্ডকারথানা বাকে বলে 'সারবান'।

তার পরে কথন শুরু হল প্রাণের পত্তন। জাগল ঘাস, উঠল গাছ, ছুটল পশু, উড়ল পাঝি। কেউ বা নাটিতে বাঁধা থেকে আকাশে অঞ্চলি পেতে দাঁড়াল, কেউ বা ছাড়া পেয়ে পৃথিবীময় আপনাকে বহুধা বিস্তার করে চলল, কেউ বা জলের যবনিকাতলে নিঃশব্দ নৃত্যে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে ব্যস্ত, কেউ বা আকাশে ডানা মেলে স্থালোকের বেদীতলে গানের অর্ঘারচনায় উৎস্কে। এখন থেকেই ধরা পড়তে লাগল বিধাতার মনের চাঞ্চল্য।

এমন করে বহু যুগ কেটে যায়। হঠাং এক সময়ে কোন্ থেরালে স্ষ্ট্টকর্তার কারথানায় উনপঞ্চাশ পবনের তলব পড়ল। তাদের স্বক'টাকে নিয়ে তিনি মাহ্ছব গড়লেন। এত দিন পরে আরম্ভ হল তাঁর গল্পের পালা। বহুকাল কেটেছে তাঁর বিজ্ঞানে, কাফশিল্পে; এইবার তাঁর শুক্ষ হল সাহিত্য।

মান্ন্থকে তিনি গল্পে গল্পে ফুটিয়ে তুলতে লাগলেন। পশুপাথির জীবন হল আহার নিদ্রা সন্তানপালন; মান্ন্ত্যের জীবন হল গল্প। কত বেদনা, কত ঘটনা; স্থুখতু:খ রাগবিরাগ ভালোমন্দের কত ঘাতপ্রতিঘাত। ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার, একের সঙ্গে দশের, সাধনার সঙ্গে সভাবের, কামনার সঙ্গে ঘটনার সংঘাতে কত আবর্তন। নদী যেমন জলম্রোতের ধারা, মান্ন্য তেমনি গল্পের প্রবাহ। তাই পরস্পার দেখা হতেই প্রশ্ন এই, "কী হল হে, কী খবর, তার পরে?" এই 'তার পরে'র সঙ্গে 'তার পরে' বোনা হয়ে পৃথিবী জুড়ে মান্ন্যের গল্প গাঁথা হচ্ছে। তাকেই বলি জীবনের কাহিনী, তাকেই বলি মান্ন্যের ইতিহাস।

বিধাতার-রচা ইতিহাস আর মান্তবের-রচা কাহিনী, এই তুইয়ে মিলে মান্তবের সংসার। মান্তবের পক্ষে কেবল-যে অশোকের গল্প, আকবরের গল্পই সত্য তা নয়; যে রাজপুত্র সাত-সম্দ্র-পারে সাত-রাজার-ধন মানিকের সন্ধানে চলে সেও সত্য; আর সেই ভক্তিবিমুগ্ধ হন্তমানের সরল বীরত্বের কথাও স্ত্য যে হন্তমান গন্ধমাদনকে উৎপাটিত করে আনতে সংশয় বোধ করে না। এই মাস্ক্ষের পক্ষে আরঞ্জেব ধেমন সত্য দুর্যোধনও তেমনি সত্য। কোন্টার প্রমান বেশি, কোন্টার প্রমান কম, সে হিসাবে নয়; কেবল গল্প হিসাবে কোন্টা খাটি, সেইটেই তার পক্ষে সবচেয়ে সত্য।

মামুষ বিধাতার সাহিত্যলোকেই মানুষ; স্থতরাং না সে বস্তুতে গড়া, না তত্ত্বে—
অনেক চেষ্টা করে হিতৈষী কোনোমতেই এই কথা মানুষকে ভোলাতে পারলে না।
অবশেষে হয়রান হয়ে হিতকথার সঙ্গে গল্লের সন্ধিস্থাপন করতে সে চেষ্টা করে, কিন্তু
চিরকালের সভাবদোষে কিছুতে জ্যোড়া মেলাতে পারে না। তখন গল্লও যায় কেটে,
হিতকথাও পড়ে খ'সে, আবর্জনা জমে ওঠে।

# 4 भीव

নীর পশ্চিমে মার্য হয়েছে। ছেলেবেলায় ইদারার ধারে তুঁতের গাছে লুকিয়ে ফল পাড়তে যেত; আর অড়রখেতে যে বুড়ো মালী ঘাস নিড়োত তার সঙ্গে ওর ছিল ভাব।

বড়ো হয়ে জৌনপুরে ইল ওর বিয়ে। একটি ছেলে হয়ে মারা গেল, তার পরে ডাক্তার বললে, "এও বাঁচে কি না-বাঁচে।"

তখন তাকে কলকাতায় নিয়ে এল।

ওর অল্প বয়েস। কাঁচা ফলটির মতে। ওর কাঁচা প্রাণ পৃথিবীর বোঁটা শক্ত করে আঁকড়ে ছিল। যা-কিছু কচি, যা-কিছু সবুজ, যা-কিছু সজীব, ভার 'পরেই ওর বড়ো টান।

আঙিনায় তার আট-দশ হাত জমি, সেইটুকুতে তার বাগান।

এই বাগানটি ছিল যেন তার কোলের ছেলে। তারই বেড়ার 'পরে যে ঝুমকোলতা লাগিয়েছিল। এইবার সেই লতায় কুঁড়ির আভাস দিতেই সে চলে এসেছে।

পাড়ার সমস্ত পোষা এবং না-পোষা কুকুরের অন্ন আর আদর ওরই বাড়িতে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে যেটিকে সে ভালোবাসত তার নাক ছিল খালা, তার নাম ছিল ভোঁতা।

তারই গলায় পরাবে বলে মীত্র রঙিন পুঁতির মালা গাঁথতে বসেছিল। সেটা শেষ হল না। যার কুকুর সে বললে, "বউদিদি, এটিকে তুমি নিয়ে যাও।"

মীনুর স্বামী বললে, "বড়ো হান্সাম, কাজ নেই।"

2

কলকাতার বাসায় দোতলার ঘরে মীল্ল গুয়ে থাকে। হিন্দুস্থানি দাই কাছে বসে কভ কী বকে; সে থানিক শোনে, থানিক শোনে না।

একদিন সারারাত মীমুর ঘুম ছিল না। ভোরের আঁধার একটু যেই ফিকে হল দেখতে পেলে, তার জানলার নিচেকার গোলকটাপার গাছটি ফুলে ভরে উঠেছে। তার একটু মৃত্যক্ষ মীমুর জানলার কাছটিতে এসে যেন জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কেমন আছ।"

ওদের বাসা আর পাশের বাড়িটার অল্প একটুখানি ফাঁকের মধ্যে ঐ রোজের কাঙাল গাছটি, বিশ্বপ্রকৃতির এই হাবা ছেলে, কেমন করে এসে প'ড়ে যেন বিভ্রাস্ত হরে দাঁড়িয়ে আছে।

ক্লান্ত মীন্ত বেলায় উঠত। উঠেই সেই গাছটির দিকে চেয়ে দেখত, সেদিনের মতো আর তো তেমন ফুল দেগা যায় না। দাইকে বলত, "আহা দাই, মাথা থা, এই গাছের তলাটি খুঁড়ে দিয়ে রোজ একটু জল দিস।"

এই গাছে কেন-যে কদিন ফুল দেখা যায় নি, একটু পরেই বোঝা গেল।

সকালের আলো তথন আধফোটা পদ্মের মতো সবে জাগছে, এমন সময় সাজি হাতে পূজারি ব্রাহ্মণ গাছটাকে ঝাকানি দিতে লাগল, যেন ধাজনা আদায়ের জন্মে বর্গির পেয়াদা।

মীন্ত দাইকে বললে, "শীঘ্র ঐ ঠাকুরকে একবার ডেকে আন্।" ব্রাহ্মণ আসতেই মীন্ত তাকে প্রণাম করে বললে, "ঠাকুর, ফুল নিচ্ছ কার জন্মে।" ব্রাহ্মণ বললে, "দেবতার জন্মে।"

মীল্ল বললে, "দেবতা তো ঐ ফুল স্বয়ং আমাকে পাঠিয়েছেন।" "তোমাকে।"

"হা, আমাকে। তিনি যা দিয়েছেন সে তো ফিরিয়ে নেবেন ব'লে দেন নি।" ব্রাহ্মণ বিরক্ত হয়ে চলে গেল।

পরের দিন ভোরে আবার সে যথন গাছ নাড়া দিতে শুরু করলে তথন মীম তার দাইকে বললে, "ও দাই, এ তো আমি চোথে দেখতে পারি নে। পাশের ঘরের জানলার কাছে আমার বিছানা করে দে।" Œ

পাশের ঘরের জানলার সামনে রায়চৌধুরীদের চৌতলা বাড়ি। মীন্ত তার স্বামীকে ডাকিয়ে এনে বললে, "ঐ দেখো, দেখো, ওদের কী স্থন্দর ছেলেটি। ওকে একটিবার স্থানার কোলে এনে দাও-না।"

স্বামী বললে, "গরিবের ঘরে ছেলে পাঠাবে কেন।"

মীন্থ বললে, "শোনো একবার! ছোটো ছেলের বেলায় কি ধনী-গরিবের ভেদ আছে। সবার কোলেই ওদের রাজসিংহাসন।"

सांगी फिरत अरम थरत मिरन, "मरतायान रनरन, रात्त मरक रमथा इरद ना।"

পরের দিন বিকেলে মীস্থ দাইকে ডেকে বললে, "ঐ চেয়ে দেখ, বাগানে একলা বদে খেলছে। দৌড়ে যা, ওর হাতে এই সন্দেশটি দিয়ে আয়।"

সন্ধ্যাবেলায় স্বামী এসে বললে, "ওরা রাগ করেছে।"

"কেন, কী হয়েছে।"

"ওরা বলেছে, দাই যদি ওদের বাগানে ধায় তো পুলিশে ধরিয়ে দেবে।"

এক মুহূর্তে মীত্বর তুই চোথ জলে ভেসে গেল। সে বললে, "আমি দেখেছি, দেখেছি, ওর হাত থেকে ওরা আমার সন্দেশ ছিনিয়ে নিলে। নিয়ে ওকে মারলে। এখানে আমি বাঁচব না। আমাকে নিয়ে যাও।"

### নামের খেলা

প্রথম বয়সেই সে কবিতা লিখতে শুরু করে।

বহু যত্নে খাতায় সোনালি কালির কিনারা টেনে, তারই গায়ে লতা এঁকে, মাঝ-খানে লাল কালি দিয়ে কবিতাগুলি লিখে রাখত। আর, খ্ব সমারোহে মলাটের উপর লিখত, শ্রীকেদারনাথ ঘোষ।

একে একে লেখাগুলিকে কাগজে পাঠাতে লাগল। কোথাও ছাপা হল না। মনে মনে সে স্থির করলে, যখন হাতে টাকা জমবে তখন নিজে কাগজ বের করবে।

বাপের মৃত্যুর পর গুরুজনেরা বার বার বললে, "একটা কোনো কাজের চেষ্টা করো, কেবল লেখা নিয়ে সময় নষ্ট কোরো না।" সে একটুখানি হাসলে আর লিখতে লাগল। একটি ছটি তিনটি বই সে পরে পরে ছাপালে।

এই निष्य थ्व जान्मानन इत्व जाना क्षति हिन । इन ना।

2

আন্দোলন হল একটি পাঠকের মনে। সে হচ্ছে তার ছোটো ভাগ্নেটি। নতুন ক থ শিথে সে যে বই হাতে পায় চেঁচিয়ে পড়ে।

একদিন একথানা বই নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে মার্মার কাছে ছুটে এল। বললে, "দেখো দেখো, মামা, এ যে ভোমারই নাম।"

মামা একট্রখানি ছাসলে, আর আদর ক'রে থোকার গাল টিপে দিলে।

মামা তার বাক্স খুলে আর-একথানি বই বের করে বললে, "আচ্ছা, এটা পড়ো দেখি।"

ভাগ্নে একটি একটি অক্ষর বানান ক'রে ক'রে মামার নাম পড়ল। বাক্স থেকে আরও একটা বই বেরোল, সেটাতেও পড়ে দেখে মামার নাম।

পরে পরে যথন তিনটি বইয়ে মামার নাম দেখলে তথন সে আর অল্লে সম্ভুট হতে চাইল না। ছই হাত ফাঁক করে জিজ্ঞেস করলে, "তোমার নাম আরও অনেক অনেক অনেক বইয়ে আছে— একশোটা, চব্বিশটা, সাতটা বইয়ে ?"

মামা চোধ টিপে বললে, "ক্রমে দেধতে পাবি।"

ভাগ্নে বই তিনটে নিয়ে লাফাতে লাফাতে বাড়ির বৃড়ি ঝিকে দেখাতে নিয়ে গেল।

9

ইতিমধ্যে মামা একথানা নাটক লিখেছে। ছত্রপতি শিবাজি তার নায়ক। বন্ধুরা বললে, "এ নাটক নিশ্চয় থিয়েটারে চলবে।"

সে মনে মনে স্পষ্ট দেখতে লাগল, রাস্তায় রাস্তায় গলিতে গলিতে তার নিজের নামে আর নাটকের নামে যেন শহরের গায়ে উব্ভি পরিয়ে দিয়েছে।

আন্ধ রবিবার। তার থিয়েটারবিলাসী বন্ধু থিয়েটারওয়ালাদের কাছে অভিমত

রবিবারে তার ভাগ্নেরও ছুটি। আজ দকাল থেকে দে এক থেলা বের করেছে, অন্তমনস্ক হয়ে মামা তা লক্ষ্য করে নি। ওদের ইস্থলের পাশে ছাপাখানা আছে। সেখান থেকে ভাগ্নে নিজের নামের কয়েকটা সীসের অক্ষর জুটিয়ে এনেছে। তার কোনোটা ছোটো, কোনোটা বড়ো।

বে-কোনো বই পায় এই সীসের অক্ষরে কালি লাগিয়ে তাতে নিজের নাম ছাপাচ্ছে। মামাকে আশ্চর্য করে দিতে হবে।

8

আশ্চর্য করে দিলে। মামা এক সময়ে বসবার ঘরে এসে দেখে, ছেলেটি ভারি বাস্ত।

"কী কানাই, কী করছিল।"

ভাগ্নে খুব আগ্রহ করেই দেখালে সে কী করছে। কেবল তিনটিমাত্র বই র্নয়, অন্তত পঁচিশখানা বইয়ে ছাপার অক্ষরে কানাইয়ের নাম।

এ কী কাগু। পড়াশুনোর নাম নেই, ছোঁড়াটার কেবল থেলা। আর, এ কী রকম থেলা।

কানাইয়ের বহু তৃংথে জোটানো নামের অক্ষরগুলি হাত থেকে সে ছিনিয়ে নিলে। কানাই শোকে চীংকার করে কাঁদে, তার পরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, তার পরে থেকে থেকে দমকায় দমকায় কোঁদে ওঠে— কিছুতেই সাম্বনা মানে না।

বুড়ি বি ছুটে এসে জিজ্জেন করলে, "কী হয়েছে, বাবা।"

কানাই বললে, "আমার নাম।"

मा अरम वनाम, "की ता कानार, की राम्राह ।"

कानारे क्रक्रकर्छ वलल, "आयात नाय।"

বি৷ লুকিয়ে তার হাতে আন্ত একটি ক্ষীরপুলি এনে দিলে; মাটিতে ফেলে দিয়ে সে বললে, "আমার নাম।"

মা এসে বললে, "কানাই, এই নে তোর সেই রেলগাড়িটা।" কানাই রেলগাড়ি ঠেলে ফেলে বললে, "আমার নাম।"

0

থিয়েটার থেকে বন্ধু এল। মামা দরজার কাছে ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেদ করলে, "কী হল।" বন্ধু বললে, "এরা রাজি হল না।"

অনেক ক্ষণ চূপ করে থেকে মামা বললে, "আমার সর্বস্ব যায় সেও ভালো, আমি নিজে থিয়েটার খুলব।" বন্ধু বললে, "আজ ফুটবল ম্যাচ দেখতে যাবে না ?"
ও বললে, "না, আমার জরভাব।"
বিকেলে মা এসে বললে, "থাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল।"
ও বললে, "থিদে নেই।"
সন্ধের সময় স্ত্রী এসে বললে, "তোমার সেই নতুন লেখাটা শোনাবে না ?"
ও বললে, "মাথা ধরেছে।"
ভাগ্নে এসে বললে, "আমার নাম ফিরিয়ে দাও।"
মামা ঠাদ্ করে তার গালে এক চড় ক্যিয়ে দিলে।

## ভুল স্বৰ্গ

লোকটি নেহাত বেকার ছিল।

তার কোনো কাজ ছিল না, কেবল শর্থ ছিল নানা রকমের।

ছোটো ছোটো কাঠের চৌকোয় মাটি ঢেলে তার উপরে সে ছোটো ছোটো ঝিছুক শাজাত। দূর থেকে দেখে মনে হত বেন একটা এলোমেলো ছবি, তার মধ্যে পাথির কাঁক; কিম্বা এবড়ো-থেবড়ো মাঠ, সেথানে গোরু চরছে; কিম্বা উচুনিচু পাহাড়, তার গা দিয়ে ওটা বুঝি ঝরনা হবে, কিম্বা পারে-চলা পথ।

বাড়ির লোকের কাছে তার লাহুনার গীম। ছিল না। মাঝে মাঝে পণ করত পাগুলামি ছেড়ে দেবে, কিন্তু পাগুলামি তাকে ছাড়ত না।

#### 3

কোনো কোনো ছেলে আছে সারা বছর পড়ায় ফাঁকি দেয়, অথচ পরীক্ষায় খামকা পাশ করে ফেলে। এর সেই দশা হল।

সমস্ত জীবনটা অকাজে গেল, অথচ মৃত্যুর পরে খবর পেলে যে, তার স্বর্গে যাওয়া মঞ্জুর।

কিন্তু, নিয়তি স্বর্গের পথেও মামুষের সঙ্গ ছাড়ে না। দৃতগুলো মার্কা ভূল করে তাকে কেজো লোকের স্বর্গে রেখে এল।

এই স্বর্গে আর সবই আছে, কেবল অবকাশ নেই।

এথানে পুরুষরা বলছে, "হাঁফ ছাড়বার সময় কোথা।" মেয়েরা বলছে, "চললুম, ভাই, কাজ রয়েছে পড়ে।" সবাই বলে, "সময়ের মূল্য আছে।" কেউ বলে না, "সময় অমূলা।" "আর তো পারা যাম না" ব'লে সবাই আক্ষেপ করে, আর ভারি খুশি হয়। "থেটে খেটে হয়রান হলুম" এই নালিশটাই সেথানকার সংগীত।

এ বেচারা কোথাও ফাঁক পায় না, কোথাও থাপ থায় না। রাস্তায় অন্তমনস্ক হয়ে চলে, তাতে ব্যস্ত লোকের পথ আটক করে। চাদরটি পেতে যেথানেই আরাম ক'রে বসতে চায়, শুনতে পায় সেথানেই ফসলের থেত, বীজ পোঁতা হয়ে গেছে। কেবলই উঠে যেতে হয়, সরে যেতে হয়।

9

ভারি এক ব্যস্ত মেয়ে স্বর্গের উৎস থেকে রোজ জল নিতে আসে।
পথের উপর দিয়ে সে চলে যায় যেন সেতারের ক্রত তালের গতের মতো।
তাড়াতাড়ি সে এলাে থোঁপা বেঁধে নিয়েছে। তবু হ'চারটে হুরস্ত অলক কপালের
উপর ঝুঁকে প'ড়ে তার চোথের কালাে তারা দেখবে ব'লে উকি মারছে।

স্বর্গীয় বেকার মান্ত্র্যটি এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, চঞ্চল ঝরনার ধারে ত্যালগাছটির মতো স্থির।

জানলা থেকে ভিক্ককে দেখে রাজকন্তার যেমন দয়া হয়, এ'কে দেখে মেয়েটির তেমনি দয়া হল।

"আহা, তোমার হাতে বৃঝি কাজ নেই ?"

নিশাস ছেড়ে বেকার বললে, "কাজ করব তার সময় নেই।"

নেয়েটি ওর কথা কিছুই বুঝতে পারলে না। বললে, "আমার ছাত থেকে কিছু কাজ নিতে চাও?"

বেকার বললে, "তোমার হাত থেকেই কাজ নেব ব'লে দাঁড়িয়ে আছি।"

"কী কাজ দেব।"

"তুমি যে ঘড়া কাঁথে করে জল তুলে নিয়ে যাও তারই একটি যদি আমাকে দিতে পার।"

"ঘড়া নিয়ে কী হবে। জল তুলবে ?"

"না, আমি তার গায়ে চিত্র করব।"

त्रारशंपि विद्रकः हृद्य वनातन, "आभात मगग्न त्मरे, आभि हनन्म।"

কিন্তু, বেকার লোকের সঙ্গে কাজের লোক পারবে কেন। রোজ ওদের উৎস্তলায় দেখা হয় আর রোজ দেই একই কথা, "তোমার কাঁথের একটি ঘড়া দাও, তাতে চিত্র করব।" হার মানতে হল, বড়া দিলে।
দেইটিকে বিরে বিরে বেকার আঁকতে লাগল কত রঙের পাক, কত রেখার বের।
আঁকা শেষ হলে মেয়েটি ঘড়া তুলে ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলে। ভুক বাকিয়ে

জিজ্ঞাসা করলে, "এর মানে ?"

বেকার লোকটি বললে, "এর কোনো মানে নেই।"

্ঘড়া নিয়ে মেয়েটি বাড়ি গেল।

সবার চোথের আড়ালে বসে সেটিকে সে নানা আলোতে নানা রকনে হেলিয়ে ঘুরিয়ে দেখলে। রাত্রে থেকে থেকে বিছানা ছেড়ে উঠে দীপ জেলে চুপ করে বসে সেই চিত্রটা দেখতে লাগল। তার বয়সে এই সে প্রথম এমন কিছু দেখেছে যার কোনো মানে নেই।

তার পরদিন যখন সে উংসতলায় এল তখন তার হুটি পায়ের ব্যস্ততায় একটু যেন বাধা পড়েছে। পা হুটি যেন চলতে চলতে আন্মনা হয়ে ভাবছে— যা ভাবছে তার কোনো মানে নেই।

সেদিনও বেকার মান্ত্র্য এক পাশে দাঁড়িয়ে।

মেয়েটি বললে, "কী চাও।"

গে বললে, "তোমার হাত থেকে আরও কাজ চাই।"

"কী কাজ দেব।"

"যদি রাজি হও, রঙিন স্থতো বুনে বুনে তোমার বেণী বাঁধবার দড়ি তৈরি করে দেব।"

"কী হবে।"

"কিছুই হবে না।"

নানা রঙের নানা-কাজ-করা দড়ি তৈরি হল। এখন থেকে আয়না হাতে নিয়ে বেণী বাঁধতে মেয়ের অনেক সময় লাগে। কাজ পড়ে থাকে, বেলা বয়ে যায়।

8

এ দিকে দেখতে দেখতে কেজো স্বর্গে কাজের মধ্যে বড়ো বড়ো ফাঁক পড়তে লাগল। কানায় আর গানে সেই ফাঁক ভরে উঠল।

স্বর্গীয় প্রবীণেরা বড়ো চিস্তিত হল। সভা ডাকলে। তারা বললে, "এথানকার ইতিহাসে কথনো এমন ঘটে নি।" স্বর্ণের দৃত এসে অপরাধ স্বীকার করলে। সে বললে, "আমি ভুল লোককে ভুল স্বর্গে এনেছি।"

ভূল লোকটিকে সভায় আনা হল। তার রঙিন পাগড়ি আর কোমরবদ্ধের বাহার দেখেই সবাই বুঝলে, বিষম ভূল হয়েছে।

সভাপতি তাকে বললে, "তোমাকে পৃথিবীতে ফিরে যেতে **হবে।**"

সে তার রঙের ঝুলি আর তুলি কোমরে বেঁধে হাঁফ্ ছেড়ে বললে, "তবে চললুম।"
মেয়েটি এসে বললে, "আমিও যাব।"

প্রবীণ সভাপতি কেমন অন্তমনম্ব হয়ে গেল। এই সে প্রথম দেখলে এমন-একটা কাণ্ড যার কোনো মানে নেই।

## রাজপুতুর

রাজপুতুর চলেছে নিজের রাজ্য ছেড়ে, সাত রাজার রাজ্য পেরিয়ে, যে দেশে কোনো রাজার রাজ্য নেই সেই দেশে।

সে হল যে কালের কথা সে কালের আরম্ভও নেই, শেষও নেই।

শহরে গ্রামে আর-সকলে হাটবাজার করে, ঘর করে, ঝগড়া করে; যে আমাদের চিরকালের রাজপুত্তুর সে রাজ্য ছেড়ে ছেড়ে চলে ধায়।

কেন যায়।

কুয়োর জল কুয়োতেই থাকে, থাল বিলের জল থাল বিলের মধ্যেই শাস্ত। কিন্তু, গিরিশিথরের জল গিরিশিথরে ধরে না, মেঘের জল মেঘের বাঁধন মানে না। রাজপুত্তুরকে তার রাজাটুকুর মধ্যে ঠেকিয়ে রাথবে কে। তেপাস্তর মাঠ দেখে সেফেরে না, সাতসমুদ্র তেরোনদী পার হয়ে যায়।

মান্ত্য বারে বারে শিশু হয়ে জন্মায় আর বারে বারে নতুন ক'রে এই পুরাতন কাহিনীটি শোনে। সন্ধ্যাপ্রদীপের আলো স্থির হয়ে থাকে, ছেলেরা চুপ করে গালে হাত দিয়ে ভাবে, "আমরা সেই রাজপুত্র ।"

তেপান্তর মাঠ যদি বা ফুরোয়, সামনে সমুদ্র। তারই মাঝখানে দ্বীপ, সেখানে দৈতাপুরীতে রাজকন্তা বাঁধা আছে।

পৃথিবীতে আর-সকলে টাকা খুঁজছে, নাম খুঁজছে, আরাম খুঁজছে, আর যে আমাদের রাজপুত্র সে দৈত্যপুরী থেকে রাজকন্তাকে উদ্ধার করতে বেরিয়েছে। তুফান উঠল, নৌকো মিলল না, তব্ সে পথ খুঁজছে। এইটেই হচ্ছে নাম্বের দব-গোড়াকার রূপকথা আর দব-শেবের। পৃথিবীতে যারা নতুন জন্মেছে দিদিমার কাছে তাদের এই চিরকালের খবরটি পাওয়া চাই যে, রাজকন্যা বন্দিনী, সমূদ্র হুর্গন, দৈতা হুর্ভ্য়, আর ছোটো মামুষটি একলা দাঁড়িয়ে পণ করছে, "বন্দিনীকে উদ্ধার করে আনব।"

বাইরে বনের অন্ধকারে বৃষ্টি পড়ে, ঝিল্লি ডাকে, আর ছোটে। ছেলেটি চুপ করে গালে হাত দিয়ে ভাবে, "দৈতাপুরীতে আমাকে পাড়ি দিতে হবে।"

#### 2

সামনে এল অদীম সমূদ্র, স্বপ্নের-তেউ-তোলা নীল ঘূমের মতো। সেথানে রাজপুতুর ঘোড়ার উপর থেকে নেমে পড়ল।

কিন্তু, যেমনি মাটিতে পা পড়া অমনি এ কী হল। এ কোন্ জাহুকরের জাতু। এ যে শহর। ট্রাম চলেছে। আপিসমূখো গাড়ির ভিড়ে রাস্তা হুর্গম। তালপাতার বাঁশি -ওয়ালা গলির ধারে উলন্ধ ছেলেদের লোভ দেথিয়ে বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে চলেছে।

আর, রাজপুতুরের এ কী বেশ। এ কী চাল। গায়ে বোতামখোলা জামা, ধুতিটা খুব সাফ নয়, জুতোজোড়া জীর্ণ। পাড়াগাঁয়ের ছেলে, শহরে পড়ে, টিউশানি করে বাসাথরচ চালায়।

রাজকন্যা কোথায়।

তার বাসার পাশের বাড়িতেই।

চাঁপাফুলের মতোরঙ নয়, হাসিতে তার মানিক থসে না। আকাশের তারার সঙ্গে তার তুলনা হয় না, তার তুলনা নববর্ধার ঘাসের আড়ালে যে নামহারা ফুল ফোটে তারই সঙ্গে।

মা-মরা মেয়ে বাপের আদরের ছিল। বাপ ছিল গরিব, অপাত্তে মেয়ের বিয়ে দিতে চাইল না, মেয়ের বয়স গেল বেড়ে, সকলে নিন্দে করলে।

বাপ গেছে মরে, এখন মেয়ে এসেছে খুড়োর বাড়িতে।

পাত্রের সন্ধান মিলল। তার টাকাও বিস্তর, বয়সও বিস্তর, আর নাতিনাৎনির সংখ্যাও অল্প নয়। তার দাবরাবের সীমা ছিল না।

খুড়ো বললেন, মেয়ের কপাল ভালো।

এমন সময় গায়ে-ছল্দের দিনে মেয়েটিকে দেখা গেল না, আর পাশের বাসার সেই ছেলেটিকে। খবর এল, তারা লুকিয়ে বিবাহ করেছে। তাদের জাতের মিল ছিল না, ছিল কেবল মনের মিল। সকলেই নিন্দে করলে।

লক্ষপতি তাঁর ইষ্টদেবতার কাছে সোনার সিংহাসন মানত করে বললেন, "এ ছেলেকে কে বাঁচায়।"

ছেলেটিকে আদালতে দাঁড় করিয়ে বিচক্ষণ সব উকিল প্রবীণ সঁব সাক্ষী দেবতার ক্বপায় দিনকে রাত করে তুললে। সে বড়ো আশ্চর্ষ।

সেইদিন ইষ্টদেবতার কাছে জ্রোড়া পাটা কাটা পড়ল, ঢাক ঢোল বাজল, সকলেই খুশি হল। বললে, "কলিকাল বটে, কিন্তু ধর্ম এখনো জ্রেগে আছেন।"

C

তার পরে অনেক কথা। জেল থেকে ছেলেটি ফিরে এল। কিন্তু, দীর্ঘ পথ আর শেষ হয় না। তেপান্তর মাঠের চেয়েও সে দীর্ঘ এবং সঙ্গীহীন। কতবার অন্ধকারে তাকে শুনতে হল, "হাঁউমাউথাঁউ, মান্ত্র্যের গদ্ধ পাঁউ।" মান্ত্র্যকে থাবার জন্মে চারি দিকে এত লোভ।

রাস্তার শেষ নেই কিন্ত চলার শেষ আছে। একদিন সেই শ্যে এসে সে থামল।

সেদিন তাকে দেখবার লোক কেউ ছিল না। শিয়রে কেবল একজন দয়াময় দেবতা জেগে ছিলেন। তিনি যম।

সেই যমের সোনার কাঠি যেমনি ছোঁয়ানো অমনি এ কী কাণ্ড। শহর গেল মিলিয়ে, স্বপ্ন গেল ভেঙে।

মূহুর্তে আবার দেখা দিল সেই রাজপুত্তুর। তার কপালে অসীমকালের রাজটিকা। দৈতাপুরীর দার সে ভাঙবে, রাজকতার শিকল সে খুলবে।

যুগে যুগে শিশুরা মায়ের কোলে বসে থবর পায়— সেই ঘরছাড়া মান্ত্র তেপান্তর মাঠ দিয়ে কোথায় চলল। তার সামনের দিকে সাত সমুদ্রের ঢেউ গর্জন করছে।

ইতিহাসের মধ্যে তার বিচিত্র চেহারা; ইতিহাসের পরপারে তার একই রূপ, সে রাজপুত্র ।

## সুয়োরানীর সাধ

ऋरवातानीत त्यि मद्रगकान अन ।

তার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে, তার কিছুই ভালো লাগছে না। বন্দি বড়ি নিয়ে এল। মধু দিয়ে মেড়ে বললে, "খাও।" সে ঠেলে ফেলে দিলে।

রাজার কানে থবর গেল। রাজা তাড়াতাড়ি সভা ছেড়ে এল। পাশে বসে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার কী হয়েছে, কী চাই।"

দে গুমরে উঠে বললে, "তোমরা স্বাই বাও; একবার আমার স্থাঙাৎনিকে ডেকে দাও।"

স্যাঙাৎনি এল। রানী তার হাত ধরে বললে, "সই, বসো। কথা আছে।" স্যাঙাৎনি বললে, "প্রকাশ করে বলো।"

স্থয়োরানী বললে, "আমার সাতমহলা বাড়ির এক ধারে তিনটে মহল ছিল তুয়োরানীর। তার পরে হল তুটো, তার পরে হল একটা। তার পরে রাজবাড়ি থেকে সে বের হয়ে গেল।

তার পরে হুয়োরানীর কথা আমার মনেই রইল না।

তার পরে একদিন দোল্যাত্রা। নাট্যন্দিরে যাচ্ছি ময়ূরপংখি চ'ড়ে। আগে লোক, পিছে লশকর। ডাইনে বাজে বাঁশি, বাঁয়ে বাজে মুদন্ত।

এমনসময় পথের পাশে, নদীর ধারে, ছাটের উপরটিতে দেখি একখানি কুঁড়েঘর, চাঁপাগাছের ছায়ায়। বেড়া বেয়ে অপরাজিতার ফুল ফুটেছে, তুয়োরের সামনে চালের তুঁড়ো দিয়ে শঙ্খচক্রের আলপনা। আমার ছত্রধারিণীকে তুধোলেম, 'আহা, ঘর্ষানি কার।' সে বললে, তুয়োরানীর।

তার পরে ঘরে ফিরে এদে সন্ধার সময় বসে আছি, ঘরে প্রদীপ জালি নি, মুখে

রাজা এলে বললে, 'তোমার কী হয়েছে, কী চাই i'

আমি বললেম, 'এ ঘরে আমি থাকব না।'

রাজা বললে, 'আমি তোমার কোঠাবাড়ি বানিয়ে দেব গজদন্তের দেওয়াল দিয়ে। শন্তাের গুঁড়ায় মেঝেটি হবে ছ্ধের ফেনার মতাে সাদা, মুক্তাের ঝিছক দিয়ে তার কিনারে এঁকে দেব পদ্মের মালা।' আমি বললেম, 'আমার বড়ো সাধ গিয়েছে, কুঁড়েঘর বানিয়ে থাকি তোমার বাহির-বাগানের একটি ধারে।'

রাজা বললে, 'আচ্ছা বেশ, তার আর ভাবনা কী।'

কুঁড়েঘর বানিয়ে দিলে। সে ঘর যেন তুলে-আনা বনফুল। যেমনি তৈরি হল অমনি যেন মুধড়ে গেল। বাস করতে গেলেম, কেবল লঙ্জা পেলেম।

তার পরে একদিন স্থান্যাত্রা।

নদীতে নাইতে গেছি। সঙ্গে একশে। সাত জন সন্ধিনী। জলের মধ্যে পান্ধি নামিয়ে দিলে, স্নান হল।

পথে ফিরে আসছি, পান্ধির দরজা একটু ফাঁক করে দেখি, ও কোন্ ঘরের বউ গা। যেন নির্মাল্যের ফুল। হাতে সাদা শাঁখা, পরনে লালপেড়ে শাড়ি। স্নানের পর ঘড়ায় ক'রে জল তুলে আনছে, সকালের আলো তার ভিজে চুলে আর ভিজে ঘড়ার উপর ঝিকিয়ে উঠছে।

ছত্রধারিণীকে শুধোলেম, 'মেয়েটি কে, কোন্ দেবমন্দিরে তপস্থা করে।' ছত্রধারিণী হেসে বললে, 'চিনতে পারলে না? ঐ তো ছয়োরানী।'

তার পরে ঘরে ফিরে একলা বসে আছি, মুখে কথা নেই। রাজা এসে বললে, 'তোমার কী হয়েছে, কী চাই।'

আমি বললেম, 'আমার বড়ো সাধ, রোজ সকালে নদীতে নেয়ে মাটির ঘড়ায় জল তুলে আনব বকুলতলার রাস্তা দিয়ে।'

রাজা বললে, 'আচ্ছা বেশ, তার আর ভাবনা কী।'

রাস্তায় রাস্তায় পাহারা বদল, লোকজন গেল সরে।

সাদা শাথা পরলেম আর লালপেড়ে শাড়ি। নদীতে স্নান সেরে ঘড়ায় করে জল তুলে আনলেম। তুয়োরের কাছে এসে মনের হৃংথে ঘড়া আছড়ে ভাঙলেম। যা ভেবেছিলেম তা হল না, শুধু লজ্জা পেলেম।

তার পরে সেদিন রাস্যাত্রা।

মধুবনে জ্যোৎস্নারাতে তাঁব্ পড়ল। সমস্ত রাত নাচ হল, গান হল।

প্রদিন সকালে হাতির উপর হাওলা চড়ল। পর্দার আড়ালে বসে ঘরে ফিরছি, এমন সময় দেখি, বনের পথ দিয়ে কে চলেছে, তার নবীন বয়েস। চূড়ায় তার বনফুলের মালা। হাতে তার ডালি; তাতে শালুক ফুল, তাতে বনের ফল, তাতে থেতের শাক। ছত্রধারিণীকে শুধোলেম, 'কোন্ ভাগ্যবতীর ছেলে পথ আলো করেছে।' ছত্রধারিণী বললে, 'জান না? ঐ তো ছয়োরানীর ছেলে। ওর মার জন্মে নিয়ে চলেছে শালুক ফুল, বনের ফল, খেতের শাক।'

তার পরে ঘরে ফিরে একলা বসে আছি, মুথে কথা নেই।

রাজা এদে বললে, 'তোমার কী হয়েছে, কী চাই।'

আমি বললেম, 'আমার বড়ো সাধ, রোজ থাব শাল্ক ফুল, বনের ফল, থেতের শাক; আমার ছেলে নিজের হাতে তুলে আনবে।'

রাজা বললে, 'আচ্ছা বেশ, তার আর ভাবনা কী।'

সোনার পালক্ষে বসে আছি, ছেলে ডালি নিয়ে এল। তার সর্বাদে ঘাম, তার মুথে রাগ। ডালি পড়ে রইল, লজ্জা পেলেম।

তার পরে আমার কী হল কী জানি।

একলা বদে থাকি, মূথে কথা নেই। রাজা রোজ এদে আমাকে শুধায়, 'তোমার কী হয়েছে, কী চাই।'

সুযোরানী হয়েও কী চাই সে কথা লজ্জায় কাউকে বলতে পারি নে। তাই তোমাকে ডেকেছি, স্থাঙাৎনি। আমার শেষ কথাটি বলি তোমার কানে, 'ঐ তুয়োরানীর তুঃধ আমি চাই।'"

স্যাঙাৎনি গালে হাত দিয়ে বললে, "কেন বলো তো।" স্থয়োৱানী বললে, "ওর ঐ বাঁশের বাঁশিতে স্থর বাজল, কিন্তু আমার সোনার বাঁশি কেবল বয়েই বেড়ালেম, আগলে বেড়ালেম, বাজাতে পারলেম না।"

## বিদূষক

কাঞ্চীর রাজা কর্ণাট জয় করতে গেলেন। তিনি হলেন জয়ী। চন্দনে, হাতির দাঁতে, আর সোনামানিকে হাতি বোঝাই হল।

দেশে ফেরবার পথে বলেশ্বরীর মন্দির বলির রক্তে ভাসিয়ে দিয়ে রাজা পুজো দিলেন।

পুজে। দিয়ে চলে আসছেন— গায়ে রক্তবন্ত্র, গলায় জবার মালা, কপালে রক্তচন্দনের তিলক; সঙ্গে কেবল মন্ত্রী আর বিদূষক। এক জায়গায় দেখলেন, পথের ধারে আমবাগানে ছেলেরা খেলা করছে। রাজা তাঁর ছই সন্দীকে বললেন, "দেখে আসি, ওরা কী খেলছে।"

2

ছেলের। তুই সারি পুত্ল সাজিয়ে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলছে।
রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "কার সঙ্গে কার যুদ্ধ।"
তারা বললে, "কর্ণাটের সঙ্গে কাঞ্চীর।"
রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "কার জিত, কার হার।"
ছেলেরা বুক ফুলিয়ে বললে, "কর্ণাটের জিত, কাঞ্চীর হার।"
য়ন্ত্রীর মুখ গন্তীর হল, রাজার চক্ষু রক্তবর্ণ, বিদ্যুক হা হা ক'রে হেসে উঠল।

6

রাজা যথন তাঁর সৈন্য নিয়ে ফিরে এলেন, তথনো ছেলেরা থেলছে। রাজা ছকুম করলেন, "এক-একটা ছেলেকে গাছের সঙ্গে বাঁধো, আর লাগাও বেত।"

গ্রাম থেকে তাদের মা-বাপ ছুটে এল। বললে, "ওরা অবোধ, ওরা থেলা করছিল, ওদের মাপ করো।"

রাজা সেনাপতিকে ডেকে বললেন, "এই গ্রামকে শিক্ষা দেবে, কাঞ্চীর রাজাকে কোনোদিন যেন ভূলতে না পারে।"

এই বলে শিবিরে চলে গেলেন।

8

সম্বেৰোয় সেনাপতি রাজার সমুখে এসে দাঁড়াল। প্রণাম করে বললে, "মহারাজ, শৃগাল কুকুর ছাড়া এ গ্রামে কারো মুখে শব্দ শুনতে পাবে না।"

পুরী বললে, "মহারাজের মান রক্ষা হল।".

পুরোহিত বললে, "বিশেশরী মহারাজের সহায়।"

বিদ্যক বললে, "মহারাজ, এবার আমাকে বিদায় দিন।"

রাজা বললেন, "কেন।"

বিদ্যক বললে, "আমি মারতেও পারি নে, কাটতেও পারি নে, বিধাতার প্রসাদে আমি কেবল হাসতে পারি। মহারাজের সভায় থাকলে আমি হাসতে ভূলে যাব।"

### যোড়া

স্থার কাজ প্রার শেষ হয়ে যথন ছুটির ঘণ্টা বাজে ব'লে, হেনকালে প্রস্নার মাথায় একটা ভাবোদয় হল।

ভাণ্ডারীকে ডেকে বললেন, "ওহে ভাণ্ডারী, আমার কারখানাঘরে কিছু কিছু পঞ্চন্তুতের জোগাড় করে আনো, আর-একটা নতুন প্রাণী সৃষ্টি করব।"

ভাগুরী হাত জোড় করে বললে, "পিতামহ, আপনি যথন উৎসাহ করে হাতি গড়লেন, তিমি গড়লেন, অজগর সর্প গড়লেন, সিংহ ব্যাঘ্র গড়লেন, তথন হিসাবের দিকে আদৌ থেয়াল করবেন না। যতগুলো ভারী আর কড়া জাতের ভূত ছিল সব প্রায় নিকাশ হয়ে এল। ক্ষিতি অপ্ তেজ তলায় এসে ঠেকেছে। থাকবার মধ্যে আছে মঙ্গং ব্যোম, তা সে যত চাই।"

চতুর্ম্থ কিছুক্ষণ ধরে চারজোড়া গোঁকে তা দিয়ে বললেন, "আচ্ছা ভালো, ভাণ্ডারে যা আছে তাই নিয়ে এসো, দেখা যাক।"

এবারে প্রাণীটিকে গড়বার বেলা ব্রহ্মা ক্ষিতি-অপ-তেজটাকে খুব হাতে রেখে খরচ করলেন। তাকে না দিলেন শিঙ, না দিলেন নথ; আর দাঁত যা দিলেন তাতে চিবনো চলে, কামড়ানো চলে না। তেজের ভাও থেকে কিছু খরচ করলেন বটে, তাতে প্রাণীটা যুদ্ধক্ষেত্রের কোনো কোনো কাজে লাগবার মতো হল কিন্তু তার লড়াইয়ের শথ রইল না। এই প্রাণীটি হচ্ছে ঘোড়া। এ ডিম পাড়ে না তবু বাজারে তার ডিম নিয়ে একটা গুজব আছে, তাই একে বিজ বলা চলে।

আর যাই হোক, স্প্টিকর্তা এর গড়নের মধ্যে মরুং আর ব্যোম একেবারে ঠেলে দিলেন। ফল হল এই যে, এর মনটা প্রায় যোলো-আনা গেল মুক্তির দিকে। এ হাওয়ার আগে ছুটতে চায়, অসীম আকাশকে পেরিয়ে যাবে ব'লে পণ ক'রে বসে। অন্ত সকল প্রাণী কারণ উপস্থিত হলে দৌড়য়; এ দৌড়য় বিনা কারণে; যেন তার নিজেই নিজের কাছ থেকে পালিয়ে যাবার একান্ত শথ। কিছু কাড়তে চায় না, কাউকে মারতে চায় না, কেবলই পালাতে চায়— পালাতে পালাতে একেবারে বুঁদ হয়ে যাবে, ঝিম হয়ে যাবে, ভোঁ হয়ে যাবে, তার পরে 'না' হয়ে যাবে, এই তার মৎলব। জ্ঞানীরা বলেন, থাতের মধ্যে মরুংব্যোম যথন ক্ষিতি-অপ-তেজকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে ওঠেতখন এইরকমই ঘটে।

ব্রদা বড়ো খুশি হলেন। বাসার জন্মে তিনি অগ্ন জন্তর কাউকে দিলেন বন, কাউকে দিলেন গুহা, কিন্তু এর দৌড় দেখতে ভালোবাসেন ব'লে একে দিলেন খোলা মাঠ।

মাঠের ধারে থাকে মারুষ। কাড়াকুড়ি করে সে যা-কিছু জমায় সমস্তই মস্ত বোঝা হয়ে ওঠে। তাই যখন মাঠের মধ্যে ঘোড়াটাকে ছুটতে দেখে মনে মনে ভাবে, "এটাকে কোনো গতিকে বাঁধতে পারলে আমাদের হাট করার বড়ো স্থবিষে।"

ফাঁস লাগিয়ে ধরলে একদিন ঘোড়াটাকে। তার পিঠে দিলে জিন, মুখে দিলে কাঁটা লাগাম। ঘাড়ে তার লাগায় চাবুক আর কাঁধে মারে জুতোর শেল। তা ছাড়া আছে দলামলা।

মাঠে ছেড়ে রাধলে হাতছাড়া হবে, তাই ঘোড়াটার চারি দিকে পাঁচিল তুলে দিলে। বাঘের ছিল বন, তার বনই রইল; সিংহের ছিল গুহা, কেউ কাড়ল না। কিন্তু, ঘোড়ার ছিল খোলা মাঠ, সে এসে ঠেকল আস্তাবলে। প্রাণীটাকে মুক্তব্যাম মুক্তির দিকে অত্যন্ত উদকে দিলে, কিন্তু বন্ধন থেকে বাঁচাতে পারলে না।

যথন অসহ হল তথন ঘোড়া তার দেয়ালটার 'পরে লাথি চালাতে লাগুল।
তার পা যতটা জথম হল দেয়াল ততটা হল না; তব্, চুন বালি থ'সে দেয়ালের
সৌন্দর্থ নষ্ট হতে লাগুল।

এতে মান্থবের মনে বড়ো রাগ হল । বললে, "একেই বলে অক্বজ্ঞতা। দানাপানি খাওয়াই, মোটা মাইনের সইস আনিয়ে আট প্রহর ওর পিছনে খাড়া রাখি, তবু মন পাই নে।"

মন পাবার জন্তে সইসগুলো এমনি উঠে পড়ে ডাণ্ডা চালালে যে, ওর আর লাথি চলল না। মাহায় তার পাড়াপড়শিকে ডেকে বললে, "আমার এই বাহনটির মতো এমন ভক্ত বাহন আর নেই।"

তারা তারিফ করে বললে, "তাই তো, একেবারে জলের মতো ঠাণ্ডা। তোমারই ধর্মের মতো ঠাণ্ডা।"

একে তো গোড়া থেকেই ওর উপযুক্ত দাঁত নেই, নথ নেই, শিঙ নেই, তার পরে দেয়ালে এবং তদভাবে শৃত্যে লাথি ছোঁড়াও বন্ধ। তাই মনটাকে খোলসা করবার জন্মে আকাশে মাথা তুলে সে চিঁহি চিঁহি করতে লাগল। তাতে মান্থবের ঘুম ভেঙে যায় আর পাড়াপড়শিরাও ভাবে, আওয়াজটা তো ঠিক ভক্তিগদ্গদ শোনাচ্ছে না। মুথ বন্ধ করবার অনেকরকম যন্ত্র বেরোল। কিন্তু, দম বন্ধ না করলে মুখ তো একেবারে

বন্ধ হয় না। তাই চাপা আওয়াজ মূর্ধুর থাবির মতো মাঝে মাঝে বেরোতে থাকে। একদিন সেই আওয়াজ গেল ব্রন্ধার কানে। তিনি ধ্যান ভেঙে একবার পৃথিবীর খোলা মাঠের দিকে তাকালেন। সেখানে ঘোড়ার চিহ্ন নেই।

পিতামহ যমকে ভেকে বললেন, "নিশ্চয় তোমারই কীর্তি! আমার ঘোড়াটিকে নিয়েছ।"

ষম বললেন, "স্থাইকর্তা, আমাকেই তোমার যত সন্দেহ। একবার মান্তবের পাড়ার দিকে তাকিয়ে দেখো।"

ব্রন্ধা দেখেন, অতি ছোটো জায়গা, চার দিকে পাঁচিল তোলা; তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ক্ষীণস্বরে ঘোড়াটি চিঁহি চিঁহি করছে।

স্থান তাঁর বিচলিত হল। মানুষকে বললেন, "আমার এই জীবকে যদি মৃক্তি না দাও তবে বাঘের মতো ওর নথদন্ত বানিয়ে দেব, ও তোমার কোনো কাজে লাগ্বে না।"

মান্ত্রষ বললে, "ছি ছি, তাতে হিংস্রতার বড়ো প্রশ্রম দেওয়া হবে। কিন্তু, যাই বল, পিতামহ, তোমার এই প্রাণীটি মুক্তির যোগ্যই নয়। ওর হিতের জন্মেই অনেক ধরতে আন্তাবল বানিয়েছি। খাদা আন্তাবল।"

ব্রহ্মা জেদ করে বললেন, "ওকে ছেড়ে দিতেই হবে।"

মান্থ্য বললে, "আচ্ছা, ছেড়ে দেব। কিন্তু, সাত দিনের মেয়াদে; তার পরে যদি বল, তোমার মাঠের চেয়ে আমার আস্তাবল ওর পক্ষে ভালো নয়, তা হলে নাকে খত দিতে রাজি আছি।"

মান্ত্রষ করলে কী, ঘোড়াটাকে মাঠে দিলে ছেড়ে; কিন্তু, তার সামনের হুটো পায়ে ক্ষে রশি বাঁধল। তথন ঘোড়া এমনি চলতে লাগল যে, ব্যান্তের চাল তার চেয়ে স্থন্দর।

ব্রন্ধা থাকেন স্থূদ্র স্বর্গে; তিনি ঘোড়াটার চাল দেখতে পান, তার হাঁটুর বাঁধন দেখতে পান না। তিনি নিজের কীর্তির এই ভাঁড়ের মতো চালচলন দেখে লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেন। বললেন, "ভূল করেছি তো।"

মান্ত্রষ হাত জ্বোড় করে বললে, "এখন এটাকে নিয়ে করি কী। স্থাপনার ব্রহ্মলোকে যদি মাঠ থাকে তো বরঞ্চ দেইখানে রওনা করে দিই।"

ব্রহ্মা ব্যাকুল হয়ে বললেন, "যাও যাও, ফিরে নিয়ে যাও তোমার আন্তাবলে।" মাহুষ বললে, "আদিদেব, মাহুষের পক্ষে এ যে এক বিষম বোঝা।" ব্রহ্মা বললেন, "সেই তো মাহুষের মন্তুছন্ব।"

# কর্তার ভূত

বুড়ো কর্তার মরণকালে দেশস্থদ্ধ স্বাই বলে উঠল, "তুমি গেলে আমাদের কী

শুনে তারও মনে তৃঃখ হল। ভাবলে, "আমি গেলে এদের ঠাণ্ডা রাখবে কে।"
তা ব'লে মরণ তো এড়াবার জো নেই। তবু দেবতা দয়া করে বললেন, "ভাবনা
কী। লোকটা ভূত হয়েই এদের ঘাড়ে চেপে থাক্-না। মাহুষের মৃত্যু আছে, ভূতের
তো মৃত্যু নেই।"

2

দেশের লোক ভারি নিশ্চিন্ত হল।

কেননা ভবিস্থংকে মানলেই তার জন্মে যত ভাবনা, ভূতকে মানলে কোনো ভাবনাই নেই; সকল ভাবনা ভূতের মাথায় চাপে। অথচ তার মাথা নেই, স্থতরাং কারো জন্মে মাথাব্যথাও নেই।

তব্ স্বভাবদোষে যারা নিজের ভাবনা নিজে ভাবতে যায় তারা থায় ভূতের কান্যলা। সেই কান্যলা না যায় ছাড়ানো, তার থেকে না যায় পালানো, তার বিক্লমেনা চলে নালিশ, তার সম্বন্ধে না আছে বিচার।

দেশস্ক লোক ভূতগ্রস্ত হয়ে চোথ বুজে চলে। দেশের তত্তজানীরা বলেন, "এই চোথ বুজে চলাই হচ্ছে জগতের সবচেয়ে আদিম চলা। একেই বলে অদৃষ্টের চালে চলা। স্পৃষ্টির প্রথম চক্ষ্হীন কীটাণুরা এই চলা চলত; ঘাসের মধ্যে, গাছের মধ্যে, আজও এই চলার আভাস প্রচলিত।"

শুনে ভূতগ্রন্ত দেশ আপন আদিম আভিজাত্য অন্নত্তৰ করে। তাতে অত্যস্ত আনন্দ পায়।

ভূতের নামেব ভূতুড়ে জেলথানার দারোগা। দেই জেলথানার দেয়াল চোথে দেখা যায় না। এইজন্মে ভেবে পাওয়া যায় না, সেটাকে ফুটো করে কী উপায়ে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব।

এই জেলখানায় যে ঘানি নিরস্তর ঘোরাতে হয় তার থেকে এক ছটাক তেল বেরোয় না যা হাটে বিকোতে পারে, বেরোবার মধ্যে বেরিয়ে যায় মাহুষের তেজ। সেই তেজ বেরিয়ে গেলে মাহুষ ঠাগু। হয়ে যায়। তাতে করে ভূতের রাজত্বে আর কিচ্ছুই না থাকৃ— অন্ন হোক, বন্ধ হোক, স্বাস্থ্য হোক— শান্তি থাকে। কত-যে শাস্তি তার একটা দৃষ্টান্ত এই যে, অন্ত সব দেশে ভূতের বাড়াবাড়ি ছলেই মানুষ অস্থির হয়ে ওঝার থোঁজ করে। এখানে সে চিন্তাই নেই। কেননা ওঝাকেই আর্গোভাগে ভূতে পেয়ে বসেছে।

9

এই ভাবেই দিন চলত, ভূতশাসনতন্ত্র নিয়ে কারো মনে দিধা জাগত না; চিরকালই গর্ব করতে পারত যে, এদের ভবিশুংটা পোষা ভেড়ার মতো ভূতের থোঁটায় বাঁধা, সে ভবিশুং ভ্যা'ও করে না, মাা'ও করে না, চুপ করে পড়ে থাকে মাটিতে, যেন একেবারে চিরকালের মতো মাটি।

কেবল অতি সামান্ত একটা কারণে একটু মুশকিল বাধল। সেটা হচ্ছে এই যে, পৃথিবীর অন্ত দেশগুলোকে ভূতে পায় নি। তাই অন্ত সব দেশে যত ঘানি ঘোরে তার থেকে তেল বেরোয় তাদের ভবিশ্বতের রথচক্রটাকে সচল করে রাথবার জন্তে, বুকের রক্ত পিয়ে ভূতের খর্পরে ঢেলে দেবার জন্তে নয়। কাজেই মানুষ সেধানে একেবারে জুড়িয়ে যায় নি। তারা ভয়ংকর সজাগ আছে।

8

এ দিকে দিব্যি ঠাণ্ডায় ভূতের রাজ্য জুড়ে 'থোকা ঘুমোলো, পাড়া জুড়োলো'। সেটা থোকার পক্ষে আরামের, থোকার অভিভাবকের পক্ষেও; আর পাড়ার কথা তো বলাই আছে।

কিন্ত, 'বৰ্গি এল দেশে'।

नहेल इन त्याल ना, हेजिहात्मत अपि। व्यां इत्यहे थात्क।

দেশে যত শিরোমণি চ্ড়ামণি আছে স্বাইকে জিজ্ঞাসা করা গেল, "এমন হল কেন।"

তারা এক বাক্যে শিখা নেড়ে বললে, "এটা ভূতের দোষ নয়, ভূতুড়ে দেশের দোষ নয়, একমাত্র বগিরই দোষ। বর্গি আসে কেন।"

শুনে সকলেই বললে, "তা তো বটেই।" অত্যন্ত সাম্বনা বোধ করলে।

দোর যারই থাক্, থিড়কির আনাচে-কানাচে ঘোরে ভূতের পেয়াদা, আর সদরের রাস্তায়-ঘাটে ঘোরে অভূতের পেয়াদা; ঘরে গেরস্তর টেঁকা দায়, ঘর থেকে বেরোবারও পথ নেই। এক দিক থেকে এ হাঁকে, "থাজনা দাও।" আর-এক দিক থেকে ও হাঁকে, "থাজনা দাও।" এখন কথাটা দাড়িয়েছে 'খাজনা দেব কিসে'।

এতকাল উত্তর দক্ষিণ পূব পশ্চিম থেকে বাঁাকে বাঁকে নানা জাতের বুলবুলি এসে বেবাক ধান খেয়ে গেল, কারো হঁশ ছিল না। জগতে ধারা হঁশিয়ার এরা তাদের কাছে ঘেঁষতে চায় না, পাছে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। কিন্ত, তারা অক্সাং এদের অত্যন্ত কাছে ঘেঁষে, এবং প্রায়শ্চিত্তও করে না। শিরোমণি-চ্ডামণির দল পুঁথি খুলে বলেন, "বেহুঁশ ধারা তারাই পবিত্র, হুঁশিয়ার ধারা তারাই অন্তচি, অতএব হুঁশিয়ারদের প্রতি উদাসীন থেকো, প্রবৃদ্ধমিব স্থপ্তঃ।"

শুনে সকলের অত্যন্ত আনন্দ হয়।

0

কিন্ত, তৎসত্ত্বেও এ প্রশ্নকে ঠেকানো যায় না 'থাজনা দেব কিসে'।

শ্মণান থেকে মশান থেকে ঝোড়ো হাওয়ায় হাহা ক'রে তার উত্তর আসে, "আব্রু দিয়ে, ইজ্বত দিয়ে, ইমান দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে।"

প্রশ্নমাত্রেরই দোষ এই যে, যখন আসে একা আসে না। তাই আরও একটা প্রশ্ন উঠে পড়েছে, "ভূতের শাসনটাই কি অনস্তকাল চলবে।"

শুনে ঘূমপাড়ানি মাসিপিসি আর মাসতুতো-পিসতুতোর দল কানে হাত দিয়ে বলে, "কী সর্বনাশ। এমন প্রশ্ন তো বাপের জন্মে শুনি নি। তা হলে স্নাতন ঘূমের কী হবে— সেই আদিমতম, সকল জাগরণের চেয়ে প্রাচীনতম ঘূমের ফু"

প্রশ্নকারী বলে, "দে তো ব্ঝল্ম, কিন্তু আধুনিকতম ব্লব্লির ঝাঁক আর উপস্থিততম বর্গির দল, এদের কী করা যায়।"

মাসিপিসি বলে, "বুলবুলির ঝাঁককে কৃষ্ণনাম শোনাব, আর বর্গির দলকেও।"
অর্বাচীনেরা উদ্ধত হয়ে বলে ওঠে, "ষেমন করে পারি ভূত ছাড়াব।"
ভূতের নায়েব চোথ পাকিয়ে বলে, "চুপ। এখনো ঘানি অচল হয় নি।"
শুনে দেশের খোকা নিস্তব্ধ হয়, তার পরে পাশ ফিরে শোয়।

৬

মোদা কথাটা হচ্ছে, বুড়ো কর্তা বেঁচেও নেই, মরেও নেই, ভূত হয়ে আছে। দেশটাকে সে নাড়েও না, অথচ ছাড়েও না।

দেশের মধ্যে ছটো-একটা মাত্রষ, যারা দিনের বেলা নায়েবের ভয়ে কথা কয় না, তারা গভীর রাত্রে হাত জোড় করে বলে, "কর্তা, এখনো কি ছাড়বার সময় হয় নি।" কর্তা বলেন, "ওরে অবোধ, আমার ধরাও নেই, ছাড়াও নেই, তোর। ছাঙ়লেই আমার ছাড়া।"

তারা বলে, "ভয় করে যে কর্তা।" কর্তা বলেন, "দেইখানেই তো ভৃত।"

### তোতাকাহিনী

এক-যে ছিল পাখি। সে ছিল মুর্থ। সে গান গাহিত, শাস্ত্র পড়িত না। লাফাইত, উড়িত, জানিত না কায়দাকাম্বন কাকে বলে।

রাজা বলিলেন, "এমন পাথি তো কাজে লাগে না, অথচ বনের ফল খাইয়া রাজহাটে ফলের বাজারে লোকসান ঘটায়।"

যন্ত্ৰীকে ভাকিয়া বলিলেন, "পাখিটাকে শিক্ষা দাও।"

2

রাজার ভাগিনাদের উপর ভার পড়িল পাথিটাকে শিক্ষা দিবার। পণ্ডিতেরা বিসিয়া অনেক বিচার করিলেন। প্রশ্নটা এই, উক্ত জীবের অবিহ্যার কারণ কী।

সিদ্ধান্ত হইল, সামাশ্র থড়কুটা দিয়া পাখি যে বাসা বাঁধে সে বাসায় বিভা বেশি ধরে না। তাই সকলের আগে দরকার, ভালো করিয়া খাঁচা বানাইয়া দেওয়া। রাজপণ্ডিতেরা দক্ষিণা পাইয়া খুশি হইয়া বাসায় ফিরিলেন।

9

শ্যাকরা বসিল সোনার খাঁচা বানাইতে। খাঁচাটা হইল এমন আশ্চর্য যে, দেখিবার জন্ম দেশবিদেশের লোক ঝুঁ কিয়া পড়িল। কেহ বলে, "শিক্ষার একেবারে হন্দমূল।" কেহ বলে, "শিক্ষা যদি নাও হয়, খাঁচা তো হইল। পাখির কী কপাল।" শ্যাকরা থলি বোঝাই করিয়া বকশিশ পাইল। খুশি হইয়া সে তখনি পাড়ি দিল বাড়ির দিকে।

পণ্ডিত বসিলেন পাথিকে বিজা শিখাইতে। নশু লইয়া বলিলেন, "অল্প পুঁথির কর্ম নয়।"

ভাগিনা তথন পুঁথিলিথকদের তলব করিলেন। তারা পুঁথির নকল করিয়া এবং

নকলের নকল করিয়া পর্বতপ্রমাণ করিয়া তুলিল। যে দেখিল সেই বলিল, "সাবাস। বিছা আর ধরে না।"

লিপিকরের দল পারিতোষিক লইল বলদ বোঝাই করিয়া। তথনি ঘরের দিকে দৌড় দিল। তাদের সংসারে আর টানাটানি রহিল না।

অনেক দামের থাঁচাটার জন্ম ভাগিনাদের খবরদারির সীমা নাই। মেরামত তোলাগিয়াই আছে। তার পরে ঝাড়া মোছা পালিশ-করার ঘটা দেখিয়া সকলেই বলিল, "উন্নতি হইতেছে।"

লোক লাগিল বিস্তর এবং তাদের উপর নজর রাথিবার জন্ম লোক লাগিল আরও বিশুর। তারা মাস-মাস মুঠা-মুঠা তনথা পাইয়া সিমুক বোঝাই করিল।

তারা এবং তাদের মামাতো খুড়তুতো মাসতুতো ভাইরা খুশি হইয়া কোঠা-বালাখানায় গদি পাতিয়া বদিল।

8

সংসারে অন্য অভাব অনেক আছে, কেবল নিন্দুক আছে যথেষ্ট। তারা বলিল, "থাঁচাটার উন্নতি হইতেছে, কিন্তু পাথিটার থবর কেহ রাথে না।"

কথাটা রাজার কানে গেল। তিনি ভাগিনাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাগিনা, এ কী কথা শুনি।"

ভাগিনা বলিল, "মহারাজ, সত্য কথা যদি শুনিবেন তবে ডাকুন স্থাকরাদের, পণ্ডিতদের, লিপিকরদের, ডাকুন যারা মেরামত করে এবং মেরামত তদারক করিয়া বেড়ায়। নিন্দুকগুলো থাইতে পায় না বলিয়াই মন্দ কথা বলে।"

জবাব শুনিয়া রাজা অবস্থাটা পরিদার ব্ঝিলেন, আর তথনি ভাগিনার গলায় গোনার হার চড়িল।

e /

শিক্ষা যে কী ভয়ংকর তেজে চলিতেছে, রাজার ইচ্ছা হইল স্বয়ং দেখিবেন। একদিন তাই পাত্র মিত্র অমাত্য লইয়া শিক্ষাশালায় তিনি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।

দেউড়ির কাছে অমনি বাজিল শাঁথ ঘটা ঢাক ঢোল কাড়া নাকাড়া তুরী ভেরী দামামা কাঁসি বাঁশি কাঁসর খোল করতাল মৃদদ্ধ জগঝদ্দ। পণ্ডিতেরা গলা ছাড়িয়া, টিকি নাড়িয়া, মন্ত্রপাঠে লাগিলেন। মিপ্তি মন্ত্র স্থাকরা লিপিকর তদারকনবিশ আর মামাতো পিসতুতো খুড়তুতো এবং মাসতুতো ভাই জয়ধ্বনি তুলিল।

ভাগিনা বলিল, "মহারাজ, কাণ্ডটা দেখিতেছেন!"

মহারাজ বলিলেন, "আশ্চর্য। শব্দ কম নয়।"
ভাগিনা বলিল, "শুধু শব্দ নয়, পিছনে অর্থও কম নাই।"

রাজা খুশি হইয়া দেউড়ি পার হইয়া যেই হাতিতে উঠিবেন এমন সময়, নিন্দুক ছিল ঝোপের মধ্যে গা ঢাকা দিয়া, সে বলিয়া উঠিল, "মহারাজ, পাথিটাকে দেখিয়াছেন কি।"

রাজার চমক লাগিল; বলিলেন, "ঐ যা! মনে তো ছিল না। পাথিটাকে দেখা হয় নাই।"

কিরিয়া আসিয়া পণ্ডিতকে বলিলেন, "পাখিকে তোমরা কেমন শেখাও তার কামদাটা দেখা চাই।"

দেখা হইল। দেখিয়া বড়ো খুশি। কাষদাটা পাথিটার চেম্নে এত বেশি বড়ো যে, পাথিটাকে দেখাই যায় না; মনে হয়, তাকে না দেখিলেও চলে। রাজা ব্ঝিলেন, আয়োজনের ক্রটি নাই। খাঁচায় দানা নাই, পানি নাই; কেবল রাশি রাশি পুঁথি হইতে রাশি রাশি পাতা ছিড়িয়া কলমের ডগা দিয়া পাথির মুখের মধ্যে ঠাসা হইতেছে। গান তো বন্ধই, চীংকার করিবার ফাঁকটুকু পর্যন্ত বোজা। দেখিলে শরীরে রোমাঞ্চ হয়।

এবারে রাজ। হাতিতে চড়িবার সময় কান্মলা-স্পারকে বলিয়া দিলেন, নিন্দুকের যেন আচ্ছা করিয়া কান্মলিয়া দেওয়া হয়। ৴

U

15

পাথিটা দিনে দিনে ভদ্ৰ-দস্তর-মত আধমরা হইয়া আসিল। অভিভাবকেরা বুঝিল, বেশ আশাজনক। তবু স্বভাবদোবে সকালবেলার আলোর দিকে পাথি চায় আর অক্যায় রকমে পাথা ঝটুপট্ করে। এমন-কি, এক-একদিন দেখা যায় সে তার রোগা ঠোঁট দিয়া থাঁচার শলা কাটিবার চেষ্টায় আছে।

কোতোয়াল বলিল, "এ কী বেয়াদবি।"

তর্থন শিক্ষামহালে হাপর হাতুড়ি আগুন লইয়া কামার আসিয়া হাজির। কী দমাদ্দম পিটানি। লোহার শিকল তৈরি হইল, পাখির ডানাও গেল কাটা।

রাজার সম্বন্ধীরা মুখ হাঁড়ি করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "এ রাজ্যে পাখিদের কেবল যে আক্লেল নাই তা নয়, কুতজ্ঞতাও নাই।"

তথন পণ্ডিতেরা এক হাতে কলম, এক হাতে সড়কি লইয়া এমনি কাণ্ড করিল যাকে বলে শিক্ষা। কামারের পদার বাড়িয়া কামারগিন্নির গায়ে সোনাদানা চড়িল এবং কোতোয়ালের হুঁশিয়ারি দেখিয়া রাজা তাকে শিরোপা দিলেন।

٩

পাথিটা মরিল। কোন্কালে যে কেউ তা ঠাহর করিতে পারে নাই। নিন্দুক লক্ষীছাড়া রটাইল, "পাথি মরিয়াছে।"

ভাগিনাকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন, "ভাগিনা, এ কী কথা শুনি।" ভাগিনা বলিল, "মহারাজ, পাথিটার শিক্ষা পুরা হইয়াছে।" রাজা শুধাইলেন, "ও কি আর লাফায়।"

ভাগিনা বলিল, "আরে রাম।"

<mark>"আর কি ওড়ে।"</mark>

"না।"

"আর কি গান গায়।"

"ना।"

"দানা না পাইলে আর কি টেচায়।"

"না ।"

রাজা বলিলেন, "একবার পাথিটাকে আনো তো, দেখি।"

পাথি আসিল। সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়সওয়ার আসিল। রাজা পাথিটাকে টিপিলেন, সে হাঁ করিল না, হুঁ করিল না। কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা থদ্থদ্ গুজ্গজ্ করিতে লাগিল।

বাহিরে নববদম্ভের দক্ষিণহাওয়ায় কিশলয়গুলি দীর্ঘনিখাসে মৃকুলিত বনের আকাশ আকুল করিয়া দিল।

### অস্পষ্ঠ

জানলার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় সামনের বাড়ির জীবনযাতা। রেখা আর ছেদ, দেখা আর না-দেখা দিয়ে সেই ছবি আঁকা।

একদিন পড়ার বই পড়ে রইল, বনমালীর চোথ গেল সেই দিকে।

সেদিন দেখে, সে বাড়ির ঘরকন্নার পুরোনো পটের উপর ছজন নতুন লোকের চেহারা। একজন বিধবা প্রবীণা, আর-একটি মেয়ের বয়স ষোলো হবে কি সতেরো। সেই প্রবীণা জানলার ধারে বসে নেয়েটির চুল বেঁধে দিচ্ছে, আর নেয়ের চোথ বেয়ে জল পড়ছে।

আর-একদিন দেখা গেল, চূল বাঁধবার লোকটি নেই। নেয়েটি দিনান্তের শেষ আলোতে ঝুঁকে প'ড়ে বোধ হল ধেন একটি পুরোনো ফোটোগ্রাফের ফ্রেম আঁচল দিয়ে মাজছে।

তার পর দেখা-যায়, জানলার ছেদগুলির মধ্যে দিয়ে গুর প্রতি দিনের কাজের ধারা— কোলের কাছে ধামা নিয়ে ডাল বাছা, জাঁতি হাতে স্থপুরি কাটা, স্নানের পরে বাঁ হাত দিয়ে নেড়ে নেড়ে ভিজে চুল শুকোনো, বারান্দার রেলিঙের উপরে বালাপোষ রোদ্হরে মেলে দেওয়া।

ছপুরবেলায় পুরুষেরা আপিসে; মেয়ের। কেউ বা ঘুমোর, কেউ বা তাদ খেলে; ছাতে পাররার খোপে পাররাদের বক্বকম্ মিইরে আদে।

সেই সময়ে মেয়েটি ছাতের চিলেকোঠায় পা মেলে বই পড়ে; কোনোদিন বা বইয়ের উপর কাগজ রেখে চিঠি লেখে, আবাধা চুল কপালের উপরে থমকে থাকে, আর আঙুল যেন চলতে চলতে চিঠির কানে কানে কথা কয়।

একদিন বাধা পড়ল। সেদিন সে থানিকটা লিখছে চিঠি, থানিকটা থেলছে কলম নিয়ে, আর আলসের উপরে একটা কাক আধ্যাওয়া আমের আঁঠি ঠুকরে ঠুকরে থাচ্ছে।

এমন সময়ে যেন পঞ্চমীর অগ্রমনা চাঁদের কোণার পিছনে পা টিপে টিপে একটা মোটা মেঘ এসে দাঁড়ালো। মেয়েটি আধাবয়সি। তার মোটা হাতে যোটা কাঁকন। তার সামনের চুল ফাঁক, সেধানে সিঁথির জায়গায় মোটা সিঁত্র আঁকা।

বালিকার কোল থেকে তার না-শেষ-করা চিঠিখানা সে আচমকা ছিনিয়ে নিলে। বাজপাথি হঠাৎ পায়রার পিঠের উপর পড়ল।

ছাতে আর মেয়েটিকে দেখা যায় না। কথনো বা গভীর রাতে, কথনো বা সকালে বিকালে, ঐ বাড়ি থেকে এমন-সব আভাস আসে যার থেকে বোঝা যায়, সংসারটার তলা ফাটিয়ে দিয়ে একটা ভূমিকম্প বেরিয়ে আসবার জন্মে মাথা ঠুকছে।

এ দিকে জানলার ফাঁকে ফাঁকে চলছে ডাল বাছা আর পান সাজা; ক্ষণে ক্ষণে হুধের কড়া নিয়ে মেয়েটি চলেছে উঠোনে কলতলায়।

এমনি কিছুদিন যায়। সেদিন কার্তিক মাসের সন্ধ্যাবেলা; ছাদের উপর আকাশপ্রদীপ জলেছে, আন্তাবলের ধোঁয়া অজগর সাপের মতো পাক দিয়ে আকাশের নিশ্বাস বন্ধ করে দিলে। বনমালী বাইরে থেকে ফিরে এসে যেমনি ঘরের জানলা খুলল অমনি তার চোখে পড়ল, সেই মেয়েটি ছাদের উপর হাত জোড় করে স্থির দাঁড়িয়ে। তথন গলির শেষ প্রান্তে মলিকদের ঠাকুরঘরে আরতির কাঁসর ঘণ্টা বাজছে। অনেক ক্ষণ পরে ভূমিষ্ঠ হয়ে মেঝেতে মাথা ঠুকে ঠুকে বারবার সে প্রণাম করলে; তার পরে চলে গেল।

দেদিন বনসালী নীচে গিয়েই চিঠি লিখলে। লিখেই নিজে গিয়ে তথনি ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে এল।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে একমনে কামনা করতে লাগল, সে চিঠি যেন না পৌছয়। সকালবেলায় উঠে সেই বাড়ির দিকে যেন মুখ তুলে চাইতে পারলে না।

সেই দিনই বনমালী মধুপুরে চলে গেল; কোথায় গেল কাউকে বলে গেল না। কলেজ থোলবার সময় সময় ফিরে এল। তথন সন্ধ্যাবেলা। সামনের বাড়ির আগাগোড়া সব বন্ধ, সব অন্ধকার। ওরা সব গেল কোথায়।

वनगानी वतन छेर्रन, "शांक, ভार्तांहे हरश्रह ।"

ঘরে চুকে দেখে ডেস্কের উপরে একরাশ চিঠি। সব-নীচের চিঠির শিরোনাম মেয়েলি হাতের ছাঁদে লেখা, অজানা হাতের অক্ষরে, তাতে পাড়ার পোস্ট-আপিসের ছাপ।

চিঠিখানি হাতে করে সে বসে রইল। লেফাফা খুললে না। কেবল আলোর সামনে তুলে ধরে দেখলে। জানালার ভিতর দিয়ে জীবনযাত্রার যেমন জম্পট ছবি, আবরণের ভিতর দিয়ে তেমনি অম্পষ্ট অক্ষর।

একবার খুলতে গেল, তার পরে বাক্সের মধ্যে চিঠিটা রেখে চাবি বন্ধ করে দিলে; শপথ করে বললে, "এ চিঠি কোনোদিন খুলব না।"

# পট

যে শহরে অভিরাম দেবদেবীর পট আঁকে, সেখানে কারো কাছে তার পূর্বপরিচয় নেই। সবাই জানে, সে বিদেশী, পট আঁকা তার চিরদিনের ব্যাবসা।

সে মনে ভাবে, "ধনী ছিলেম, ধন গিয়েছে, হয়েছে ভালো। দিনরাত দেবতার রূপ ভাবি, দেবতার প্রসাদে খাই, আর ঘরে ঘরে দেবতার প্রতিষ্ঠা করি। আমার এই মান কে কাড়তে পারে।"

এমন সময় দেশের রাজমন্ত্রী মারা গেল। বিদেশ থেকে নতুন এক মন্ত্রীকে রাজা আদর করে আনলে। সেদিন তাই নিরে শহরে থুব ধুম। কেবল অভিরামের তুলি দেদিন চলল না।

নতুন রাজমন্ত্রী, এই তো সেই কুড়িয়ে-পাওয়া ছেলে, যাকে অভিরানের বাপ মাতুষ করে নিজের ছেলের চেয়ে বেশি বিশ্বাস করেছিল। সেই বিশ্বাস হল সিঁধকাঠি, তাই দিয়ে বুড়োর সর্বন্ধ সে হরণ করলে। সেই এল দেশের রাজমন্ত্রী হয়ে।

যে ঘরে অভিরাম পট আঁকে সেই তার ঠাকুরঘর; সেধানে গিয়ে হাত জোড় করে বললে, "এই জন্মেই কি এতকাল রেখায় রেখায় রঙে রঙে তোমাকে শ্বরণ করে এলেম। এত দিনে বর দিলে কি এই অপমান।"

2

এমন স্ময় রথের মেলা বসল।

শেদিন নানা দেশের নানা লোক তার পট কিনতে এল, সেই ভিড়ের মধ্যে এল একটি ছেলে, তার আগে পিছে লোক-লশকর।

সে একটি পট বেছে নিয়ে বললে, "আমি কিনব।"

অভিরাম তার নকরকে জিজ্ঞাদা করলে, "ছেলেটি কে।"

সে বললে, "আমাদের রাজমন্ত্রীর একমাত্র ছেলে।"

অভিরাম তার পটের উপর কাপড় চাপা দিয়ে বললে, "বেচব না।"

শুনে ছেলের আবদার আরও বেড়ে উঠল। বাড়িতে এসে সে খায় না, মুখ ভার করে থাকে।

অভিরামকে মন্ত্রী থলিভরা মোহর পাঠিয়ে দিলে; মোহরভরা থলি মন্ত্রীর কাছে ফিরে এল।

মন্ত্ৰী মনে মনে বললে, "এত বড়ো স্পৰ্ধা!"

অভিরামের উপর যতই উৎপাত হতে লাগল ততই সে মনে মনে বললে, "এই আমার জিত।"

9

প্রতিদিন প্রথম সকালেই অভিরাম তার ইষ্টদেবতার একখানি করে ছবি আঁকে। এই তার পূজা, আর কোনো পূজা সে জানে না।

একদিন দেখলে, ছবি তার মনের মতে। হয় না। কী যেন বদল হয়ে গেছে। কিছুতে তার ভালো লাগে না। তাকে যেন মনে মনে মারে।

দিনে দিনে সেই প্ৰশ্ন বদল স্থূল হয়ে উঠতে লাগল। একদিন হঠাৎ চমকে উঠে বললে, "ব্ৰুতে পেৱেছি।" আজ সে স্পট দেখলে, দিনে দিনে তার দেবতার মৃথ মন্ত্রীর মৃথের মতো হয়ে উঠছে।

তৃলি মাটিতে ফেলে দিয়ে বললে, "মন্ত্ৰীরই জিত হল।"

সেইদিনই পট নিয়ে গিয়ে মন্ত্রীকে অভিরাম বললে, "এই নাও গেই পট, তোমার ছেলেকে দিয়ো।"

মন্ত্ৰী বললে, "কত দাস।"

অভিরাম বললে, "আমার দেবতার ধান তুমি কেড়ে নিয়েছিলে, এই পট দিয়ে সেই ধ্যান ফিরে নেব।"

মন্ত্ৰী কিছুই বুঝতে পারলে না।

# নতুন পুতুল

এই গুণী কেবল পুতুল তৈরি করত; দে পুতুল রাজবাড়ির মেয়েদের খেলার জন্মে।
বছরে বছরে রাজবাড়ির আঙিনায় পুতুলের মেলা বসে। সেই মেলায় সকল
কারিগরই এই গুণীকে প্রধান মান দিয়ে এসেছে।

যখন তার বয়স হল প্রায় চার কুড়ি, এমন সময় মেলায় এক নতুন কারিগর এল। তার নাম কিষণলাল, বয়স তার নবীন, নতুন তার কায়দা।

যে পুতৃল সে গড়ে তার কিছু গড়ে কিছু গড়ে না, কিছু রঙ দেয় কিছু বাকি রাথে।
মনে হয়, পুতৃলগুলো যেন ফুরোয় নি, যেন কোনোকালে ফুরিয়ে যাবে না।

नवीत्नत पन वनतन, "लाकिं। मार्म पिथराह ।"

প্রবীণের দল বললে, "একে বলে সাহস ? এ তো স্পর্ধা।"

কিন্তু, নতুন কালের নতুন দাবি। এ কালের রাজকন্যারা বলে, "আমাদের এই পুতুল চাই।"

সাবেক কালের অন্থচরেরা বলে, "আরে ছি:।"

শুনে তাদের জেদ বেড়ে যায়।

বুড়োর দোকানে এবার ভিড় নেই। তার ঝাঁকাভরা পুতৃল যেন থেয়ার অপেক্ষায় ঘাটের লোকের মতো ও পারের দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

এক বছর যায়, তু বছর যায়, বুড়োর নাম স্বাই ভুলেই গেল। কিষণলাল হল রাজ্বাড়ির পুতুলহাটের স্দার। 3

বুড়োর মন ভাঙল, বুড়োর দিনও চলে না। শেষকালে তার মেয়ে এসে ভাকে বললে, "তুমি আমার বাড়িতে এসো।"

জামাই বললে, "খাও দাও, আরাম করো, আর সবজির থেত থেকে গোরু বাছুর খেদিয়ে রাখো।"

বুড়োর মেয়ে থাকে অইপ্রহর ঘরকরনার কাজে। তার জামাই গড়ে মাটির প্রদীপ, আর নৌকো বোঝাই করে শহরে নিয়ে যায়।

নতুন কাল এসেছে সে কথা বুড়ো বোঝে না, তেননিই সে বোঝে না যে, তার নাৎনির বয়স হয়েছে যোলো।

যেথানে গাছতলায় ব'লে বুড়ো থেত আগলায় আর ক্ষণে ক্ষণে ঘূমে ঢুলে পড়ে সেথানে নাংনি গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে; বুড়োর বুকের হাড়গুলো পর্যন্ত থুনি হয়ে ওঠে। সে বলে, "কী দাদি, কী চাই।"

নাৎনি বলে, "আমাকে পুতুল গড়িয়ে দাও, আনি থেলব।"
বুড়ো বলে, "আরে ভাই, আমার পুতুল তোর পছন্দ হবে কেন।"
নাৎনি বলে, "তোমার চেয়ে ভালো পুতুল কে গড়ে শুনি।"
বুড়ো বলে, "কেন, কিষণলাল।"
নাৎনি বলে, "ইন্! কিষণলালের সাধ্যি!"
ছজনের এই কথা-কাটাকাটি কতবার হয়েছে। বারে বারে একই কথা।

তার পরে বুড়ো তার ঝুলি থেকে মালমশলা বের করে; চোথে মস্ত গোল চশমাটা আঁটে।

নাৎনিকে বলে, "কিন্তু দাদি, ভুটা যে কাকে খেয়ে যাবে।" নাৎনি বলে, "দাদা, আমি কাক তাড়াব।"

বেলা বয়ে যায় ; দূরে ইদারা থেকে বলদে জল টানে, তার শব্দ আসে ; নাৎনি কাক তাড়ায়, বুড়ো বসে বসে পুতৃল গড়ে।

6

বুড়োর সকলের চেয়ে,ভয় তার মেয়েকে। সেই গিন্নির শাসন বড়ো কড়া, তার সংসারে সবাই থাকে সাবধানে।

বুড়ো আন্ধ একমনে পুতুল গড়তে বসেছে। ছ<sup>\*</sup>শ হল না, পিছন থেকে তার মেয়ে ঘন ঘন হাত তুলিয়ে আসছে। কাছে এসে যথন সে ভাক দিলে তথন চশমাটা চোখ থেকে খুলে নিয়ে অবোধ ছেলের মতো তাকিয়ে রইল।

মেয়ে বললে, "হুধ দোওয়া পড়ে থাক্, আর তুমি স্বভদ্রাকে নিয়ে বেলা বইয়ে দাও। অত বড়ো মেয়ে, ওর কি পুতুলখেলার বয়স।"

বুড়ো তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "স্বভন্তা থেলবে কেন। এ পুতুল রাজবাড়িতে বেচব। আমার দাদির যেদিন বর আসবে সেদিন তো ওর গলায় মোহরের মালা পরাতে হবে। আমি তাই টাকা জমাতে চাই।"

নেয়ে বিরক্ত হয়ে বললে, "রাজবাড়িতে এ পুতুল কিনবে কে।"
বুড়োর মাথা হেঁট হয়ে গেল। চুপ করে বসে রইল।
স্থভদ্রা মাথা নেড়ে বললে, "দাদার পুতুল রাজবাড়িতে কেমন না কেনে দেখব।"

8

তু দিন পরে স্থভদা এক কাহন সোনা এনে মাকে বললে, "এই নাও, আমার দাদার পুতুলের দাম।"

মা বললে, "কোথায় পেলি।"

মেয়ে বললে, "রাজপুরীতে গিয়ে বেচে এগেছি।"

বুড়ো হাসতে হাসতে বললে, "দাদি, তবু তো তোর দাদা এখন চোখে ভালো দেখে না, তার হাত কেঁপে যায়।"

মা খুনি হয়ে বললে, "এমন যোলোটা মোহর হলেই তো স্থভদার গলার হার হবে।"

বুড়ো বললে, "তার আর ভাবনা কী।"

স্কৃতন্ত্রা বুড়োর গলা জড়িয়ে ধরে বললে, "দাদাভাই, আমার বরের জন্মে তো ভাবনা নেই।"

বুড়ো হাসতে লাগল, আর চোথ থৈকে এক ফোঁটা জল মুছে ফেললে।

0

বুড়োর যৌবন যেন ফিরে এল। সে গাছের তলায় বসে পুতৃল গড়ে আর স্বভদ্রা কাক তাড়ায়, আর দূরে ইদারায় বলদে ক্যাঁ-কেঁ৷ করে জল টানে।

একে একে ষোলোটা মোহর গাঁথা হল, হার পূর্ণ হয়ে উঠল।

মা বললে, "এখন বর এলেই হয়।"

স্কুভদ্রা বুড়োর কানে কানে বললে, "দাদাভাই, বর ঠিক আছে।"

দাদা বললে, "বল্ তো দাদি, কোথায় পেলি বর।"

স্থভদা বললে, "যেদিন রাজপুরীতে গেলেম বারী বললে, কী চাও। আমি বললেম, রাজকভাদের কাছে পুতৃল বেচতে চাই। সে বললে, এ পুতৃল এখনকার দিনে চলবে না। ব'লে আমাকে ফিরিয়ে দিলে। একজন মান্ত্রম আমার কান্না দেখে বললে, দাও তো, ঐ পুতৃলের একটু সাজ ফিরিয়ে দিই, বিক্রি হয়ে যাবে। সেই মান্ত্রটিকে তুমি যদি পছনদ কর দাদা, তা হলে আমি তার গলায় মালা দিই।"

বুড়ো জিজ্ঞাদা করলে, "দে আছে কোথায়।"
নাংনি বললে, "ঐ যে, বাইরে পিয়ালগাছের তলায়।"
বর এল ঘরের মধ্যে ; বুড়ো বললে, "এ যে কিষণলাল।"
কিষণলাল বুড়োর পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, "হাঁ, আমি কিষণলাল।"
বুড়ো তাকে বুকে চেপে ধরে বললে, "ভাই, একদিন তুমি কেড়ে নিয়েছিলে আমার
হাতের পুতুলকে, আজ নিলে আমার প্রাণের পুতুলটিকে।"

নাংনি বুড়োর গলা ধরে তার কানে কানে বললে, "দাদা, তোমাকে স্ক্ষ।"

# উপসংহার

ভোজরাজের দেশে যে মেয়েটি ভোরবেলাতে দেবমন্দিরে গান গাইতে যায় দে কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়ে।

আচার্য বলেন, "একদিন শেষরাত্রে আমার কানে একথানি স্থর লাগল। তার পরে সেইদিন যথন সাজি নিয়ে পারুলবনে ফুল তুলতে গেছি তথন এই মেয়েটিকে ফুলগাছতলায় কুড়িয়ে পেলেম।"

সেই অবধি আচার্য মেয়েটিকে আপন তমুরাটির মতে। কোলে নিয়ে মানুষ করেছে ; এর মুখে যথন কথা ফোটে নি এর গলায় তথন গান জাগল।

আজ আচার্যের কণ্ঠ ক্ষীণ, চোথে ভালো দেখেন না। মেয়েটি তাঁকে শিশুর মতো মানুষ করে।

কত যুবা দেশ বিদেশ থেকে এই মেয়েটির গান শুনতে আদে। তাই দেখে মাঝে নাঝে আচার্যের বুক কেঁপে ওঠে; বলেন, "যে বোঁটা আলগা হয়ে আদে ফুলটি তাকে ছেড়ে যায়।"

মেয়েটি বলে, "তোমাকে ছেড়ে আমি এক পলক বাঁচি নে।"

আচার্য তার মাথায় মুথে হাত ব্লিয়ে বলেন, "যে গান আজ আমার কণ্ঠ ছেড়ে গেল সেই গান তোরই মধ্যে রূপ নিয়েছে। তুই যদি ছেড়ে যাস তা হলে আমার চিরজন্মের সাধনাকে আমি হারাব।"

### २

ফাগুনপূর্ণিমায় আচার্যের প্রধান শিক্ষ কুমারদেন গুরুর পায়ে একটি আমের মঞ্চরী রেখে প্রণাম করলে। বললে, "মাধবীর হৃদয় পেয়েছি, এখন প্রভুর যদি সম্মতি পাই তা হলে তুন্ধনে মিলে আপনার চরণদেবা করি।"

আচার্যের চোথ দিয়ে জল পড়তে লাগল। বললেন, "আনো দেখি আমার তম্বুরা। আর, তোমরা হুইজনে রাজার মতো, রানীর মতো, আমার সামনে এসে বসো।"

তম্বা নিয়ে আচার্য গান গাইতে বসলেন। ছলহা-ছলহীর গান, সাহানার স্থরে। বললেন, "আজ আমার জীবনের শেষ গান গাব।"

এক পদ গাইলেন। গান আর এগোয় না। বৃষ্টির ফোঁটায় ভেরে-ওঠা জুঁইফুলটির মতো হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে খদে পড়ে। শেষে তম্বাটি কুমারসেনের হাতে দিয়ে বললেন, "বৎস, এই লও আমার যন্ত্র।"

তার পরে মাধবীর হাতথানি তার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, "এই লও আমার প্রাণ।"

তার পরে বললেন, "আমার গানটি ত্রজনে মিলে শেষ করে দাও, আমি শুনি।"
মাধবী আর কুমার গান ধরলে— সে যেন আকাশ আর পূর্ণটাদের কণ্ঠ মিলিয়ে
গাওয়া।

9

এমন সময়ে দারে এল রাজদ্ত, গান থেমে গেল। আচার্য কাঁপতে কাঁপতে আসন থেকে উঠে জিজাসা করলেন, "মহারাজের

দৃত্বললে, "তোমার মেয়ের ভাগ্য প্রদন্ধ, মহারাজ তাকে ডেকেছেন।" আচার্য জিজ্ঞাগা করলেন, "কী ইচ্ছা তাঁর।"

দূত বললে, "আজ রাত পোয়ালে রাজকলা কামোজে পতিগৃছে যাতা করবেন, মাধবী তাঁর সন্ধিনী হয়ে যাবে।"

রাত পোগ্নালো, রাজকন্যা যাত্রা কর**লে**।

२७॥५०

কী আদেশ।"

মহিষী মাধবীকে ডেকে বললে, "আমার মেয়ে প্রবাসে গিয়ে থাতে প্রসন্ন থাকে সে ভার তোমার উপরে।"

মাধবীর চোধে জল পড়ল না, কিন্তু অনার্টির আকাশ থেকে যেন রৌস্ত ঠিকরে পড়ল।

8

রাজকন্তার ময়্রপংখি আগে যায়, আর তার পিছে পিছে যায় মাধবীর পান্ধি। দে পান্ধি কিংধাবে ঢাকা, তার হুই পাশে পাহারা।

পথের ধারে ধুলোর উপরে ঝড়ে-ভাঙা অশ্বত্যালের মতো পড়ে রইলেন আচার্য, আর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কুমারসেন।

পাথিরা গান গাইছিল পলাশের ডালে; আমের বোলের গদ্ধে বাতাস বিহবল হয়ে উঠেছিল। পাছে রাজকন্মার মন প্রবাসে কোনোদিন ফাগুনসদ্ধ্যায় হঠাৎ নিমেষের জন্ম উতলা হয়, এই চিন্তায় রাজপুরীর লোকে নিশ্বাস ফেললে।

# পুনরাবৃত্তি

সেদিন যুদ্ধের থবর ভালো ছিল না। রাজা বিমর্ষ হয়ে বাগানে বেড়াতে গেলেন। দেখতে পেলেন, প্রাচীরের কাছে গাছতলায় বসে খেলা করছে একটি ছোটো ছেলে আর একটি ছোটো মেয়ে।

রাজা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কী থেলছ।" তারা বললে, "আমাদের আজকের খেলা রামসীতার বনবাস।" রাজা সেখানে বসে গেলেন।

ছেলেটি বললে, "এই আমাদের দণ্ডকবন, এখানে কুটার বাঁধছি।" সে একরাশ ভাঙা ভালপালা খড় ঘাস জুটিয়ে এনেছে, ভারি ব্যস্ত।

আর, মেয়েটি শাক পাতা নিয়ে থেলার হাঁড়িতে বিনা আগুনে রাঁধছে ; রাম্ খাবেন, তারই আয়োজনে সীতার এক দণ্ড সময় নেই।

রাজা বললেন, "আর তো সব দেখছি, কিন্তু রাক্ষস কোথায়।" ছেলেটিকে মানতে হল, তাদের দণ্ডকবনে কিছু কিছু ত্রুটি আছে। রাজা বললেন, "আচ্ছা, আমি হব রাক্ষস।" ছেলেটি তাঁকে ভালো করে দেখলে। তার পরে বললে, "তোমাকে কিন্তু হেরে যেতে হবে।"

রাজা বললেন, "আমি খুব ভালো হারতে পারি। পরীক্ষা করে দেখো।"

সেদিন রাক্ষ্যবধ এতই স্থচারুরপে হতে লাগল যে, ছেলেটি কিছুতে রাজাকে ছুটি দিতে চায় না। সেদিন এক বেলাতে তাঁকে দশবারোটা রাক্ষ্যের মরণ একলা মরতে হল। মরতে মরতে হাঁপিয়ে উঠলেন।

ত্রেতায়্গে পঞ্চবটীতে ষেমন পাথি ডেকেছিল সেদিন সেখানে ঠিক তেমনি করেই ডাকতে লাগল। ত্রেতায়্গে সবুজ পাতার পর্দায় প্রদায় প্রভাত-আলো যেমন কোমল ঠাটে আপন স্বর বেঁধে নিয়েছিল আজও ঠিক সেই স্বরই বাঁধলে।

রাজার মন থেকে ভার নেমে গেল।

মন্ত্রীকে ডেকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ছেলে মেয়ে ছটি কার।"

মন্ত্রী বললে, "মেয়েটি আমারই, নাম ফচিরা। ছেলের নাম কৌশিক, ওর বাপ গরিব ব্রাহ্মণ, দেবপূজা করে দিন চলে।"

রাজ। বললেন, "যথন সময় হবে এই ছেলেটির সঙ্গে ঐ মেয়ের বিবাহ হয়, এই আমার ইচ্ছা।"

শুনে মন্ত্রী উত্তর দিতে সাহস করলে না, মাথা হেঁট করে রইল।

### 2

দেশে গবচেয়ে যিনি বড়ো পণ্ডিত রাজা তাঁর কাছে কৌশিককে পড়তে পাঠালেন। যত উচ্চবংশের ছাত্র তাঁর কাছে পড়ে। আর পড়ে ফচিরা।

কৌশিক যেদিন তাঁর পাঠশালায় এল সেদিন অধ্যাপকের মন প্রসন্ন হল না। অন্ত সুকলেও লজা পেলে। কিন্তু, রাজার ইচ্ছা।

সকলের চেয়ে সংকট রুচিরার। কেননা, ছেলেরা কানাকানি করে। লজ্জায় তার মুখ লাল হয়, রাগে তার চোখ দিয়ে জল পড়ে।

কৌশিক যদি কথনো তাকে পুঁথি এগিয়ে দেয় সে পুঁথি ঠেলে ফেলে। যদি তাকে পাঠের কথা বলে সে উত্তর করে না।

ক্ষচির প্রতি অধ্যাপকের স্নেহের সীমা ছিল না। কৌশিককে সকল বিষয়ে সে এগিয়ে যাবে এই ছিল তাঁর প্রতিজ্ঞা, রুচিরও সেই ছিল পণ।

মনে হল, গেটা খুব সহজেই ঘটবে, কারণ কৌশিক পড়ে বটে কিন্তু একমনে নয়। তার সাঁতার কাটতে মন, তার বনে বেড়াতে মন, সে গান করে, সে যন্ত্র বাজায়। অধ্যাপক তাকে ভইদনা করে বলেন, "বিহায় ভোমার অন্থরাগ নেই কেন।"
লে বলে, "আমার অন্থরাগ শুধু বিহায় নয়, আরও নানা জিনিদে।"
অধ্যাপক বলেন, "সে-সব অন্থরাগ ছাড়ো।"
লে বলে, "তা ছলে বিহার প্রতিও আমার অন্থরাগ থাকবে না।"

9

এমনি করে কিছু কাল যায়।
রাজা অধ্যাপককে জিজাসা করলেন, "তোমার ছাত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে।"
অধ্যাপক বললেন, "কচিরা।"
রাজা জিজাসা করলেন, "আর কৌশিক ?"
অধ্যাপক বললেন, "সে যে কিছুই শিথেছে এমন বোধ হয় না।"
রাজা বললেন, "আমি কৌশিকের সঙ্গে কচির বিবাহ ইচ্ছা করি।"
অধ্যাপক একটু হাসলেন; বললেন, "এ যেন গোধ্লির সঙ্গে উষার বিবাহের
প্রস্তাব।"

রাজা মন্ত্রীকে ভেকে বললেন, "তোমার কন্মার সঙ্গে কৌশিকের বিবাহে বিলম্ব উচিত নয়।"

মন্ত্রী বললে, "মহারাজ, আমার কতা এ বিবাহে অনিচ্ছুক।"
রাজা বললেন, "স্ত্রীলোকের মনের ইচ্ছা কি মুখের কথায় বোঝা যায়।"
মন্ত্রী বললে, "তার চোথের জলও যে সাক্ষ্য দিচ্ছে।"
রাজা বললেন, "সে কি মনে করে কৌশিক তার অযোগ্য।"
মন্ত্রী বললে, "হাঁ, সেই কথাই বটে'।"

রাজা বললেন, "আমার সামনে ছজনের বিভার পরীক্ষা হোক। কৌশিকের জয় হলে এই বিবাহ সম্পন্ন হবে।"

পরদিন মন্ত্রী রাজাকে এসে বললে, "এই পণে আমার কন্তার মত আছে।"

8

বিচারসভা প্রস্তত। রাজা সিংহাসনে ব'সে, কৌশিক তাঁর সিংহাসনতলে। স্বয়ং অধ্যাপক ফটিকে সঙ্গে করে উপস্থিত হলেন। কৌশিক আসন ছেড়ে উঠে তাঁকে প্রশাম ও ফটিকে নমস্কার করলে। ফুটি দৃক্পাত করলে না।

কোনোদিন পাঠশালার রীতিপালনের জন্মেও কৌশিক রুচির সঙ্গে তর্ক করে নি। অন্ম ছাত্রেরাও অবজ্ঞা করে তাকে তর্কের অবকাশ দিত না। তাই আজ যখন তার যুক্তির মুথে তীক্ষ বিদ্রূপ তীরের ফলায় আলোর মতো ঝিক্মিক্ করে উঠল তথন গুরু বিশ্বিত হলেন, এবং বিরক্ত হলেন। ফচির কপালে ঘাম দেখা দিল, সে বৃদ্ধি স্থির রাখতে পারলে না। কৌশিক তাকে পরাভবের শেষ কিনারায় নিয়ে গিয়ে তবে ছেড়ে দিলে।

ক্রোধে, অধ্যাপকের বাক্রোধ হল, আর রুচির চোথ দিয়ে ধারা বেয়ে জল পড়তে লাগল।

রাজা মন্ত্রীকে বললেন, "এখন, বিবাহের দিন স্থির করো।"

কৌশিক আসন ছেড়ে উঠে জোড় হাতে রাজাকে বললে, "ক্ষ্যা করবেন, এ বিবাহ আমি করব না।"

রাজ। বিশ্মিত হয়ে বললেন, "জয়লর পুরস্কার গ্রহণ করবে না ?"
কৌশিক বললে, "জয় আমারই থাক্, পুরস্কার অন্সের হোক।"
অধ্যাপক বললেন, "মহারাজ, আর এক বছর সময় দিন, তার পরে শেষ পরীক্ষা।"
সেই কথাই স্থির হল।

C

কৌশিক পাঠশালা ত্যাগ করে গেল। কোনোদিন সকালে তাকে বনের ছায়ায়, কোনোদিন সম্ব্যায় তাকে পাহাড়ের চূড়ার উপর দেখা যায়।

এ দিকে ফচির শিক্ষায় অধ্যাপক সমস্ত মন দিলেন। কিন্তু, ফচির সমস্ত মন কোথায়।

অধ্যাপক বিরক্ত হয়ে বললেন, "এখনও যদি সতর্ক না হও তবে দ্বিতীয়বার তোমাকে লজ্জা পেতে হবে।"

দ্বিতীয়বার লজ্জা পাবার জন্মেই যেন সে তপস্থা করতে লাগল। অপর্ণার তপস্থা যেমন অনশনের, কচির তপস্থা তেমনি অন্ধ্যায়ের। ষড়্দর্শনের পুঁথি তার বন্ধই রইল, এমন-কি কাব্যের পুঁথিও দৈবাৎ খোলা হয়।

অধ্যাপক রাগ করে বললেন, "কপিল-কণাদের নামে শপথ করে বলছি, আর কথনো স্থালোক ছাত্র নেব না। বেদবেদাস্তের পার পেয়েছি, স্বীজাতির মন ব্রতে পারলেম না।"

একদা মন্ত্রী এসে রাজাকে বললে, "ভবদত্তর বাড়ি থেকে কন্সার সম্বন্ধ এসেছে। কুলে শীলে ধনে মানে তারা অদ্বিতীয়। মহারাজের সম্মতি চাই।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "কন্যা কী বলে।"

মন্ত্রী বললে, "মেয়েদের মনের ইচ্ছা কি মৃথের কথার বোঝা যায়।" রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "তার চোথের জল আজ কী রকম সাক্ষ্য দিচ্ছে।" মন্ত্রী চুপ করে রইল।

6

রাজা তাঁর বাগানে এসে বদলেন। মন্ত্রীকে বললেন, "তোমার মেয়েঁকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।"

ক্ষচিরা এসে রাজাকে প্রণাম করে দাঁড়াল। রাজা বললেন, "বৎসে, সেই রামের বনবাসের ধেলা মনে আছে ?" ক্ষচিরা স্মিতমুখে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

রাজা বললেন, "আজ সেই রামের বনবাস থেলা আর-একবার দেখতে আমার বড়ো সাধ।"

ক্ষচিরা মুথের এক পাশে আঁচল টেনে চূপ করে রইল।

রাজা বললেন, "বনও আছে, রামও আছে, কিন্তু শুনছি বংসে, এবার দীতার অভাব ঘটেছে। তুমি মনে করলেই সে অভাব পূরণ হয়।"

ক্ষচিরা কোনো কথা না ব'লে রাজার পায়ের কাছে নত হয়ে প্রণাম করলে।
রাজা বললেন, "কিন্তু, বৎসে, এবার আমি রাক্ষস সাজতে পারব না।"
ক্ষচিরা স্নিগ্ধ চক্ষে রাজার মুখের দিকে চেয়ে রইল।
রাজা বললেন, "এবার রাক্ষস সাজবে তোমাদের অধ্যাপক।"

# সিদ্ধি

স্বর্গের অধিকারে মান্ত্র্য বাধা পাবে না, এই তার পণ। তাই, কঠিন সন্ধানে অমর হবার মন্ত্র সে শিথে নিয়েছে। এখন একলা বনের মধ্যে সেই মন্ত্র সে শাধনা করে।

বনের ধারে ছিল এক কাঠকুড়নি মেয়ে। সে মাঝে মাঝে আঁচলে ক'রে <mark>তার জন্</mark>যে ফল নিয়ে আসে, আর পাতার পাত্রে আনে ঝরনার জল।

ক্রমে তপস্তা এত কঠোর হল যে, ফল সে আর ছোঁয় না, পাথিতে এসে ঠুকরে থেয়ে যায়।

আরও কিছু দিন গেল। তথন ঝরনার জল পাতার পাত্রেই শুকিয়ে যায়, মুথে ওঠেনা। কাঠকুড়নি মেয়ে বলে, "এখন আমি করব কী! আমার সেবা যে বৃথা হতে চলল।"

তার পর থেকে ফুল তুলে সে তপম্বীর পায়ের কাছে রেখে যায়, তপম্বী জানতেও পারে না।

মধ্যাহ্নে রোদ বধন প্রথর হয় সে আপন আঁচলটি তুলে ধ'রে ছায়া করে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু, তপস্থীর কাছে রোদও যা ছায়াও তা।

কৃষ্ণপক্ষের রাতে অন্ধকার যথন ঘন হয় কাঠকুড়নি সেখানে জেগে বসে থাকে। তাপদের কোনো ভয়ের কারণ নেই, তবু সে পাহারা দেয়।

#### 2

একদিন এমন ছিল যখন এই কাঠকুড়নির সঙ্গে দেখা হলে নবীন তপশ্বী স্নেহ করে জিজ্ঞাসা করত, "কেমন আছ।"

কাঠকুড়নি বলত, "আমার ভালোই কী আর মন্দই কী। কিন্তু, তোমাকে দেখবার লোক কি কেউ নেই। তোমার মা, তোমার বোন ?"

সে বলত, "আছে সবাই, কিন্তু আমাকে দেখে হবে কী। তারা কি আমায় চিরদিন বাচিয়ে রাখতে পারবে।"

কাঠকুড়নি বলত, "প্রাণ থাকে না বলেই তো প্রাণের জন্মে এত দরদ।"
তাপদ বলত, "আমি খুঁজি চিরদিন বাঁচবার পথ। মাত্মকে আমি অমর করব।"
এই বলে দে কত কী বলে যেত; তার নিজের সঙ্গে নিজের কথা, দে কথার মানে
ব্যাবে কে।

কাঠকুড়নি বুঝত না, কিন্ত আকাশে নবমেঘের ডাকে ময়ুরীর বেষন হয় তেমনি তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠত।

তার পরে আরও কিছু দিন যায়। তপস্বী মৌন হয়ে এল, মেয়েকে কোনো কথা বলে না।

তার পরে আরও কিছু দিন যায়। তপস্বীর চোধ বুজে এল, মেয়েটির দিকে চেয়ে দেখে না।

মেয়ের মনে হল, সে আর ঐ তাপসের মাঝখানে ফেন তপস্থার লক্ষ যোজন ক্রোশের দ্বত্ব। হাজার হাজার বছরেও এতটা বিচ্ছেদ পার হয়ে একট্থানি কাছে আসবার আশা নেই।

তা নাই বা রইল আশা। তবু ওর কালা আসে; মনে মনে বলে, দিনে একবার

যদি বলেন 'কেমন আছ' তা হলে সেই কথাটুকুতে দিন কেটে বায়, এক বেলা যদি একটু ফল আর জল গ্রহণ করেন তা হলে অন্নজন ওর নিজের মুগে রোচে।

O

এ দিকে ইন্দ্রলোকে খবর পৌছল, মান্ত্র মর্তকে লঙ্খন করে স্বর্গ পেতে চায়— এত বড়ো স্পর্বা।

ইন্দ্র প্রকাশ্যে রাগ দেখালেন, গোপনে ভয় পেলেন। বললেন, "দৈত্য স্বর্গ জয় করতে চেয়েছিল বাহুবলে, তার সঙ্গে লড়াই চলেছিল; মান্ত্র্য স্বর্গ নিতে চায় ত্রুখের বলে, তার কাছে কি হার মানতে হবে।"

মেনকাকে মহেন্দ্র বললেন, "যাও, তপস্থা ভঙ্ক করোগে।"

মেনকা বললেন, "প্ররাজ, স্বর্গের অস্থে মর্তের মান্ত্রকে বদি পরাস্ত করেন তবে তাতে স্বর্গের পরাভব। মানুনবের মরণবাণ কি মানবীর হাতে নেই।"

ইন্দ্ৰ বললেন, "সে কথা সত্য।"

8

ফাল্গনমাসে দক্ষিণহাওরার দোলা লাগতেই মর্মরিত মাধবীলতা প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। তেমনি ঐ কাঠকুড়নির উপরে একদিন নন্দনবনের হাওয়া এসে লাগল, আর তার দেহমন একটা কোন্ উৎস্থক মাধুর্যের উল্লেষে উল্লেষে ব্যথিত হয়ে উঠল। তার মনের ভাবনাগুলি চাকছাড়া মৌমাছির মতো উড়তে লাগল, কোথা তারা মধুগদ্ধ পেয়েছে।

ঠিক সেই সময়ে সাধনার একটা পালা শেষ হল। এইবার তাকে যেতে হবে নির্জন গিরিগুহায়। তাই সে চোখ মেলল।

সামনে দেখে সেই কাঠকুড়নি মেয়েটি থোঁপায় পরেছে একটি অশোকের মঞ্জরী, আর তার গায়ের কাপড়খানি কুস্বস্তফুলে রঙ করা। যেন তাকে চেনা যায় অথচ চেনা যায় না। যেন সে এমন একটি জানা স্থর যার পদগুলি মনে পড়ছে না। যেন সে এমন একটি ছবি যা কেবল রেখায় টানা ছিল, চিত্রকর কোন্ থেয়ালে কখন এক সময়ে তাতে রঙ লাগিয়েছে।

তাপস আসন ছেড়ে উঠল। বললে, "আমি দ্র দেশে যাব।" কাঠকুড়নি জিজ্ঞাস। করলে, "কেন, প্রভূ।" তপস্বী বললে, "তপস্তা সম্পূর্ণ করবার জন্তে।" কাঠকুড়নি হাত জোড় করে বললে, "দর্শনের পুণ্য হতে আমাকে কেন বঞ্চিত করবে।"

তপস্বী আবার আসনে বসল, অনেক ক্ষণ ভাবল, আর কিছু বলল না।

a

তার অমুরোধ যেমনি রাখা হল অমনি মেয়েটির বৃকের এক ধার থেকে আর-এক ধারে বারে বারে যেন বক্সস্থাচি বিঁধতে লাগল।

় সে ভাবলে, "আমি অতি সামান্ত, তবু আমার কথায় কেন বাধা ঘটবে।"
সেই রাতে পাতার বিছানায় একলা জেগে ব'সে তার নিজেকে নিজের ভয় করতে
লাগল।

তার প্রদিন স্কালে সে ফল এনে দাঁড়াল, তাপস হাত পেতে নিলে। পাতার পাত্রে জল এনে দিতেই তাপস জল পান করলে। স্থপে তার মন ভরে উঠল।

কিন্তু তার পরেই নদীর ধারে শিরীষগাছের ছায়ায় তার চোথের জল আর থামতে চায় না। কী ভাবলে কী জানি।

পরদিন সকালে কাঠকুড়নি তাপসকে প্রণাম করে বললে, "প্রভূ, আশীর্বাদ চাই।" তপস্বী জিজ্ঞাসা করলে, "কেন।" মেয়েটি বললে, "আমি বহুদ্র দেশে যাব।" তপস্বী বললে, "যাও, তোমার সাধনা সিদ্ধ হোক।"

C

একদিন তপস্থা পূর্ণ হল।
ইন্দ্র এসে বললেন, "স্বর্গের অধিকার তুমি লাভ করেছ।"
তপস্বী বললে, "তা হলে আর স্বর্গে প্রয়োজন নেই।"
ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, "কী চাও।"
তপশ্বী বললে, "এই বনের কাঠকুড়নিকে।"

## প্রথম চিঠি

বধ্র সঙ্গে তার প্রথম মিলন, আর তার পরেই সে এই প্রথম এসেছে প্রবাসে। চলে যথন আসে তথন বধ্র লুকিয়ে কান্নাটি ঘরের আয়নার মধ্যে দিয়ে চকিতে ওর চোথে পড়ল।

মন বললে, "ফিরি, ছটো কথা বলে আসি।"

কিন্তু, সেটুকু সময় ছিল না।

সে দূরে আসবে ব'লে একজনের হুটি চোখ বয়ে জল পড়ে, তার জীবনে এমন সে আর-কখনো দেখে নি।

পথে চলবার সময় তার কাছে পড়স্ত রোদ্হরে এই পৃথিবী প্রেমের ব্যথায় ভরা হয়ে দেখা দিল। সেই অসীম ব্যথার ভাণ্ডারে তার মতো একটি মান্ত্যেরও নিমন্ত্রণ আছে, এই কথা মনে করে বিশ্বয়ে তার বুক ভরে উঠল।

বেখানে সে কাজ করতে এসেছে সে পাছাড়। সেখানে দেবদাকর ছায়া বেয়ে বাঁকা পথ নীরব মিনতির মতো পাছাড়কে জড়িয়ে ধরে, আর ছোটো ছোটো ঝরনা কাকে যেন আড়ালে আড়ালে থুঁজে বেড়ায় লুকিয়েচুরিয়ে।

আয়নার মধ্যে যে ছবিটি দেখে এসেছিল আজ প্রকৃতির মধ্যে প্রবাসী সেই ছবিরই আভাস দেখে, নববধুর গোপন ব্যাকুলতার ছবি।

२

আজ দেশ থেকে তার স্ত্রীর প্রথম চিঠি এল।

লিখেছে, "তুমি কবে ফিরে <mark>আসবে। এসো এসো, শীঘ্র এসো। তোমার ছটি</mark> পায়ে পড়ি।"

এই আসায়াওয়ার সংসারে তারও চলে যাওয়া আর তারও ফিরে আসার যে এত দাম ছিল, এ কথা কে জানত। সেই হুটি আতুর চোথের চাউনির সামনে সে নিজেকে দাঁড় করিয়ে দেখলে, আর তার মন বিশ্বয়ে ভরে উঠল।

ভোরবেলায় উঠে চিঠিথানি নিয়ে দেবদারুর ছায়ায় সেই বাঁকা পথে সে বেড়াতে বেরোল। চিঠির পরশ তার হাতে লাগে আর কানে যেন সে শুনতে পায়, "তোমাকে না দেখতে পেয়ে আমার জগতের সমস্ত আকাশ কারায় ভেসে গেল।"

মনে মনে ভাবতে লাগল, "এত কানার মূল্য কি আমার মধ্যে আছে।"

9

এমন সময় স্থা উঠল পূর্বদিকের নীল পাহাড়ের শিখরে। দেবদারুর শিশিরভেজা পাতার ঝালরের ভিতর দিয়ে আলো ঝিল্মিল্ করে উঠল।

হঠাৎ চারটি বিদেশিনী মেয়ে ছই কুকুর সঙ্গে নিয়ে রাস্তার বাঁকের মুখে তার সামনে এসে পড়ল। কী জানি কী ছিল তার মুখে, কিম্বা তার সাজে, কিম্বা তার চালচলনে— বড়ো নেয়েছটি কৌতুকে মুখ একটুখানি বাঁকিয়ে চলে গেল। ছোটো মেয়েছটি হাসি চাপবার চেষ্টা করলে, চাপতে পারলে না; ছজনে ছজনকে ঠেলাঠেলি করে থিল্খিল্ করে হেসে ছুটে গেল।

কঠিন কৌতুকের হাসিতে ঝরনাগুলিরও স্থর ফিরে গেল। তারা হাততালি দিয়ে উঠল। প্রবাসী মাথা হেঁট করে চলে আর ভাবে, "আমার দেখার মূল্য কি এই হাসি।"

সেদিন রাস্তায় চলা তার আর হল না। বাসায় ফিরে গেল, একলা ঘরে বসে চিঠি-খানি খুলে পড়লে, "তুমি কবে ফিরে আসবে। এসো, এসো, শীঘ্র এসো, তোমার তুটি পায়ে পড়ি।"

### রথযাত্রা

রথযাতার দিন কাছে।
তাই রানী রাজাকে বললে, "চলো, রথ দেখতে যাই।"
রাজা বললে, "আছা।"

ঘোড়াশাল থেকে ঘোড়া বেরোল, হাতিশাল থেকে হাতি। ময়্রপংখি যায় সারে সারে, আর বল্লম হাতে সারে সারে সিপাইসান্ত্রি। দাসদাসী দলে দলে পিছে পিছে চলল।

কেবল বাকি রইল একজন। রাজবাড়ির ঝাঁটার কাঠি কুড়িয়ে আনা তার কাজ।
সদার এনে দয়া করে তাকে বললে, "গুরে, তুই যাবি তো আয়।"
সে হাত জোড় করে বললে, "আমার যাওয়া ঘটবে না।"
রাজার কানে কথা উঠল সবাই সঙ্গে যায়, কেবল সেই ছঃখীটা যায় না।
রাজা দয়া করে মন্ত্রীকে বললে, "ওকেও ডেকে নিয়ো।"
রাস্তার ধারে তার বাড়ি। হাতি যথন সেইখানে পৌছল মন্ত্রী তাকে ডেকে বললে,
"গুরে ছঃখী, ঠাকুর দেখবি চল্।"

সে হাত জোড় করে বলল, "কন্ত চলব। ঠাকুরের হুয়ার পর্যন্ত পৌছই এমন সাধ্য কি আমার আছে।"

मञ्जी वनल, "ভन्न की ता তোর, तांंं ता महात मह हनि ।"

तम वनल, "मर्वनाम ! तां जात भेथ कि स्वामात भेथ ।"

मञ्जी वनल, "ভবে তোর উপায় ? তোর ভাগ্যে कि রথমাত্রা দেখা ঘটবে ना ।"

तम वनला, "ঘটবে বই कि । ঠাকুর তো রথে করেই আমার হ্য়ারে আসেন ।"

मञ्जी হেশে উঠল । বললে, "তোর হ্য়ারে রথের চিহ্ন কই ।"

द्रशी वनला, "তার রথের চিহ্ন পড়ে না ।"

मञ्जी वनला, "কেন वन তো ।"

হ্যशी वनला, "তিনি যে আসেন পুষ্পকরথে ।"

मञ्जी वनला, "কই রে সেই রথ ।"

হ্যशी দেখিয়ে দিলে, তার হ্যারের হই পাশে হাট স্থ্যুখী ফুটে আছে ।

### সওগাত

পুজোর পরব কাছে। ভাণ্ডার নানা সামগ্রীতে ভরা। কত বেনারিদ কাপড়, কত সোনার অলংকার; আর ভাণ্ড ভ'রে ফীর দই, পাত্র ভ'রে মিষ্টার।

মা সভগাত পাঠাচ্ছেন।

বড়োছেলে বিদেশে রাজসরকারে কাজ করে; মেজোছেলে সওদাগর, ঘরে থাকে না; আর-কয়টি ছেলে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া ক'রে পৃথক পৃথক বাড়ি করেছে; কুট্মরা আছে দেশে বিদেশে ছড়িয়ে।

কোলের ছেলেটি সদর দরজায় দাঁড়িয়ে সারা দিন ধরে দেখছে, ভারে ভারে সওগাত চলেছে, সারে দাসদাসী, থালাগুলি রঙবেরঙের ক্যালে ঢাকা।

দিন ফুরোল। সওগাত সব চলে গেল। দিনের শেষনৈবেতের সোনার ডালি নিয়ে সুর্বাস্তের শেষ আভা নক্ষত্রলোকের পথে নিরুদ্দেশ হল।

ছেলে ঘরে ফিরে এসে মাকে বললে, "মা, স্বাইকে তুই স্ওগাত দিলি, কেবল আমাকে না।"

মা হেসে বললেন, "স্বাইকে স্ব দেওয়া হয়ে গেছে, এখন তোর জন্মে কী বাকি রইল এই দেখ্।"

এই বলে তার কপালে চুম্বন করলেন।

ছেলে কাঁদোকাঁদো স্থরে বললে, "সওগাত পাব না ?"

"ষধন দূরে যাবি তখন সওগাত পাবি।"

"আর, যধন কাছে থাকি তখন তোর হাতের জিনিস দিবি নে ?"

মা তাকে ত্ব হাত বাড়িয়ে কোলে নিলেন; বললেন, "এই তো আমার হাতের
জিনিস।"

# মুক্তি

বিরহিণী তার ফুলবাগানের এক ধারে বেদী সাজিয়ে তার উপর মৃতি গড়তে বসল।
তার মনের মধ্যে যে মাতুষটি ছিল বাইরে তারই প্রতিরূপ প্রতিদিন একটু একটু করে
গড়ে, আর চেয়ে চেয়ে দেখে, আর ভাবে, আর চোথ দিয়ে জল পড়ে।

কিন্তু, যে রূপটি একদিন তার চিত্তপটে স্পষ্ট ছিল তার উপরে ক্রমে থেন ছায়া পড়ে আসছে। রাতের বেলাকার পদ্মের মতো স্মৃতির পাপড়িগুলি অল্প অল্প করে থেন মুদে এল।

মেয়েটি তার নিজের উপর রাগ করে, লজ্জা পায়। সাধনা তার কঠিন হল, ফল খায় আর জল থায়, আর তৃণশ্যায় পড়ে থাকে।

মৃতিটি মনের ভিতর থেকে গড়তে গড়তে সে আর প্রতিমৃতি রইল না। মনে হল, এ যেন কোনো বিশেষ মান্তবের ছবি নয়। যতই বেশি চেষ্টা করে ততই বেশি তফাত হয়ে যায়।

মৃতিকে তথন সে গয়না দিয়ে সাজাতে থাকে, একশো এক পদ্মের ডালি দিয়ে পুজো করে, সন্ধেবেলায় তার সামনে গন্ধতৈলের প্রদীপ জালে— সে প্রদীপ সোনার, সে তেলের অনেক দাম।

দিনে দিনে গয়না বেড়ে ওঠে, পুজোর সামগ্রীতেই বেদী ঢেকে যায়, মূর্তিকে দেখা যায় না।

2

এক ছেলে এসে তাকে বললে, "আমরা খেলব।" "কোথায়।" "ক্রখানে, যেথানে তোমার পুতুল সাজিয়েছ।" মেয়ে তাকে হাঁকিয়ে দেয়; বলে, "এথানে কোনোদিন খেলা হবে না।" আর-এক ছেলে এসে বলে, "আমরা ফুল তুলব।"
"কোথায়।"
"ক্রয়ে, তোমার পুতুলের ঘরের শিয়রে যে চাঁপাগাছ আছে ঐ গাছ থেকে।"
মেয়ে তাকে তাড়িয়ে দেয়; বলে, "এ ফুল কেউ ছুঁতে পাবে না।"
আর-এক ছেলে এসে বলে, "প্রদীপ ধরে আমাদের পথ দেখিয়ে দাও।"
"প্রদীপ কোথায়।"

**"এ বেটা তোমার পুতৃলের ঘরে জাল।"** মেয়ে তাকে তাড়িয়ে দেয়; বলে, "ও প্রদীপ ওথান থেকে সরাতে পারব না।"

٩

এক ছেলের দল যায়, আর-এক ছেলের দল আসে।
মেয়েটি শোনে তাদের কলরব, আর দেখে তাদের মৃত্য। ক্ষণকালের জন্ম অন্তমনস্ক হয়ে যায়। অমনি চমকে ওঠে, লজ্জা পায়।

प्यनात किन काट्ड जन।

भाषात वृद्धा जिस वन्दन, "वाडा, प्यना क्ष्ये सित ति ?"

प्राय वन्दन, "आमि काथा स्व सा ।"

मिनी जिस वन्दन, "डन्, प्यना क्ष्ये हन्।"

प्राय वन्दन, "आमात नमप्र क्ष्ये।"

हाटि। ह्हिलि जिस वन्दन, "आमाप्र मित्य प्यनाप्र हित्य।"

प्राय वन्दन, "व्याज भावत ना, जेरेथाक व्यामात भूद्धा।"

8

একদিন রাত্রে ঘ্মের মধ্যেও সে যেন শুনতে পেলে সম্প্রগর্জনের মতো শব্দ। দলে দলে দেশবিদেশের লোক চলেছে— কেউ বা রথে, কেউ বা পায়ে হেঁটে; কেউ বা বোঝা পিঠে নিয়ে, কেউ বা বোঝা ফেলে দিয়ে।

স্কালে যখন সে জেগে উঠল তখন যাত্রীর গানে পাথির গান আর শোনা যায় না।
তর হঠাৎ মনে হল, 'আমাকেও যেতে হবে।'

অমনি মনে পড়ে গেল, 'আমার যে পুজো আছে, আমার তো যাবার জো নেই।' তথনি ছুটে চলল তার বাগানের দিকে যেখানে মূর্তি দাজিয়ে রেখেছে। গিয়ে দেখে, মূর্তি কোথায়! বেদীর উপর দিয়ে পথ হয়ে গেছে। লোকের পরে

লোক চলে, বিশ্রাম নেই।

"এইখানে যাকে বসিয়ে রেখেছিলেম সে কোথায়।" কে তার মনের মধ্যে বলে উঠল, 'যারা চলেছে তাদেরই মধ্যে।' এমন সময় ছোটো ছেলে এসে বললে, "আমাকে হাতে ধরে নিয়ে চলো।" "কোথায়।"

ছেলে বললে, "মেলার মধ্যে তৃমিও বাবে না ?" মেয়ে বললে, "হাঁ, আমিও বাব।"

যে বেদীর সামনে এসে সে বসে থাকত সেই বেদীর উপর হল তার পথ, আর মৃতির মধ্যে যে ঢেকে গিয়েছিল সকল যাত্রীর মধ্যে তাকে পেলে।

# পরীর পরিচয়

রাজপুত্রের বয়স কুড়ি পার হয়ে যায়, দেশবিদেশ থেকে বিবাহের সম্বন্ধ আসে।
ঘটক বললে, "বাহলীকরাজের মেয়ে রূপসী বটে, যেন সাদা গোলাপের পুষ্পবৃষ্টি।"
রাজপুত্র মুথ ফিরিয়ে থাকে, জ্বাব করে না।

দূত এনে বললে, "গান্ধাররাজের মেয়ের অঙ্গে অঙ্গে লাবণ্য ফেটে পড়ছে, যেন দ্রাকালতায় আঙুরের গুচ্ছ।"

রাজপুত্র শিকারের ছলে বনে চলে যায়। দিন যায়, সপ্তাহ যায়, ফিরে আসে না।
দৃত এদে বললে, "কামোজের রাজকন্তাকে দেখে এলেম; ভোরবেলাকার দিগন্তরেখাটির মতো বাঁকা চোখের পল্লব, শিশিরে স্লিগ্ধ, আলোতে উজ্জ্বল।"

রাজপুত্র ভর্ত্হরির কাব্য পড়তে লাগল, পুঁথি থেকে চোথ তুলল না। রাজা বললে, "এর কারণ ? ডাকো দেখি মন্ত্রীর পুত্রকে।"

মন্ত্রীর পুত্র এল। রাজা বললে, "তুমি তো আমার ছেলের মিতা, সত্য করে বলো, বিবাহে তার মন নেই কেন।"

মন্ত্রীর পুত্র বললে, "মহারাজ, যথন থেকে তোমার ছেলে পরীস্থানের কাহিনী শুনেছে সেই অবধি তার কামনা, দে পরী বিয়ে করবে।"

3

রাজার হুকুম হল, পরীস্থান কোথায় খবর চাই।

বড়ো বড়ো পণ্ডিত ডাকা হল, ষেধানে যত পুঁথি আছে তারা সব খুলে দেখলে। মাথা নেড়ে বললে, পুঁথির কোনো পাতায় পরীস্থানের কোনো ইশারা মেলে না। তথন রাজ্যভায় সওদাগরদের তাক পড়ল। তারা বললে, "সম্দ্র পার হয়ে কত দ্বীপেই ঘুরলেম— এলাদ্বীপে, মরীচদ্বীপে, লবদলতার দেশে। আমরা গিয়েছি মলয়দ্বীপে চন্দন আনতে, মুগনাভির সন্ধানে গিয়েছি কৈলাসে দেবদারুবনে। কোথাও পরীস্থানের কোনো ঠিকানা পাই নি।"

রাজা বললে, "ভাকো মন্ত্রীর পুত্রকে।"

মন্ত্রীর প্র্ত্র এল। রাজা তাকে জিজ্ঞাদা করলে, "পরীস্থানের কাহিনী রাজপুত্র কার কাছে শুনেছে।"

মন্ত্রীর পুত্র বললে, "সেই যে আছে নবীন পাগলা, বাঁশি হাতে বনে বনে ঘুরে বেড়ায়, শিকার করতে গিয়ে রাজপুত্র তারই কাছে পরীস্থানের গল্প শোনে।"

রাদ্ধা বললে, "আক্ষা, ডাকো তাকে।"

নবীন পাগলা এক মুঠো বনের ফুল ভেট দিয়ে রাজার সামনে দাঁড়াল। রাজা তাকে জিজাসা করলে, "পরীস্থানের খবর তুমি কোথায় পেলে।"

সে বললে, "সেখানে তো আমার দদাই যাওয়া আসা।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায় সে জায়গা।"

পাগলা বললে, "তোমার রাজ্যের দীমানার চিত্রগিরি পাহাড়ের তলে, কাম্যক-সুরোবরের ধারে।"

রাজা জিজ্ঞানা করলে, "সেইখানে পরী দেখা যায় ?"

পাগলা বললে, "দেখা যায়, কিন্তু চেনা যায় না। তারা ছন্মবেশে থাকে। কখনো কখনো যথন চলে যায় পরিচয় দিয়ে যায়, আর ধরবার পথ থাকে না।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি তাদের চেন কী উপায়ে।"

পাগলা বললে, "কখনো বা একটা স্থন শুনে, কখনো বা একটা আলো দেখে।" রাজা বিরক্ত হয়ে বললে, "এর আগাগোড়া সমস্তই পাগলামি, একে তাড়িয়ে দাও।"

S

পাগলার কথা রাজপুত্রের মনে গিয়ে বাজল।

ফাল্তনমাসে তথন ডালে ডালে শালফুলে ঠেলাঠেলি, আর শিরীষফুলে বনের প্রান্ত
শিউরে উঠেছে। রাজপুত্র চিত্রগিরিতে একা চলে গেল।

সবাই জিজ্ঞানা করলে, "কোথায় যাচ্ছ।"

সে কোনো জ্বাব করলে না।

গুহার ভিতর দিয়ে একটি ঝরনা ঝরে আসে, সেটি গিয়ে মিলেছে কাম্যকসরোবরে; গ্রামের লোক তাকে বলে উদাসঝোরা। সেই ঝরনাতলায় একটি পোড়ো মন্দিরে রাজপুত্র বাসা নিলে।

এক মাস কেটে গেল। গাছে গাছে যে কচিপাতা উঠেছিল তাদের রঙ ঘন হয়ে আসে, আর ঝরাফুলে বনপথ ছেয়ে যায়। এমন সময় একদিন ভোরের স্বপ্নে রাজপুত্রের কানে একটি বাশির স্থর এল। জেগে উঠেই রাজপুত্র বললে, "আজ পাব দেখা।"

তথনি ঘোড়ায় চড়ে ঝরনাধারার তীর বেয়ে চলল, পৌছল কাম্যকসরোবরের ধারে। দেখে, দেখানে পাহাড়েদের এক মেয়ে পদাবনের ধারে বলে আছে। ঘড়ায় তার জল ভরা, কিন্তু ঘাটের থেকে সে ওঠে না। কালো মেয়ে কানের উপর কালো চুলে একটি শিরীষফুল পরেছে, গোধ্লিতে যেন প্রথম তারা।

রাজপুত্র ঘোড়া থেকে নেমে তাকে বললে, "তোমার ঐ কানের শিরীষফুলটি আমাকে দেবে ?"

ষে হরিণী ভয় জানে না এ ব্ঝি সেই হরিণী। ঘাড় বেঁকিয়ে একবার সে রাজপুত্রের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। তখন তার কালো চোখের উপর একটা কিসের ছায়া আরও ঘন কালো হয়ে নেযে এল— ঘুমের উপর যেন স্বপ্ন, দিগস্তে যেন প্রথম শ্রাবণের সঞ্চার।

মেয়েটি কান থেকে ফুল খসিয়ে রাজপুত্রের হাতে দিয়ে বললে, "এই নাও।" রাঙ্গপুত্র তাকে জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কোন্ পরী আমাকে সত্য করে বলো।" শুনে একবার মুখে দেখা দিল বিস্ময়, তার পরেই আশ্বিনমেঘের আচমকা বৃষ্টির

মতো তার হাসির উপর হাসি, সে আর থামতে চায় না। রাজপুত্র মনে ভাবল, "স্বপ্ন ব্ঝি ফলল— এই হাসির স্থর ষেন সেই বাঁশির স্থরের

मस्य भारत ।" রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে হুই হাত বাড়িয়ে দিলে; বললে, "এসো।"

দে তার হাত ধরে ঘোড়ায় উঠে পড়ল, একটুও ভাবল না। তার জলভরা ঘড়া ঘাটে রইল পড়ে।

শিরীষের ডাল থেকে কোকিল ডেকে উঠল, কুছ কুছ কুছ বুছ। রাজপুত্র মেয়েটিকে কানে কানে জিজ্ঞাদা করলে, "তোমার নাম কী।" দে বললে, "আমার নাম কাজরী।"

२७॥३३

উদাসঝোরার ধারে ত্জনে গেল সেই পোড়ো মন্দিরে। রাজপুত্র বললে, "এবার তোমার ছন্মবেশ ফেলে দাও।"

সে বললে, "আমরা বনের মেয়ে, আমরা তো ছদ্মবেশ জানি নে।" রাজপুত্র বললে, "আমি যে তোমার পরীর মৃতি দেখতে চাই।"

পরীর মৃতি! আবার সেই হাসি, হাসির উপর হাসি। রাজপুত্র ভাবলে, "এর হাসির স্থর এই ঝরনার স্থরের সঙ্গে মেলে, এ আমার এই ঝরনার পরী।"

¢

রাজার কানে খবর গেল, রাজপুত্রের সঙ্গে পরীর বিয়ে হয়েছে। রাজবাড়ি থেকে বোড়া এল, হাতি এল, চতুর্দোলা এল।

কাজরী জিজ্ঞাসা করলে, "এসব কেন।"

রাজপুত্র বললে, "তোমাকে রাজবাড়িতে বেতে হবে।"

তথন তার চোথ ছল্ছলিয়ে এল। মনে পড়ে গেল, তার ঘড়া পড়ে আছে সেই জলের ধারে; মনে পড়ে গেল, তার ঘরের আঙিনায় শুকোবার জন্মে ঘাসের বীজ মেলে দিয়ে এসেছে; মনে পড়ল, তার বাপ আর ভাই শিকারে চলে গিয়েছিল, তাদের ফেরবার সময় হয়েছে; আর মনে পড়ল, তার বিয়েতে একদিন যৌতুক দেবে ব'লে তার মা গাছতলায় তাঁত পেতে কাপড় বুনছে, আর গুন্গুন্ করে গান গাইছে।

দে বললে, "না, আমি ধাব না।"

কিন্তু ঢাক ঢোল বেজে উঠল; বাজল বাঁশি, কাঁসি, দামাযা— ওর কথা শোনা গেল না।

চতুর্দোল। থেকে কাজরী যথন রাজবাড়িতে নামল, রাজমহিষী কপাল চাপড়ে বললে, "এ কেমনতরো পরী।"

রাজার মেয়ে বললে, "ছি, ছি, কী লচ্ছা।" মহিষীর দাসী বললে, "পরীর বেশটাই বা কী রকম।" রাজপুত্র বললে, "চুপ করো, তোমাদের ঘরে পরী ছন্মবেশে এসেছে।"

1

দিনের পর দিন যায়। রাজপুত্র জ্যোৎসারাত্রে বিছানায় জেগে উঠে চেয়ে দেখে, কাজরীর ছন্মবেশ একট্ কোথাও খদে পড়েছে কিনা। দেখে যে, কালো মেয়ের কালো চূল এলিয়ে গেছে, আর তার দেহখানি যেন কালো পাথরে নিথুত করে খোদা একটি প্রতিমা। রাজপুত চুপ করে বসে ভাবে, "পরী কোথায় লুকিয়ে রইল, শেষরাতে অন্ধকারের আড়ালে উষার মতো।"

রাজপুত্র ঘরের লোকের কাছে লজ্জা পেলে। একদিন মনে একটু রাগও হল। কাজরী সকালবেলায় বিছানা ছেড়ে যখন উঠতে যায় রাজপুত্র শক্ত করে তার হাত চেপে ধরে বললে, "আজ তোমাকে ছাড়ব না— নিজরপ প্রকাশ করো, আমিদেখি।"

এমনি কথাই শুনে বনে যে হাসি হেসেছিল সে হাসি আর বেরোল না। দেখতে দেখতে তুই চোখ জলে ভরে এল।

রাজপুত্র বললে, "তুমি কি আমায় চিরদিন ফাঁকি দেবে।" দে বললে, "না, আর নয়।"

রাজপুত্র বললে, "তবে এইবার কাতিকী পুণিমায় পরীকে যেন স্বাই দেখে।"

9

পূর্ণিমার চাঁদ এখন মাঝগগনে। রাজবাড়ির নহবতে মাঝরাতের স্থরে ঝিমি ঝিমি তান লাগে।

রাজপুত্র বরসজা প'রে.হাতে বরণমালা নিয়ে মহলে চুকল; পরীবৌয়ের সঙ্গে আজ হবে তার শুভদৃষ্টি।

শয়নঘরে বিছানায় সাদা আন্তরণ, তার উপর সাদা কুন্দফুল রাশ-করা; আর উপরে জানলা বেয়ে জ্যোৎসা পড়েছে।

আর, কাজরী ?

সে কোথাও নেই।

তিন প্রহরের বাঁশি বাজল। চাঁদ পশ্চিমে হেলেছে। একে একে কুটুম্বে ঘর ভরে গেল।

পরী কই ।

রাজপুত্র বললে, "চলে গিয়ে পরী আপন পরিচয় দিয়ে যায়, আর তখন তাকে পাওয়া যায় না।"

### প্রোণমন

আনার জানলার সামনে রাঙা মাটির রাস্তা।

ওথান দিয়ে বোঝাই নিয়ে গোরুর গাড়ি চলে ; দাঁওতাল মেয়ে খড়ের আঁটি মাথায় করে হাটে যায়, সন্ধ্যাবেলায় কলহাস্থে ঘরে ফেরে।

কিন্তু, মান্তুষের চলাচলের পথে আজ আমার মন নেই।

জীবনের যে ভাগটা অস্থির, নানা ভাবনায় উদ্বিগ্ন, নানা চেষ্টায় চঞ্চল, গেটা আজ ঢাকা পড়ে গেছে। শরীর আজ রুগ্ন, মন আজ নিরাসক্ত।

টেউয়ের সমূদ্র বাহিরতলের সমূদ্র ; ভিতরতলে যেখানে পৃথিবীর গভীর গর্ভণয়া টেউ সেখানকার কথা গোলমাল করে ভূলিয়ে দেয়। টেউ যখন থামে তখন সমূদ্র আপন গোচরের সঙ্গে অগোচরের, গভীরতলের সঙ্গে উপরিতলের অথণ্ড ঐক্যে শুরু হয়ে বিরাজ করে।

তেমনি আমার সচেষ্ট প্রাণ যথনি ছুটি পেল, তথনি সেই গভীর প্রাণের মধ্যে স্থান পেলুম যেখানে বিশ্বের আদিকালের লীলাক্ষেত্র।

পথ-চলা পথিক যত দিন ছিলুম তত দিন পথের ধারের ঐ বটগাছটার দিকে তাকাবার সময় পাই নি; আজ পথ ছেড়ে জানলায় এসেছি, আজ ওর সঙ্গে মোকাবিলা শুক্ল হল।

আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে ক্ষণে ক্ষণে ও যেন অস্থির হয়ে ওঠে। যেন বলতে চায়, "বুঝতে পারছ না ?"

আমি সাম্বনা দিয়ে বলি, "ব্ঝেছি, সব ব্ঝেছি; তুমি অমন ব্যাকুল হোছো না।"
কিছু ক্ষণের জন্তে আবার শান্ত হয়ে যায়। আবার দেখি, ভারি ব্যস্ত হয়ে ওঠে;
আবার সেই থর্থর ঝর্ঝর্ ঝল্মল্।

আবার ওকে ঠাণ্ডা করে বলি, "হাঁ হাঁ, ঐ কথাই বটে; আমি তোমারই খেলার সাথি, লক্ষহাজার বছর ধরে এই মাটির খেলাঘরে আমিও গণ্ডূষে গণ্ডূষে তোমারই মতো স্থালোক পান করেছি, ধরণীর স্কার্সে আমিও তোমার অংশী ছিলেম।"

তথন ওর ভিতর দিয়ে হঠাং হাওয়ার শব্দ শুনি; ও বলতে থাকে, "হাঁ, হাঁ, হাঁ।" বে ভাষা রক্তের মর্মরে আমার হৃৎপিণ্ডে বাজে, যা আলো-অন্ধকারের নিঃশব্দ আবর্তনধ্বনি, সেই ভাষা ওর পত্রমর্মরে আমার কাছে এসে পৌছয়। সেই ভাষা বিশ্বজগতের সরকারি ভাষা। তার মূল বাণীটি হচ্ছে, "আছি, আছি; আমি আছি, আমরা আছি।"
সে ভারি খুশির কথা। সেই খুশিতে বিশ্বের অণু পরমাণু থব্থব্ করে কাঁপছে।
ঐ বটগাছের সঙ্গে আমার আজ সেই এক ভাষায় সেই এক খুশির কথা চলছে।
ও আমাকে বলছে, "আছ হে বটে ?"
আমি সাড়া দিয়ে বলছি, "আছি হে মিতা।"
এমনি করে 'আছি'তে 'আছি'তে এক তালে করতালি বাজছে।

#### 2

ঐ বটগাছটার সঙ্গে যথন আমার আলাপ শুরু হল তথন বসস্তে ওর পাতাগুলো কচি ছিল; তার নানা ফাঁক দিয়ে আকাশের পলাতক আলো ঘাসের উপর এসে পৃথিবীর ছায়ার সঙ্গে গোপনে গলাগলি করত।

তার পরে আষাঢ়ের বর্ধা নামল; ওরও পাতার রঙ মেঘের মতো গভীর হয়ে এসেছে। আজ সেই পাতার রাশ প্রবীণের পাকা বৃদ্ধির মতো নিবিড়, তার কোনো ফাঁক দিয়ে বাইরের আলো প্রবেশ করবার পথ পায় না। তথন গাছটি ছিল গরিবের মেয়েটির মতো; আজ সে ধনীঘরের গৃহিণী, যেন পর্যাপ্ত পরিতৃপ্তির চেহারা।

আজ সকালে সে তার মরকতমণির বিশনলী হার ঝল্মলিয়ে আমাকে বললে,
"মাথার উপর অমনতরো ইটপাথর মুড়ি দিয়ে বলে আছ কেন। আমার মতো একেবারে ভরপুর বাইরে এলো-না।"

আমি বললেম, "মান্ত্ৰ্যকে যে ভিতর বাহির ছই বাঁচিয়ে চলতে হয়।" গাছ নড়েচড়ে বলে উঠল, "ব্যুক্তে পারলেম না।" আমি বললেম, "আমাদের ছটো জগং, ভিতরের আর বাইরের।" গাছ বললে, "সর্বনাশ! ভিতরেরটা আছে কোথায়।" "আমার আপনারই ঘেরের মধ্যে।" "সেথানে কর কী।"

"সৃষ্টি আবার ঘেরের মধ্যে! তোমার কথা বোঝবার জো নেই।"

আমি বললেম, "যেমন তীরের মধ্যে বাঁধা প'ড়ে হয় নদী, তেমনি ঘেরের মধ্যে ধরা প'ড়েই তো স্বষ্টি। একই জিনিস ঘেরের মধ্যে আটকা প'ড়ে কোথাও হীরের টুকরো, কোথাও বটের গাছ।"

গাছ বললে, "তোমার ঘেরটা কী রক্ষ শুনি।"

আমি বললেম, "দেইটি আমার মন। তার মধ্যে যা ধরা পড়ছে তাই নানা স্বষ্টি হয়ে উঠছে।"

গাছ বললে, "তোমার সেই বেড়াঘেরা স্থষ্টিটা আমাদের চন্দ্রমূর্যের পাশে কতটুকুই বা দেখায়।"

আমি বললেম, "চন্দ্রুহর্ষকে দিয়ে তাকে তো মাপা যায় না, চন্দ্রুহর্ব যে বাইরের জিনিস।"

"তা হলে মাপবে কী দিয়ে।"

"স্থুখ দিয়ে, বিশেষত ছঃখ দিয়ে।"

গাছ বললে, "এই পুবে হাওয়া আমার কানে কানে কথা কয়, আমার প্রাণে প্রাণে তার সাড়া জাগে। কিন্তু, তুমি যে কিসের কথা বললে আমি কিছুই ব্রলেম না।"

আমি বললেম, "বোঝাই কী করে। তোমার ঐ পূবে হাওয়াকে আমাদের বেড়ার মধ্যে ধ'রে বীণার তারে যেমনি বেঁধে ফেলেছি, অমনি সেই হাওয়া এক স্বৃষ্টি থেকে একেবারে আর-এক স্বৃষ্টিতে এনে পৌছয়। এই স্বৃষ্টি কোন্ আকাশে যে স্থান পায়, কোন্ বিরাট চিত্তের স্মরণাকাশে, তা আনিও ঠিক জানি নে। মনে হয়, যেন বেদনার একটা আকাশ আছে। সে আকাশ মাপের আকাশ নয়।"

"আর, ওর কাল ?"

"এর কালও ঘটনার কাল নয়, বেদনার কাল। তাই সে কাল সংখ্যার অতীত।"

"তুই আকাশ তুই কালের জীব তুমি, তুমি অদ্ভূত। তোমার ভিতরের কথা
কিচ্ছই বুঝলেম না।"

"নাই বা বুঝলে।"

"আমার বাইরের কথা তুমিই কি ঠিক বোঝ।"

"তোমার বাইরের কথা আমার ভিতরে এসে যে কথা হয়ে ওঠে তাকে যদি বোঝা বল তো সে বোঝা, যদি গান বল তো গান, কল্পনা বল তো কল্পনা।"

6

গাছ তার সমস্ত ভালগুলো তুলে আমাকে বললে, "একটু থামো। তুমি বড়ো বেশি ভাব', আর বড়ো বেশি বক'।"

শুনে আমার মনে হল, এ কথা সত্যি। আমি বললেম, "চুপ করবার জন্মেই তোমার কাছে আসি, কিন্তু অভ্যাসদোষে চুপ ক'রে ক'রেও বকি; কেউ কেউ যেমন যুমিয়ে ঘুমিয়েও চলে।" কাগজটা পেন্দিলটা টেনে ফেলে দিলেম, রইলেম ওর দিকে অনিমেষ তাকিরে। ওর চিকন পাতাগুলো ওস্তাদের আঙুলের মতো আলোকবীণায় ক্রত তালে ঘা দিতে লাগল।

হঠাৎ আমার মন বলে উঠল, "এই তুমি যা দেখছ আর এই আমি যা ভাবছি, এর মাঝখানের বোগটা কোথায়।"

আমি তাকে ধমক দিয়ে বললেম, "আবার তোমার প্রশ্ন ? চুপ করো।" চুপ করে রইলেম, একদৃষ্টে চেয়ে দেখলেম। বেলা কেটে গেল। গাছ বললে, "কেমন, সব ব্বেছ ?" আমি বললেম, "ব্বেছি।"

8

সেদিন তো চুপ করেই কাটল।

পরদিনে আমার মন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "কাল গাছটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠলে 'বুঝেছি', কী বুঝেছ বলো তো।"

আমি বললেম, "নিজের মধ্যে মান্তবের প্রাণটা নানা ভাবনায় যোলা হয়ে গেছে। তাই, প্রাণের বিশুদ্ধ রূপটি দেখতে হলে চাইতে হয় ঐ ঘাসের দিকে, ঐ গাছের দিকে।"

"কী রকম দেখলে।"

"দেখলেম, এই প্রাণের আপনাতে আপনার কী আনন্দ। নিজেকে নিয়ে পাতায় পাতায়, ফুলে ফুলে, ফলে ফলে, কত যত্নে সে কত ছাঁটই ছেঁটেছে, কত রঙই লাগিয়েছে, কত গন্ধ, কত রস। তাই ঐ বটের দিকে তাকিয়ে নীরবে বলছিলেম,—ওগো বনস্পতি, জন্মনাত্রই পৃথিবীতে প্রথম প্রাণ যে আনন্দধ্বনি করে উঠেছিল সেই ধ্বনি তোমার শাখায় শাখায়। সেই আদিয়ুগের সরল হাসিটি তোমার পাতায় পাতায় ঝল্মল্ করছে। আমার মধ্যে সেই প্রথম প্রাণ আজ চঞ্চল হল। ভাবনার বেড়ার মধ্যে সে বন্দী হয়ে বসে ছিল; তুমি তাকে ডাক দিয়ে বলেছ, ওয়ে আয়-না রে আলোর মধ্যে, হাওয়ার মধ্যে; আর আমারই মতো নিয়ে আয় তোর রূপের তৃলি, রঙের বাটি, রসের পেয়ালা।"

মন আমার থানিক ক্ষণ চুপ করে রইল। তার পরে কিছু বিমর্থ হয়ে বললে, "তুমি ত্র প্রাণের কথাটাই নিয়ে কিছু বাড়াবাড়ি ক'রে থাক, আমি যেসব উপকরণ জড়ো করছি তার কথা এমন সাজিয়ে সাজিয়ে বল না কেন।" "তার কথা আর কইব কী। সে নিজেই নিজের টংকারে ঝংকারে হুংকারে ক্রেংকারে আকাশ কাঁপিয়ে রেথেছে। তার ভারে, তার জটিলতায়, তার জ্ঞালে পৃথিবীর বক্ষ ব্যথিত হয়ে উঠল। ভেবে পাই নে, এর অন্ত কোগায়। থাকের উপরে আর কত থাক উঠবে, গাঁঠের উপরে আর কত গাঁঠ পড়বে। এই প্রশ্নেরই জ্বাব ছিল ঐ গাছের পাতায়।"

"বটে ? কী জবাব গুনি।"

"সে বলছে, প্রাণ যত ক্ষণ নেই তত ক্ষণ সমস্তই কেবল স্তুপ, সমস্তই কেবল ভার। প্রাণের পরশ লাগবা মাত্রই উপকরণের সঙ্গে উপকরণ আপনি মিলে গিয়ে অথও স্থন্দর হয়ে ওঠে। সেই স্থন্দরকেই দেখে। এই বনবিহারী। তারই বাশি তো বাজছে বটের ছায়ায়।"

¢

তথন কবেকার কোন্ ভোররাত্তি।

প্রাণ আপন স্বপ্তিশযা ছাড়ন; নেই প্রথম পথে বাহির হল অজানার উদ্দেশে, অসাড় জগতের তেপান্তর মাঠে।

তথনও তার দেহে ক্লান্তি নেই, মনে চিন্তা নেই; তার রাজপুত্ত,রের সাজে না লেগেছে ধুলো, না ধরেছে ছিদ্র।

সেই অক্লান্ত নিশ্চিন্ত অমান প্রাণটিকে দেখলেম এই আ্যাট্টের সকালে, ঐ বট-গাছটিতে। সে তার শাখা নেড়ে আমাকে বললে, "নমস্কার।"

আমি বললেম, "রাজপুতুর, মক্দৈতাটার দক্ষে লড়াই চলছে কেম্ম বলে।

সে বললে, "বেশ চলছে, একবার চার দিকে তাকিয়ে দেখো-না।"

তাকিয়ে দেখি, উত্তরের মাঠ ঘাসে ঢাকা, পুবের মাঠে আউশ ধানের অঙ্কুর, দক্ষিণে বাঁধের ধারে তালের সার; পশ্চিমে শালে তালে মহুয়য়, আমে জামে থেজুরে, এমনি জটলা করেছে যে দিগস্ত দেখা যায় না।

আমি বললেম, "রাজপুতুর, ধয় তুমি। তুমি কোমল, তুমি কিশোর, আর দৈতাটা হল যেমন প্রবীণ তেমনি কঠোর; তুমি ছোটো, তোমার ত্ণ ছোটো, তোমার তীর ছোটো, আর ও হল বিপুল, ওর বর্ম মোটা, ওর গদা মস্ত। তবু তো দেখি, দিকে দিকে তোমার ধ্বজা উড়ল, দৈতাটার পিঠের উপর তুমি পা রেথেছ; পাথর মানছে হার, ধুলো দাস্থত লিথে দিচ্ছে।" বট বললে, "তুমি এত সমারোহ কোথায় দেখলে।"

আমি বললেম, "তোমার লড়াইকে দেখি শান্তির রূপে, তোমার কর্মকে দেখি বিশ্রামের বেশে, তোমার জয়কে দেখি নমতার মূর্তিতে। সেই জন্মেই তো তোমার ছায়ায় সাধক এগে বসেছে ঐ সহজ যুদ্ধজয়ের মন্ত্র আর ঐ সহজ অধিকারের সন্ধিটি শেখবার জন্মে। প্রাণ যে কেমন ক'রে কাজ করে, অরণ্যে অরণ্যে তারই পাঠশালা খুলেছ। তাই যারা ক্লান্ত তারা তোমার ছায়ায় আদে, যারা আর্ত তারা তোমার বাণী খোঁজে।

আমার স্তব শুনে বটের ভিতরকার প্রাণপুরুষ বৃঝি থৃশি হল; সে বলে উঠল, "আমি বেরিয়েছি মন্দদৈত্যের দঙ্গে লড়াই করতে; কিন্তু আমার এক ছোটো ভাই আছে, সে যে কোন্ লড়াইয়ে কোথায় চলে গেল আমি তার আর নাগাল পাই নে। কিছু ক্ষণ আগে তারই কথা কি তুমি বলছিলে।"

"হাা, তাকেই আমরা নাম দিয়েছি— মন।"

"সে আমার চেয়ে চঞ্চল। কিছুতে তার সন্তোষ নেই। সেই অশাস্তটার ধবর আমাকে দিতে পার?"

আমি বললেম, "কিছু কিছু পারি বই কি। তুমি লড়ছ বাঁচবার জন্তে, সে লড়ছে পাবার জন্তে, আরও দ্বে আর-একটা লড়াই চলছে ছাড়বার জন্তে। তোমার লড়াই অসাড়ের সঙ্গে, তার লড়াই অভাবের সঙ্গে, আরও একটা লড়াই আছে সঞ্চয়ের সঙ্গে। লড়াই জটিল হয়ে উঠল, বৃহহের মধ্যে যে প্রবেশ করছে বৃহ থেকে বেরোবার পথ সে খুঁজে পাচ্ছে না। হার জিত অনিশ্চিত ব'লে ধাদা লাগল। এই দ্বিধার মধ্যে তোমার এ সবুজ পতাকা বোদ্ধাদের আখাস দিচ্ছে। বলছে, 'জয়, প্রাণের জয়।' গানের তান বেড়ে বেড়ে চলেছে, কোন্ সপ্তক থেকে কোন্ সপ্তকে চড়ল তার ঠিকানা নেই। এই স্বরসংকটের মধ্যে তোমার তম্বরাটি সরল তারে বলছে, 'ভয় নেই, ভয় নেই।' বলছে, 'এই তো মূল স্বর আমি বেধে রেখেছি, এই আদি প্রাণের স্বর। সকল উমাত্ত তানই এই স্বরে স্কন্বেরে ধুয়ায় এসে মিলবে আনন্দের গানে। সকল পাওয়া, সকল দেওয়া ছ্লের মতো ফুটবে, ফলের মতো ফলবে।'"

# আগমনী

আয়োজন চলেইছে। তার মাঝে একটুও ফাঁক পাওয়া যায় না যে ভেবে দেখি, কিসের আয়োজন।

তবুও কাজের ভিড়ের মধ্যে মনকে এক-একবার ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞাসা করি, "কেউ আসবে ব্ঝি ?"

মন বলে, "রোদো। আমাকে জায়গা দখল করতে হবে, জিনিসপত্র জোগাতে হবে, ঘরবাড়ি গড়তে হবে, এখন আমাকে বাজে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোরো না।"

চূপচাপ করে আবার থাটতে বসি। ভাবি, জায়গা-দথল সারা হবে, জিনিসপত্র-সংগ্রহ শেষ হবে, ঘরবাড়ি-গড়া বাকি থাকবে না, তথন শেষ জবাব মিলবে।

জায়গা বেড়ে চলেছে, জিনিসপত্র কম হল না, ইমারতের সাতটা মহল সারা হল। আমি বললেম, "এইবার আমার কথার একটা জবাব দাও।"

ग्न वर्ल, "আরে রোসো, আমার সময় নেই।"

আমি বললেম, "কেন, আরও জায়গা চাই ? আরও ঘর ? আরও সরঞ্জাম ?"

মন বললে, "চাই বই কি।"

আমি বললেম, "এখনও যথেষ্ট হয় নি ?"

মন বললে, "এতটুকুতে ধরবে কেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করলেম, "কী ধরবে। কাকে ধরবে।"

মন বললে, "দেস্ব কথা পরে হবে।"

তবু আমি প্রশ্ন করলেম, "সে বুঝি মস্ত বড়ো ?"

मन উত্তর করলে, "বড়ো বই কি।"

এত বড়ো ঘরেও তাকে কুলোবে না, এত মস্ত জারগায়! আবার উঠেপড়ে লাগলেম। দিনে আহার নেই, রাজে নিদ্রা নেই। যে দেখলে সেই বাহবা দিলে; বললে, "কাজের লোক বটে।"

এক-একবার কেমন আমার সন্দেহ হতে লাগল, বুঝি মন বাঁদরটা আদল কথার জবাব জানে না। সেইজন্মেই কেবল কাজ চাপা দিয়ে জবাবটাকে সে ঢাকা দেয়। মাঝে মাঝে এক-একবার ইচ্ছা হয়, কাজ বন্ধ করে কান পেতে শুনি পথ দিয়ে কেউ আসছে কি না। ইচ্ছা হয়, আর ঘর না বাড়িয়ে ঘরে আলো জালি, আর সাজ সর্জাম না জুটিয়ে ফুল ফোটার বেলা থাকতে একটা মালা গেঁথে রাখি।

কিন্তু, ভরদা হয় না। কারণ, আমার প্রধান মন্ত্রী হল মন। সে দিনরাত তার দাঁড়িপালা আর মাপকাঠি নিয়ে ওজন-দরে আর গজের মাপে সমস্ত জিনিস যাচাই করছে। সে কেবলই বলছে, "আরও না হলে চলবে না।"

"কেন চলবে না।"

"সে যে মস্ত বডো।"

"কে মস্ত বড়ো।"

বাদ্, চুপ। আর কথা নেই।

যথন তাকে চেপে ধরি "অমন করে এড়িয়ে গেলে চলবে না, একটা জবাব দিতেই হবে" তথন সে রেগে উঠে বলে, "জবাব দিতেই হবে, এমন কী কথা। যার উদ্দেশ মেলে না, যার খবর পাই নে, যার মানে বোঝবার জো নেই, তুমি সেই কথা নিয়েই কেবল আমার কাজ কামাই করে দাও। আর, আমার এই দিকটাতে তাকাও দেখি। কত মামলা, কত লড়াই; লাঠিসড়কি-পাইক-বরকন্দাজে পাড়া জুড়ে গেল; মিস্ত্রিতে মজুরে ইটকাঠ-চুন-স্থরকিতে কোথাও পা ফেলবার জো কী। সমস্তই স্পাই; এর মধ্যে আন্দাজ নেই, ইশারা নেই। তবে এ-সমস্ত পেরিয়েও আবার প্রশ্ন কেন।"

শুনে তথন ভাবি, মনটাই সেয়ানা, আমিই অবুঝ। আবার ঝুড়িতে করে ইট বয়ে আনি, চুনের সঙ্গে স্থরকি মেশাতে থাকি।

2

এমনি করেই দিন যায়। আমার ভূমি দিগন্ত পেরিয়ে গেল, ইমারতের পাঁচ তলা সারা হয়ে ছ'তলার ছাদ পিটোনো চলছে। এমন সময়ে একদিন বাদলের মেঘ কেটে গেল; কালো মেঘ হল সাদা; কৈলাসের শিথর থেকে ভৈরোঁর তান নিয়ে ছটির হাওয়া বইল, মানস-সরোবরের পদ্মগন্ধে দিনরাত্রির দগুপ্রহরগুলোকে মৌমাছির মতো উতলা করে দিলে। উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি, সমস্ত আকাশ হেসে উঠেছে আমার ছয়তলা ঐ বাজ্টিার উদ্ধত ভারাগুলোর দিকে চেয়ে।

আমি তো বার্কুল হয়ে পড়লেম; যাকে দেখি তাকেই জিজ্ঞাসা করি, "ওগো, কোন্ হাওয়াখানা থেকে আজ নহবত বাজছে বলো তো।"

তারা বলে, "ছাড়ো, আমার কান্ধ আছে।"

একটা খ্যাপা পথের ধারে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে, মাথায় কুন্দফুলের মালা জড়িয়ে চুপ করে বসে ছিল। সে বললে, "আগমনীর স্থর এসে পৌছল।"

আমি যে কী ব্ঝলেম জানি নে; বলে উঠলেম, "তবে আর দেরি নেই।"

সে হেসে বললে, "না, এল ব'লে।"
তথনি থাতাঞ্জিথানায় এসে মনকে বললেম, "এবার কাজ বন্ধ করো।"
মন বললে, "সে কী কথা। লোকে যে বলবে অকর্মণ্য।"
আমি বললেম, "বল্ক গে।"
মন বললে, "তোমার হল কী। কিছু থবর পেয়েছ নাকি।"
আমি বললেম, "হা, থবর এসেছে।"

মৃশকিল, স্পষ্ট ক'রে জবাব দিতে পারি নে। কিন্তু, খবর এসেছে। মানস-সরোবরের তীর থেকে আলোকের পথ বেয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে হাঁস এসে পৌছল।

মন মাথা নেড়ে বললে, "মন্ত বড়ো রথের চুড়ো কোথায়, আর মন্ত ভারি সমারোহ ? কিছু তো দেখি নে, শুনি নে।"

বলতে বলতে আকাশে কে যেন পরশমণি ছুইয়ে দিলে। সোনার আলোয় চার দিক ঝল্মল্ করে উঠল। কোথা থেকে একটা রব উঠে গেল, "দৃত এসেছে।"

আমি মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে দূতের উদ্দেশে জিজ্ঞাসা করলেম, "আসছেন নাকি।" চার দিক থেকে জবাব এল, "হাঁ, আসছেন।"

মন ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, "কী করি! সবেমাত্র আমার ছয়তলা বাড়ির ছাদ পিটোনো চলছে; আর, সাজ সরঞ্জাম সব তো এসে পৌছল না।"

উত্তর শোনা গেল, "আরে ভাঙো ভাঙো, তোমার ছতলা বাড়ি ভাঙো।"

মন বললে, "কেন।"

উত্তর এল, "আজ আগমনী যে। তোমার ইমারতটা বৃক ফুলিয়ে পথ আটকেছে।"

মন অবাক হয়ে রইল।

আবার শুনি, "র্ঝেটিয়ে ফেলো তোমার সাজ সরঞ্জাম।"

মন বললে, "কেন।"

**"তোমার সরঞ্জাম যে ভিড় করে জায়গা জুড়েছে।"** 

যাক গে। কাজের দিনে ব'সে ব'সে ছতলা বাড়ি গাঁথলেম, ছুটির দিনে একে একে শব-ক'টা তলা ধূলিশাং করতে হল। কাজের দিনে শাজ সরঞ্জাম হাটে হাটে জড়ো করা গেল, ছুটির দিনে শমস্ত বিদায় করেছি।

কিন্তু, মস্ত বড়ো রথের চুড়ো কোথায়, আর মস্ত ভারি সমারোহ ? মন চার দিকে তাকিয়ে দেখলে। কী দেখতে পেলে।

শর্ৎপ্রভাতের শুক্তারা।

কেবল ঐটুকু?

হাঁ, ঐটুকু। আর দেখতে পেলে শিউলিবনের শিউলিফুল।

কেবল ঐটুকু?

হাঁ, এটুকু। আর দেখা দিল লেজ ছলিয়ে ভোরবেলাকার একটি দোয়েল পাখি। আর কী।

আর, একটি শিশু, সে থিল্থিল্ ক'রে হাসতে হাসতে মায়ের কোল থেকে ছুটে পালিয়ে এল বাইরের আলোতে।

"তুমি যে বললে আগমনী, সে কি এরই জন্মে।"

"হাঁ, এরই জন্মেই তো প্রতিদিন আকাশে বাঁশি বাজে, ভোরের বেলায় আলো হয়।"

"এরই জত্যে এত জায়গা চাই ?"

"হা গো, তোমার রাজার জন্মে সাতমহলা বাড়ি, তোমার প্রভ্র জন্মে ঘরভরা সর্ব্লাম। আর, এদের জন্মে সমস্ত আকাশ, সমস্ত পৃথিবী।"

"আর, মস্ত-বড়ো ?"

"মন্ত-বড়ো এই টুকুর মধ্যেই থাকেন।"

"এ শিশু তোমাকে কী বর দেবে।"

"ক্র তো বিধাতার বর নিয়ে আসে। সমস্ত পৃথিবীর আশা নিয়ে, অভয় নিয়ে, আনন্দ নিয়ে। ওরই গোপন তৃণে লুকোনো থাকে ব্রহ্মান্ত্র, ওরই হৃদয়ের মধ্যে ঢাক। আছে শক্তিশেল।"

মন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "হা গো কবি, কিছু দেখতে পেলে, কিছু ব্ঝতে পারলে?"

আমি বললেম, "সেই জন্মেই ছুটি নিয়েছি। এত দিন সময় ছিল না, তাই দেখতে পাই নি, ব্ঝতে পারি নি।"

# স্বৰ্গ-মৰ্ত

গান

মাটির প্রদীপথানি আছে

মাটির ঘরের কোলে,

সন্ধ্যাতারা তাকায় তারই

আলো দেখবে ব'লে।

সেই আলোটি নিমেষহত
প্রিয়ার ব্যাকুল চাওয়ার মতো,

সেই আলোটি মারের প্রাণের

ভরের মতো দোলে।

সেই আলোটি নেবে জলে

খ্যামল ধরার হৃদয়তলে,

সেই আলোটি চপল হাওয়ায়

ব্যথায় কাঁপে পলে পলে।

নামল সন্ধ্যাতারার বাণী
আকাশ হতে আশিস আনি,

ইন্দ্র। স্থরগুরো, একদিন দৈত্যদের হাতে আমরা স্বর্গ হারিয়েছিলুম। তথন দেবে মানবে মিলে আমরা স্বর্গের জন্মে লড়াই করেছি, এবং স্বর্গকে উদ্ধার করেছি, কিন্তু এখন আমাদের বিপদ তার চেয়ে অনেক বেশি। সে কথা চিন্তা করে দেখবেন। বৃহস্পতি। মহেন্দ্র, আপনার কথা আমি ঠিক ব্রাতে পারছি নে। স্বর্গের কী

মৰ্ত শিখায় উঠতে জলে।

অমর শিখা আকুল হল

বিপদ আশঙ্গা করছেন।

इन । अर्ग नरे।

বৃহস্পতি। নেই? দে কী কথা। তা হলে আমরা আছি কোথায়।

ইন্দ্র। আমরা আমাদের অভ্যাসের উপর আছি, স্বর্গ যে কখন ক্রমে ক্ষীণ হয়ে, ছায়া হয়ে, লুগু হয়ে গেছে, তা জানতেও পারি নি।

কার্তিকেয়। কেন দেবরাজ, স্বর্গের সমস্ত সমারোহ, সমস্ত অনুষ্ঠানই তো চলছে।

ইন্দ্র। অনুষ্ঠান ও সমারোহ বেড়ে উঠেছে, দিনশেষে স্থান্তের সমারোহের মতো, তার পশ্চাতে অন্ধকার। তুমি তো জান দেবসেনাপতি, স্বর্গ এত মিথ্যা হয়েছে যে, সকলপ্রকার বিপদের ভয় পর্যন্ত তার চলে গেছে। দৈতোরা যে কত য়ুগয়ুগান্তর তাকে আক্রমণ করে নি তা মনে পড়ে না। আক্রমণ করবার যে কিছুই নেই। মাঝে মাঝে স্বর্গের ম্থন পরাভব হ'ত তথনও স্বর্গ ছিল, কিন্তু ম্থন থেকে—

কার্তিকেয়। আপনার কথা যেন কিছু কিছু ব্ঝতে পারছি।

বৃহস্পতি। স্বপ্ন থেকে জাগবা মাত্রই যেমন বোঝা যায়, স্বপ্ন দেখছিল্ম, ইন্দ্রের কথা শুনেই তেমনি মনে হচ্ছে, একটা যেন মায়ার মধ্যে ছিল্ম, কিন্তু তবু এখনও সম্পূর্ণ ঘোর ভাঙে নি।

কার্তিকেয়। আমার কী রকম বোধ হচ্ছে বলব ? তুণের মধ্যে শর আছে, সেই শরের ভার বছন করছি, সেই শরের দিকেই মন বদ্ধ আছে, ভাবছি সমস্তই ঠিক আছে। এমন সময়ে কে যেন বললে, একবার তোমার চার দিকে তাকিয়ে দেখো। চেয়ে দেখি, শর আছে কিন্তু লক্ষ্য করবার কিছুই নেই। স্বর্গের লক্ষ্য চলে গেছে।

বুহস্পতি। কেন এমন হল তার কারণ তো জানা চাই।

ইন্দ্র। যে মাটির থেকে রস টেনে স্বর্গ আপনার ফুল ফুটিয়েছিল সেই মাটির সঙ্গে তার সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে গেছে।

বুহম্পতি। মাটি আপনি কাকে বলছেন।

ইন্দ্র। পৃথিবীকে। মনে তো আছে, একদিন মানুষ স্বর্গে এসে দেবতার কাজে বোগ দিয়েছে এবং দেবতা পৃথিবীতে নেমে মানুষের যুদ্ধে অন্ত ধরেছে। তখন স্বর্গ মর্ভ উভয়েই সত্য হয়ে উঠেছিল, তাই সেই যুগকে সত্যযুগ বলত। সেই পৃথিবীর সঙ্গে যোগ না থাকলে স্বর্গ আপনার অমৃতে আপনি কি বাঁচতে পারে।

কাতিকেয়। আর, পৃথিবীও যে যায়, দেবরাজ। মান্ত্র এমনি মাটির দক্ষে মিশিয়ে যাচ্ছে যে, সে আপনার শৌর্যকে আর বিখাদ করে না, কেবল বস্তুর উপরেই তার ভরদা। বস্তু নিয়ে মারামারি কাটাকাটি পড়ে গেছে। স্বর্গের টান যে ছিন্ন হয়েছে, তাই আত্মা বস্তু ভেদ করে আলোকের দিকে উঠতে পারছে না।

বৃহস্পতি। এখন উদ্ধারের উপায় কী।

ইন্দ্র। পৃথিবীর সঙ্গে স্বর্গের আবার যোগসাধন করতে হবে।

বৃহস্পতি। কিন্তু, দেবতারা যে পথ দিয়ে পৃথিবীতে যেতেন, অনেক দিন হল, সে পথের চিন্তু লোপ হয়ে গেছে। আমি মনে করেছিলুম, ভালোই হয়েছে। ভেবেছিলুম, এইবার প্রমাণ হয়ে যাবে, স্বর্গ নিরপেক্ষ, নিরবলম্ব, আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ। ইন্দ্র। একদিন সকলেরই সেই বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে, পৃথিবীর প্রেমেই স্বর্গ বাঁচে, নইলে স্বর্গ শুকিয়ে যায়। অমৃতের অভিমানে সেই কথা ভূলেছিল্ম বলেই পৃথিবীতে দেবতার যাবার পথের চিহ্ন লোপ পেয়েছিল।

কাতিকেয়। দৈতাদের পরাভবের পর থেকে আমরা আটনাট বেঁধে স্বর্গকে করে করে তুলেছি। তার পর থেকে স্বর্গের এশ্বর্য স্বর্গের মধ্যেই জনে আসছে; বাহিরে তার আর প্রয়োগ নেই, তার আর ক্ষয় নেই। মুগ মুগ হতে অব্যাঘাতে তার এতই উন্নতি হয়ে এসেছে যে, বাহিরের অন্য সমস্ত-কিছু থেকে স্বর্গ বহু দূরে চলে গেছে। স্বর্গ তাই আজ একলা।

ইন্দ্র। উন্নতিই হোক আর হুর্গতিই হোক, যাতেই চার দিকের সঙ্গে বিচ্ছেদ আনে তাতেই বার্থতা আনে। ক্ষুদ্র থেকে মহৎ যথন স্থদ্রে চলে যায় তথন তার মহত্ব নিরর্থক হয়ে আপনাকে আপনি ভারগ্রস্ত করে মাত্র। স্বর্গের আলো আজ আপনার মাটির প্রদীপের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলোয়ার আলো হয়ে উঠেছে, লোকালয়ের আয়ত্তের অতীত হয়ে দে নিজেরও আয়ত্তের অতীত হয়েছে; নির্বাপণের শান্তির চেয়ে তার এই শাস্তি গুরুতর। দেবলোক আপনাকে অতি বিশুদ্ধ রাথতে গিয়ে আপন শুচিতার উচ্চ প্রাচীরে নিজেকে বন্দী করেছে, সেই হুর্গম প্রাচীর ভেঙে গন্ধার ধারার মতো মলিন মর্তের মধ্যে তাকে প্রবাহিত করে দিয়ে তবে তার বন্ধনমোচন হবে। তার সেই স্বাতন্তেরার বেষ্টন বিদীর্ণ করবার জন্মেই আমার মন আজ এমন বিচলিত হয়ে উঠেছে। স্বর্গকে আমি ঘিরতে দেব না, বৃহস্পতি; মলিনের সঙ্গে, পতিতের সঙ্গে, অজ্ঞানীর সঙ্গে, হঃথীর সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দিতে হবে।

বৃহস্পতি। তা হলে আপনি কী করতে চান।

ইন্দ্ৰ। আমি পৃথিবীতে ধাব।

বুহস্পতি। সেই ঘাবার পথটাই বন্ধ, সেই নিয়েই তো তুঃখ।

ইন্দ্র। দেবতার স্বরূপে সেথানে আর যেতে পারব না, মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করব।
নক্ষত্র যেমন খ'সে প'ড়ে তার আকাশের আলো আকাশে নিবিয়ে দিয়ে, মাটি হয়ে
মাটিকে আলিঙ্গন করে, আমি তেমনি করে পৃথিবীতে যাব।

বৃহস্পতি। আপনার জন্মাবার উপযুক্ত বংশ পৃথিবীতে এখন কোথায়।

কার্তিকেয়। বৈশ্য এখন রাজা, ক্ষত্রিয় এখন বৈশ্যের সেবায় লড়াই করছে, ত্রান্ধণ এখন বৈশ্যের দাস।

ইন্দ্র। কোথায় জন্মাব সে তো আমার ইচ্ছার উপরে নেই, যেখানে আমাকে আকর্ষণ করে নেবে সেইখানেই আমার স্থান ছবে। বৃহস্পতি। আপনি যে ইন্দ্র সেই শ্বতি কেমন করে—

ইন্দ্র। সেই শ্বৃতি লোপ করে দিয়ে তবেই আমি মর্তবাসী হয়ে মর্তের সাধনা করতে পারব।

কাতিকেয়। এতদিন পৃথিবীর অন্তিম্ব ভূলেই ছিলুম, আজ আপনার কথায় হঠাৎ
মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। সেই তথা শ্রামা ধরণী স্বর্ধাদয়-স্থান্তের পথ ধরে স্বর্গের দিকে
কী উৎস্থক দৃষ্টিতেই তাকিয়ে আছে। সেই ভীকর ভয় ভাঙিয়ে দিতে কী আনন্দ।
সেই ব্যথিতার মনে আশার সঞ্চার করতে কী গৌরব। সেই চক্রকান্তমণিকিরীটিণী
নীলাম্বরী স্থন্দরী কেমন করে ভূলে গিয়েছে যে সে রানী। তাকে আবার মনে করিয়ে
দিতে হবে যে, সে দেবতার সাধনার ধন, সে স্বর্গের চিরদয়িতা।

ইন্দ্র। আমি সেথানে গিয়ে তার দক্ষিণসমীরণে এই কথাটি রেখে আসতে চাই য়ে,
তারই বিরহে স্বর্গের অমৃতে স্বাদ চলে গেছে এবং নন্দনের পারিজাত মান; তাকে বেষ্টন
ক'রে ধ'রে যে সমৃদ্র রয়েছে সেই তো স্বর্গের অঞ্চ, তারই বিচ্ছেদক্রন্দনকেই তো সে
মর্তে অনন্ত করে রেখেছে।

কাতিকেয়। দেবরাজ, যদি অন্ত্রমতি করেন তা হলে আমরাও পৃথিবীতে যাই।
বৃহস্পতি। দেখানে মৃত্যুর অবগুঠনের ভিতর দিয়ে অমৃতের জ্যোতিকে একবার
দেখে আদি।

কার্তিকেয়। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী তাঁর মাটির ঘরটিতে যে নিত্যন্তন লীল। বিস্তার করেছেন আমরা তার রস থেকে কেন বঞ্চিত হব। আমি যে ব্বতে পারছি, আমাকে পৃথিবীর দরকার আছে; আমি নেই বলেই তো সেধানে মান্ন্য স্বার্থের জন্তে নির্লক্ষ্ণ হয়ে যুদ্ধ করছে, ধর্মের জন্তে নয়।

বৃহস্পতি। আর, আমি নেই বলেই তো মানুষ কেবল ব্যবহারের জন্মে জ্ঞানের সাধনা করছে, মুক্তির জন্মে নয়।

ইন্দ্র। তোমরা সেথানে যাবে, আমি তো তারই উপায় করতে চলেছি; সময় হলেই তোমরা পরিণত ফলের মতো আপন মাধুর্যভারে সহজেই মর্তে শ্বলিত হয়ে পড়বে। সে পর্যস্ত অপেক্ষা করো।

কাতিকেয়। কখন টের পাব মহেন্দ্র, যে, আপনার সাধনা সার্থক হল।
বৃহস্পতি। সে কি আর চাপা থাকবে। যখন জয়শভাধ্বনিতে স্বর্গলোক কেঁপে
উঠবে তথনি বুবাব যে—

তত্বে তথান ব্রাব বে ইন্দ্র। না দেবগুরু, জয়ধ্বনি উঠবে না। স্বর্গের চোথে যখন করুণার অশ্রু গলে পড়বে তথনই জানবেন, পৃথিবীতে আমার জন্মলাভ সফল হল। কাতিকেয়। তত দিন বোধ হয় জানতে পারব না, সেধানে ধুলার আবরণে আপনি কোথায় লুকিয়ে আছেন।

বৃহস্পতি। পৃথিবীর রসই তো হল এই লুকোচুরিতে। এখর্ব সেধানে দরিদ্রবেশে দেখা দেয়, শক্তি সেধানে অক্ষমের কোলে মান্ত্রম হয়, বীর্য সেধানে পরাভবের মাটির তলায় আপন জয়গুণ্ডের ভিত্তি ধনন করে। সম্ভব সেধানে অসম্ভবের মধ্যে বাসা করে থাকে। যা দেখা দেয়, পৃথিবীতে তাকে মানতে গিয়েই ভুল হয়; যা না দেখা দেয় তারই উপর চিরদিন ভরসা রাধতে হবে।

কার্তিকেয়। কিন্তু স্থররাজ, আপনার ললাটের চিরোজ্জল জ্যোতি আজ মান হল কেন।

বুহস্পতি। মর্তে যে যাবেন তার গৌরবের প্রভা আন্ধ দীপ্যমান হয়ে উঠুক।

ইন্দ্র। দেবগুরু, জন্মের যে বেদনা সেই বেদনা এখনি আমাকে পীড়িত করছে।
আজ আমি ছঃখেরই অভিসারে চলেছি, তারই আহ্বানে আমার মনকে টেনেছে।
শিবের সঙ্গে সতীর থেমন বিচ্ছেদ হয়েছিল, স্বর্গের আনন্দের সঙ্গে পৃথিবীর ব্যথার
তেমনি বিচ্ছেদ হয়েছে; সেই বিচ্ছেদের ছঃখ এত দিন পরে আজ আমার মনে রাশীক্বত
হয়ে উঠেছে। আমি চললুম সেই ব্যথাকে বুকে তুলে নেবার জন্মে। প্রেমের অমৃতে
সেই ব্যথাকে আমি সৌভাগ্যবতী করে তুলব। আমাকে বিদায় দাও।

কার্তিকেয়। মহেন্দ্র, আমাদের জন্মে পথ করে দাও, আমরা সেইখানেই গিয়ে তোমার সঙ্গে মিলব। স্বর্গ আজ ছঃথের অভিযানে বাহির হোক।

বৃহস্পতি। আমরা পথের অপেক্ষাতেই রইলুম, দেবরাজ। স্বর্গ থেকে বাহির হবার পথ করে দাও, নইলে আমাদের মুক্তি নেই।

কার্তিকেয়। বাহির করো, দেবরাজ, স্বর্গের বন্ধন থেকে আমাদের বাহির করো—
মুক্তার ভিতর দিয়ে আমাদের পথ রচনা করো।

বৃহস্পতি। তুমি স্বর্গরাজ, আজ তুমি স্বর্গের তপোভঙ্গ ক'রে জানিয়ে দাও যে,

কাতিকেয়। যারা স্বর্গকামনায় পৃথিবীকে ত্যাগ করবার সাধনা করেছে চিরদিন তুমি তাদের পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছ, আজ স্বয়ং স্বর্গকে সেই পথে নিয়ে যেতে হবে।

ইন্দ্র। সেই বাধার ভিতর দিয়ে মৃক্তিতে যাবার পথ— বৃহস্পতি। যে মৃক্তি আপন আনন্দে চিরদিনই বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করে। গান

পথিক হে, পথিক হে,

े य हल, े य हल

সঙ্গী তোষার দলে দলে।

অক্তমনে থাকি কোণে,

চমক লাগে ক্ষণে ক্ষণে,

হঠাৎ শুনি জলে স্থলে

পায়ের ধ্বনি আকাশভলে।

পথিক হে, পথিক হে,

যেতে যেতে পথের থেকে.

আমায় তুমি যেয়ো ডেকে।

যুগে যুগে বারে বারে

এসেছিলে আমার দ্বারে,

হঠাৎ যে তাই জানিতে পাই

তোমার চলা হনয়তলে।



#### সংযোজন

## কথিকা

এবার মনে হল, মান্ত্র্য অভায়ের আগুনে আপনার সমস্ত ভাবী কালটাকে পুড়িয়ে কালো করে দিয়েছে, সেথানে বসস্ত কোনোদিন এসে আর নতুন পাতা ধরাতে পারবে না।

মাত্র্য অনেক দিন থেকে একথানি আগন তৈরি করছে। সেই আসনই তাকে খবর দেয় যে, তার দেবতা আসবেন, তিনি পথে বেরিয়েছেন।

যেদিন উন্মন্ত হয়ে সেই তার অনেক দিনের আসন সে ছিঁড়ে ফেলে সেদিন তার যক্ত্রস্থলীর ভগ্নবেদী বলে, "কিছুই আশা করবার নেই, কেউ আসবে না।"

তথন এত দিনের আয়োজন আবর্জনা হয়ে ওঠে। তথন চারি দিক থেকে শুনতে পাই, "জয়, পশুর জয়।"

তথন শুনি, "আজও যেমন কালও তেমনি। সময় চোখে-ঠুলি-দেওয়া বলদের মতো, চিরদিন একই ঘানিতে একই আর্ডস্বর তুলছে। তাকেই বলে স্বাষ্টি। স্থান্টি হচ্ছে অন্ধের কামা।"

মন বললে, "তবে আর কেন। এবার গান বন্ধ করা যাক। যা আছে কেবলমাত্র তারই বোঝা নিমে ঝগড়া চলে, যা নেই তারই আশা নিমেই গান।"

শিশুকাল থেকে যে পথের পানে চেয়ে বারে বারে মনে আগমনীর হাওয়া লেগেছে— যে পথ দিগস্থের দিকে কান পেতেছে দেখে ব্রেছিলুম, ও পার থেকে রথ বেরোল— সেই পথের দিকে আজ তাকালেম; মনে হল, সেথানে না আছে আগন্তুকের সাড়া, না আছে কোনো ঘরের।

বীণা বললে, "দীর্ঘ পথে আমার স্থরের সাথি যদি কেউ না থাকে ভবে আমাকে পথের ধারে ফেলে দাও।"

তথন পথের ধারের দিকে চাইলুম। চমকে উঠে দেখি, ধুলোর মধ্যে একটি কাঁটাগাছ; তাতে একটিমাত্র ফুল ফুটেছে।

### রবীন্দ্র-রচনাবলী

আমি বলে উঠনুম, "হায় রে হায়, ঐ তো পায়ের চিহ্ন।"

তথন দেখি, দিগন্ত পৃথিবীর কানে কানে কথা কইছে; তথন দেখি, আকাশে আকাশে প্রতীক্ষা। তথন দেখি, চাঁদের আলোয় তালগাছের পাতায় পাতায় কাঁপন ধরেছে; বাঁশঝাড়ের ফাঁক দিয়ে দিখির জলের সঙ্গে চাঁদের চোখে চোখে ইশারা।

পথ বললে, "ভয় নেই।"

আমার বীণা বললে, "স্থর লাগাও।"





# উৎসর্গ

স্থহান্বর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য করতলযুগলেষু

মেঘের ফুরোল কাজ এইবার।
সময় পেরিয়ে দিয়ে ঢেলেছিল জলধার,
স্থদীর্ঘ কালের পরে নিল ছুটি।
উদাসী হাওয়ার সাথে জুটি
রচিছে যেন সে অক্তমনে
আকাশের কোণে কোণে
ছবির থেয়াল রাশি রাশি,
মিলিছে তাহার সাথে হেমন্তে কুয়াশা-ছোঁওয়া হাসি।
দেবপিতামহ হাসে স্বর্গের কর্মের হেরি হেলা,
ইল্রের প্রাঙ্গণতলে দেবতার অর্থহীন খেলা।

আমারো খেয়াল-ছবি মনের গহন হতে ভেমে আসে বায়ুস্রোতে। নিয়মের দিগন্ত পারায়ে যায় সে হারায়ে নিরুদ্দেশে বাউলের বেশে। বেথা আছে খ্যাতিহীন পাড়া

সেথায় সে মৃক্তি পায় সমাজ-হারানো লক্ষীছাড়া।

যেমন-তেমন এরা বাঁকা বাঁকা

কিছু ভাষা দিয়ে কিছু তৃলি দিয়ে আঁকা,

দিলেম উজাড় করি ঝুলি।

লও যদি লও তুলি,

রাখ ফেল যাহা ইচ্ছা তাই—

কোনো দায় নাই।

ফদল কাটার পরে
শৃষ্ঠ মাঠে ভুচ্ছ ফুল ফোটে অগোচরে
আগাছার সাথে।
এমন কি আছে কেউ যেতে যেতে ভুলে নেবে হাতে—
যার কোনো দাম নেই,
নাম নেই,
অধিকারী নাই যার কোনো,
বনশ্রী মর্যাদা যারে দেয় নি কখনো।

শান্তিনিকেতন পৌষ ১৩৪৩ বিধাতা লক্ষলক কোটিকোটি মাহুষ সৃষ্টি করে চলেছেন, তবু মাহুষের আশা মেটে না; বলে, আমরা নিজে মাহুষ তৈরি করব। তাই দেবতার সজীব পুতৃল-খেলার পাশাপাশি নিজের খেলা শুরু হল পুতৃল নিয়ে, সেগুলো মাহুষের আপন-গড়া মাহুষ। তার পরে ছেলেরা বলে 'গল্প বলো'; তার মানে, ভাষায়-গড়া মাহুষ বানাও। গড়ে উঠল কত রাজপুতুর, মন্ত্রীর পুতুর, হুয়োরানী, ছুয়োরানী, মংশুনারীর উপাখ্যান, আরব্য উপাভ্যান, রবিন্সন্ জুসো। পৃথিবীর জনসংখ্যার সঙ্গে পালা দিয়ে চলল। বুড়োরাও আপিসের ছুটির দিনে বলে, মাহুষ বানাও; হল আঠারো-পর্ব মহাভারত প্রস্তত। আর, লেগে গিয়েছেন গল্প-বানিয়ের দল দেশে দেশে।

নাংনির ফরমাশে কিছু দিন থেকে লেগেছি মান্ত্র গড়ার কাজে; নিছক খেলার মান্ত্র্য, সত্যমিথ্যের কোনো জবাবদিহি নেই। গল্প যে শুনছে তার বয়স ন বছর, আর যে শোনাচ্ছে সে সত্তর পেরিয়ে গেছে। কাজটা একলাই শুরু করেছিলুম, কিন্তু মালমসলা এতই হাল্কা ওজনের যে, নিবিচারে পুপুও দিল যোগ। আর-একটা লোককে রেখেছিলুম, তার কথা হবে পরে।

অনেক গল্প শুরু হয়েছে এই ব'লে যে, এক যে ছিল রাজা। আমি আরম্ভ ক'রে
দিলুম, এক যে আছে মামুষ। তার পরে লোকে যাকে বলে গপ্পো, এতে তারও
কোনো আঁচ নেই। সে মামুষ ঘোড়ায় চ'ড়ে তেপাস্তরের মাঠ পেরিয়ে গেল না।
একদিন রাত্রি দশটার পর এল আমার ঘরে। আমি বই পড়ছিলুম। সে বললে,
দাদা, থিদে পেয়েছে।

রাজপুতুরের গল্প অনেক শুনেছি; কখনোই তার থিদে পায় না। কিস্তু এর থিদে পেয়ে গেল গোড়াতেই, শুনে খুশি হলুম। থিদে-পাওয়া লোকের সঙ্গে ভাব করা সহজ। খুশি করবার জন্মে গলির মোড়ের থেকে বেশি দূর যেতে হয় না।

দেখলুম, লোকটার দিব্যি খাবার শথ। ফরমাশ করে মুড়োর ঘণ্ট, লাউিচংড়ি, কাঁটাচচ্চড়ি; বড়োবাজারের মালাই পেলে বাটিটা চেঁচেপুঁছে খায়। এক-একদিন শথ যায় আইন্ক্রিমের। এমন ক'রে থায় সে দেখবার যোগ্য। মজ্মদারদের জামাইবাবুর সঙ্গে অনেকটা মেলে।

একদিন ঝমাঝম্ বৃষ্টি। বসে বসে ছবি আঁকছি। এথানকার মাঠের ছবি। উত্তর দিকে বরাবর চলে গেছে রাঙা মাটির রাস্তা— দক্ষিণ দিকে পোড়ো জমি, উচুনিচু টেউ-থেলানো, মাঝে মাঝে ঝাঁকড়া বুনো থেজুর। দ্রে হুটো-চারটে তালগাছ আকাশের দিকে কাঙালের মতো তাকিয়ে। তারই পিছনে জমে উঠেছে ঘন মেঘ, যেন একটা প্রকাণ্ড নীল বাঘ ওং পেতে আছে, কখন এক লাফে মাঝ-আকাশে উঠে পূর্যটাকে দেবে থাবার ঘা। বাটিতে রঙ গুলে তৃলি বাগিয়ে এইসব একে চলেছি।

দরজায় পড়ল ঠেলা। খুলে দেখি ডাকাত নয়, দৈতা নয়, কোটালের পুত্র নয়— সেই লোকটা। সর্বাঙ্গ বেয়ে জল ঝরছে, ময়লা ভিজে জামা গায়ে লেপ্টে গেছে, কোঁচার ডগায় কাদা, জুতোয় কাদার পিণ্ডি। আমি বলল্ম, এ কী!

সে বললে, যথন বেরিয়েছিল্ম খট্থটে রোদ্ত্র। আদ্বেক পথে আসতে বৃষ্টি নামল। তোমার ঐ বিছানার চাদরটা যদি দাও তো কাপড় ছেড়ে গায়ে জড়িয়ে বিসি।

হকুম পাবার সব্র সইল না। চট্ ক'রে থাটের থেকে লক্ষেছিটের ঢাকাটা টেনে নিমে তাই দিয়ে মাথাটা মুছে কাপড় ছেড়ে সেটা গায়ে জড়িয়ে বসল। ভাগ্যিস কাশ্মীরি জামিয়ারটা পাতা ছিল না।

বললে, দাদা, তোমাকে একটা গান শোনাব। কী করি, ছবি-আঁকা বন্ধ করতে হল। সে শুরু করলে—

ভাবো শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে, নিতান্ত কুতান্ত-ভয়ান্ত হবে ভবে।

আমার মুখের ভাব দেখে তার কী সন্দেহ হল জানি নে; জিগেস করলে, কেমন লাগছে।

আমি বললুম, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তোমাকে গলা সাধতে হবে লোকালয় থেকে দুরে ব'সে। তার পরে বুঝে নেবেন চিত্রগুগু, যদি সইতে পারেন।

সে বললে, পুপেদিদিও হিন্দুছানি ওন্তাদের কাছে গান শেখে, দেইখানে আমাকে বিসয়ে দিলে কেমন হয়।

আমি বললুম, পুপেদিদিকে যদি রাজি করাতে পার তা হলে কথা নেই। দে বললে, পুপেদিদিকে আমি বড়ো ভয় করি। এই পর্যস্ত শুনে আমার শ্রোতা পুপেদিদি খুব হেদে উঠল। তাকে কেউ ভয় করে, এতে সে ভারি থূশি। যেমন ধূশি হয় জগতের দোর্দগুপ্রতাপের দল।
দয়াম্যী আশাস দিয়ে বললে, ভয় নেই, আমি তাকে কিছু বলব না।

আমি বললুম, তোমাকে ভয় কে না করে! ছবেলা ছ বাটি ক'রে ছব থাও— গায়ে কী রকম জোর! মনে আছে তো, তোমার হাতে লাঠি দেখে সেই বাঘটা লেজ গুটিয়ে একেবারে হুটুপিসির বিছানার নীচে গিয়ে ল্কিয়েছিল।

বীরান্দনা ভারি থুশি। মনে করিয়ে দিলে ভালুকটার কথা— সে পালাতে গিমে পড়ে গিমেছিল নাবার ঘরের স্নানের জলের টবের মধ্যে।

সেই যে নান্ন্যটার ইতিহাস গড়ে উঠেছিল আমার একলার হাতে এখন থেকে পুণেও তাতে বেথানে-সেথানে জোড়া দিতে লাগল। আমি যদি বা বলি, একদিন বেলা তিনটার সময় সে এসেছিল আমার কাছে দাড়ি কামাবার খুর চেয়ে নিতে, আর নিতে থালি বিস্ফুটের টিন, পুণে থবর দেয়, সে ওর কাছ থেকে নিয়ে গেছে পশম বোনবার কুরুশ-কাটি।

সব গল্পেরই একটা আরম্ভ আছে, শেষ আছে, কিন্তু ঐ-যে 'এক যে আছে মান্ত্য' তার আর শেষ নেই। তার দিদির জর হয়, ডাক্তার ডাকতে যায়। টমি কুরুর আছে, বেড়ালের নথের আঁচড় লেগে তার নাক যায় ছ'ড়ে। পিছন দিক থেকে গোকর গাড়ির উপর চ'ড়ে বসেছিল, তাই নিমে গাড়োয়ানের সঙ্গে হয় বিষম বচসা। উঠোনে কলতলায় পিছলে প'ড়ে বামুন ঠাক্কনের মাটির ঘড়া দেয় ভেঙে। মোহনবাগানের ফুটবল-মাচ্ দেখতে গিয়েছিল, পকেট থেকে সাড়ে তিন আনা পয়সাকে নেয় তুলে; ফিরুতি রাস্তায় ভীমনাগের দোকান থেকে সন্দেশ কেনা বাদ গেল। বন্ধু আছে কিন্তু চৌধুরী, তার ওখানে গিয়ে কুচো চিংড়ি ভাজা আর আল্র দম করমাশ করে। এমনি একটার পর একটা চলছে দিনের পর দিন। এর সঙ্গে পূপে জুড়েছে, কোনোদিন তুপুরবেলায় ওর ঘরে গিয়ে বলেছে মায়ের আলমারি থেকে পাকপ্রণালীর বইখানা খুঁজে বের করতে, বন্ধু স্থাকাস্তবারু শিথতে চায় মোচার ঘন্ট তৈরি করা। আর-একদিন পুপের স্থবাসিত নারিকেল তেল নিয়ে গেল চেয়ে, ভয় তেরি করা। আর-একদিন পুপের স্থবাসিত নারিকেল তেল নিয়ে গেল চেয়ে, ভয় হেরছে মাথায় টাক প'ড়ে আসছে দেখে। আর-একদিন দিন্দার ওখানে গান শুনতে গেল, দিন্লা তখন তাকিয়া ঠেগান দিয়ে ঘুমিয়ে।

এই-যে আমাদের এক যে আছে মান্ত্য, এর একটা নাম নিশ্চরই আছে। সে কেবল আমরা তুজনেই জানি, আর-কাউকে বলা বারণ। এইখানটাতেই গল্পের মজা। এক যে ছিল রাজা, তারও নাম নেই; রাজপুত্র, তারও নেই। আর রাজক্যা, যার চূল লুটিয়ে পড়ে মাটিতে, যার হাসিতে মানিক, চোপের জলে মৃক্তো, তারও নাম কেউ জানে না। ওরা নামজাদা নয়, অথচ ঘরে ঘরে ওদের খ্যাতি।

এই-বে আমাদের মাতুষটি, একে আনর। শুধু বলি 'সে'। বাইরের লোক কেউ নাম জিন্সেদ করলে আমরা হজনে মৃথ-চাওয়া-চাওয়ি ক'রে হাসি। পুপে বলে, আন্দাজ ক'রে বলো দেখি, প দিয়ে আরম্ভ। কেউ বলে প্রিয়নাথ, কেউ বলে পঞ্চানন, কেউ বলে পাঁচকড়ি, কেউ বলে পীতাম্বর, কেউ বলে পরেশ, কেউ বলে পীটার্স্, কেউ বলে পীয়ার খাঁ।

এইখানে এদে কলম থামতেই একজন বললে, গল্প চলবে তো ?

কার গল্প। এ তো রাজপুত্রুর নয়, এ হল মাতুষ, এ খায়-দায় ঘুমোয়, আপিদে যায়, দিনেনা দেখবারও শথ আছে। দিনের পর দিন যা সবাই করছে তাই এর গল্প। মনের মধ্যে যদি মাতুরটাকে স্পষ্ট ক'রে গ'ড়ে তোল তা হলে দেখতে পাবে, এ যখন দোকানের রোয়াকে ব'দে রসগোল্প। খায় আর তার রস ঠোঙার ছিন্দ্র দিয়ে অজানিতে পড়তে থাকে তার ময়লা ধুতির উপর, সেটাই গল্প। যদি জিগেদ কর 'তার পরে' তা হলে বলব, তার পরে ও ট্রামে চড়ে বসল, হঠাৎ জ্ঞান হল পয়দা নেই, টপ্ ক'রে লাফিয়ে পড়ল। তার পরে ? তার পরে এই রকমই আরও কত কী— বড়োবাজার থেকে বহুবাজার, বহুবাজার থেকে নিমতলা।

ওদের মধ্যে একজন বললে, যা স্পষ্টিছাড়া, বড়োবাজারে বহুবাজারে, এমন-কি
নিম্তলাতেও যার গতি নেই, তা নিয়ে কি গল্প হয় না।

আমি বললুম, যদি হয় তা হলেই হয়, না হলে হয়ই না।

দে বললে, হোক তবে। হোক-না একেবারে যা ইচ্ছে তাই; মাথা নেই, মুণ্ডু নেই, মানে নেই, মোদ্দা নেই, এমন একটা-কিছু।

এটা হল স্পর্ধা। বিধাতার স্থাষ্ট, নিয়মের রসারসি দিয়ে ক'যে বাঁধা, যেটা হবার সেটা হবেই। এতো সহু হয় না। একঘেয়ে বিধানের স্বাষ্টকর্তা পিতামহকে এমন ক্ষেত্রে ঠাট্টা ক'রে নেওয়া যাক যেখানে শান্তির ভয় নেই। এ তো তাঁর নিজের এলেকা

আমাদের সে ছিল কোণে বদে। কানে কানে বললে, দাদা, লেগে যাও। আমার নাম দিয়ে যা-খুশি চালিয়ে দিতে পার, ফৌজদারি করব না।

সে মাত্র্যটির পরিচয় দেওয়ার দরকার আছে।

পুপুদিদিমণিকে ধারা বেষে যে গল্প ব'লে যাচ্ছি সেই গল্পের মূল অবলম্বন হচ্ছে

একটি সর্বনামধারী সে, কেবলমাত্র বাক্য দিয়ে তৈরি। সেইজন্মে একে নিয়ে যা-তা করা সম্ভব, কোনোথানে এসে কোনে। প্রশ্নের হুঁচোট খাবার আশহা নেই। কিন্তু অনাস্টির চাকুষ প্রমাণ দেবার জন্মে একজন শরীরধারী জোগাড় করতে হয়েছে। সাহিত্যের মামলায় কেনটা যথনই বড়ো বেশি বেদামাল হয়ে পড়ে তথনই এ লোকটা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তত। কিছুই বাবে না। আমার মতো মোক্তারের ইশারা পেলেই সে অমানমুখে বলতে পারে যে, কাঁচড়াপাড়ার কুন্তমেলার গঙ্গান্ধান করতে গিয়ে কুমীরে ধরেছিল তার টিকির ডগা। সেটা গেল তলিয়ে, বোঁটা-ছেঁড়া মানবদেহের বাকি অংশটুকু উঠে এসেছে ডাঙায়। আরও একটু চোথ টিপে দিলে সে নির্লজ্জ হয়ে বলতে পারে, মানোয়ারী জাহাজের ভূব্রি গোরা সাত মাস পাক ঘেঁটে গোটা পাঁচ-ছয় চুল ছাড়া বাকি টিকিটা উদ্ধার করে এনেছে, বকশিষ পেয়েছে এককালীন সোয়া তিন টাকা। পুপুদিদি তব্ যদি বলে 'তার পরে' তা হলে তথনি শুরু করবে, নীলরতন ভাক্তারের পায়ে ধরে বললে, দোহাই ভাক্তারবাবু, ওযুধ দিয়ে টিকিটা জোড়া দিয়ে লাগিয়ে দাও, নইলে তেলোর কাছে প্রসাদী ফুল বাধতে পারছি নে। তিনি সন্ন্যাসী-দত্ত বজ্রজটী মলম লাগিয়ে দিতেই টিকিটা একেবারে মরিয়া হয়ে বেড়ে চলেছে, অফুরান একটা কেঁচোর মতো। পাগড়ি পরলে পাগড়িটা বেলুনের মতো ফেঁপে উঠতে থাকে, মাথার বালিশটার উপর চুড়ো তৈরি হতে থাকে দৈত্যপুরীর ব্যাঙের ছাতার মতো। বাধা মাইনে দিয়ে নাপিত রাথতে হল। প্রহরে প্রহরে তাকে দিয়ে বন্ধতালু চাচিয়ে নিতে হচ্ছে।

তব্ যদি শ্রোতার কৌত্হল না মেটে তা হলে সে করুণ মুখ ক'রে বলতে থাকে যে, মেডিক্যাল কলেজের সার্জন-জেনেরাল হাতের আন্তিন গুটিয়ে বসে ছিল; তার ভীষণ জেদ, মাথার ঐ জায়গাটাতে ইদ্কুপ দিয়ে ফুটো ক'রে সেইখানে রবারের ছিপি এটে গালা লাগিয়ে শিলমোহর ক'রে দেবে, ইহকাল-পরকালে ওখান দিয়ে আর টিকি গজাতে পারবে না। চিকিৎসাটা ইহকাল ডিঙিয়ে প্রকালেই গিয়ে ঠেকবে, এই আশক্ষায় ও কোনোমতেই রাজি হল না।

আমাদের এই 'সে' পদার্থটি ক্ষণজন্মা বটে; এমনতরো কোটিকে গোটিক মেলে।
মিথ্যে কথা বানাতে অপ্রতিহন্দী প্রতিভা। আমার আজগবি গল্পের এত বড়ো উত্তরসাধক ওস্তাদ বহু ভাগ্যে জুটেছে। গল্প-প্রশের উত্তরপাড়ার এই যে মাহুষ, মাবো মাঝে
একে পুপুদিদির কাছে এনে হাজির করি— দেখে তার বড়ো চোখ আরও বড়ো হয়ে
ওঠে। খুশি হয়ে বাজার থেকে গরম জিলিপি এনে থাইয়ে দেয়।— লোকটা অসন্তব
জিলিপি ভালোবাসে, আর ভালোবাসে শিকদারপাড়া গলির চম্চম্। পুপুদিদি জিগেস

করে, তোমার বাড়ি কোথায়। ও বলে, কোন্নগরে, প্রশ্নচিহ্নের গলিতে।

নাম বলি নে কেন। নাম বললে ইনি যে কেবলগাত্র ইনিতেই এসে ঠেকবেন, এই 'ভয়। জগতে আমি আছি একজন মাত্র, তুমিও তাই, সেই তুমি আমি ছাড়া আর-সকলেই তো সে। আমার গল্পের সকল সে'র উনি জামিন।

একটা কথা ব'লে রাখি, নইলে অধর্ম হবে। ওকে মাঝে রেখে যে পালা জমানো হয়েছে তার থেকে যারা বিচার করে তারা ভুল করে; যারা তাকে চাক্ষ্য দেখেছে তারা জানে লোকটা স্থপুরুষ চেহারা স্থগন্তীর। রান্তিরে যেমন তারার আলোর ছড়াছড়ি, ওর গাস্তীর্য তেমনি চাপা হালিতে ভরা। ও পরলা নম্বরের মান্ত্য, তাই কোনো ঠাটা মন্করায় ওকে জখম করতে পারে না। ওকে বোকার মতো সাজাতে আমার মজালাগে, কেননা ও আমার চেয়ে ব্দিমান। অব্ঝের ভান করলেও ওর মানহানি হয় না; স্থবিধে হয়, পুপুর স্বভাবের দঙ্গে ওর মিল হয়ে যায়।

## 5

এর মধ্যে পুপেদিদি গেছে দাজিলিঙে। সে রইল মাথাঘষা গলিতে একলা আমার জিম্মায়। তার ভালো লাগছে না। আমিও জ্ঞালাতন হয়েছি। বলে, আমাকে দার্জিলিং পাঠাও।

আমি বললুম, কেন।

দে বললে, পুরুষ মানুষ বেকার বদে আছি, আত্মীয়স্বন্ধন ভারি নিন্দে করছে।

কী কাজ করবে, বলো।

পুপেদিদির থেলার রান্নার জন্মে থবরের কাগজ কুচিকুচি করে দেব।

এত নেহন্নত দইবে না। একটু চুপ করো দেখি। আমি এখন হঁছাউ দ্বীপের ইতিহাস লিখছি।

র্হান্ত নামটা শোনাচ্ছে ভালো, দাদা। ওটা তোমার চেয়ে আমার কলমেই মানাত ঠিক। বিষয়টার একটু আমেজ দিতে পার কি।

ঠাট্র। নয়, বিষয়টা গম্ভীর, কলেজে পাঠ্য হবার আশা রাথি। একদল বৈজ্ঞানিক ঐ
শূন্ত দ্বীপে বস্তি বেঁধেছেন। খুব কঠিন পরীক্ষায় প্রবৃত্ত।

একটুখানি বুঝিয়ে বলো— কী করছেন তাঁরা। হাল নিয়মে চাষবাদ করছেন ? একেবারে উল্টো, চাষের সম্পর্ক নেই। আহারের কী ব্যবস্থা। একেবারেই বন্ধ। প্রাণটা ?

সেই চিস্তাটাই সব চেয়ে ভুচ্ছ। পাক্ষত্ত্বের বিরুদ্ধে ওঁদের সত্যাগ্রহ। বলছেন, ঐ জঠরষষ্টার মতো পাঁচাও জিনিস আর নেই। যত রোগ, যত যুদ্ধবিগ্রহ, যত চুরিডাকাতির মূল কারণ তার নাড়ীতে নাড়ীতে।

দাদা, কথাটা সত্য হলেও হজম করা শক্ত ।

তোমার পক্ষে শক্ত। কিন্তু, ওঁরা হলেন বৈজ্ঞানিক। পাক্যন্তটা উপড়ে ফেলেছেন, পেট গেছে চুপ্সে, আহার বন্ধ, নশু নিচ্ছেন কেবলই। নাক দিয়ে পোষ্টাই নিচ্ছেন হাওয়ায় শুষে। কিছু পৌচচ্ছে ভিতরে, কিছু হাঁচতে হাঁচতে বেরিয়ে যাচ্ছে। তুই কাজ একসন্দেই চলছে, দেহটা সাফও হচ্ছে, ভতিও হচ্ছে।

আশ্চর্য কৌশল। কলের জাঁতা বসিয়েছেন বুঝি ? হাঁস মুরগি পাঁটা ভেড়া আলু পটোল একসঙ্গে পিষে শুকিয়ে ভতি করছেন ডিবের মধ্যে ?

না। পাক্ষন্ত্র, কসাইখানা, ছটোই সংসার থেকে লোপ করা চাই। পেটের দায়, বিল-চোকানোর ল্যাঠা একসঙ্গে মেটাবেন। চিরকালের মতো জগতে শান্তিস্থাপনার উপায় চিন্তা করছেন।

নস্তটা তবে শস্ত নিয়েও নয়, কেননা সেটাতেও কেনাবেচার মামলা।

বুঝিয়ে বলি। জীবলোকে উদ্ভিদের সব্জ অংশটাই প্রাণের গোড়াকার পদার্থ, সেটা তো জান ?

পাপম্থে কেমন করে বলব যে জানি, কিন্তু বৃদ্ধিমানের। নিতান্ত যদি জেদ করেন তা হলে মেনে নেব।

বৈপায়ন পশুতের দল ঘাসের থেকে সব্জ সার বের করে নিয়ে স্থর্বের বেগ্নি-পেরোনো আলোয় শুকিয়ে মুঠো মুঠো নাকে ঠুসছেন। সকালবেলায় ডান নাকে; মধ্যাহে বাঁ নাকে; সায়াহে তুই নাকে একসঙ্গে, সেইটেই বড়ো ভোজ। ওঁদের সমবেত হাঁচির শব্দে চমকে উঠে পশুপক্ষীরা সাঁৎরিয়ে সমুদ্র পার হয়ে গেছে।

শোনাচ্ছে ভালো। অনেক দিন বেকার আছি দাদা, পাকষম্রটা হন্তে হয়ে উঠেছে— তোমাদের ঐ নস্তটার দালালি করতে পারি যদি নির্মার্কেটে, তা হলে—

অন্ন একটু বাধা পড়েছে, সে কথা পরে বলব। তাঁদের আর-একটা মত আছে। তাঁরা বলেন, মানুষ ছ পায়ে খাড়া হয়ে চলে ব'লে তাদের হৃদ্যন্ত্র পাক্যন্ত্র ঝুলে ঝুলে মরছে; অস্বাভাবিক অত্যাচার ঘটেছে লাখো লাখো বংসর ধ'রে। তার জরিমানা দিতে হচ্ছে আযুক্ষ্ম ক'রে। দোলায়মান হৃদয়টা নিয়ে মরছে নরনারী; চতুপ্পদের কোনো বালাই নেই।

বুঝলুম, কিন্তু উপায় ?

ভঁরা বলছেন, প্রকৃতির মূল মংলবটা শিশুদের কাছ থেকে শিখে নিতে হবে। দেই দ্বীপের স্ব চেয়ে উঁচু পাহাড়ে শিলালিপিতে অধ্যাপক খুদে রেখেছেন— স্বাই



মিলে হামাগুড়ি দাও, ফিরে এসে। চতুপদী চালে, যদি দীর্ঘকাল ধরণীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাও।

সাবাস! আরও কিছু বাকি আছে বোধ হয় ?

আছে। ওঁরা বলেন, কথা কওয়াটা মান্তবের বানানো। ওটা প্রকৃতিদত্ত নয়।
ওতে প্রতিদিন খাদের ক্ষয় হতে থাকে, সেই খাসক্ষয়েই আয়ুকয়। স্বাভাবিক প্রতিভায়
এ কথাটা গোড়াতেই আবিষ্কার করেছে বানর। ত্রেতায়ুগের হন্তমান আজও আছে
বেঁচে। আজ ওঁরা নিরালায় বসে সেই বিশুদ্ধ আদিম বৃদ্ধির অন্ত্রসরণ করছেন। মাটির
দিকে ম্থ ক'রে সবাই একেবারে চুপ। সমস্ত দ্বীপটাতে কেবল নাকের থেকে হাঁচির
শব্দ বেরোয়, মুথের থেকে কোনো শব্দই নেই।

পরস্পর বোঝাপড়া চলে কী ক'রে।

অত্যাশ্চর্য ইশারার ভাষা উদ্ভাবিত।— কথনো ঢেঁকি-কোটার ভঙ্গীতে, কথনো হাতপাথা-চালানোর চালে, কথনো ঝোড়ো স্থপুরি গাছের নকলে ডাইনে বাঁয়ে উপরে নীচে ঘাড় ছলিয়ে বাঁকিয়ে নাড়িয়ে কাঁপিয়ে হেলিয়ে ঝাঁকিয়ে। এমন-কি, সেই ভাষার সঙ্গে ভুক্ত-বাঁকানি চোখ-টেপানি যোগ ক'রে ওঁদের কবিতার কাজও চলে। দেখা গেছে, তাতে দর্শকের চোথে জল আসে, নশ্চির জায়গাটা বদ্ধ হয়ে পড়ে।

কিছু টাকা আমাকে ধার দাও, দোহাই তোমার। ঐ হ'হাউ দীপেই মেতে হচ্ছে আমাকে। এত বড়ো নতুন মজাটা—

নতুন আর পুরোনো হতে পেল কই। হাঁচতে হাঁচতে বস্তিটা বেবাক ফাঁক হয়ে গেছে। পড়ে আছে জালা-জালা সব্জ নস্থি। ব্যবহার করবার যোগ্য নাক বাকি নেই একটাও।

এ তোমার আগাগোড়াই বানানো। বিজ্ঞানের ঠাট্টার পক্ষেও এটা বাড়াবাড়ি শোনাচ্ছে। এই হুঁহাউ দ্বীপের ইতিহাস বানিয়ে তুমি পুপেদিদিকে তাক লাগিয়ে দিতে চাও। ঠিক করেছিলে, তোমার এই অভাগা সে-নামওয়ালাকেই বৈজ্ঞানিক সাজিয়ে সারা দ্বীপময় হাঁচিয়ে হাঁচিয়ে মারবে। বর্ণনা করবে, আমি ঘাড়-নাড়ানাড়ির ঘটা ক'রে ঘটোংকচ-বধ পাঁচালির আসর জমাচ্ছি কী ক'রে। হয়তো কোন্ হামাগুড়ি-ওয়ালি মনোহর-ঘাড়-নাড়ানির সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে বসবে, ঘাড়নাড়া-মত্তে কনে নাড়বে মাথা বাঁ দিক থেকে তান দিকে, আর আমি নাড়ব তান দিক থেকে বাঁ দিকে। সপ্তপদী-গমন হয়ে উঠবে চতুর্নপদী। ওদের সেনেট-হলে ঘাড়নাড়া ভাষায় যথন ওরা সারে সারে পরীক্ষা দিতে বসেছে, তার মধ্যে আমাকেও বসাবে এক কোনে। আমার উপর তোমার দয়ায়ায়া নেই, দেবে ফেল করিয়ে। কিন্তু ওদের স্পোর্টিং ক্লাবে হামাগুড়ি-রেসে আমাকেই পাওয়াবে ফাস্ট্ প্রাইজ। বলে দিচ্ছি, পুপেদিদিকে এমন করে হাসাতে পারবে মনেও কোরো না।

বেশি বোকো না। চাণক্যপণ্ডিত শ্রেণীবিশেষের আয়ুর্দ্ধির জন্মে বলেছেন : তাবচচ বাঁচতে মুর্য যাবং ন বক্বকায়তে।— তুমি তো সংস্কৃত কিছু শিথেছিলে ?

যতটা শিথেছিলেম ভূলেছি তার দেড়গুণ ওজনে। নয়া-চাণক্য জগতের হিতের জত্যে যে উপদেশ দিয়েছেন সেটাও তোমার জানা দরকার দাদা, ছন্দ মিলিয়েই লেখা: তথন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচি যখন পণ্ডিত চুপায়তে।— চললুম। আমার শেষ পরামর্শ এই, বৈজ্ঞানিক রসিকতা ছেড়ে দিয়ে ছেলেমান্থযি করো যতটা পার।

এই কাহিনীটা পুপেদিদির কাছে একটুও পছন্দসই হয় নি। কপাল কুঁচকে বললে, এ কথনো হয় ? নশ্যি নিয়ে পেট ভরে ?

আমি বললেম, গোড়াতে পেটটাকেই যে সরিয়ে দিয়েছে।

পুপুদিদি আশ্বন্ত হয়ে বললে, ওঃ, তাই বুঝি।

শেষ পর্যন্ত ওর গিয়ে ঠেকল কথা না বলাতে। ওর প্রশ্ন, কথা না ব'লে কি বাঁচা

আনি বলল্ম, ওদের সব চেয়ে বড়ো পণ্ডিত ভূর্জপাতায় লিখে লিখে দ্বীপময় প্রচার করেছেন, কথা বলেই মান্ত্র মরে। তিনি সংখ্যাগণনায় প্রমাণ করে দিয়েছেন, যারা কথা বলত স্বাই মরেছে।

হঠাৎ পুপুদিদির বৃদ্ধিতে প্রশ্ন উঠল, আচ্ছা, বোবারা ?

আমি বললেম, তারা কথা ব'লে মরে নি, তারা মরেছে কেউ বা পেটের অস্থতে, কেউ বা কাশিদদিতে।

শুনে পুপুদিদির মনে হল, কথাটা যুক্তিসংগত।

আভ্ছা, দাদামশায়, তোমার কী মত।

আমি বললুম, কেউ বা মরে কথা ব'লে, কেউ বা মরে না ব'লে।

আচ্ছা, তুমি কী চাও।

আমি ভাবছি, হঁহাউ দ্বীপে গিয়ে বাস করব, জমুদ্বীপে বকিয়ে মারল আমাকে, আর পেরে উঠছি নে।

#### 9

শিবাশোধনস্মিতির একটা রিপোর্ট পাঠিয়েছে আমাদের সে। পুপুদিদির আসরে আজ সন্ধেবেলায় সেইটে পাঠ হবে।

## রিপোর্ট

সন্ধেবেলায় মাঠে বসে গায়ে হাওয়া লাগাচ্ছি এমন সময় শেয়াল এসে বললে, দাদা, তুমি নিজের কাচ্চাবাচ্চাদের মাত্র্য করতে লেগেছ, আমি কী দোষ করেছি।

জিঞ্জাসা করলেম, কী করতে হবে শুনি।

শেয়াল বললে, নাহয় হল্ম পশু, তাই ব'লে কি উদ্ধার নেই। পণ করেছি, তোমার হাতে মানুষ হব।

छत्न गत्न ভावल्म, ज्वार्य वरहे।

জিজ্ঞাসা করলুম, তোমার এমন মংলব হল কেন।

দে বললে, যদি মানুষ হতে পারি তা হলে শেয়াল-স্মাজে আমার নাম হবে,

আমাকে পুজো করবে ওরা। আমি বলনুম, বেশ কথা।

বন্ধুদের খবর দেওয়া গেল। তারা খুব খুশি। বললে, একটা কাজের মতো কাজ বটে। পৃথিবীর উপকার হবে। ক'জনে মিলে একটা সভা করলুম, তার নাম দেওয়া গেল শিবা-শোধন-সমিতি।

পাড়ার আছে অনেক কালের একটা পোড়ো চণ্ডীমণ্ডপ। সেখানে রোজ রাত্তির নটার পরে শেয়াল মান্ত্র্য করার পুণাকর্মে লাগা গেল।

জিজ্ঞাসা করলুম, বংস, তোমাকে জ্ঞাতিরা কী নামে ডাকে। শেয়াল বললে, হোঁহোঁ।

আমরা বললুম, ছি ছি, এ তো চলবে না। মান্ত্র্য হতে চাও তো প্রথমে নাম বদলাতে হবে, তার পরে রূপ। আজ থেকে তোমার নাম হল শিব্রাম।

সে বললে, আচ্ছা। কিন্তু মুখ দেখে বোঝা গেল, হোহো নামটা তার যেরকম
মিটি লাগে শিবুরাম তেমন লাগল না। উপার নেই, মানুষ হতেই হবে।

প্রথম কাজ হল তাকে তু পায়ে দাঁড় করানো। অনেক দিন লাগল। বহু কষ্টে নড়্বড়্ করতে করতে চলে, থেকে থেকে পড়ে পড়ে যায়। ছ মাস গেল দেহটাকে কোনোমতে খাড়া রাখতে। থাবাগুলো ঢাকবার জন্ম পরানো হল জুতো মোজা দস্তানা।

অবশেষে আমাদের সভাপতি গৌর গোঁসাই বললেন, শিব্রাম, এইবার আয়নায় তোমার দ্বিপদী ছন্দের মৃতিটা দেখো দেখি, পছন্দ হয় কিনা।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘুরে ফিরে ঘাড় বেঁকিয়ে শিবুরাম অনেক ক্ষণ ধরে দেখলে। শেষকালে বললে, গোঁসাইজি, এখনো তোমার সঙ্গে তো চেহারার মিল হচ্ছে না।

গোঁসাইজি বললেন, শিব্, সোজা হলেই কি হল। মান্ত্র্য হওয়া এত সোজা নয়। বলি, লেজটা যাবে কোথায়। ওটার মায়া কি ত্যাগ করতে পার।

শিবুরামের মুখ গেল শুকিয়ে। শেয়ালপাড়ায় দশ-বিশ গাঁয়ের মধ্যে ওর লেজ ছিল বিখ্যাত।

সাধারণ শেয়ালরা ওর নাম দিয়েছিল 'থাসা-লেজ্ড়ি'। বারা শেয়ালি-সংস্কৃত জানত তারা সেই ভাষায় ওকে বলত, 'স্থলোমলাঙ্গুলী'। হু দিন গেল ওর ভাবতে, তিন রাত্রি ওর ঘুম হল না। শেষকালে বৃহস্পতিবারে এসে বললে, রাজি।

পাট্কিলে রঙের ঝাঁকড়া রোঁয়াওয়ালা লেজটা গেল কাটা, একেবারে গোড়া ঘেঁষে।



সভোরা সকলে বলে উঠল, অহো, পশুর এ কী মৃক্তি! লেজবন্ধনের মায়া ওর এত দিনে কেটে গেল! ধ্যা!

শিব্রাম একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। চোথের জল সামলিয়ে নিয়ে সেও অতি করুণস্থরে বললে, ধরা!

সেদিন ওর আহারে কচি রইল না, সমস্ত রাত সেই কাটা লেজের স্বপ্ন দেখলে। পরদিন শিব্রাম সভায় এসে হাজির। গোঁসাইজি বললেন, কেমন হে শিব্, দেহটা হাক্ষা বোধ হচ্ছে তো?

শিব্রাম বললে, আজে, থুবই হাজা। কিন্তু মন বলছে, লেজ গেল তবু মান্তবের সঙ্গে বর্ণভেদ তো ঘুচল না।

গোঁসাই বললেন, রঙ মিলিয়ে স্বর্ণ হতে চাও যদি, তবে রোঁয়া ঘুচিয়ে ফেলো। তিন্তু নাপিত এল।

পাঁচ দিন লাগল থুর বুলিয়ে বুলিয়ে লোমগুলো চেঁচে ফেলতে। রূপ যেটা ফুটে উঠল তা দেখে সভারা সবাই চুপ করে গেল।

শিবুরাম উদ্বিগ্ন হয়ে বললে, মশায়, আপনারা কোনো কথা বলেন না কেন। সভারা বললে, আমরা নিজের কীতিতে অবাক।

শিবুরাম মনে শান্তি পেল। কাটা লেজ ও চাঁচা রোঁয়ার শোক ভূলে গেল।
সভ্যরা ছই চক্ষু বুজে বললেন, শিবুরাম, আর নয়। সভা বন্ধ হল। এখন—
শিবু বললে, এখন আমার কাজ হবে শেয়াল-সমাজকে অবাক করা।

এ দিকে শিব্রামের পিসি থেঁকিনি কেঁদে কেঁদে মরে। গাঁয়ের মোড়ল ছক্ইকে গিয়ে বললে, মোড়ল মশায়, আজ এক বছরের উপর হয়ে গেল আমার হোহোকে দেখি নে কেন। বাঘ-ভাল্লকের হাতে পড়ল না তো?

মোড়ল বললে, বাঘ-ভাল্লুককে ভয় কিসের ? ভয় ঐ মান্ত্র জানোয়ারটাকে, হয়তো ভাদের ফাঁদে পড়েছে।

খোঁজ পড়ে গেল। ঘুরতে ঘুরতে ভলন্টিয়ারের দল এল সেই চণ্ডীমণ্ডপের বাঁশবনে। ডাক দিলে, হক্কা হয়া।

শিবুরামের বুকের মধ্যে ধড়্ফড় করে উঠল, একবার গলা ছেড়ে ঐ একতানমন্ত্রে যোগ দিতে ইচ্ছা হল। বহু কটে চেপে গেল।

দ্বিতীয় প্রহরে বাঁশবনে আবার ডাক উঠল, হক্কা হয়। এবার শিব্রামের চাপা গলায় কান্নার মতো একটুথানি রব উঠল। তবু থেমে গেল।

তৃতীয় প্রহরে ওরা আবার যখন ডাক ছাড়লে শিবুরাম আর থাকতে পারলে না;

ডেকে উঠল, হুকা হুয়া, হুকা হুয়া, হুকা হুয়া।
হুকুই বললে, ঐ তো হোহোয়ের গলা শুনি। একবার হাঁক দাও তো।
ডাক পড়ল, হোহো !
সভাপতি বিছানা ছেড়ে এসে বললেন, শিব্রাম!
বাইরে থেকে আবার ডাক পড়ল, হোহো !

গোঁসাইজি আবার সতর্ক করে দিলেন, শিব্রাম!

তৃতীয়বার ডাকে শিব্রাম ছুটে বেরিয়ে আসতেই শেয়ালরা দিল দৌড়। হুরুই, হৈয়ো, হুহু প্রভৃতি বড়ো বড়ো শেয়াল-বীর আপন আপন গর্তের ভিতর গিয়ে ঢুকল। সমস্ত শেয়াল-সমাজ স্তম্ভিত।

তার পর ছ মাস গেল।

শেষ খবর পাওয়া গেছে। শিবুরাম সারারাত হেঁকে হেঁকে বেড়াচ্ছে, আমার লেজ কই, আমার লেজ কই।

গোঁসাইয়ের শোবার ঘরের সামনের রোয়াকে ব'লে উর্ধ্ব দিকে মৃ্থ তুলে প্রহরে প্রহরে কোকিয়ে উঠে বলে, আমার লেজ ফিরে দাও।

গোঁসাই দরজা থুলতে সাহস করে না— ভয় পায়, পাছে তাকে খ্যাপা শেয়ালে কামড়ায়।

শেয়ালকাঁটার বনে যেথানে শিবুরামের বাড়ি সেথানে ওর যাওয়া বন্ধ। জ্ঞাতিরা ওকে
দূর থেকে দেখলে, হয় পালায় নয় থেঁকিয়ে কামড়াতে আসে। ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপেই
থাকে, সেথানে একজোড়া পাঁগাচা ছাড়া আর অন্য প্রাণী নেই। থাঁত্ব, গোবর, বেঁচি,
টেঁড়ি প্রভৃতি বড়ো বড়ো ডানপিটে ছেলেরাও ভূতের ভয়ে সেথানকার জন্দল থেকে
কর্মচা পাড়তে যায় না।

শেয়ালি ভাষায় শেয়াল একটা ছড়া লিখেছে, তার আরস্কটা এই<mark>রকম—</mark> ওরে লেজ, হারা লেজ, চক্ষে দেখি ধুঁয়া। বক্ষ মোর গেল ফেটে হুকা হুয়া হুয়া।

পুপে বলে উঠল, কী অন্তায়, ভারি অন্তায়। আচ্ছা, দাদামশায়, ওর মাসিও ওকে নেবে না ঘরে ?

আমি বললুম, তুমি ভেবো না; ওর গায়ের রোঁয়াগুলো আবার উঠুক, তথন ওকে চিনতে পারবে । কিন্তু, ওর লেজ ?

হয়তো লাসুলাগু ঘৃত পাওয়া যেতে পারে কবিরাজমশায়ের ঘরে। আমি থোঁজ নেব।



আমার লেজ কই! আমার লেজ কই!

সে আমাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললে, রাগ কোরো না দাদা, হক্ কথা বলব— তোমারও শোধনের দরকার হয়েছে। বে-আদ্ব কোথাকার, কিন্সের শোধন আমার।

তোমার ঐ বুড়োমির শোধন। বয়স তো কম হয় নি, তবু ছেলেমান্থবিতে পাকা হতে পারলে না।

প্রমাণ পেলে কিসে।

এই-যে রিপোর্ট্টা পড়ে শোনালে, ওটা তো আগাগোড়া বাঙ্গ, প্রবীণ বয়সের জ্যাঠামি। দেখলে না পুপুদিদির মৃথ কিরকম গন্তীর? বোধ হয় গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। ভাবছিল, রোযা-চাঁচা শেয়ালটা এখনি এল বুঝি তার কাছে নালিশ করতে। বুদ্ধির মান্তাটা একটু কমাতে যদি না পার তা হলে গল্প বলা ছেড়ে দাও।

ওটা কমানো আমার পক্ষে শক্ত। তুমি ব্ঝবে কী ক'রে; তোমাকে তো চেপ্তাই করতে হয় না, বিধাতা আছেন তোমার সহায়।

দাদা, রাগ করছ বটে, কিন্তু আমি বলে দিলুম, বৃদ্ধির ঝাঁজে তোমার রস যাচ্ছে গুকিয়ে। মজা করছ মনে কর, কিন্তু তোমার ঠাটা গায়ে ঠেকলে ঝামার মতো লাগে। এর আগে তোমাকে অনেকবার সতর্ক করে দিয়েছি— হাসতে গিয়ে, হাসাতে গিয়ে পরকাল খুইয়ো না। লেজকাটা শেয়ালের কথা শুনে পুপ্দিদির চোথ জলে ভরে এসেছিল, দেখতে পাও নি বৃঝি? বল তো আজই তাকে আমি একটুখানি হাসিয়ে দিই গে— বিশুদ্ধ হাসি, তাতে বৃদ্ধির ভেজাল নেই।

লেখা তৈরি আছে নাকি ?

আছে। নাটকি চালের আলাপ। বললেই হবে, আমাদের পাড়ার উধাে গোবরা আর পঞ্তে মিলে কথা হচ্ছে। ওদের স্বাইকে দিদি চেনে।

আচ্ছা বেশ, দেখা যাক।

#### গেছো বাবা

উধো। কীরে, সন্ধান পেলি?

গোবরা। আরে ভাই, তোমার কথা শুনে আজ মাস্থানেক ধরে বনে-বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে হাড় মাটি হল, টিকিও দেখতে পেলুম না।

পঞ্। কার সন্ধান করছিস রে।

গোবরা। গেছো বাবার।

পঞ্। গেছো বাবা ? সে আবার কে রে।

উধো। জানিস নে? বিশ্বস্থদ্ধ লোক তাকে জানে।



পঞ্। তা, গেছো বাবার ব্যাপারটা কী শুনি। উধো। বাবা যে গাছে চড়ে বসবে সেই গাছই হবে কল্লভক। তলায় দাঁড়িয়ে হাত পাতলেই যা চাইবি তাই পাবি রে।

পঞ্চু। খবর পেলি কার কাছ থেকে।

উধো। ধোকড় গাঁষের ভেকু স্বারের কাছ থেকে। বাবা দেদিন ডুম্র গাছে চড়ে বদে পা দোলাচ্ছিল; ভেকু জানে না, তলা দিয়ে যাচ্ছে, মাথায় ছিল এক হাঁড়ি

চিটেগুড়, তামাক তৈরী করবে। বাবার পায়ে ঠেকে তার হাঁড়ি গেল টলে— চিটেগুড়ে তার মৃথ চোথ গেল বুজে। বাবার দয়ার শরীর; বললে, ভেকু, ভার মনের কামনা কী খুলে বল্। ভেকুটা বোকা; বললে, বাবা একথানা ট্যানা দাও, মৃথটা মৃছে ফেলি। ষেমনি বলা অমনি গাছ থেকে খসে পড়ল একথানা গামছা। মৃথ চোখ মৃছে উপরে ষখন তাকালো তখন আর কারও দেখা নেই। যা চাইবে কেবল একবার। বাদ্, তার পরে কেঁদে আকাশ ফাটালেও সাড়া মিলবে না।

পঞু। হায় রে হায়, শাল নয়, দোশালা নয়, শুধু একখানা গামছা! ভেকুর আর বৃদ্ধি কত হবে।

উধো। তা হোক, নেপু। ঐ গামছা নিয়েই তার দিবিয় চলে যাচ্ছে— দেখিস নি ? রথতলার কাছে অত বড়ো আটচালা বানিয়েছে। গামছা হোক, বাবার গামছা তো।

পश्रु। की करत्र रुन। ज्निक नाकि।

উধা। হোঁদলপাড়ার মেলায় ভেকু নেদিন বাবার গামছা পেতে বসল। হাজারে হাজারে লোক এসে জুটল। বাবার নামে টাকাটা সিকেটা আলুটা মূলোটা চার দিক থেকে গামছার উপর পড়তে লাগল। মেয়েরা কেউ বা এসে বলে, ও ভেকুদাদা, আমার ছেলেটার মাথায় বাবার গামছা একটু ঠেকিয়ে দে, আজ তিনমাস ধ'রে জরে ভূগছে। ওর নিয়ম হচ্ছে নৈবিভি চাই পাঁচ সিকে, পাঁচটা স্থপুরি, পাঁচ কুন্কে চাল, পাঁচ ছটাক ঘি।

পঞ্চ। নৈবিখি তো দিচ্ছে, ফল পাচ্ছে কিছু?

উধা। পাচ্ছে বৈ কি। গাজন পাল গামছা ভবে পনেরো দিন ধরে ধান ঢেলেছে; তার পরে ঐ গামছার কোণে দড়ি লাগিয়ে একটা পাঁঠাও দিলে বেঁধে, ঐ পাঁঠার ডাকে চার দিক থেকে লোক এসে জমল। কী বলব, ভাই, মাস এগারো পরেই গাজনের চাকরি জুটে গেল। আমাদের রাজবাড়ির কোতোয়ালের সিদ্ধি ঘোঁটে, তার দাড়ি চুম্রিয়ে দেয়।

পঞ্। সত্যি বলছিম?

উধো। সত্যি না তো কী। গাজন যে আমার মামাতো ভাইয়ের ভায়র।-ভাই হয়।

পঞ্। আচ্ছা ভাই উধো, গামছাটা তুই দেখেছিস ?

উধো। দেখেছি বৈ কি। হটুগঞ্জের তাঁতে দেড়গজ ওসারের যে গামছা বৃষ্ণনি হয়, চাঁপার বরন জমি, লাল পাড়, একেবারে বেমালুম তাই। প্রু। বলিস কী। তা, সে গাছের উপর থেকে পড়ল কী করে।

উধো। ঐ তো মজা। বাবার দয়া!

পঞু। চল্ ভাই, চল্, থোঁজ করতে বেরোই। কিন্তু, চিনব কী করে।

উধো। সেই তো মৃশকিল। কেউ তো তাকে দেখে নি। আবার হবি তো হ, ভেকু বেটার চোথ গেল চিটেগুড়ে বুজে।

পঞ্ । তবে উপায় ?

উধো। আমি তো হাটে ঘাটে যাকে দেখছি তাকেই জোড়হাত ক'রে জিগেস করছি, দয়া ক'রে জানাও, তুমিই কি গেছো বাবা। শুনে তারা তেড়ে মারতে আসে। একজন তো দিল আমার মাধায় হুঁকোর জল ঢেলে।

গোবরা। তা দিক গে। ছাড়া হবে না। খুঁজে বের করবই। যা থাকে কপালে। পঞ্। ভেকু বলে, গাছে চড়লেই তবে বাবার চেহারা ধরা পড়ে, যখন নীচে থাকেন চেনবার জো নেই।

উধো। গাছে চড়িয়ে চড়িয়ে মাত্ম্বকে পর্থ করব কী ক'রে, ভাই। আমি এক বৃদ্ধি করেছি, আমার আমড়া গাছ আমড়ায় ভরে গেছে, যাকে দেখছি তাকেই বলছি, আমড়া পেড়ে নাও— গাছটা প্রায় থালি হয়ে এল, ডালগুলোও ভেঙেছে।

পঞু। আর দেরি নয় রে, চল্। কপালের জোর যদি থাকে তবে দর্শনলাভ হবেই। একবার গলা ছেড়ে ডাক দে-না, ভাই! গেছো বাবা, ও বাবা, দয়াল বাবা, পাঞ্চলবনে কোথাও যদি থাক লুকিয়ে, একবার অভাগাদের দর্শন দাও।

গোবরা। ওরে হয়েছে রে, দয়া হল ব্ঝি।

পঞ্। কই রে, কই।

গোবরা। ঐ-যে চালতা গাছে।

পঞু। কীরে, চালতা গাছে কী। দেখছিনে তো কিছু।

গোবরা। ঐ-যে ফুলছে।

পঞ্। কী হুলছে। ও তো লেজ রে।

উধা। তোর কেমন বৃদ্ধি গোবরা, ও বাবার লেজ নয় রে, হন্মানের লেজ। দেখছিদ নে মুখ ভ্যাঙাচ্ছে ?

গোবরা। ঘোর কলি যে ! বাবা ঐ কপিরপ ধরেছেন আমাদের ভোলাবার জত্যে। পঞ্ছ। ভুলছি নে, বাবা, কালাম্থ দেখিয়ে ভোলাতে পারবে না। যত পার মৃথ ভাাঙাও, নড়ছি নে— তোমার ঐ শ্রীলেজের শরণ নিলুম।

গোবরা। ওরে, বাবা যে লম্বা লাফ দিয়ে পালাতে শুরু করল রে।

পঞ্। পালাবে কোথায়। আমাদের ভক্তির দৌড়ের সঙ্গে পারবে কেন। গোবরা। ঐ বসেছে কয়েংবেল গাছের ডগায়।

উধো। পঞ্চ, উঠে পড়-না গাছে।

পঞ্চ আরে, তুই ওঠ্-না।

উধো। আরে, তুই ওঠ।

পঞ্। অত উচ্চে উঠতে পারব না, বাবা, রূপা ক'রে নেমে এগো।

উবো। বাবা, ভোমার ঐ শ্রীলেজ গলায় বেঁনে অন্তিমে যেন চক্ষু মূদতে পারি এই আশীর্বাদ করো।

[প্রস্থান

ওহে কমবৃদ্ধি, হাসাতে পারলে?

না। যে মান্ন্য সবই বিনা বিচারে বিশ্বাস করতে পারে তাকে হাসানো সোজা নয়। তয় হচ্ছে, পুপেদিদি পাছে গেছো বাবার সন্ধান করতে আনাকে পাঠায়।

মৃথ দেখে আমারও তাই বোধ হচ্ছে। গেছো বাবার 'পরে ওর টান পড়েছে। আচ্ছা, কাল পরীক্ষা ক'রে দেখন, বিখাস না করিয়েও মজা লাগাতে পারা যায় কি না।

কিছুক্ষণ বাদে পুপু এনে বললে, আচ্ছা, দাদামশায়, গেছো বাবার কাছে তুমি হলে কী চাইতে।

আমি বললেম, পুপুদিদির জয়ে এমন একটা কলম চাইতেম যা নিয়ে লিখতে বসলে অঙ্ক কষতে একটা ভূলও হত না।

পুপুদিদি হাততালি দিয়ে বলে উঠল, আঃ, সে কী মজাই হত ! অঙ্কে দিদি এবার একশোর মধ্যে সাড়ে তেরো মার্কা পেয়েছে।

8

স্বপ্ন দেখছি কি জেগে আছি বলতে পারি নে। জানি নে কত রাত। ঘর অন্ধকার, লঠনটা আছে বারান্দায়, দরজার বাইরে। একটা চামচিকে পোকার লোভে ঘুরপাক থেয়ে বেড়াচ্ছে, গ্যায়-পিণ্ডি-না-দেওয়া ভূতের মতো।

সে এসে হাঁক দিলে, দাদা, ঘুমচ্ছ নাকি।

বলেই ঘরে ঢুকে পড়ল। কালো কম্বলে সর্বান্ধ মোড়া। জিগেস করলেম, এ কেমন সজ্জা তোমার। বললে, আমার বরসজ্জা।

वत्रमञ्जा! वृक्षित्य वत्ना।

কনে দেখতে যাচ্ছি।

জানি নে কেন, আমার যেন ঘুনে-ঘোলা বৃদ্ধিতে ঠেকল যে, ঠিক হয়েছে, এই সজ্জাই উচিত। উৎসাহ দিয়ে বললুম, সেজেছ ভালো। তোমার ওরিজিক্যালিটি দেখে খুশি হলুম। একেবারে ক্লাসিকাল সাজ।

की तक्य।

ভূতনাথ ধধন তাঁর তপস্বিনী কনেকে বর দিতে এলেন, তাঁর গায়ে ছিল হাতির চামড়া। তোমার এটা যেন ভালুকের চামড়া। নারদ দেখলে খুশি হতেন।

দাদা, সমজদার তুমি। এলেম এইজন্তেই তোমার কাছে এত রান্তিরে।

কত রাত বলো দেখি।

দেডটার বেশি হবে না।

কনে কি এখনি দেখা চাই।

হাঁ, এখনি।

শুনেই বলে উঠলেম, ভারি চমৎকার।

কী কারণে বলো তো।

কেন-যে এতদিন আইডিয়াটা মাথায় আসে নি তাই ভাবি। আপিদের বড়ো সাহেবের মুখ দেখা দিনের রোদ্ভ্রে, আর কনে দেখা মাঝরাভিরের অন্ধকারে।

দাদা, তোমার মুথের কথা যেন অমৃতগমান। একটা পৌরাণিক নজির দাও তো। মহাদেব অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন মহাকালীর দিকে অমাবস্থার ঘোর অন্ধকারে, এই কথাটা স্মরণ কোরো।

অহো, দাদা, তোমার কথায় আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। সাব্লাইম যাকে বলে। তা হলে আর কথা নেই।

কনেটি কে এবং আছেন কোথায়।
আমার বৌদিদির ছোটো বোন, আছেন তাঁরই বাড়িতে।
চেহারায় তোমার বৌদিদির সঙ্গে কি মেলে।
মেলে বই কি, সহোদরা বটে।
তা হলে অন্ধকার রাতের দরকার আছে।

বৌদি স্বয়ং ব'লে দিয়েছেন, টর্চটা যেন সঙ্গে না আনি। বৌদির ঠিকানাটা ? সাতাশ মাইল দ্বে, চৌচাকলা গ্রামে, উনকুণ্ড পাড়ায়। ভোজন আছে তো ? আছে বৈকি।

শুনে কোন্ মোহের ঘোরে যে মনটা পুলকিত হল বলতে পারি নে। লিভরের লোষে ভূগে আসছি বারে। বছর, খাবার নাম শুনলেই পিত্তি যায় বিগড়ে।

জিগেদ করলেম, খাওয়াটা কী রকম হবে শুনি।

অত্যস্ত উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, অতি উত্তম, অতি উত্তম, অতি উত্তম। বৌদি আমসত্ত দিয়ে উচ্ছেসিদ্ধ চমৎকার রাঁধে, আর কুলের আঁটি ঢেঁকিতে কুটে তার সঙ্গে দোক্তার জল মিশিয়ে চাটনি—

বলেই নাচ জুড়ে দিল বিলিতি চালে,— টিটিটম্টম্, টিটিটম্টম্, টিটিটম্টম্।

জীবনে কোনোদিন নাচি নি, হঠাং নাচ পেয়ে গেল— হজনে হাত ধরাধরি ক'রে নাচতে শুরু ক'রে দিল্ম, টিটিটম্টম্। মনে হল আশ্চর্য আমার ক্ষমতা; যম্না দিদি যদি দেখত তবে বলত, নাচ বটে।

শেষকালে হাঁপিয়ে উঠে ধপ্ ক'রে বসে পড়নুম। বলন্ম, আহারের ফর্দ যা দিলে একেবারে থাটি ভিটামিন। লিভরের পক্ষে অমৃত। কনে দেখতে যাবে তো কনের পরীক্ষা তে! চাই।

এক দফা হয়ে গেছে আগেই।

की तकम।

মনে করলুম, মিলন হবার আগে মিলের পরীক্ষা চাই। ঠিক কি না বলো।
ঠিক তো বটেই। পরীক্ষার প্রণালীটা কী।

জিগেস করা চাই 'শোলোক মেলাতে পার কি না'। দৃত পাঠিয়েছিলুম 'রংমশাল'এর সহ-সম্পাদককে, তিনি আওড়ালেন—

স্থন্দরী, তুমি কালে। কৃষ্টি।

বললেন, মিল ক'রে এর জবাব দিতে হবে, পুরো মাপের মিল। কনেটি এক নিঃশেষে ব'লে দিলে—

কানা তুমি, নেই ভালো দৃষ্টি।

সহ-সম্পাদকের এটা অসহ হল, ব'লে দিলে—

ব্ৰহ্মা লম্বা হাতে তোমাকে গডেছে রাতে যবে শেষ হল আলোবৃষ্টি।

লম্বা হাতে বলবার তাৎপর্য কী হল।

মেয়েটি ঢ্যাঙা আছে শুনেছি, তোমার চেয়ে ইঞ্চি ছই-তিন বড়ো হবে। তাই শুনেই তো আমার উৎসাহ।

বলোকী।

একখানা নেয়ে বিয়ে করতে গিয়ে পাওয়া যাবে আধখানা ফাউ। এ কথাটা আমার মাথায় ওঠে नि।

যা হোক দাদা, সহ-সম্পাদকের কাছে হার মেনে ও হার-মানার একটা কর্লতি मित्र मित्रट्ट ।

কী রকম।

মাছের আঁশের হার গেঁথে ওর গলায় পরিয়েছে, বলেছে যশংসৌরভ তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরবে।

আমি লাফ দিয়ে ব'লে উঠলুম, ধন্ত ! এবার দেথছি এক অসাধারণের সঙ্গে আর-এক অদাধারণের মিলন হবে, জগতে এমন কদাচিৎ ঘটে। তা হলে আর কেন দিন ক্ষণ দেখা।

কিন্তু নেয়েটির পণ, ওকে যে হারাতে পারবে তাকেই ও বিষে করবে। রূপে ?

না, কথার মিলে। ঠিকমত যদি মেলাতে পারি তা হলে ও নিজেকে দেবে জলাঞ্চলি।

পারবে তো ?

नि"हब्र।

शानिंग की खिन ।

বলব, চার লাইনে আমার চরিত্র বর্ণনা করে।, স্তবে আমাকে খুশি ক'রে দাও।

মিল হওয়া চাই ফর্ট ক্লাস।

কনে দেখার যদি পেটেণ্ট নেওয়া চলত তুমি নিতে পারতে ! বরের স্তব দিয়ে শুক !

অতি উত্তম। উমা তাতেই ব্বিতেছিলেন।

প্রথম লাইনটা ওকে ধরিয়ে দিতে হবে, নইলে আমার চরিত্রের থই পাবে না; আমার বর্ণনার ধুয়োটি হচ্ছে এই—

२७॥५४

তুমি দেখি মাপ্নষটা একেবারে অভূত।

পুরো বহুরের মিল দাবি করলে মেয়েটি বোধ হয় মাথায় হাত দিয়ে পড়বে। ওকে হার মানতেই হবে। আচ্ছা দাদা, তুমিই দাও দেখি ওর পরের লাইনটা যোগ ক'রে।

আমি বললেম-

স্বন্ধে তোমার বুঝি চাপিয়াছে বদ ভূত।

এক্সেলেণ্ট্। কিন্তু আর হুটো লাইন না হলে শ্লোক তো ভর্তি হয় না। আমি বলচ্চি, কনে তো কনে, কনের বাবার সাধ্যি হবে না ওর মিল বের করতে। দাদা, তোমার মাথায় কিছু আসছে ? ভাষায় হোক্ অভাষায় হোক।

একেবারেই না। তা হলে শোনো—

ছাত থেকে লাফ দাও, পাঁক দেখে ঝাঁপ দাও, যখন তখন করো মহূত তহুত।

ও আবার কী! ওটা কোন্ দিশি বুলি।
দেবভাষা সংস্কৃত, কিন্তৃত শব্দের এক পর্যায়।
মূতৃত ভদ্তুত, মানেটা কী হল।

পভূত ততুত, নাজ্য বিষ্টা বঙ্গভাষায়, যাকে হাল আমলের পণ্ডিতের। ওর মানে, যা খুশি তাই। ওটা বঙ্গভাষায়, যাকে হাল আমলের পণ্ডিতের।

বলেছে 'অবদান'। লোকটার 'পরে আমার ভক্তি কূল ছাপিয়ে উঠল। মনে হল অসাধারণ প্রতিভা। গুরু পিঠ থাবড়িয়ে বললুম, স্তস্তিত করেছ আমাকে।

ওর। শার্ম বাবাদ্দর বিলে বিলে কর্মন ক্ষমন কর্মন ক্ষমন কর্মন ক্ষমন কর্মন ক্ষমন ক্যমন ক্ষমন ক্যমন ক্ষমন ক্যমন ক্ষমন ক্যমন ক্ষমন ক্যমন ক্ষমন ক্ষমন

একটু আশা আছে । বি এথ্থনি বেরিয়ে পড়া যাক। ডাক দাও পুতুলালকে, কাজ নেই, কাজ নেই, এথ্থনি বেরিয়ে পড়া যাক। ডাক দাও পুতুলালকে, মোটরখানা আত্মক। সে এতক্ষণে চরকা কাটতে বসেছে। চরকা কাটতে কাটতে তবে সে যুমতে পারে, মোটর চালিয়ে চালিয়ে তার এই দশা হয়েছে।

গাড়িতে চড়ে বসলুম।



জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলেছি, ঘোর অন্ধকার। পুকুরের ধারে আস্সেওড়ার ঝোপ। হঠাৎ তার ভিতর থেকে থেঁকশিয়ালি উঠল ডেকে। তথন রাত সাড়ে তিনটে হবে। যেমনি ডাকা, পুতুলাল চমকে উঠে গাড়িহুদ্ধ গিয়ে পড়ল একগলা জলের মধ্যে। এ দিকে তার পিঠের কাপড়ের ভিতরে একটা ব্যাঙ ঢুকে লাফালাফি করছে। আর, পুতুলালের সে কী চেঁচানি! আমি ওকে সান্তনা দিয়ে বলল্ম, পুতুলাল, তোর পিঠে বাত আছে, ব্যাঙটাকে থুব কষে লাফাতে দে, বিনি পয়সায় অমন ভালো মালিশ আর পাবি নে।

গাড়ির ছাদের উপর দাঁড়িয়ে ডাক দিতে লাগলুম, বনমালী, বনমালী।

ইন্ট্রপিডের কোনো সাড়াশন্স নেই। স্পাইই বোঝা গেল, সে তথন বোলপুর নেটশনের প্ল্যাট্ফরমে চাদর মৃড়ি দিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছে। ভারি রাগ হল। ইচ্ছে করল, তার নাকের মধ্যে ফাউন্টেন পেনের হুড়্ইড়ি দিয়ে তাকে হাঁচিয়ে দিয়ে আসি গে। এ দিকে পাঁকের জলে আমার চুলগুলো গেছে ভিজে। না আঁচড়ে নিয়ে ওর বৌদিদির ওথানে যাই কী ক'রে। গোলমাল শুনে পুকুরপাড়ে হাঁসগুলো পাঁকে পাঁকে ক'রে ডেকে উঠেছে। এক লাফ দিয়ে পড়লুম তাদের মধ্যে; একটাকে চেপে ধরে তার ডানা দিয়ে ঘষে ঘষে চুলটা একরকম ঠিক করে নিলুম। পুরুলাল বললে, ঠিক বলেছ, দাদাবারু। ব্যাঙের লাফে বড়ো আরাম বোধ হচ্ছে। ঘুম আসছে।

যাওয়া গেল ওর বৌদিদির বাড়িতে। খিদের চোটে একেবারে ভূলে গেছি কনে দেখার কথা। বৌদিদিকে জিগেস করলেম, আমার সঙ্গে ছিল সে, তাকে দেখছি নে কেন।

তিন হাত দোপাট্টা কাপড়ের ঘোমটার ভিতর থেকে মিহিস্থরে বৌদিদি বললে, সে কনে খুঁজতে গেছে।

কোন্ চুলোয়।

মজা দিঘির ধারে বাঁশতলায়।

কত দূর হবে।

তিন পছরের পথ।

দূর বেশি নয় বটে। কিন্তু, থিদে পেয়েছে। তোমার সেই চাট্নি বের করে। দিকি।
বৌদিদি নাকি স্থরে বললে, হায় রে আমার পোড়া কপাল, এই গেল মঙ্গলবারের
আগের মঙ্গলবারে ফাটা ফুটবল্ ভর্তি ক'রে সমস্তটা পাঠিয়ে দিয়েছি বৃদ্ধ্দিদির
ওথানে— সে ওটা খেতে ভালোবাসে ছোলার ছাতুর সঙ্গে শর্ষেতেল আর লঙ্কা
দিয়ে মেখে।





মুথ শুকিয়ে গেল; বললুম, আমরা খাই কী।

तोिषिषि वनात्न, खकता कूँ का किः फि्मार्ट्स त्यांत्रका चार्ट्स के किर्देखर क्यार्ट्स वाह्य वाह्य

কিছু থেলেম, অনেকটাই রইল বাকি। পুরুলালকে জিগেস করলুম, খাবি ? সে বললে, ভাড়টা দাও, বাড়ি গিয়ে আহ্নিক ক'রে থাব। বাড়ি এলেম ফিরে। চটিস্কুতো ভিজে, গা-ময় কাদা। বনমালীকে ডাক দিয়ে বললুম, বাঁদর, কী করছিলি। সে হাউহাউ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে বললে, বিছে কামড়েছিল, তাই ঘুমচ্ছিলুম। ব'লেই সে চলে গেল ঘুমতে।

এমন সময় একটা গুণ্ডাগোছের মান্ত্র একেবারে ঘরের মধ্যে উপস্থিত। মস্ত লম্বা, ঘাড় মোটা, মোটা পিপের মতো গর্দান, বনমালীর মতো রঙ কালো, ঝাঁকড়া চূল, থোঁচা থোঁচা গোঁফ, চোথ হুটো রাঙা, গায়ে ছিটের মের্জাই, কোমরে লাল রঙের ডোরাকাটা লুঙির উপর হলদে রঙের তিন-কোণা গামছা বাধা, হাতে পিতলের কাঁটামারা লম্বা একটা বাঁশের লাঠি, গলার আওয়াজ যেন গ্লাইবাব্দের মোটর গাড়িটার শিঙের মতো। হঠাং সে শাড়ে তিন মোন ওজনের গলায় ডেকে উঠল, বাব্মশায়!

চমকে উঠে কলমের থোঁচায় খানিকটা কাগজ ছিঁড়ে গেল।

বলল্ম, কী হয়েছে, কে তুমি।

সে বললে, আমার নাম পালারাম, দিদির বাড়ি থেকে এসেছি, জানতে চাই তোমাদের সে কোথায় গেল।

वामि रनन्म, वामि की जानि।

পাল্লারাম চোথ পাকিয়ে হাঁক দিয়ে বললে, জান না বটে! ঐ যে তার তালি-দেওয়া আঁশ-বের-করা সবুজ রঙের এক পাটি পশমের মোজা কাদাহক শুকিয়ে গিয়ে মরা কাঠবেড়ালির কাটা লেজের মতো তোমার বইয়ের শেলফে ঝুলছে, ওটা ফেলে সে যাবে কোন্ প্রাণে।

আমি বললুম, লোকসান সইবে না, যেথানে থাকে ফিরে আসবেই। কিন্ত হয়েছে কী।

পালারাম বললে, পরশুদিন সন্ধের সময় দিদি গিয়েছিল জন্ধিলাটের বাড়ি। লাট-গিন্ধির সন্ধে গঞ্চাজল পাতিয়েছে। ফিরে এসে দেখে, একটা ঘটি, একটা ছাতা, একজোড়া তাস, হারিকেন লঠন, আর একটা পাথ্রে কয়লার ছালা নিয়ে কোথায় সে চ'লে গেছে। দিনি বাগান থেকে একঝুড়ি বাঁশের কোঁড়া, লাউডগা আর বেতোশাক তুলে রেখেছিল; তাও থুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দিনি ভারি রাগ করছে।

আমি বললুম, তা আমি কী করব।

পাল্লারাম বললে, তোমার এখানে কোথায় সে লুকিয়ে আছে, তাকে বের ক'রে দাও।

আমি বল্লুম, এধানে নেই, তুমি থানায় থবর দাও গে। নিশ্চয় আছে।

আমি বলনুম, ভালো মুশকিলে ফেললে দেখছি! বলছি সে নেই।

'নিশ্চয় আছে, নিশ্চয় আছে, নিশ্চয় আছে' বলতে বলতে পালারাম আমার টেবিলের উপর দমাদম তার বাঁশের লাঠির মুগুটা ঠুকতে লাগল। পাশের বাড়িতে একটা পাগল ছিল, সে শোলাল ডাকের নকল ক'রে হাঁক দিল 'হুক্কাহয়া'। পাড়ার সব কুকুর ভেঁচিয়ে উঠল। বনমালী আমার জন্মে এক প্লাস বেলের সরবত রেখে গিয়েছিল, সেটা উল্টিয়ে বোতল ভেঙে বেগ্নি রঙের কালির সঙ্গে মিশে রেশমের চাদর বেয়ে আমার জতোর মধ্যে গিয়ে জমল। চীংকার করতে লাগলুম, বনমালী, বনমালী!

বন্মালী ঘরে চুকেই পালারামের চেহারা দেখে 'বাপ রে' 'মা রে' ব'লে চেঁচাতে চেঁচাতে দৌড দিলে।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল ; বললেম, দে গেছে কনের থোঁজ করতে।

কোথায়।

মজাদিঘির ধারে বাঁশতলায়।

লোকটা বললে, সেথানে যে আমারই বাড়ি।

তা হলে ঠিক হয়েছে। তোমার মেয়ে আছে?

আছে।

এইবার তোমার মেয়ের পাত্র জুটল।

জুটলো এখনো বলা বায় না। এই ডাণ্ডা নিয়ে ঘাড়ে ধরে তার বিয়ে দেব, তার পরে ব্যাব কল্যাদায় ঘূচল।

তা হলে আর দেরি কোরো না। কনে দেখার পরেই বরকে দেখা হয়তো সহজ হবে না।

দে বললে, ঠিক কথা।

একটা ভাঙা বালতি ছিল ঘরের বাইরে। সেটা ফদ্ ক'রে তুলে নিলে। জিগেদ্ করলেম, ওটা নিয়ে কী হবে। ও বললে, বড়ো রোদ্হর, টুপির মতো ক'রে পরব।
ও তো গেল। তখন কাক ডাকছে, ট্রামের শব্দ শুরু হয়েছে। বিছানা থেকে বড়ফড় ক'রে উঠেই ডাক দিলেম বনমালীকে। জিগেদ করলেম, ঘরে কে ঢুকেছিল।

ও চোখ রগড়ে বললে, দিদিমণির বেড়ালটা।

এই পর্যন্ত শুনে পুপেদিদি হতাশভাবে বললে, ও কী কথা দাদামশায়, তুমি যে বলছিলে, তুমি নেমস্তন্ন থেতে গিয়েছিলে, তার পরে তোমার ঘরে এসেছিল পাল্লারাম।

সামলে নিলুম। আর একটু হলেই বৃদ্ধিমানের মতো বলতে যাচ্ছিলুম, আগাগোড়া স্বপ্ন। সব মাটি হত। এখন থেকে পালারামকে নিয়ে উঠে পড়ে লাগতে হবে ফেমনক'রে পারি। স্বপ্ন যখন বিধাতা ভাঙেন নালিশ খাটে না। আমরা ভাঙলে বড়ো নিষ্ঠ্র হয়।

পুপুদিদি বললে, দাদামশায়, ওদের ত্রজনের বিয়ে হল কি না বললে না তো কিছু।
ব্রালুম, বিয়ে হওয়াটা জক্তর দরকার। বললুম, বিয়ে না হয়ে কি রক্ষা আছে।
তার পরে ভোমার সঙ্গে ওদের দেখা হয়েছে কি।

হয়েছে বৈ কি। তথন ভোর সাড়ে চারটে, রাস্তার গ্যাস নেবে নি। দেখলুম, নতুন বৌ তার বরকে ধরে নিয়ে চলেছে।

কোথায়।

নতুন বাজারে মানকচ্ কিনতে।

মানকচু !

হা, বর আপত্তি করেছিল।

কেন।

বলেছিল, অত্যন্ত দরকার হলে বরঞ কাঁঠাল কিনে আনতে পারি, মানকচ্ পারব না।

তার পরে কী হল।
আনতে হল মানকচু কাঁধে করে।
খুনি হল পুপু; বল্লে, খুব জবা!



মানকচু কিনতে

0

সকালে বসে চা থাচ্ছি এমন সময় সে এসে উপস্থিত।
জিগেস ক্রলুম, কিছু বলবার আছে ?
ও বললে, আছে।
চটু ক'রে বলে ফেলো, আমাকে এথনি বেরতে হবে।
কোথায়।
লাটসাহেবের বাড়ি।
লাটসাহেব তোমাকে ডাকেন নাকি।
না, ডাকেন না, ডাকলে ভালো ক্রতেন।
ভালো কিসের।

জানতে পারতেন, ওঁরা যাদের কাছ থেকে খবর পেয়ে থাকেন আমি তাদের চেয়েও খবর বানাতে ওস্তাদ। কোনো রায়বাছাত্ব আমার দঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না, সে কথা তুমি জান।

জানি, কিন্তু আমাকে নিয়ে আজকাল তুমি যা-তা বলছ। অসম্ভব গল্লেরই যে ফর্মাশ।

হোক-না অসম্ভব, তারও তো একটা বাঁধুনি থাকা চাই। এলোমেলো অসম্ভব তো যে-দে বানাতে পারে।

তোমার অসম্ভবের একটা নম্না দাও। আচ্ছা বলি শোনো—

শ্বভিরত্বমশার মোহনবাগানের গোল-কীপারি ক'রে ক্যাল্কাটার কাছ থেকে একে একে পাঁচ গোল থেলেন। থেয়ে খিদে গেল না, উল্টো হল, পেট চোঁ-চোঁ করতে লাগল। সামনে পেলেন অক্টর্লনি মন্থামেন্ট। নীচে থেকে চাটতে চাটতে চুড়ো পর্যন্ত দিলেন চেটে। বদক্ষদ্দিন মিঞা সেনেট-হলে বসে জুতো সেলাই করছিল, সে হাঁ-হাঁ ক'রে ছুটে এল। বললে, আপনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হয়ে এত বড়ো জিনিস্টাকে এটো করে দিলেন!

'তোবা তোবা' ব'লে তিনবার মন্তামেণ্টের গায়ে থ্থ ফেলে মিঞাসাহেব দৌড়ে গেল স্টেট্স্ম্যান-আপিসে খবর দিতে।





স্বৃতিরত্বমশায়ের হঠাৎ চৈততা হল, মৃথটা তাঁর অশুদ্ধ হয়েছে। গেলেন মৃজিয়মের দরোয়ানের কাছে। বললেন, পাঁড়েজি, তুমিও বান্ধণ, আমিও বান্ধণ— একটা

অনুরোধ রাথতে হবে।

প্রাড়েজি দাড়ি চুম্রিয়ে নিয়ে দেলাম ক'রে বললে, কোমা ভূ পোর্ডে ভূ সি ভূপ্নে।

পণ্ডিতমশায় একটু চিন্তা ক'রে বললেন, বড়ো শক্ত প্রশ্ন, সাংখ্যকারিকা মিলিয়ে দেখে কাল জবাব দিয়ে যাব। বিশেষ আজ আমার মুখ অন্তদ্ধ, আমি মন্ত্যমেণ্ট চেটেছি।

পাড়েজি দেশালাই দিয়ে বর্মা চুরুট ধরালো। হু টান টেনে বললে, তা হলে এক্ষ্নি খুলুন ওয়েব্লার ডিক্সনারি, দেখুন বিধান কী।

শ্বতিরত্ব বললেন, তা হলে তো ভাটপাড়ায় বেতে হয়। সে পরে হবে, আপাতত তোমার ঐ পিতলে-বাঁধানো ডাঙাখানা চাই।

পাড়ে বললে, কেন, কী করবেন, চোথে কয়লার গুঁড়ো পড়েছে বুঝি ?

স্থৃতিরত্ম বললেন, তুমি থবর পেলে কেমন ক'রে। সে তো পড়েছিল পরশু দিন।
ছুটতে হল উল্টোডিঙিতে যক্ত-বিকৃতির বড়ো ডাক্তার ম্যাকার্টনি সাহেবের কাছে।
তিনি নারকেলডাঙা থেকে সাবল আনিয়ে সাফ করে দিলেন।

পাড়েজি বললে, তবে ডাণ্ডায় ভোমার কী প্রয়োজন।

পণ্ডিত মশায় বললেন, দাঁতন করতে হবে।

পাড়েজি বললে, ওঃ, তাই বলো, আমি বলি নাকে কাঠি দিয়ে হাঁচবে ব্ঝি, তা হলে আবার গন্ধান্তল দিয়ে শোধন করতে হত।

এই পর্যস্ত বলে গুড়্গুড়িটা কাছে নিয়ে ছ টান টেনে সে বললে, দেখো দাদা, এইরক্ষ তোমার বানিয়ে বলবার ধরন। এ যেন আঙুল দিয়ে না লিখে গণেশের শুঁড়
দিয়ে লম্বা চালে বাড়িয়ে লেখা। যেটাকে যেরক্ষ জানি সেটাকে অন্তরক্ষ করে
দেওয়া। অত্যস্ত সহজ কাজ। যদি বল লাটসাহেব কলুর ব্যাবসা ধ'রে বাগবাজারে
শুটকি মাছের দোকান খুলেছেন, তবে এমন সন্তা ঠাট্টাম ঘারা হাসে তাদের হাসির
দাম কিসের।

চটেছ ব'লে বোধ হচ্ছে।

কারণ আছে। আমাকে নিম্নে পুপুদিদিকে সেদিন যাচ্ছে-তাই কতকগুলো বাজে কথা বলেছিলে। নিতান্ত ছেলেমামুষ বলেই দিদি হাঁ করে সব শুনেছিল। কিন্তু, অন্তুত কথা যদি বলতেই হয় তবে তার মধ্যে কারিগরি চাই তো।



j



সেটা ছিল না বুঝি ?

না, ছিল না। চুপ করে থাকতুম যদি আমাকে স্থন্ধ না জড়াতে। যদি বলতে, তোমার অতিথিকে তুমি জিরাফের মুড়িঘণ্ট থাইয়েছ, শর্ষেবাটা দিয়ে তিমিমাছ-ভাজা আর পোলাওয়ের সঙ্গে পাঁকের থেকে টাটকা ধরে আনা জলহন্তী, আর তার সঙ্গে তালের গুঁড়ির ডাঁটা-চচ্চড়ি, তা হলে আমি বলতুম, ওটা হল স্থল। ওরকম লেখা সহজ।

আচ্ছা, তুমি হলে কী রকম লিখতে।

বলি, রাগ করবে না? দাদা, তোমার চেয়ে আমার কেরামতি বে বেশি তা নয়, কম বলেই স্থবিধে। আমি হলে বলতুম—

তাসমানিয়াতে তাস থেলার নেমন্তর ছিল, যাকে বলে দেখা-বিন্তি। সেখানে কোজুমাচুকু ছিলেন বাড়ির কর্তা, আর গিন্নির নাম ছিল শ্রীমতী হাঁচিয়েন্দানি কোরুছুনা। তাঁদের বড়ো মেয়ের নাম পাম্কুনি দেবী, স্বহস্তে রেঁধেছিলেন কিণ্টিনাবুর মেরিউনাথ্, তার গন্ধ যায় সাত পাড়া পেরিয়ে। গন্ধে শেয়ালগুলো পর্যন্ত দিনের বেলা হাঁক ছেড়ে ডাকতে আরম্ভ করে নির্ভয়ে, লোভে কি ক্ষোভে জানি নে; কাকগুলো জমির উপর ঠোঁট গুঁজে দিয়ে মরিয়া হয়ে পাথা ঝাপটায় তিন ঘণ্টা ধরে। এ তো গেল তরকারি। আর, জালা জালা ভতি ছিল কাঙ্চুটোর সাঙ্চানি। সে দেশের পাকা পাকা আঁক্স্রটো ফলের ছোবড়া-চোঁয়ানো। এই সঙ্গে মিষ্টার ছিল ইক্টিকুটির ভিক্টিমাই, ঝুড়িভর্তি। প্রথমে ওদের পোষা হাতি এসে পা দিয়ে সেগুলো দ'লে দিল ; তার পরে ওদের দেশের সব চেয়ে বড়ো জানোয়ার, মামুষে গোরুতে সিঙ্গিতে মিশোল, তাকে ওরা বলে গাণ্ডিসাঙ্ডুং, তার কাঁটাওয়ালা জিব দিয়ে চেটে চেটে কতকটা নরম করে আনলে। তার পরে তিনশো লোকের পাতের সামনে দমাদ্দম হামানদিন্তার শব্দ উঠতে লাগল। ওরা বলে, এই ভীষণ শব্দ শুনলেই ওদের জিবে জল আসে; দূর পাড়া থেকে শুনতে পেয়ে ভিথারি আসে দলে দলে। খেতে খেতে যাদের দাঁত ভেঙে যায় তারা সেই ভাঙা দাঁত দান করে যায় বাড়ির কর্তাকে। তিনি সেই ভাঙা দাঁত ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেন জমা ক'রে রাখতে, উইল করে দিয়ে যান ছেলেদের। যার তবিলে যত দাঁত তার তত নাম। অনেকে লুকিয়ে অত্যের সঞ্চিত দাঁত কিনে নিয়ে নিজের ব'লে চালিয়ে দেয়। এই নিষে বড়ো বড়ো মকদ্দমা হয়ে গেছে। হাজারদাঁতিরা পঞ্চাশদাঁতির ঘরে মেয়ে দেয় না। একজন সামাত্ত পনেরোলাতি ওদের কেট্কু নাড়ু থেতে গিয়ে হঠাৎ দম আট্কিয়ে মারা গেল, হাজারদাতির পাড়ায় তাকে পোড়াবার লোক পাওয়াই গেল না। তাকে ল্কিয়ে ভাসিয়ে দিলে চৌচিক্ব নদীর জলে। তাই নিয়ে নদীর তুই ধারের লোকেরা থেসারতের দাবি করে নালিশ করেছিল, লড়েছিল প্রিভিকৌন্সিল পর্যস্ত।

আমি হাঁপিয়ে উঠে বললুম, থামো, থামো! কিন্ত জিগেস করি, তুমি যে কাহিনীটা আওড়ালে তার বিশেষ গুণটা কী।

ওর গুণটা এই, এটা কুলের আঁঠির চাটনি নয়। যা কিছুই জানি নে তাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করবার শথ মেটালে কোনো নালিশের কারণ থাকে না। কিন্তু, এতেও যে আছে উচু দরের হাসি তা আমি বলি নে। বিশ্বাস করবার অতীত যা তাকেও বিশ্বাস করবার যোগ্য করতে পার যদি, তা হলেই অভুত রসের গল্প জমে। নেহাত বাজারে-চল্তি ছেলে-ভোলাবার সন্তা অত্যুক্তি যদি তুমি বানাতে থাক তা হলে তোমার অপ্যশ হবে, এই আমি ব'লে রাখলুম।

আমি বললেম, আচ্ছা, এমন করে গল্প বলব যাতে পুপুদিদির বিখাস ভাঙতে ওঝা ডাকতে হবে।

ভালো কথা, কিন্তু লাটসাহেবের বাড়িতে যাওয়া বলতে কী বোঝায়।

বোঝায়, তুমি বিদায় নিলেই ছুটি পাই। একবার বসলে উঠতে চাও না, তাই 'তুমি যাও' অমুরোধটা সামান্ত একটু ঘুরিয়ে বলতে হল।

ব্ঝেছি, আচ্ছা, তবে চলল্ম।

## P

সার্কাস দেখে আসার পর থেকে পুপুদিদির মন্টা যেন বাঘের বাসা হয়ে উঠল। বাঘের সঙ্গে, বাঘের মাসির সঙ্গে সর্বদা তার আলাপ চলছে। আমরা কেউ যথন থাকি নে তথনই ওদের মজলিস জমে। আমার কাছে নাপিতের খবর নিচ্ছিল; আমি বললুম, নাপিতের কী দরকার।

পুপু জানালে, বাঘ ওকে অত্যস্ত ধরে পড়েছে। থোঁচা থোঁচা হয়ে উঠেছে ওর গোঁফ, ও কামাতে চায়।

আমি জিগেদ করলেম, গোঁফ কামানোর কথা ওর মনে এল কী করে।



পূপু বললে, চা থেয়ে বাবার পেয়ালায় তলানি যেটুকু বাকি থাকে আমি বাঘকে থেতে দিই। সেদিন তাই থেতে এসে ও দেখতে পেয়েছিল পাঁচুবাবুকে; ওর বিশ্বাস, গোঁফ কামালে ওর ম্থখানা দেখাবে ঠিক পাঁচুবাবুরই মতো।

আমি বললুম, সেটা নিতাস্ত অন্তায় ভাবে নি। কিন্তু, একটু মৃশকিল আছে। কামানোর শুরুতেই নাপিতকে যদি শেষ করে দেয় তা হলে কামানো শেষ হবেই না।

শুনেই ফৃদ্ ক'রে পুপের মাধায় বৃদ্ধি এল ; ব'লে ফেললে, জান দাদামশায় ? বাঘরা ২৬॥১৫ ক্ষ্খনো নাপিতকে খায় না।

আমি বলনুম, বল কী। কেন বলো দেখি।

খেলে ওদের পাপ হয়।

ওঃ, তা হলে কোনো ভয় নেই। এক কাজ করা যাবে, চৌরঙ্গিতে সাহেব-নাপিতের দোকানে নিয়ে যাওয়া যাবে।

পুপে হাততালি দিয়ে বলে উঠল, হাঁ হাঁ, ভারি মজা হবে। সাহেবের মাংস নিশ্চয় খাবে না, যেনা করবে।

খেলে গদাস্থান করতে হবে। থাওয়া-ছোঁওয়ায় বাঘের এত বাছবিচার আছে, তুমি জানলে কী করে, দিদি।

পুপু খুব সেয়ানার মতো মুখ টিপে হেসে বললে, আমি সব জানি।

আর, আমি বুঝি জানি নে?

কী জান, বলো তো।

ওরা কথনো চাষী কৈবর্তর মাংস খায় না; বিশেষত যারা গন্ধার পশ্চিম-পারে থাকে। শান্তে বারণ।

আর, যারা পুব-পারে থাকে ?

তারা যদি জেলে কৈবর্ত হয় তো সেটা অতি পবিত্র মাংস। সেটা খাবার নিয়ম বাঁ থাবা দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে।

বাঁ থাবা কেন।

ঐটে হচ্ছে শুদ্ধ রীতি। ওদের পণ্ডিতরা ডান থাবাকে নোংরা বলে। একটি কথা জেনে রাখো দিদি, নাপতিনীদের 'পরে ওদের ঘেলা। নাপতিনীরা যে মেয়েদের পায়ে আল্তা লাগায়।

তা नाগालई वा १

সাধু বাঘের। বলে, আলতাটা রক্তের ভান, ওটা আঁচ্ডে কাম্ডে ছিঁড়ে চিবিয়ে বের করা রক্ত নয়, ওটা মিথ্যাচার। এরকম কপটাচরণকে ওরা অত্যন্ত নিন্দে করে। একবার একটা বাঘ ঢুকেছিল পাগড়িওয়ালার ঘরে, সেপানে ম্যাজেন্টা গোলা ছিল গামলায়। রক্ত মনে ক'রে মহা খুশি হয়ে মুখ ডুবোলে তার মধ্যে। সে একেবারে পাকা রঙ। বাঘের লাড়ি গোঁক, তার ছই গাল, লাল টক্টকে হয়ে উঠল। নিবিড় বনে যেখানে বাঘেদের পূক্তপাড়া মোষমারা গ্রামে, সেইখানে আদতেই ওদের আঁচাড়ি শিরোমণি ব'লে উঠল, এ কী কাণ্ড! তোমার সমস্ত মুখ লাল কেন। ও লজ্জায় প'ড়ে মিথ্যে করে বললে, গণ্ডার মেরে তার রক্ত থেয়ে এসেছি।

ধরা পড়ে গেল মিথো। পণ্ডিতজি বললে, নথে তো রক্তের চিহ্ন দেখি নে;
মৃথ শুঁকে বললে, মূথে তো রক্তের গদ্ধ নেই। সবাই বলে উঠল, ছি ছি! এ
তো রক্তও নয়, পিত্তও নয়, মগজও নয়, মজ্জাও নয়— নিশ্চয় মাহুয়ের পাড়ায়
গিয়ে এমন একটা রক্ত থেয়েছে ষা নিরামিষ রক্ত, যা অশুচি। পঞ্চায়েত
বদে গেল। কামড়বিশারদ-মশায় হুয়ার দিয়ে বললে, প্রায়শ্চিত্ত করা চাই। করতেই
হল।

যদি না করত।

সর্বনাশ! ও যে পাঁচ-পাঁচটা মেয়ের বাপ; বড়ো বড়ো খরনখিনীর গৌরীদানের বয়স হয়ে এসেছে। পেটের নীচে লেজ গুটিয়ে সাত গণ্ডা মোষ পণ দিতে চাইলেও বর জুটবে না। এর চেয়েও ভয়ংকর শান্তি আছে।

কীরকম।

ম'লে শ্রাদ্ধ করবার জন্মে পুরুত পাওয়া যাবে না, শেষ কালে হয়তো বেত-জঙ্গল গাঁ থেকে নেকড়ে-বেঘো পুরুত আনতে হবে; সে ভারি লজ্জা, সাত পুরুষের মাথা হেঁট।

প্রাদ্ধ নাই বা হল।

শোনো একবার। বাঘের ভূত যে না থেয়ে মরবে।

সে তো মরেইছে, আবার মরবে কী ক'রে।

সেই তো আরও বিপদ। না থেয়ে মরা ভালো, কিন্তু ম'রে না থেয়ে বেঁচে থাকা বে বিষম হুর্গ্রহ।

পুপুদিদিকে ভাবিমে দিলে। খানিকক্ষণ বাদে ভূক কুঁচ্কিয়ে বললে, ইংরেজের ভূত তা হলে খেতে পায় কী ক'রে।

তারা বেঁচে থাকতে যা থেয়েছে তাতেই তাদের সাত জন্ম অমনি চ'লে যায়। আমরা যা খাই তাতে বৈতরণী পার হবার অনেক আগেই পেট চেঁা-চোঁ করতে থাকে।

সন্দেহ মীমাংসা হতেই পুপে জিগেস করলে, প্রায়শ্চিত্ত কিরকম হল।

আমি বলন্ম, হাঁকবিচ্ছা-বাচম্পতি বিধান দিলে যে, বাঘাচণ্ডীতলার দক্ষিণপশ্চিম কোণে কৃষ্ণপঞ্চমী তিথি থেকে শুরু করে অমাবস্থার আড়াই পহর রাত পর্যস্ত ওকে কেবল খ্যাক্শেয়ালির ঘাড়ের মাংস খেয়ে থাকতে হবে; তাও হয় ওর পিসতুতো বোন কিয়া মাসতুতো খ্যালার মেজো ছেলে ছাড়া আর কেউ শিকার করলে হবে না— আর, ওকে থেতে হবে পিছনের ভান দিকের থাবা দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে। এত বড়ো শান্তির



হুকুম শুনেই বাঘের গা বমি-বমি করে এল; চার পায়ে হাত জ্বোড় করে হাউ-হাউ করতে লাগল।

কেন, কী এমন শান্তি।

বল কী, খ্যাকৃশিয়ালির মাংস! যত দ্র অশুচি হতে হয়। বাঘটা দোহাই পেড়ে

বললে, আমাকে বরঞ্চ নেউলের লেজ থেতে বলো সেও রাজি, কিন্তু খ্যাক্শেয়ালির ঘাড়ের মাংস!

শেষকালে কি থেতে হল।

इन वरे कि।

দাদামশায়, বাঘেরা তা হলে খ্ব ধার্মিক ?

ধানিক না হলে কি এত নিয়ম বাঁচিয়ে চলে। সেইজন্মেই তো শেয়ালরা ওদের ভারি ভক্তি করে। বাঘের এটো প্রসাদ পৈলে ওরা বর্তিয়ে যায়। মাঘের এয়োদশীতে যদি মঙ্গলবার পড়ে তা হলে সেদিন ভোর রান্তিরে ঠিক দেড় প্রহর থাকতে বুড়ো বাঘের পা চেটে আসা শেয়ালদের ভারি পুনাকর্ম। কত শেয়াল প্রাণ দিয়েছে এই পুশোর জন্মে।

পুপুর বিষম থটকা লাগল। বললে, বাঘরা এতই যদি ধার্মিক হবে তা হলে জীবহত্ত্যে করে কাঁচা মাংস খায় কী করে।

দে বুঝি বে-দে মাংস। ও-বে মন্ত্র দিয়ে শোধন করা।

কিরকম মন্ত্র।

ওদের সনাতন হালুম-মন্ত্র। সেই মন্ত্র প'ড়ে তবে ওরা হত্যা করে। তাকে কি হত্যা বলে।

যদি হালুম-মন্ত্ৰ বলতে ভূলে যায়।

বায্পুদ্ধব-পণ্ডিতের মতে তা হলে ওরা বিনা মস্ত্রে যে জীবকে মারে পরজন্মে সেই জীব হয়েই জন্মায়। ওদের ভারি ভয় পাছে মাহুষ হয়ে জন্মাতে হয়।

কেন |

ওরা বলে, মান্নবের সর্বাঙ্গ টাক-পড়া, কী কুন্সী! তার পরে, সামান্ত একটা লেজ, তাও নেই মান্নবের দেহে। পিঠের মাছি তাড়াবার জন্মেই ওদের বিয়ে করতে হয়। আবার দেখো-না, ওরা থাড়া দাঁড়িয়ে সঙের মতো ছই পায়ে ভর দিয়ে হাঁটে— দেখে আমরা হেসে মরি। আধুনিক বাঘের মধ্যে সব চেয়ে বড়ো জ্ঞানী শার্দোলাতবরত্ব বলেন, জীবস্পন্তির শেষের পালায় বিশ্বকর্মার মালমসলা যথন সমস্তই কাবার হয়ে পেল তথনই মান্ন্য গড়তে তাঁর হঠাৎ শথ হল। তাই বেচারাদের পায়ের তলার জন্মে থাবা দ্রে থাক্ কয়েক-টুকরো খুরের জোগাড় করতে পারলেন না, জুতো প'রে তবে ওরা পায়ের লজ্জা নিবারণ করতে পারে— আর, গায়ের লজ্জা ঢাকে ওরা কাপড়ে জড়িয়ে। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ওরাই হল লজ্জিত জীব। এত লজ্জা জীবলোকে আর কোথাও নেই।

বাঘেদের বুঝি ভারি অহংকার ?

ভয়ংকর। সেইজন্মেই তো ওরা এত ক'রে জাত বাঁচিয়ে চলে। জাতের দোহাই পেড়ে একটা বাঘের থাওয়া বন্ধ করেছিল একজন মান্তবের মেয়ে; তাই নিয়ে আমাদের সে একটা ছড়া বানিয়েছে।

তোমার মতে। সে আবার ছড়া বানাতে পারে নাকি।
তার নিজের বিশ্বাস সে পারে, এই তর্ক নিয়ে তো পুলিস ডাকা যায় না।
আচ্ছা, শোনাও-না।
তবে শোনো।—

এক ছিল মোটা কেঁদো বাঘ,
গায়ে তার কালো কালো দাগ।
বেহারাকে থেতে ঘরে ঢুকে
আয়নাটা পড়েছে সমুখে।
এক ছুটে পালালো বেহারা,
বাঘ দেখে আপন চেহারা।
গাঁ-গাঁ ক'রে ডেকে ওঠে রাগে,
দেহ কেন ভরা কালো দাগে।

তেঁ কিশালে পুঁটু ধান ভানে, বাঘ এসে দাঁড়ালো সেথানে। ফুলিয়ে ভীষণ ছুই গোঁক বলে, চাই গ্লিগেরিন সোপ।

পুঁটু বলে, ও কথাটা কী যে জন্মেও জানি নে তা নিজে। ইংরেজি-টিংরেজি কিছু শিথি নি তো, জাতে আমি নিচু।

বাঘ বলে, কথা বল ঝুঁটো, নেই কি আমার চোখ হুটো। গায়ে কিসে দাগ হল লোপ না মাখিলে মিসেরিন সোপ। পুঁটু বলে, আমি কালো রুষ্ট, কথনো মাথি নি ও জিনিসটি। কথা শুনে পায় মোর হাসি, নই মেম-সাহেবের মাসি।

বাঘ বলে, নেই তোর লজ্জা ? খাব তোর হাড় মাস মজ্জা।

পুঁটু বলে, ছি ছি ওরে বাপ,
মৃথেও আনিলে হবে পাপ।
জান না কি আমি অস্পৃশ্চ,
মহাত্মা গাঁধিজির শিশু।
আমার মাংস যদি থাও
জাত যাবে জান না কি তাও।
পায়ে ধরি করিয়ো না রাগ!—

ছুঁস নে ছুঁস নে, বলে বাঘ,
আবে ছি ছি, আরে রাম রাম,
বাঘ,নাপাড়ায় বদনাম
রটে যাবে; ঘরে মেয়ে ঠাসা,
ঘুচে যাবে বিবাহের আশা
দেবী বাঘা-চণ্ডীর কোপে।
কাজ নেই গ্লিসেরিন সোপে।

জান, পুপুদিদি? আধুনিক বাদেদের মধ্যে ভারি একটা কাণ্ড চলছে— যাকে বলে প্রগতি, প্রচেষ্টা। ওদের প্রগতিওয়ালা প্রচারকেরা বাঘ-সমাজে ব'লে বেড়াছে যে, জম্পুশ্য ব'লে থাল্য বিচার করা পবিত্র জন্তু-আত্মার প্রতি অবমাননা। ওরা বলছে, আজ থেকে আমরা যাকে পাব তাকেই থাব; বাঁ থাবা দিয়ে থাব, ডান থাবা দিয়ে খাব, গিছনের থাবা দিয়েও থাব; ছালুম-মন্ত্র পড়েও খাব, না পড়েও থাব— এমন-কি, বৃহস্পতিবারেও আমরা আঁচ ড়ে থাব, শনিবারেও আমরা কাম্ডে থাব। এত ওদার্য। এই বাঘেরা যুক্তিবাদী এবং সর্বজীবে এদের সম্মানবোধ অত্যন্ত ফলাও। এমন-কি, এরা পশ্চিম-পারের চাষী কৈবর্তদেরও থেতে চায়, এতই এদের উদার মন। ঘোরতর

দলাদলি বেধে গেছে। প্রাচীনরা নব্য সম্প্রানায়কে নাম দিয়েছে চাষী-কৈবর্ত-থেগো, এই নিয়ে মহা হাসাহাসি পড়েছে।

পূপু বললে, আচ্ছা দাদামশায়, তুমি কথনো বাঘের উপর কবিতা লিখেছ ? হার মানতে মন গেল না। বললুম, হাঁ লিখেছি। শোনাও-না। গন্তীর স্করে আর্ত্তি করে গেলুম—

তোমার স্থাইতে কভু শক্তিরে কর না অপমান, 
হে বিধাতা— হিংসারেও করেছ প্রবল হন্তে দান
আশ্চর্য মহিমা এ কী। প্রথরনথর বিভীষিকা,
সৌলর্ব দিয়েছ তারে, দেহধারী ষেন বজ্বশিখা,
যেন ধৃর্জটির ক্রোধ। তোমার স্থাইর ভাঙে বাঁধ
ঝঞ্জা উচ্ছুখল, করে তোমার দয়ার প্রতিবাদ
বনের যে দয়া সিংহ, ফেনজিহর ক্ষুক সমুদ্রের
ষে উদ্ধত উর্ধ্ব ফণা, ভূমিগর্জে দানবযুদ্ধের
ভমক্রনিংম্বনী স্পর্ধা, গিরিবক্ষভেদী বহিদিখা
যে আঁকে দিগন্তপটে আপন জ্বলম্ভ জয়টিকা,
প্রলয়নতিনী বয়া বিনাশের মদিরবিহ্বল
নির্লজ্জ নিষ্ট্র— এই যত বিশ্ববিপ্রবীর দল
প্রচণ্ড স্থন্দর। জীবলোকে যে দুর্দান্ত আনে ত্রাস
হীনতালান্থনে সে তো পায় না তোমার পরিহাস।

চুপ করে রইল পুপু। আমি বলন্ম, কী দিদি, ভালো লাগল না ব্বি।
ও কুন্তিত হয়ে বললে, না না, ভালো লাগবে না কেন। কিন্তু, এর মধ্যে বাঘটা
কোথায়।

আমি বলল্ম, যেমন সে থাকে ঝোপের মধ্যে, দেখা যায় না তব্ আছে ভয়ংকর গোপনে।

পুপু বললে, অনেক দিন আগে মিসেরিন-সোপ-থৌজা বাঘের কথা আমাকে বলেছিলে। তার ধবরটা কোথা থেকে পেলে সে।

আমার কথা ও করে চুরি, নিজের মূথে সেটা দেয় বসিয়ে।

কিন্তু---

'কিন্তু' না তো কী। লিখেছে ভালোই। কিন্তু—

হাঁ, ঠিক কথা। আমি অমন করে লিখি নে, হয়তো লিখতে পারি নে। আমার মালটা ও চুরি করে, তার পরে যখন পালিস ক'রে দেয় তখন চেনা শক্ত হয়— এমন ঢের দেখেছি। ঠিক এরকম আর-একটি ছড়া বানিয়েছে।

শোনাও-না। আচ্ছা, শোনো তবে।—

স্থ দরবনের কেঁদো বাঘ,

দারা গায়ে চাকা চাকা দাগ।

যথাকালে ভোজনের

কম হলে ওজনের

হত তার ঘোরতর রাগ।

একদিন ডাক দিল গাঁ-গাঁ<del>-</del>
বলে, তোর গিন্নিকে জাগা।
শোন্ বটুরাম আড়া,
পাঁচ জোড়া চাই ভ্যাড়া,
এখনি ভোজের পাত লাগা।

বটু বলে, এ কেমন কথা, শিখেছ কি এই ভস্ৰতা। এত রাতে হাঁকাহাঁকি ভালো না, জান না তা কি, আদবের এ যে অগ্যথা।

মোর ঘর নেহাত জঘন্ত,
মহাপশু, হেথায় কী জন্ত।
ঘরেতে বাঘিনী মাসি
পথ চেয়ে উপবাসী,
তুমি খেলে মুখে দেবে অয়।

সেখা আছে গোদাপের ঠাঙ।
আছে তো শুট্কে কোলা ব্যাঙ।
আছে বাদি খরগোষ,
গন্ধে পাইবে তোষ,
চলে যাও নেচে ডাাঙ ডাাঙ।

নইলে কাগজে প্যারাগ্রাফ রটিবে, ঘটিবে পরিতাপ— বাঘ বলে, রামো, রামো, বাক্যবাগীশ থামো, বকুনির চোটে ধরে হাঁপ।

তুমি ক্যাড়া, আন্ত পাগল, বেরোও তো, খোলো তো আগল। ভালো যদি চাও তবে আমারে দেখাতে হবে কোন্ ঘরে পুষেছ ছাগল।

বটু কহে, এ কী অকরণ,
ধরি তব চতুশ্চরণ—
জীববধ মহাপাপ,
তারো বেশি লাগে শাপ
পরধন করিলে হরণ।

বাঘ শুনে বলে, হরি হরি,
না খেয়ে আমিই যদি মরি,
জীবেরই নিধন তাহা—
সহমরণেতে আহা
মরিবে যে বাঘী স্থন্দরী।

অতএব ছাগলটা চাই,
না হলে তুমিই আছ ভাই
এত বলি তোলে থাবা।
বটুরাম বলে, বাবা,
চলো ছাগলেরই ঘরে ষাই।

দ্বার খুলে বলে, পড়ো ঢুকে, ছাগল চিবিয়ে খাও স্থপে। বাঘ সে ঢুকিল যেই, দ্বিতীয় কথাটি নেই, বাহিয়ে শিকল দিল ক্লথে।

বাঘ বলে, এ তো বোঝা ভার, তামাসার এ নহে আকার। পাঁঠার দেখি নে টিকি, লেজের সিকির সিকি
নেই তো, শুনি নে ভ্যাভ্যাকার।

ওরে হিংম্বক সমতান,
জীবের বধিতে চাস্ প্রাণ!
ওরে ক্রুর, পেলে তোরে
থাবায় চাপিয়া ধ'রে
রক্ত শুষিয়া করি পান—

ঘরটাও ভীষণ ময়লা—
বটু বলে, মহেশ গয়লা
ও ঘরে থাকিত, আজ
থাকে তোর যমরাজ
আর থাকে পাথুরে কয়লা।

গোঁফ ফুলে ওঠে যেন ঝাঁটা, বাঘ বলে, গেল কোথা পাঁঠা! বটুরাম বলে নেচে, এই পেটে তলিয়েছে, থুঁজিলে পাবে না দারা গাঁটা।

ভালো লাগল?

তা, যাই বলো দাদামশায়, কিন্তু বাঘের ছড়া খুব ভালো লিখেছে।
আমি বলনুম, তা হবে, হয়তো ভালোই লিখেছে। কিন্তু, ও ভালো লেখে কি
আমি ভালো লিখি সে সম্বন্ধে শেষ অভিমতটা দেবার জন্তে অন্তত আরও দশটা বছর
অপেক্ষা কোরো।

পুপু বললে, আমার বাঘ কিন্তু আমাকে খেতে আসে না।
সে তো তোনাকে প্রত্যক্ষ দেখেই বুঝতে পারছি। তোমার বাঘ কী করে।
রাত্তিরে যখন শুয়ে থাকি বাইরে থেকে ও জানলা আঁচড়ায়। খুলে দিলেই হাসে।
তা হতে পারে, ওরা খুব হাসিয়ে জাত। ইংরেজিতে যাকে বলে হিউমরাস্।
কথায় কথায় দাঁত বের করে।

## 9

পুপে এসে জিগেদ করলে, দাদামশায়, তুমি বে বললে শনিবারে দে আদবে তোমার নেমন্তরে। কী হল।

সবই ঠিক হয়েছিল। হাজি মিঞা শিক্কাবাব বানিয়েছিল, তোফা হয়েছিল খেতে। তার পরে ?

তার পরে নিজে থেলুম তার বারো আনা আন্দাজ, আর পাড়ার কালু ছোঁড়াটাকে দিলুম বাকিটুকু। কালু বললে, দাদাবার, এ-যে আমাদের কাঁচকলার বড়ার চেয়ে ভালো।

সে কিছু থেল না ?
জো কী।
সে এল না ?
সাধ্য কী তার।
তবে সে আছে কোথায়।
কোখাও না।



ঘরে ?

ना ।

(मदन ?

ना ।

বিলেতে ?

ना ।

তুমি যে বলছিলে, আণ্ডামানে যাওয়া ওর একরকম ঠিক হয়ে আছে। গেল নাকি। দরকার হল না।

তা হলে কী হল আমাকে বলছ না কেন। ভয় পাবে কিম্বা দুঃখ পাবে, তাই বলি নে।

তা হোক, বলতে হবে।

আচ্ছা, তবে শোনো। সেদিন ক্লাদ পড়াবার থাতিরে আমার পড়ে নেবার কথা ছিল 'বিদগ্ধম্থমগুন'। একদময় হঠাৎ দেখি, দেটা রয়েছে পড়ে, হাতে উঠে এসেছে 'পাঁচুপাক্ডানির পিদ্শাশুড়ি'। পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, রাত হবে তথন আড়াইটা। স্থপ্ন দেখছি, গরম তেল জলে উঠে আমাদের কিনি বাম্নির ম্থ বেবাক গিয়েছে পুড়ে; দাত দিন সাত রান্তির হত্যে দিয়ে তারকেশ্বের প্রদাদ পেয়েছে হু'কোটো লাহিড়ি কোম্পানির ম্ন্লাইট স্নো; তাই মাধছে মুথে ঘ'ষে ঘ'ষে। আমি ব্ঝিয়ে বললুম, ওতে হবে না গো, মোষের বাচ্ছার গালের চামড়া কেটে নিয়ে মুথে জুড়তে হবে, নইলে রঙ মিলবে না। শুনেই আমার কাছে সওয়া তিন টাকা ধার নিয়ে দে ধর্মতলার বাজারে মোষ কিনতে দৌড়েছে। এমন সময় ঘরে একটা কী শব্দ শোনা গেল, কে যেন হাওয়ার তৈরি চটিজুতো হুল হুল ক'রে টানতে টানতে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধড়্ফড়, ক'রে উঠলেম, উন্কে দিলেম লঠনটা। ঘরে একটা-কিছু এসেছে দেখা গেল কিন্তু দে যে কে, সে যে কী, সে যে কেমন, বোঝা গেল না। বুক ধড়্ফড়, করছে, তবু জোর গলা ক'রে হেঁকে বললুম, কে হে তুমি। পুলিস ডাকব নাকি।

অদ্ভূত হাঁড়িগলায় এই জীবটা বললে, কী দাদা, চিনতে পারছ না? আমি যে তোমার পুপেদিদির সে। এখানে যে আমার নেমন্তঃ ছিল।

আমি বললুম, বাজে কথা বলছ, এ কী চেহারা তোমার !

লে বললে, চেহারাখানা হারিয়ে ফেলেছি।

হারিয়ে ফেলেছ? মানে কী হল।

মানেটা বলি। পুপেদিদির ঘরে ভোজ, সকাল-সকাল নাইতে গেলেম। বেলা



তথন সবেমাত্র দেড়টা। তেলেনিপাড়ার ঘাটে বসে ঝামা দিয়ে ক'বে ম্থ মাজ ছিল্ম ; মাজার চোটে আরামে এমনি ঘুম এল যে, চুলতে চুলতে ঝুপ্ ক'রে পড়ল্ম জলে ;



তার পরে কী হল জানি নে। উপরে এসেছি কি নীচে কি কোথায় আছি জানি নে, পষ্ট দেখা গেল আমি নেই।

নেই ! তোমার গা ছুঁয়ে বলছি— আরে আরে, গা ছুঁতে হবে না, বলে যাও।

চুল্কুনি ছিল গায়ে; চুলকতে গিয়ে দেখি, না আছে নথ, না আছে চুল্কনি।
ভয়ানক ছঃখ হল। হাউহাউ ক'রে কাঁদতে লাগল্ম, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে ষে
হাউহাউটা বিনা মূল্যে পেয়েছিল্ম সে গেল কোথায়। যত চেঁচাই চেঁচানোও হয় না,
কায়াও শোনা যায় না। ইচ্ছে হল, মাথা ঠুকি বটগাছটাতে; মাথাটার টিকি খুঁজে
পাই নে কোখাও। সব চেয়ে ছঃখ— বারোটা বাজল, 'থিদে কই' 'থিদে কই' ব'লে
পুকুরধারে পাক থেয়ে বেড়াই, থিদে-বাঁদরটার চিহ্ন মেলে না।

কী বক্ছ তুমি, একটু থামো।

ও দাদা, দোহাই তোমার, থামতে বোলো না। থামবার ছঃখ ষে কী অ-থামা । মাত্র সে তুমি কী ব্ঝবে। থামব না, আমি থামব না, কিছুতেই থামব না, যতক্ষণ পারি থামব না।

এই ব'লে ধুপ্ধাপ্ ধুপ্ধাপ্ ক'রে লাফাতে লাগল, শেষকালে ডিগবাজি খেলা শুরু করলে আমার কার্পেটের উপর, জলের মধ্যে শুশুকের মতো।

করছ কী তুমি।

দাদা, একেবারে বাদশাহি থানা থেমেছিল্ম, আর কিছুতেই থামছি নে। মারধার যদি কর সেও লাগবে ভালো। আন্ত কিলের যোগ্য পিঠ নেই যথন জানতে পারলুম, তথন সাতকড়ি পণ্ডিতমশায়ের কথা মনে ক'রে বুক ফেটে যেতে চাইল, কিস্ত বুক নেই তো ফাটবে কী। কই-মাছের যদি এই দশা হত তা হলে বাম্নঠাকুরের হাতে পায়ে ধরত তাকে একবার তপ্ত তেলে এপিঠ ওপিঠ ওল্টাতে পাল্টাতে। আহা, যে পিঠখানা হারিয়েছে সেই পিঠে পণ্ডিতমশায়ের কত কিলই খেয়েছি, ইট দিয়ে তৈরি খইয়ের মোয়াগুলোর মতো। আজ মনে হয়, উ:— দাদা, একবার কিলিয়ে দাও খুব ক'রে দমাদম—

ব'লে আমার কাছে এসে পিঠ দিলে পেতে। আমি আঁংকে উঠে বললুম, যাও যাও, সরে যাও।

ও বললে, কথাটা শেষ ক'রে নিই। একধানা গা খুঁজে খুঁজে বেড়ালুম গাঁষে গাঁয়ে। বেলা তথন তিন পহর। ষতই রোদে বেড়াই কিছুতেই রোদে পুড়ে সারা হচ্ছি নে, এই তুঃখটা যথন অসহ এমন সময় দেখি, আমাদের পাতুখুড়ো ম্চিখোলার বটগাছতলায় গাঁজা থেয়ে শিবনেত্র। মনে হল, তার প্রাণপুরুষটা বিন্দু হয়ে ব্রহ্মতালুর চুড়োয় এসে জোনাক-পোকার মতো মিট্মিট্ করছে। ব্রালুম, হয়েছে স্থযোগ। নাকের গর্ভ দিয়ে আত্মারামকে ঠেসে চালিয়ে দিলুম তার দেহের মধ্যে, নতুন নাগ্রা জুতোর

ভিতরে বেমন ক'রে পা'টা ঠেসে গুঁজতে হয়। সে হাঁপিয়ে উঠে ভাঙা গলায় ব'লে উঠল, কে তুমি বাবা, ভিতরে জায়গা হবে না।

তথন তার গলাটা পেয়েছি দখলে; বলন্ম, তোমার হবে না জায়গা, আমার হবে। বেরোও তুমি।

সে গোঁ গোঁ করতে করতে বললে, অনেকথানি বেরিয়েছি, একটু বাকি। ঠেলা মারো।

मिल्म ठिना, इम् क'रत राम विविध्य ।

এ দিকে পাতৃথুড়োর গিন্নি এসে বললে, বলি, ও পোড়ারম্থো।

কান জুড়িয়ে গেল। বলন্ম, বলো বলো, আবার বলো, বড়ো মিটি লাগছে, এমন ডাক যে আবার কোনোদিন শুনতে পাব এমন আশাই ছিল না।

বৃড়ি ভাবলে ঠাট্টা করছি, ঝাঁটা আনতে গেল ঘরের মধ্যে। ভয় হল, পড়ে-পাওয়া দেহটা পোয়াই বৃঝি। বাগায় এসে আয়নাতে গৃথ দেখলুম, সমস্ত শরীর উঠল শিউরে। ইচ্ছে করল রাঁগা দিয়ে মুখটাকে ছুলে নিই।

গা-হারার গা এল, কিন্তু চেহারা-হারার চেহারাথানা সাত বাঁও জলের তলায়, তাকে ফিরে পাবার কী উপায়।

ঠিক এই সময়ে দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর থিদেটাকে পাওয়া গেল। একেবারে জঠর জুড়ে। সব ক'টা নাড়ী চোঁ চোঁ করে উঠেছে এক সঙ্গে। চোথে দেখতে পাই নে পেটের জালায়। যাকে পাই তাকে খাই গোছের অবস্থা। উঃ, কী আনন্দ।

মনে পড়ল, তোমার ঘরে পুপুদিদির নেমন্তর। রেলভাড়ার পয়দা নেই। হেঁটে চলতে শুরু করলুম। চলার অসম্ভব মেহয়তে কী যে আরাম সে আর কী বলব।
শ্রুতিতে একেবারে গলদ্ঘর্ম। এক এক পা ফেলছি আর মনে মনে বলছি, থামছি নে, থামছি নে, চলছি তো চলছিই। এমন বেদম চলা জীবনে কখনো হয় নি। দাদা, পুরো একথানা গা নিয়ে বসে আছ কেদারায়, ব্রতেই পার না কটতে যে কী মজা। এই কট্টে ব্রতে পারা যায়, আছি বটে, খুব কষে আছি, যোলো আনা পেরিয়ে গিয়ে আছি।

আমি বলন্ম, সব ব্ঝল্ম, এখন কী করতে চাও বলো।

করবার দায় তোমারই, নেমন্তন্ন করেছিলে, খাওয়াতে হবে, সে কথা ভুললে চলবে না।

রাত এখন তিনটে সে কথা তুমিও ভূললে চলবে না। তা হলে চলদুম পুপূদিদির কাছে।



খবরদার!

দাদা, ভর দেখাল্ছ মিছে, মরার বাড়া গাল নেই। চললুম।

কিছুতেই না।

সে বললে, যাবই।

আমি বললুম, কেমন যাও দেখব।

দে বলতে লাগল, যাবই, যাবই, যাবই।

আমার টেবিলের উপর চ'ড়ে নাচতে নাচতে বললে, যাবই, যাবই।

শেষকালে পাঁচালির স্কর লাগিয়ে গাইতে লাগল, যাবই, যাবই।

আর থাকতে পারলুম না। ধরলুম ওর লম্বা চুলের ঝুঁট। টানাটানিতে গা

থেকে, ঢিলে মোজার মতো, দেহটা সর্গর্ ক'রে খ'সে ধপ্ ক'রে পড়ে গেল।

সর্বনাশ! গাঁজাথোরের আত্মাপুরুষকে খবর দিই কী ক'রে। চেঁচিয়ে ব'লে উঠলুম,

আরে আরে, শোনো শোনো, ঢুকে পড়ো এই গা'টার মধ্যে, নিয়ে যাও এটাকে।

কেউ কোখাও নেই। ভাবছি, আনন্দবাজারে বিজ্ঞাপন দেব।

পুপেদিদি এতথানি চোথ ক'রে বললে, সত্যি কি, দাদামশায়। আমি বললুম, সত্যির চেয়ে অনেক বেশি— গল্প।

## **b**-

আমি তথন এম. এ. ক্লানের জন্তে এরিয়োপ্যাজিটিকার নোট লিখছি, মিলিমে দেখবার জন্তে বই পড়তে হচ্ছিল ইণ্টর্ভাশনল্ মেলিফুরদ্ আ্যাত্রা-ক্যাড্যাত্রা, আর পাত কেটে পরিশিষ্ট দেখছিলুম খ্রী হণ্ডেড ইয়স্ অফ ইণ্ডো-ইণ্ডিটমিনেশন্ বইখানার।

লাইত্রেরি থেকে আনাতে দিয়েছি অনোমাটোপিইয়া অফ টিণ্টিভাব্তলশন্। এমন সময় হুড়্মুড়্করে এসে চুকল আমাদের সে।

আমি বললুম, হয়েছে কী, স্থী গলায় দড়ি দিয়েছে নাকি। ও বললে, নিশ্চয় দিত যদি সে থাকত। কিন্তু, কী কাণ্ড বাধিয়েছ বলো দেখি। কেন কী হল।

আমাকে নিয়ে এ পর্যন্ত বিস্তর আজগবি গল্প বানিয়েছ। ভাগ্যে আমার নামটা দাও নি, নইলে ভদ্রসমাজে মৃথ দেখানো দায় হত। দেখলুম পুপুদিদির মজা লাগছে, তাই সহ্য করেছি সব। কিন্তু এবার যে উন্টো হল। কেন কী হল বলোই-না।

তবে শোনো। পুপুদিদি কাল গিয়েছিল সিনেমায়। মোটরে উঠতে যাচ্ছে, আমি পিছন থেকে এসে বলল্ম, দিদিমণি, তোমার গাড়িতে আমাকে তুলে নিয়ে যাও। তার পরে কী আর বলব দাদা, একেবারে ছিস্টিরিয়া।

কিবকম |

হাতে চোথ ঢেকে টেচিয়ে উঠে দিদি বললে, যাও যাও, গাঁজাখোরের গা চুরি ক'রে আমার গাড়িতে উঠতে পাবে না। চার দিক থেকে লোক এল ছুটে, আমাকে পুলিশে ধরে নিয়ে যায় আর-কি। জীবনে অনেক নিন্দে শুনেছি, কিন্তু এরকম ওরিজিন্তাল নিন্দে শুনি নি কথনো। গাঁজাখোরের গা চুরি করা! আমার অতিবড়ো প্রাণের বন্ধুও এমন নিন্দে আমার নামে রটায় নি। বাড়ি ফিরে এসে সমস্ত ব্যাপারটা শোনা গেল। এ তোমারই কীতি।

আমারই তো বটে। কী করি বলো। তোমাকে নিয়ে আর কাঁছাতক গল্প বানাই। বয়স হয়ে গেছে, কলমটাকে যেন বাতে ধরল, পুপুদিদির ফরমাশ-মত অসম্ভব গল্প বলার হাকা চাল আর নেই কলমের। তাই এই শেষ গল্পটাতে তোমাকে একেবারে থতম করে দিয়েছি।

খতম হতে রাজি নই, দাদা। দোহাই তোমার, পুপ্দিদির ভয় ভাঙিয়ে দাও। বঝিয়ে বলো, ওটা গল্প।

বলেছিলুম, কিন্তু ভয় ভাঙতে চায় না। নাড়ীতে জড়িয়ে গেছে। উপায় না দেখে স্বয়ং সেই পাতৃ গেঁজেলকে আনলুম তার সামনে, উন্টো হল ফল। পাতৃর গা'খানা প'রে যে তুমিই ঘুরে বেড়াচ্ছ তারই প্রমাণ প্রত্যক্ষ হয়ে গেল।

তা হলে দাদা, গল্পটাকে উল্টিয়ে দাও, ধমুন্তকারে মক্ষক পাতু। গাঁজাথোরের গা'থানাকে নিমতলার ঘাটে পুড়িয়ে ফেলো। ঘটা ক'রে তার প্রাদ্ধ করব, পুপুদিদিকে করব তাতে নেমন্তর; থরচ যত পড়ে দেব নিজের পকেট থেকে। আমি হলুম দিদির গল্পের বহুরূপী, হঠাৎ এত বড়ো পদ থেকে আমাকে অপদস্থ করলে বাঁচব না।

আচ্ছা, গল্পের উন্টোরতে ভোমাকে পুপুদিদির ঘরে আবার ফিরিয়ে আনব।

প্রদিন সন্ধ্যার সময় সে এল, আমি শুরু করলুম গ্রুটা।— বললুম, পাতুর স্ত্রী স্বামীর স্বত্ব পাবার জন্মে তোমার নামে আদালতে নালিশ করেছে। এইটুকু শুনেই সে ব'লে উঠল, এ চলবে না, দাদা। পাতুর স্ত্রীকে তুমি চক্ষে দেখ নি তো। নকদমায় ঐ নহিলাটি যদি জেতে তা হলে যে আসামীপক্ষ আফিম থেয়ে মরবে।

ভয় কী, কথা দিচ্ছি, হার হোক, জিত হোক, টি কিয়ে রাথব তোমাকে। আচ্ছা, ব'লে বাও।

হাত জোড় ক'রে তুমি হাকিমকে বললে, হজুর, ধর্মাবতার, সাত পুরুষে আমি ওর স্থামী নই।

উকিল চোথ রাঙিয়ে বললে, স্বামী নও, তার মানে কী।

ভূমি বললে, তার মানে, এ পর্যন্ত আমি ওকে বিয়ে করি নি, দিতীয় আর কোনে। মানে আপাতত কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি নে।

রামসদম মোক্তার থুব একটা ধমক দিয়ে বললে, আলবত তুমি ওর স্বামী, মিথো কথা বোলো না।

তুমি জজ সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললে, জীবনে বিশুর মিথ্যে বলেছি, কিন্তু ঐ বৃজিকে সজ্ঞানে স্ব-ইচ্ছায় বিয়ে করেছি, এত বড়ো দিগ্গজ মিথ্যে বানিয়ে বলবার তাকত আমার নেই। মনে করতে বুক কেঁপে ওঠে।

তথন ওরা সাক্ষী তলব করলে প্রত্রেশজন গাঁজাথোরকে। একে একে তারা গাঁজাটেপা আঙুল তোমার ম্থে ব্লিয়ে বলে গেল, চেহারাটা একেবারে হুবহু পাতৃর; এমন-কি, বাঁ কপালের আবটা পর্যন্ত। তবে কিনা—

মোক্তার তেরিয়া হয়ে উঠে বললে, 'তবে কিনা' আবার কিসের।

ওরা বললে, সেই রকমের পাতৃই বটে, কিন্তু সেই পাতৃই, হলপ ক'রে এমন কথা বলি কী ক'রে। ঠাক্ফনকে তো জানি, বরু কম তৃঃথ পায় নি, অনেক কাঁটা ক্ষয়ে গেছে ওর পিঠে। তার দাম বাঁচালে গাঁজার থরচে টানাটানি পড়ত না। তাই বলছি হজুর, আদালতে হলপ ক'রে ভদ্রলোকের সর্বনাশ করতে পারব না।

মোক্তার চোথ রাঙিয়ে বললে, তা হলে এ লোকটা কে বলো। দ্বিতীয় পাতু বানাবার শক্তি ভগবানেরও নেই।

গেঁজেলের সর্দার বললে, ঠিক বলেছ বাবা, এরকম ছিষ্টি দৈবাৎ হয়। ভগবান নাকে থত দিয়েছেন, এমন কাজ আর করবেন না। তব্ তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, একটা কোনো সয়তান ভগবানের পান্টা জবাব দিয়েছে। একেবারে ওস্তাদের হাতের নকল, পাকা জালিয়াতের কাজ। পাতৃর দেহখানা শুকিয়ে শুকিয়ে ওর নাক চিম্সিয়ে বেঁকে গিয়েছিল, সেই বঙ্কিমচন্দুরে নাকটি পর্যন্ত যেন কেটে ওর মুখের মাঝখানে বসিয়ে দিয়েছে। ওর হাতের চামড়া নকল করতে বোধ করি হাজার চামচিকের ডানা খরচ করতে হয়েছে।



তুমি দেখলে মকদ্দমা আর টেঁকে না; সাহেবকে বললে, এক হপ্তা সময় দিন, খাটি পাতু পক্ষীরাজকে হাজির ক'রে দেব এই আদালতে।

তথনি ছুটলে তেলিনিপাড়ার দিঘির ঘাটে। কপাল ভালো, ঠিক তক্ষ্নি তোমার দেহটা উঠছে ভেলে। পাতুর দেহ ডাঙায় চিত ক'রে ফেলে পুরোনো থোলটা জুড়ে বসলে। মস্ত একটা হাঁপ ছেড়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ডাক দিলে, ওরে পাতু!

তথনই ওর দেহটা উঠল খাড়া হয়ে। পাতৃ বললে, ভায়া, সঙ্গে সঙ্গেই ছিল্ম।
মনটা অস্থির ছিল গাঁজার মৌতাতে। ইচ্ছে করত, আত্মহত্যে করি, কিন্তু সে রাস্তাও
তুমি জুড়ে বসেছিলে। বেঁচে যথন ছিল্ম তথন বেঁচে থাকবার শথ ছিল বোলো আনা;
যেমনি মরেছি অমনি আর যে কোনোমতেই কোনো কালেই মরতে পারব না, এই
ত্থে অসহ্ হয়ে উঠল। সামাগ্র একটা দড়ি নিয়ে গলায় ফাঁস লাগাব, এটুকু যোগ্যভাও
রইল না।

তুমি বললে, যা হবার তা তো হল, এখন চলো আদালতে। জজসাহেবকে ব'লে তোমার গাঁজার বরাদ করে দেব।

গেলে আদালতে। জলসাহেব পাতুকে ধমক দিয়ে বললে, এ বুড়ি ভোমার স্ত্রী কি না সত্যি ক'রে বলো।

পাতু বললে, হছুর, সত্যি ক'রে বলতে মন যায় না। কিন্তু ভদ্রলোকের ছেলে মিথ্যে ব'লে পাপ করব কেন। নিশ্চয় জানি যে, পাপের সঙ্গে সঙ্গে উনিই পিছন পিছন ছুটবেন। উনিই আমার প্রথম পক্ষের পরিবার।

সাহেব জিগেস করলেন, আরও আছে না কি।

পাতৃ বললে, না থাকলে মান রক্ষা হয় না যে। কুলীনের ছেলে। নৈক্যাকুলীন।

রবিবার দিনে পুপুদিদি পড়েছে গল্পটা। আমাকে জিগেদ করলে, আচ্ছা দাদামশায়, তুমি যে লিখেছ একরাশ ইংরেজি বই নিয়ে কোন্ কলেজের জন্মে বই লিখছ। তোমার আবার কলেজ কোথায়, তা ছাড়া কখনো তো দেখি নি এরকমের বই খুলতে। তুমি তো লেখ কেবল ছড়া।

ম্পষ্ট জবাব না দিয়ে একটুখানি হাসন্ম। আচ্ছা দাদামশায়, তুমি কি সংস্কৃত জান।

দেখো পুপুদিদি, এরকম প্রশ্নগুলো বড়ো রূ । ম্থের সামনে জিগেস করতে নেই। 2

স্কালবেলায় পুপেদিদি উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলে, দাদামশায় সে'কে নিয়ে সব গল কি ফুরিয়ে গেল।

দাদামশায় খবরের কাগজ ফেলে রেখে চশমা কপালে তুলে বললে, গল্প ফুরোয় না, গল্প-বলিয়ের দিন ফুরোয়।

আচ্ছা, ও তো গা ফিরিয়ে পেলে, তার পরে কী হল বলো-না।

আবার ওকে গা খাটিয়ে মরতে হবে, গায়ে প'ড়ে নিতে হবে নানা দায়। কখনো গায়ে ফুঁদিয়ে বেড়াবে। কখনো গালমন গা পেতে নেবে, কখনো নেবে না। কখনো কাজে গা লাগবে, কথনো লাগবে না। ওর গা থাকা সত্ত্বেও কুঁড়েমি দেখে লোকে বলবে, কিছুতে ওর গা নেই। কথনো গা ঘুরবে, কথনো গা কেমন করবে, গা ঘুলিয়ে যাবে। কথনো গা ভার হবে, কথনো গা মাটি-মাটি করবে, গা ম্যাজ্ম্যাজ্ করবে, গা সির্সির্ করবে, গা ঘিন্ঘিন্ করতে থাকবে। সংসারটা কখনো হবে গা-সওয়া, কখনো হবে উল্টো। কারও কথায় গা জ্ব'লে যাবে, কারও কথায় গা যাবে জুড়িয়ে। বন্ধুবান্ধবের কথা শুনে গায়ে জর আসবে। এত মুশকিল একধানা গা নিয়ে।

আচ্ছা, দাদামশায়, ও যথন আর-একজনের গা নিয়ে বেড়াত তথন মৃশকিল হত কার। গা কেমন করলে ওর করত কি তার করত।

শক্ত কথা। আমি তো বলতে পারব না, ওকে জিগেস করলে ওরও মাথা ঘুরে যাবে।

দাদামশায়, গা নিয়ে এত হান্ধাম আমি কখনো ভাবিনি।

ক্র হান্সামগুলো জোড়া দিয়েই তো যত গল্প। গান্বের উপর স**ও**য়ার হয়ে গল্প ছুটেছে চার দিকে। কোনো গা গল্পের গাধা, কোনো গা গল্পের রাজহন্তী।

তোমার গা কী, দাদামশায়।

বলব না। অহংকার করতে বারণ করে শাস্ত্রে।

দাদামশায়, সে'র গল্প তুমি থামিয়ে দিলে কেন।

বলি তা হলে। কুঁড়েমির স্বর্গ সকল স্বর্গের উপরে। সেখানে যে ইন্দ্র ব'সে অমৃত খাচ্ছেন হাজার চক্ষ্ আধ্থানা বুজে, তিনি হলেন গল্পের দেবতা। আমি তাঁর ভক্ত; কিন্তু তাঁর সভার আজকাল ঢুকতেই পারি নে। আমার ভাগে গল্পের প্রসাদ অনেকদিন থেকে বন্ধ।

**टकन।** 

পথ ভূল হয়ে গিয়েছিল। কী করে।

অমরাবতীর যে স্থরধুনীনদীর এক পারে ইব্রলোক, তারই ভাঁটিতে আছে আরএক স্থর্গ। কারথানাঘরের কালো ধোঁয়ার পতাকা উড়ছে দেখানকার আকাশে।
দেটা হল কাজের স্থর্গ। দেখানে হাক্প্যাণ্ট্-পরা দেবতা বিশ্বকর্মা। একদিন শরংকালের সকালে পুজোর থালায় শিউলিফ্ল সাজিয়ে রাস্তায় চলেছি; ঘাড়ের উপর এসে
পড়ল বাইক-চড়া এক পাণ্ডা। তার ঝুলিতে একতাড়া থাতা; বুকের পকেটে একটা
লাল কালীর, একটা কালো কালীর ফাউন্টেন্পেন। খবরের কাগজের কাটা টুকরোর
বাণ্ডিল চায়না-কোটের ত্বই পকেট ছাড়িয়ে বেরিয়ে পড়েছে; ডান হাতের কজিবড়িতে
স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম, বাঁ হাতে কলকাতা টাইম; ব্যাগে ই. আই. আর., ই. বি. আর., এ.
বি. আর., এন. ভব্র. আর., বি. এন. আর., বি. বি. আর., এম. আই. আর. এর টাইমটেবিল। বুকের পকেটে নোটবই ডায়রি-স্থন্ধ। ধান্ধা থেয়ে মৃ্থ থ্বড়িয়ে পড়ি আরকি। সে বললে, আকাশের দিকে তাকিয়ে চলেছ কোন্ চুলোয়।

আমি বলনুম, রাগ কোরো না, পাণ্ডাজি। মন্দিরে পুজো দিতে যাব, রাস্তা খুঁজে পাচ্চি নে।

সে বললে, তোমরা বৃঝি মেঘের-দিকে-ই।-ক'রে-তাকানো রাস্তা-থোঁজার দল!
চলো, পথ দেখিয়ে দিচ্ছি।

আমাকে, হিড্হিড্ করে টেনে নিয়ে এল বিশ্বকর্মাঠাকুরের মন্দিরে। হাঁ-না করবার সময় দিলে না। কিছু জিগেদ করবার আগেই বললে, রাখো এইখানে খালা, পকেট থেকে বের করো পাঁচ-সিকে দক্ষিণে।

বোকার মতো পুজো দিলেম। তথনই হিসেব সে টুকে নিলে তার নোট্বইয়ে।
কজিঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, হয়েছে কাজ, এখন বেরোও। সময় নেই।

পরদিন থেকেই দেখি ফল ফলেছে। ভোর তথন সাড়ে চারটে। ডাকাত পড়েছে ভেবে ধড়্ফড়্ ক'রে ঘুম ভেঙে শুনি, অনাথতারিণী সভার সভ্যেরা বারো-তেরো বছরের পটিশটা ছেলে জুটিয়ে দরজায় এসে চীৎকারম্বরে গান জুড়ে দিয়েছে—

যত পেটে ধরে তার চেয়ে তর' পেটে, টাকাপয়দায় পকেট পড়ছে ফেটে— হিদেব খতিয়ে দেখলে ব্ঝতে পার' অনাথজনের কত ধার তুমি ধার'।



তারো, গরিবেরে তারো, তারো, তারো, তারো।

'তারো তারো' করতে করতে ভীষণ চাঁটি পড়তে লাগল খোলে। মনে মনে যত খতিয়ে দেখছি তহবিলে কত টাকা বাকি, চাঁটি ততই কানে তালা ধরিয়ে দিলে। সঙ্গে বাজল কাঁসর; 'তারো তারো তারো' ক'রে নাচ জুড়ে দিলে ছেলেগুলো। অসহ

হয়ে এল। দেরাজ খুলে থলিটা বের করলেম! সাত দিনের না-কামানো-দাড়ি-ওয়াল। ওদের সদার উৎসাহিত হয়ে চাদর পেতে ধরলে। থলি ঝাড়তে বেরোল এক টাকা, ন আনা, তিন পয়সা। মাসের হু দিন বাকি, দর্জির দেনার জ্ঞে টানাটানি করে ঐটুকু রেখেছিলেম।

গান ছেড়ে গাল শুরু করলে। বললে, অগাব টাকা, চিরটা দিন পায়ের উপর পা দিয়ে গদিয়ান হয়ে বলে আছ; ভূলেছ, বেদিন মরবে সেদিন তোমার মতো লক্ষপতির বে দর আর আমাদের ছেঁড়া-ট্যানা-পরা ভিথিরিরও সেই দর।

এ কথাগুলো পুরোনো ঠেকল, কিন্তু ঐ লক্ষপতি বিশেষণটাতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

এই হল শুরু। তার পরে ইতিমধ্যে পঁচিশটা সভার সভ্য হয়েছি। বাংলাদেশে সরকারি সভাপতি হয়ে দাঁড়ালেম। আদি ভারতীয় সংগীতসভা, কচুরিপানা-ধ্বংসন সভা, মৃতসংকার সভা, সাহিত্যশোধন সভা, তিন চণ্ডীদাসের সমন্বয় সভা, ইকুছিবড়ের পণ্যপরিণতি সভা, থল্খানে খনার লুপ্ডভিটা-সংস্কার সভা, পিঁজরাপোলের উন্নতিসাধিনী সভা, ক্ষৌরব্যয়নিবারিণী-দাড়ি-গোঁফ রক্ষণী সভা— ইত্যাদি সভার বিশিষ্ট সভ্য হয়েছি। অহুরোধ আসছে, ধর্মুষ্ট্রনারতত্ব বইথানির ভূমিকা লিখতে, নব্যগণিতপাঠের অভিমত দিতে, ভূবনডাগ্রায় ভবভূতির জন্মস্থাননির্ণয় পুন্তিকার গ্রন্থকারকে আণীর্বাদ পাঠাতে, রাওলপিণ্ডির ফরেস্ট্ অফিসারের কল্যার নামকরণ করতে, দাড়িকামানো সাবানের প্রশংসা জানাতে, পাগলামির ওষ্ধ সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতা প্রচার করতে।

দাদামশায়, মিছিমিছি তুমি এত বেশি বক যে তোমার সময় নেই বললে কেউ বিশ্বাস করে না। আজ তোমাকে বলতেই হবে, গা ফিরে পেয়ে কী করলে দে।

विषय थूनि इत्य हत्न त्रान प्रमत्य।

দমদমে কেন।

অনেক দিন পরে নিজের কান হটে। ফিরে পেয়ে স্বকর্ণে আওয়াজ শোনবার শথ ওর কিছুতে মিটতে চায় না। শামবাজারের মোড়ে কান পেতে থাকে ট্রামের বাসের ঘড়্ঘড়ানিতে। টিটেগড়ের চটকলের দারোয়ানের সঙ্গে ভাব করে নিয়েছে, তার ঘরে বসে কলের গর্জন শুনে ওর চোখ বুজে আসে। ঠোঙায় করে রসগোলা আর আলুর দম নিয়ে বার্ন্ কোম্পানির কামারের দোকানে বসে থেতে য়য়। বন্দুকের তাক অভ্যেস করতে গোরা ফৌজ গেছে দমদমে, ও তারই ধুম্ ধুম্ শক্ষ শুনছিল আরামে, টার্গেটের ও পারে ব'সে। আনন্দে আর থাকতে পারলে না, টার্গেটের এ ধারে মুখ

বাড়িয়ে দেখতে এসেছে, লাগল একটা গুলি ওর মাথায়।— বাস্।

বাস কী, দাদাযশায়।

वान् मारन गव गल्ल रंगन अकनम क्विरय।

না, না, দে হতেই পারে না। আমাকে ফাঁকি দিছে। এমন ক'রে তো সব গল্লই ফুরোতে পারে।

ফুরোয় তো বটেই।

না, সে হবে না কিছুতেই। তার পরে কী হল বলো।

বল কী— মরার পরেও ?

হা, মরার পরে।

তুমি গল্পের সাবিত্রী হয়ে উঠলে দেখছি।

না, অমন ক'রে আমাকে ভোলাতে পারবে না, বলো কী হল।

আচ্ছা, বেশ। লোকে বলে মরার বাড়া গাল নেই। মরার বাড়াও গাল আছে, দেই কথাটা বলি তবে। ফৌজের ডাক্তার ছিল তাঁবুতে, মস্ত ডাক্তার সে। সে যথন খবর পেলে মানুষটা মগজে গুলি লেগে মরেছে, বিষম খুশি হয়ে লাফ দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল- হর্রা।

খশি হল কেন।

ও বললে, এইবার মগজ বদল করার পরীক্ষা হবে।

মগজ বদল হবে কী ক'রে।

বিজ্ঞানের বাহাছরি। জু থেকে চেয়ে নিলে একটা বনমান্ত্র । বের করলে তার মগজ। আর, সে'র মাথার খুলি খুলে ফেললে। তার মধ্যে বাদরের মগজ পুরে দিয়ে থড়ির পলেস্তারা দিয়ে মাথাটা বেঁধে রাখলে পনেরো দিন। খুলি জুড়ে গেল। বিছানা ছেড়ে সে যথন উঠল, তথন সে এক বিষম কাও। যাকে দেখে তার দিকে দাত িটিয়ে কিচিমিটি করে ওঠে। নর্গিলে দৌড়। ডাক্তারসাহেব বজ্রমূঠিতে ওর তুই হাত চেপে ধরে জোর গলায় বললেন, স্থির হয়ে বোদো এইথানে। ও হুন্ধারটা বুঝলে, কিন্তু ভাষাটা বুঝলে না। ও চৌকিতে বসতে চায় না, ও লাফ দিয়ে উঠে বসতে চায় টেবিলের উপরে। কিন্তু, লাফ দিতে পারে না, ধপ্ ক'রে পড়ে যায় মেজের উপর। দরজাটা খোলা ছিল, বাইরে ছিল একটা অশথগাছ। সবার ছাত এড়িয়ে ছুটল দেই গাছের দিকে। ভাবলে, এক লাফে চড়তে পারবে ডালে। বারবার লাফ দিতে থাকে অথচ ডালে পৌছতে পারে না, ধপ্ক'রে পড়ে যায়। ব্রতেই পারে না, কেন পারছে না। রেগে রেগে ওঠে। ওর লক্ষ্ক দেখে চার দিকে মেডিকেল কলেজের ছেলের। হো-হো ক'রে হাসতে থাকে। ও দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে তেড়ে যায়।
একজন ফিরিঙ্গি ছেলে গাছতলায় পা ছড়িয়ে বসে কোলে কনাল পেতে কটি নাখন
দিয়ে কলা দিয়ে আরানে খাচ্ছিল, ও হঠাং গিয়ে তার কলা ছিনিয়ে নিয়ে দিলে মুখে
পুরে; ছেলেটা রেগে ওকে মারতে যায়, বন্ধুদের হাসি কিছুতে থামতে চায় না।

মহা ভাবনা পড়ে গেল ওর জিম্মে নেবে কে। কেউ বললে পাঠাও জু'তে, কেউ বললে অনাথ-আশ্রমে। জু'র কর্তা বললে, এথানে মান্ত্র্য পোষা আমাদের বরাদে নেই। অনাথ-আশ্রমের অধ্যক্ষ বললে, এথানে বাঁদর পোষা আমাদের নিয়মে কুলোবে না।

দাদামশায়, থানলে কেন।
দিদিমণি, জগতের সব-কিছুর সব-শেষে আছে থামা।
না, এ কিন্তু এখনও থামে নি। কলা ছিনিয়ে খাওয়া ও তো যে-সে পারে।
আচ্ছা, কাল হবে, আজ কাজ আছে।
কাল কী হবে বলো-না, অন্ন একটুখানি।

জান তো ওর বিষের সম্বন্ধ আগেই হয়েছে ? ওর যে মগজ বদল হয়ে গেছে সে থবরটা কনের বাড়িতে পৌছয় নি। দিন স্থির, লয় স্থির। বরের পিসে ওকে মস্ত ছ ছড়া কলা খাইয়ে ঠাগুা করে বিয়ের জায়গায় নিয়ে গেছেন। তার পরে বিয়ে-বাড়িতে যে কাগুটা হল তা ভালো করে ফলিয়ে বললে তখন তুমিই বলবে, গল্পের মতো গল্প হয়েছে। এর পরে আর ওকে মেরে ফেলবার দরকার হবে না। সে মরার বাড় হবে।

সম্বেলায় বসেছি ছাদে। দিব্যি দক্ষিণের ছাওয়া দিচ্ছে। শুক্লা চতুর্থীর চাঁদ উঠেছে আকাশে। পুপ্দিদি একটি আকদ্দের মালা গেঁথে এনেছে কাঁচপাত্রে, গল্প বলা শেষ হলে বক্শিষ মিলবে।

হেনকালে হাঁপাতে হাঁপাতে সে উপস্থিত। বললে, আজ থেকে আমার গল্প-জোগানের কাজে আমি ইন্তফা দিলুম। আমাকে পাতু গেঁজেলের গা পরিয়েছিলে, সেও সন্থ করেছি। শেষকালে বাঁদরের মগজ পুরেছ আমার থুলির মধ্যে, এ সইবে না। এর পরে হয়তো আমাকে চাম্চিকে কি টিক্টিকি কি গুব্রে পোকা বানিয়ে দেবে। তোমাদের অসাধ্য কিছুই নেই। আজ আপিসে গিয়ে কেদারা টেনে বসেছি। দেখি ভেম্বের উপরে এক ছড়া মর্তমান কলা। সহজ অবস্থায় কলা আমি ভালোই বাসি,
কিন্তু এখন থেকে আমাকে কলা খাওয়া ছেড়েই দিতে হবে। পুপুদিদি, এর পরে
ভোমার ঐ দাদামশায় আমাকে নিয়ে যদি বন্ধদিতা কিম্বা কন্ধকাটা বানান, তা হলে
কাগজে না ছাপান যেন। ইতিমধ্যে কতাক্তা এসেছিলেন আমার ঘরে। বিয়েতে
আশি ভরি সোনা দেবার কথা পাকা ছিল; একদম নেমে গেছে তেরো ভরিতে। ওরা
ব্রোছে, আমার ভাগো এর পরে কনে জোটা দায় হবে। এই তবে বিদায় নিলেম।

## 50

সম্বেবেলায় বসে আছি দক্ষিণদিকের চাতালে। সামনে কতকগুলো পুরোনো কালের প্রবীণ শিরীষগাছ আকাশের তারা আড়াল ক'রে জোনাকির আলো দিয়ে যেন একশোটা চোধ টিপে ইশারা করছে।

পুপেদি'কে বললেম, বৃদ্ধি তোমার অত্যন্ত পেকে উঠছে, তাই মনে করছি আজ তোমাকে শারণ করিয়ে দেব, একদিন তুমি ছেলেমাম্ম ছিলে।

দিদি হেসে উঠে বললে, এথানে তোমার দ্বিত। তুমিও এক কালে ছেলেমান্ত্র দ্বিলে, সে কথা স্মরণ করিয়ে দেবার উপায় আমার হাতে নেই।

আমি নিশাস ফেলে বলল্ম, বোধ হয় আজকের দিনে কারও হাতেই নেই।
আমিও শিশু ছিল্ম, তার একমাত্র সাক্ষী আছে ঐ আকাশের তারা। আমার কথা
ছেড়ে দাও, আমি তোমার একদিনকার ছেলেমান্থবির কথা বলব। তোমার ভালো
লাগবে কি না জানি নে, আমার মিষ্টি লাগবে।

আচ্ছা, ব'লে যাও।

বোধ হচ্ছে, ফাল্পন মাস পড়েছে। তার আগেই ক'দিন ধরে রামায়ণের গল্প শুনেছিলে সেই চিক্চিকে-টাক-ওয়ালা কিশোরী চট্টোর কাছে। আমি সকাল বেলায় চা থেতে থেতে থবরের কাগজ পড়ছি, তুমি এতথানি চোথ ক'রে এসে উপস্থিত। আমি বললেম, হয়েছে কী।

হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, আমাকে হরণ ক'রে নিয়েছে।

কী সর্বনাশ। কে এমন কাজ করলে।

এ প্রশ্নর উত্তরটা তথনও তোমার মাথায় তৈরি হয় নি। বলতে পারতে রাবণ, কিন্তু কথাটা সত্য হত না ব'লে তোমার সংকোচ ছিল। কেননা, আগের সন্ধেবেলাতেই রাবণ যুদ্ধে মারা গিয়েছে, তার একটা মুণ্ডুও বাকি ছিল না। উপায় না দেখে একটু থম্কে গিয়ে তুমি বললে, সে আমাকে বলতে বারণ করেছে।

তবেই তো বিপদ বাধালে। তোমাকে এখন উদ্ধার করা যায় কী ক'রে। কোন্ দিক দিয়ে নিয়ে গেল।

সে একটা নতুন দেশ।

খান্দেশ নয় তো?

नां ।

বুন্দেলখণ্ড নয় ?

े ना।

কী রকমের দেশ।

নদী আছে, পাহাড় আছে, বড়ো বড়ো গাছ আছে। ধানিকটা আলো, থানিকটা অন্ধকার।

সে তো অনেক দেশেই আছে। রাক্ষ্য-গোছের কিছু দেখতে পেয়েছিলে? জিব-বের-কুরা কাঁটা ওয়ালা?

হাঁ হাঁ, সে একবার জিব মেলেই কোথায় মিলিয়ে গেল।

বড়ো তো ফাঁকি দিলে, নইলে ধরতুম তার ঝুঁটি। যাই হোক, একটা কিছুতে করে তো তোমাকে নিয়ে গিয়েছিল। রথে ?

ना ।

বোড়ায় ?

न्।

হাতিতে ?

ফস্ ক'রে ব'লে ফেললে, থরগোষে। ঐ জন্তটার কথা খুব মনে জাগছে; জন্মদিনে পেয়েছিলে একজোড়া বাবার কাছ থেকে।

আমি বললেম, তবেই তো চোর কে তা জানা গেল।

টিপিটিপি হেসে তুমি বললে, কে বলো তো।

এ নিঃদন্দেহ চাঁদামামার কাজ।

কী ক'রে জানলে।

তারও যে অনেক কালের বাতিক ধরগোষ পোষা।

কোথায় পেয়েছিল থরগোষ।

তোমার বাবা দেয় নি।



তবে কে দিয়েছিল।

ও চুরি করেছিল ব্রন্ধার চিড়িয়াখানায় চুকে।

ছিঃ ।

ছিঃই তো। তাই ওর গায়ে কলম্ব লেগেছে, দাগা দিয়েছেন ব্রন্ধা।

বেশ হয়েছে।

কিন্তু শিক্ষা হল কই। আবার তো তোমাকে চুরি করলে। বোধ হয় তোমার
২৬॥১৭



হাত দিয়ে ওর খরগোষকে ফুলকপির পাতা খাওয়াবে।

খুশি হলে শুনে। আমার বৃদ্ধির পর্থ কর্বার জন্তে বললে, আচ্ছা, বলো দেখি, খরগোষ কী ক'রে আমাকে পিঠে ক'রে নিলে।

নিশ্চয় তৃমি ঘৃমিয়ে পড়েছিলে। ঘুমলে কি মাহম হান্ধা হয়ে যায়। হয় বই-কি। তুমি ঘুমিয়ে কখনো ওড় নি ? হা, উড়েছি তো।

তবে আর শক্তটা কী। ধরগোষ তো সহজ, ইচ্ছে করলে কোলা ব্যাঙ্কের পিঠে চড়িয়ে তোমাকে মাঠময় ব্যাঙ-দৌড় করিয়ে বেড়াতে পারত।

ব্যাও। ছীছিছি! শুনলেও গা কেমন করে।

না, ভয় নেই— ব্যাণ্ডের উৎপাত নেই চাঁদের দেশে। একটা কথা জিগেস করি, পথের ব্যাক্ষাদাদার সঙ্গে তোমার দেখা হয় নি কি।

হা, হয়েছিল বই-কি।

কিবক্ম।

বাউগাছের উপর থেকে নীচে এসে খাড়া হয়ে দাঁড়ালো। বললে, পুপেদিদিকে কে চুরি করে নিয়ে যায়। শুনে ধরগোষ এমন দৌড় দৌড়ল যে ব্যাঙ্গমাদাদা পারল না তাকে ধরতে।— আচ্ছা, তার পরে ?

কার পরে।

খরগোষ তো নিয়ে গেল, তার পরে কী হল বলো-না।

আমি কী বলব। তোমাকেই তো বলতে হবে।

বাঃ, আমি তে। ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, কেমন করে জানব।

সেই তো মৃশকিল হয়েছে। ঠিকানাই পাচ্ছিনে কোথায় তোমাকে নিয়ে গেল। উদ্ধার করতে যাই কোন্ রাস্তায়। একটা কথা জিগেস করি, যথন রাস্তা দিয়ে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছিল, ঘণ্টা শুনতে পাচ্ছিলে কি।

হা হা, পাচ্ছিলুম চঙ চঙ চঙ ।

তা হলে রাস্তাটা সোজা গেছে ঘণ্টাকর্ণদের পাড়া দিয়ে।

ঘটাকর্। তারা কিরক্ম।

তাদের হুটো কান হুটো ঘণ্টা। আর, হুটো লেজে হুটো ছাতুড়ি। লেজের ঝাপটা দিয়ে একবার এ কানে বাজায় ঢঙ, একবার ও কানে বাজায় ঢঙ। তু জাতের ঘণ্টাকর্ণ আছে, একটা আছে হিংস্র, কাঁসরের মতো খন্খন্ আওয়াজ দেয়; আর-একটার গম্গম্ গঞ্জীর শব্দ।

তুমি কখনো তার শব্দ শুনতে পাও, দাদামশায় ?

পাই বই-কি। এই, কাল রান্তিরেই বই পড়তে পড়তে হঠাৎ শুনলেম ঘণ্টাকর্ণ চলেছেন ঘোর অম্বকারের ভিতর দিয়ে। বারোটা বাজালেন যথন তথন আর থাকতে পারল্ম না। তাড়াতাড়ি বই ফেলে দিয়ে চমকে উঠে দৌড় দিল্ম বিছানায়, বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে চোথ বুজে রইল্ম পড়ে ।



খরগোষের সঙ্গে ঘণ্টাকর্ণের ভাব আছে ?

খুব ভাব। ধরগোষটা তারই আওয়াজের দিকে কান পেতে চলতে থাকে সপ্তর্ষিপাড়ার ছায়াপথ দিয়ে।

তার পরে ?

তার পরে যথন একটা বাজে, ত্টো বাজে, তিনটে বাজে, চারটে বাজে, পাঁচটা বাজে, তথন রাস্তা শেষ হয়ে যায়।

ভার পরে ?

তার পরে পৌছয় তন্ত্রা-তেপান্তরের ও পারে আলোর দেশে। আর দেখা যায় না।

আমি কি পৌচেছি দেই দেশে।

নিশ্চয় পৌচেছ।

এখন তা হলে আমি খরগোষের পিঠে নেই ?
থাকলে যে তার পিঠ ভেঙে যেত।

ওঃ, ভূলে গেছি, এখন যে আমি ভারী হয়েছি। তার পরে ?

তার পরে তোমাকে উদ্ধার করা চাই তো।

নিশ্চয় চাই। কেমন করে করবে।

দেই কথাটাই তো ভাবছি। রাজপুর্রের শরণ নিতে হল দেখছি।

কোথায় পাবে।

ঐ-যে তোমাদের স্কুমার।

শুনে এক মুহূর্তে তোমার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। একটু কঠিন স্থরেই বললে, তুমি তাকে খুব ভালোবাদ। তোমার কাছে সে পড়া ব'লে নিতে আসে। তাই তো সে আমাকে অঙ্কে এগিয়ে যায়।

এগিমে যাবার অন্ত স্বাভাবিক কারণও আছে। সে কথাটার আলোচনা করলুম না। বললুম, তা, তাকে ভালোবাসি আর না বাসি, সেই আছে এক রাজপুতুর।

কেম্ন করে জানলে।

আমার সঙ্গে বোঝাপড়া করে তবে সে ঐ পদটা পাকা করে নিয়েছে।
তুমি বেশ একটু ভুক কুঁচকে বললে, তোমারই সঙ্গে ওর যত বোঝাপড়া!

কী করি বলো, কোনোমতে ও মানতে চায় না— ওর চেয়ে আমি বয়সে থুব বেশি বড়ো।

ওকে তুমি বল রাজপুত্র! ওকে আমি জটায়ুপাথি বলেও মনে করি নে। ভারি তো!

একটু শাস্ত হও, এখন ঘোর বিপদে পড়া গেছে! তুমি কোথায় তার তো ঠিকানাই নেই। তা, এবারকার মতো কাজ উদ্ধার করে দিক, আমরা নিখেস ফেলে বাঁচি। এর পরে ওকে সেতুবন্ধনের কাঠবিড়ালি বানিয়ে দেব।

উদ্ধার করতে ও রাজি হবে কেন। ওর এক্জামিনের পড়া আছে।

রাজি হবার বারো-আনা আশা আছে। এই পর্শু শনিবারে ওদের ওখানে গিয়েছিলুম। বেলা তিনটে। সেই রোদ্ছরে মাকে ফাঁকি দিয়ে ও দেখি ঘুরে বেড়াচ্ছে বাড়ির ছাদে। আমি বলন্ম, ব্যাপার কী।

বাঁাকানি দিয়ে মাথাটা উপরে তুলে বললে, আমি রাজপুত্র।

তলোয়ার কোথায়।

দেয়ালির রাত্রে ওদের ছাদে আধপোড়া তুবড়িবাজির একটা কাঠি পড়েছিল, কোমরে সেইটেকে ফিতে দিয়ে বেঁধেছে! স্থামাকে দেখিয়ে দিলে।

আমি বললুম, তলোয়ার বটে। কিন্তু, ঘোড়া চাই তো?

বললে, আস্তাবলে আছে।

ব'লে ছাদের কোণ থেকে ওর জ্যাঠামশায়ের বহুকেলে বেহায়া একটা ছেঁড়া ছাত। টেনে নিয়ে এল। ছই পায়ের মধ্যে ভাকে চেপে ধরে হাট্হাট্ আওয়াজ করতে করতে ছাদময় একবার দৌড় করিয়ে আনলে। আমি বলনুম, ঘোড়া বটে!

এর পক্ষীরাজের চেহারা দেখতে চাও ?

চাই বই-কি।

ছাতাটা ফ্স্ করে খুলে দিলে। ছাতার পেটের মধ্যে ঘোড়ার থাবার দানা ছিল, সেগুলো ছড়িয়ে পড়ল ছাদে।

আমি বলনুম, আশ্চর্য! এ জন্মে পক্ষীরাজ দেখব, কোনোদিন এমন আশাই করি নি।

এইবার আমি উড়ছি, দাদা। চোখ বুজে থাকো, তা হলে বুঝতে পারবে, আমি ঐ মেঘের কাছে গিয়ে ঠেকেছি। একেবারে অন্ধকার।

চোথ বোজবার দরকার করে না আমার। স্পষ্টই জানতে পারছি, তুমি খুব উড়ছ, পক্ষীরাজের ডানা মেঘের মধ্যে হারিয়ে গেছে।

আচ্ছা, দাদামশায়, আমার ঘোড়াটার একটা নাম দিয়ে দাও তো।

আমি বললুম, ছত্রপতি।

নামটা পছন্দ হল। রাজপুতুর ছাতার পিঠ চাণ্ডিয়ে বললে, ছত্রপতি!

নিজেই ঘোড়ার হয়ে তার জবাব দিলে, আজে !

আমার মৃথের দিকে চেয়ে বললে, তুমি ভাবছ, আমি বললুম। আজে, তা নয়, ঘোড়া বললে।

সে কথাও কি আমাকে বলতে হবে। আমি কি এত কালা।
রাজপুতুর বললে, ছত্রপতি, আর ভালো লাগছে না চুপচাপ পড়ে থাকতে।
তারই মৃথ থেকে উত্তর পাওয়া গেল, কী হুকুম বলো।
তেপাস্তরের মাঠ পেরোনো চাই।

রাজি আছি।

আমি তো আর থাকতে পারি নে, কাজ আছে; রসে ভঙ্গ দিয়ে বলতে হল, রাজ-পুতুর, কিন্তু তোমার মান্টার যে বসে আছে। দেখে এলুম, তার মেজাজটা চটা।



শুনে রাজপুত্রের মনটা ছট্ফট্ করে. উঠল। ছাতাটাকে থাব্ড়া মেরে বললে, এথখনি আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পার না কি।

বেচারা ঘোড়ার হয়ে আমাকেই বলতে হল, রাত্তির না হলে ও তো উড়তে পারে না। দিনের বেলায় ও গ্রাকামি ক'রে ছাতা সাজে; তুমি ঘুমোলেই ও ডানা মেলবে। এখনকার মতো পড়তে যাও, নইলে বিপদ বাধবে।

স্থকুমার মাস্টরের কাছে পড়তে গেল। যাবার সময় আমাকে বললে, কিস্তু স্ব কথা এথনো শেষ হয় নি।

আমি বলনুম, কথা কি কথনোই শেষ হতে পারে। শেষ হলে মজা কিসের। পাঁচটার সময় পড়া শেষ হয়ে যাবে। দাছ, তথন তুমি এসো।

আমি বললুম, থর্জ্নম্বর রীডরের পরে মুখ বদলাবার জন্যে পয়লা নম্বরের গল্প চাই। নিশ্চয় আসব।

## 22

মান্টরমশায়কে দেখলুম গলির মোড়ে, ট্রামের প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে আছেন। আমি যথন গেলুম স্থকুমারদের বাড়ির ছাদে, তথন সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। সামনের তেতালা বাড়িটাতে পড়তি বেলাকার রোদ্ত্র আড়াল করেছে। গিয়ে দেখি, চিলে কোঠার সামনে স্থকুমার চুপ করে বসে। ছাদের কোণটাতে বিশ্রাম করছে তার ছত্রপতি। পিছন দিকের সিঁড়ি দিয়ে যখন উপরে উঠে এলুম, তখনো আমার পায়ের শক্ষ ওর কানে পৌছল না। খানিক বাদে ডাক দিলুম, রাজপুত্তর।

ওর যেন স্বপ্ন গেল ভেঙে, চমকে উঠল। জিগেদ করলুম, বদে কী ভাবছ ভাই। ও বললে, শুকদারীর কথা শুনছি। শুকদারীর দেখা পেলে কোথায়।

ঐ যে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে বন। ডালে ডালে ফুল ছড়াছড়ি— হল্দে, লাল, নীল, যেন সন্ধ্যাবেলাকার মেঘের মতো। তারই ভিতর থেকে শুকসারীর গলা শোনা যাচ্ছে।

তাদের দেখতে পাচ্ছ তো ?

হাঁ, পাচ্ছি। খানিকটা দেখা যায়, খানিকটা ঢাকা।

তা, কী বলছে ওরা।

এইবার মৃশকিলে পড়ল আমাদের রাজপুত্তর। খানিকটা আমৃতা আমৃতা ক'রে বললে, তুমিই বলো-না, দাহ, ওরা কী বলছে।

ঐ তো পষ্ট শোনা যাচ্ছে, ওরা তর্ক করছে।

কিসের তর্ক।

শুক বলছে, আমি এবার উড়ব। সারী বলছে, কোথায় উড়বে। শুক বলছে, বেধানে কোথাও ব'লে কিছুই নেই, কেবল ওড়াই আছে; তুমিও চলো আমার সঙ্গে। সারী বললে, আমি ভালোবাসি এই বনকে; এধানে ডালে জড়িয়ে উঠেছে ঝুমকো লতা, এধানে ফল আছে বটের, এথানে শিম্লের ফুল যখন ফোটে তখন কাকের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে ভালো লাগে তার মধু খেতে; এধানে রাভিরে জোনাকিতে ছেয়ে যায় ঐ কাম্রাঙার ঝোপ, আর বাদলায় বৃষ্টি যখন ঝরতে থাকে তখন ফলতে থাকে নারকেলের ডাল ঝর্ঝর্ শব্দ ক'রে— আর, তোমার আকাশে কীই বা আছে। শুক বললে, আমার আকাশে আছে দকাল, আছে দন্ধে, আছে মাঝরাত্রের তারা, আছে দন্দিনে হাওয়ার যাওয়া আদা, আর আছে কিছুই না— কিছুই না— কিছুই না।

স্কুকুমার জিগেদ করলে, কিছুই-না থাকে কী ক'রে, দাছ। দেই কথাই তো এইমাত্র দারী জিগেদ করলে শুককে। শুক কী বলছে।

শুক বলছে, আকাশের সব চেয়ে অম্লাধন ঐ কিছুই-না। ঐ কিছুই-না আমাকে ডাক দেয় ভোরের বেলায়। ওরই জন্মে আমার মন কেমন করে যথন বনের মধ্যে বাসা বাধি। ঐ কিছুই-না কেবল খেলা করে রঙের খেলা নীল আঙিনায়; মাঘের শেষে আমের বোলের নিমন্ত্রণ-চিঠিগুলি ঐ কিছুই-না'র ওড়না বেয়ে হুল করে উড়ে আসে, মৌমাছিরা খবর পেয়ে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

উৎসাহে স্থকুমার লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল; বললে, আমার পক্ষীরাজকে ঐ কিছুই-না'র রাস্তা দিয়েই তো চালাতে হবে।

নিশ্চয়ই। পুপুদিদির হরণব্যাপারটা আগাগোড়াই ঐ কিছুই-না'র তেপান্তরে।
'স্কুকুমার হাত মুঠো ক'রে বললে, সেইথান দিয়েই আমি তাকে ফিরিয়ে আনব,
নিশ্চয় আনব।

ব্যাতে পারছ তো, পুপুদিদি ?— রাজপুত্তর তৈরিই আছে, তোমাকে উদ্ধার করতে দেরি হবে না। এতক্ষণে ছাদের উপরে তার ঘোড়াটা একবার পাধা খুলছে, আবার বন্ধ করছে।

তুমি খুব ঝাঁজিয়ে উঠে বললে, দরকার নেই।

বল কী, এত বড়ো বিপদ থেকে তোমার উদ্ধার হল না, আর আমরা নিশ্চিন্ত থাকব ?

হয়ে গেছে উদ্ধার।

কথন হল।

শুনলে না ? একটু আগেই ঘণ্টাকর্ণ এসে আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল। কথন ঘটল এটা। এ-যে, চঙ চঙ ক'রে দিলে নটা বাজিয়ে।

কোন্ জাতের ঘণ্টাকর্ণ।



হিংস্র জাতের। এখন ইস্কুলে যাবার সময় এগিয়ে আসছে। বিচ্ছিরি লেগেছে আওয়াজটা।

গল্পটা অকালে গেল ভেঙে। তুদ্রা রাজপুত্র খুঁজে বের করা উচিত ছিল। এ তে! অঙ্কের হরণ পূরণ নয়— ওরকম ক্লাস-পেরোনো ছেলে তেপাস্তর পেরোবার স্পর্ধা করবে, এ তুমি কিছুতেই সইতে পারলে না। আমি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলুম,

লাথথানেক বিঁবিঁ-পোকা আমদানি করব আমাদের পানাপুকুরের ধারের স্থাওড়াবন থেকে। তারা চাঁদামামার নিদমহলের পশ্চিম দিকের খিড়কির দরজা দিয়ে ঝাঁকে বাঁকে চুকে দ্বাই মিলে তোমার বিছানার চান্রটাতে দিত টান স্বড়্স্ড্ ক'রে। তার উপরে তোমাকে নামিয়ে আনত। তাদের বিাঁবিাঁ বিাঁবিাঁ শব্দে চাঁদনি-চকে বিামিয়ে পড়ত চাঁদের পাহারাওয়ালা। সমস্ত রাস্তায় বায়না দিয়ে রেথেছিলুম জোনাকির আলোধারীর দলকে। বাঁশতলার বাঁকা গলি দিয়ে তোমাকে নিয়ে চলত. খদ খদ শব্দ করত ঝরে-পড়া শুক্নো পাতাগুলো। বার ঝর করতে থাকত নারকেলের ডাল। গল্ধে-ভুর-ভুর শর্ষেথেতের আল বেয়ে যখন এসে পড়তে তিরপুর্নির ঘাটে তখন ধামা-ভুরা বিরিধানের থই নিয়ে ডাক দিতুম গঙ্গামায়ের ভূঁড়ভোলা মকরকে, তোমাকে চড়িয়ে দিতেম তার পিঠে। ভাইনে বাঁষে তার লেজের ঠেলায় জল উঠত কল্কলিয়ে। তিন পহর রাতে শেয়ালগুলো ডাঙায় দাঁড়িয়ে জিগেস করত, ক্যা হয়া, ক্যা হয়া! আমি বলতুম, চুপ রও, কুছ নেই হয়া। এই ধাত্রাপথে পেঁচা আর বাহুড়ের সঙ্গেও কিছু আপোষে বন্দোবস্তের কথা ছিল। তাদের কাজে লাগাতুম। ভোর সাড়ে চারটের সময় শুকতারা নেমে পড়ত পশ্চিম-আকাশে, পূর্ব-আকাশে আলোর রেখায় দেখা দিত সকালবেলার ভর্জনীতে সোনার আংটি থেকে ঠিক্রে-পড়া সংকেত। স্থত-জেগে-ওটা কাক তেঁতুলের ডালে বদে অস্থির হয়ে প্রশ্ন করত, কা-কা? আমি যেমনি বলতুম 'কিচ্ছু না', অমনি দেখতে দেখতে সব যেত মিলিয়ে— তুমি জেগে উঠতে তোমার বিছানায়।

পুপুদিদি একট্থানি হেসে বললে, এই-যে আমার ছেলেমান্থবির কাছিনীটি শোনা গেল— এটি এত ইনিয়ে-বিনিয়ে ব'লে তোমার কী আনন্দ হল। আমার হিংস্ক্কে স্থভাব ছিল, এইটে জানাবার জন্তে তোমার এতই উৎসাহ! আর, আমাদের বিলিতি-আমড়া গাছের পাকা আমড়াগুলো পেড়ে নিয়ে স্কুকুমারদাকে লুকিয়ে দিয়ে আসতুম, আমড়া সে ভালোবাসত ব'লে; চ্রির অপবাদটা হত আমার, আর ভোগ করত সে— সে কথাটা চেপে গেছ। স্কুমারদা নাহয় অহুই ভালো ক্ষত, কিন্তু আমার বেশ মনে আছে একদিন সে 'অবধান' কথাটার মানে ভেবে পাচ্ছিল না, আমি স্লেটে লিখে আড় করে ধরে তাকে দেখিয়ে দিয়েছিল্ম— এ কথাগুলো ব্রি তোমার গল্পের মধ্যে পড়ে না?

আমি বললুম, আমার খুশির কারণ এ নয় যে, মনের জালায় তুমি স্থকুমারদার যৌবরাজ্য মানতে চাও নি। তার উপরে তোমার হিংলের কারণ ছিল আমার উপর তোমার অহুরাগবশত— আমার আনন্দের স্থৃতি রয়েছে এখানেই।

আচ্ছা, তোমার অহংকার নিয়ে তুমি থাকো। একটা কথা তোমাকে জ্বিগেস করি, দেই-যে তোমার নামহারা বানানো মাহুষ্টি যাকে বলতে সে, তার হল কী।

আমি বললেম, তার বয়স বেড়ে গেছে।

ভালোই তো।

দে এখন চিস্তা করে, মাথায় তার ত্বংসমস্থার ভিমরুলে চাক বেঁধেছে, ভর্কে তার সঙ্গে পারবার জো নেই।

দেথছি আমারই প্যার্যাল্যাল লাইনেই চলেছে।

তা হতে পারে, কিন্তু গল্পের এলেকা ছাড়িয়ে গেছে। থেকে থেকে সে হাত মুঠো ক'রে ঝেঁকে ঝেঁকে ব'লে উঠছে, শক্ত হতে হবে।

বলুক-না। শব্দ ছাঁদেই গল্প জমুক-না। চুমুক দিয়ে থাওয়া নেই হল, চিবিয়ে থাওয়া চলবে তো। হয়তো আমার পছন্দ হবে।

পাছে আকেল দাঁতের অভাবে তাকে কায়দা করতে না পার, এই ভয়ে অনেকদিন তাকে চুপ করিয়ে রেথেছি।

ইস! তোমার ভাবনা দেখে হাসি পায়। তুমি ঠাউরে রেখেছ, আমার যথেষ্ট বয়স হয় নি।

সর্বনাশ! এতবড়ো নিন্দে অতিবড়ো শক্রও করতে পারবে না।
তা হলে ডাকো-না তাকে তোমার আসরে, তার বর্তমান মেজাজটা বুঝে নিই।
তাই সই।

## 25

ঝগভূকে বললেম, কোথায় আছে দেই বাদরটা। যেখানে পাও বোলাও উদ্কো।

এল সে তার কাঁটাওয়ালা মোটা গোলাপের গুঁড়ির লাঠিখানা ঠক্ঠক্ করতে করতে। মালকোঁচা-মারা ধৃতি, চাদরখানা জড়ানো কোমরে, হাঁটু পর্যন্ত কালো পশমের মোটা মোজা, লাল ডোরা-কাটা জামার উপর ছাতাহীন বিলিতি ওয়েস্ট্কোট সব্জ বনাতের, সাদা রোঁয়াওয়ালা রাশিয়ান টুপি মাথায়— পুরোনো মালের দোকান থেকে কেনা— বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে ফ্রাকড়া জড়ানো— কোনো একটা সন্ত



অপঘাতের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। কড়া চামড়ার জুতোর মদ্মসানি শোনা যায় গলির মোড় থেকে। ঘন ভূরুত্টোর নীচে চোথছটো যেন মস্ত্রে-থেমে-যাওয়া ছটো বুলেটের মতো।

বললে, হয়েছে কী। শুক্নো মটর চিবোচ্ছিল্ম দাঁত শক্ত করবার জন্মে, ছাড়ল না তোমার ঝগড়া বললে, বাব্র চোথছটো ভীষণ লাল হয়েছে, বোধ হয় ডাক্তার ডাকতে হবে। শুনেই তাড়াতাড়ি গয়লাবাড়ি থেকে এক-ভাঁড় চোনা এনেছি; মোচার খোলায় করে ফোঁটা ফোঁটা ঢালতে থাকো, সাফ হয়ে যাবে চোখ।

আমি বলন্ম, যতক্ষণ তুমি আছ আমার ত্রিদীমানায়, আমার চোথের লাল কিছুতেই ঘুচবে না। ভোরবেলাতেই তোমাদের পাড়ার যত মাতব্বর আমার দর্জায় ধন্না দিয়ে পড়েছে। বিচলিত হবার কী কারণ।

তুমি থাকতে দোসরা কারণের দরকার নেই। খবর পাওয়া গেল, তোমার চেলা কংসারি মৃন্সি, যার মৃথ দেখলে অযাত্রা, তোমার ছাদে বসে একখানা রামশিঙে তুলে ধরে ফুঁক দিচ্ছে; আর গাঁজার লোভ দেখিয়ে জড়ো করেছ যত ফাটা-গলার ফৌজ, তারা প্রাণপণে চেঁচানি অভ্যেস করছে। ভদ্রলোকেরা বলছে, হয় তারা ছাড়বে পাড়া নয় তোমাকে ছাড়াবে।

মহা উৎসাহে লাফ দিয়ে উঠে সে চীৎকারস্বরে বললে, প্রমাণ হয়েছে ! কিসের প্রমাণ।

বেহুরের হুঃসহ জোর। একেবারে ডাইনামাইট। বদ্স্রেরে ভিতর থেকে ছাড়া পেয়েছে হুর্জয় বেগ, উড়ে গিয়েছে পাড়ার ঘুম, দৌড় দিয়েছে পাড়ার শান্তি, পালাইপালাই রব উঠেছে চার দিকে। প্রচণ্ড আম্বরিক শক্তি। এর ধাকা একদিন টের পেয়েছিলেন স্বর্গের ভালো-মায়্রয়রা। বসে বসে আধ চোথ বুজে অমৃত থাচ্ছিলেন। গন্ধর্ব ওস্তাদেরা তম্বরা ঘাড়ে অতি নিখুঁত স্বরে তান লাগাচ্ছিলেন পরজ-বসন্তে, আর ন্পুরঝংকারিণী অপ্সরীরা নিপুণ তালে তেহাই দিয়ে নৃত্য জমিয়েছিলেন। এ দিকে মৃত্যুবরণ নীল অন্ধকারে তিন মৃগ ধ'রে অম্বরের দল রসাতল-কোঠায় তিমিমাছের লেজের ঝাপ্টার বেলয়ে বেম্বর সাধনা করছিল। অবশেষে একদিন শনিতে কলিতে মিলে দিলে সিয়াল, এসে পড়ল বেম্বর-সংগতের কালাপাহাড়ের দল হ্রওয়ালাদের সম্মেনাড়া-দেওয়া ঘাড়ে হংকার ক্রেংকার ঝন্ঝন্কার প্রস্কার ছড়ুম্কার গড়্লগড়ংকার শব্দে। তীর বেম্বরের তেলেবেগুনি জলনে পিতামহ-পিতামহ ডাক ছেড়ে তাঁরা লুকোলেন ব্রম্মাণীর অন্ধরমহলে। তোমাকে বলব কী আর, তোমার তোজানা আছে সকল শাস্তই।

জানা যে নেই আজ তা বোঝা গেল তোমার কথা শুনে।

দাদা, তোমাদের বই-পড়া বিত্তে, আসল থবর কানে পৌছয় না। আমি ঘুরে বেড়াই শ্মশানে মশানে, গূঢ়তত্ব পাই সাধকদের কাছ থেকে। আমার উৎকটদন্তী গুরুর মুথকন্দর থেকে বেস্করতত্ব অল্প কিছু জেনেছিলুম, তাঁর পায়ে অনেকদিন ভেরেগুার বিরেচক তৈল মর্দন ক'রে।

বেস্করতত্ব আয়ত্ত করতে তোমার বিলম্ব হয় নি সেটা ব্ঝতে পারছি। অধিকারভেদ মানি আমি।

দাদা, ঐ তো আমার গর্বের কথা। পুরুষ হয়ে জন্মালেই পুরুষ হয় না, পরুষতার প্রতিভা থাকা চাই। একদিন আমার গুরুর অতি অপূর্ব বিশ্রীমৃধ থেকে—



গুরুমুখকে আমরা বলে থাকি শ্রীমুখ, তুমি বললে বিশ্রীমুখ!
গুরুর আদেশ। তিনি বলেন, শ্রীমুখটা নিতান্ত মেয়েলি, বিশ্রী মুখেই পুরুষের
গৌরব। ওর জোরটা আকর্ষণের নয়, বিপ্রকর্ষণের। মান কি না।

মানতে যে হতভাগ্য বাধ্য হয় সে মানে বই-কি।

মধুর রসে ভোমার মৌতাত পাকা হয়ে গেছে দাদা, কঠোর সভ্য মুখে রোচে না, ভাঙতে হবে তোমাদের তুর্বলতা— মিঠে স্থরে যার নাম দিয়েছ স্থক্ষচি, বিশ্রীকে সহ করবার শক্তি নেই যার।

তুর্বলতা ভাঙা দবলতা ভাঙার চেয়ে অনেক শক্ত।— বিশীতত্ত্বর গুরুবাক্য

শোনাতে চাচ্ছিলে, শুনিয়ে দাও।

একেবারে আদিপর্ব থেকে গুরু আরম্ভ করলেন ব্যাখ্যান। বললেন, মানবস্থাইর গুরুতে চতুর্ম্থ তাঁর সামনের দিকের দাড়ি-কামানো হুটো ম্থ থেকে মিহি স্থর বের করলেন। কোমল রেথাব থেকে মধুর ধারার মস্থা মিড়ের উপর দিয়ে পিছলে গড়িয়ে এল কোমল নিথাদ পর্যন্ত। সেই স্থকুমার স্থরলহরী প্রত্যুহের অরুণবর্ণ মেঘের থেকে প্রতিফলিত হুয়ে অত্যন্ত আরামের দোলা লাগালো অতিশন্ত মিঠে হাওয়ার। তারই মৃত্ হিলোলে দোলায়িত নৃত্যক্তন্দে রূপ নিয়ে দেখা দিল নারী। স্বর্গে শাঁথ বাজাতে লাগলেন বন্ধণদেবের ঘরনী।

বরুণদেবের ঘরনী কেন।

তিনি যে জলদেবী। নারী জাতটা বিশুদ্ধ জলীয়; তার কাঠিন্ত নেই, চাঞ্চল্য আছে, চঞ্চল করেও। ভূব্যবস্থার গোড়াতেই জ্বলরাশি। সেই জ্বলে পানকৌড়ির পিঠে চ'ড়ে যত সব নারী ভেসে বেড়াতে লাগল সারিগান গাইতে গাইতে।

অতি চমৎকার। কিন্তু, তথন পানকৌড়ির স্থ ইংয়ছে না কি।

হয়েছে বই-কি। পাথিদের গলাতেই প্রথম স্থর বাধা চলছিল। তুর্বলতার সঙ্গেই মাধুর্বের অনবচ্ছিন্ন যোগ, এই তত্ত্বটির প্রথম পরীক্ষা হল ঐ ত্র্বল জীবগুলির ডানায় এবং কণ্ঠে। একটা কথা বলি, রাগ করবে না তো?

না রাগতে চেষ্টা করব।

যুগান্তরে পিতামহ যথন মানবসমাজে তুর্বলতাকেই মহিমান্থিত করবার কাজে কবিস্থান্টি করেছিলেন, তথন সেই স্থান্টির ছাঁচ পেয়েছিলেন এই পাখির থেকেই। সেদিন একটা সাহিত্যসন্মিলন গোছের ব্যাপার হল তাঁর সভামগুপে; সভাপতিরূপে কবিদের আহ্বান ক'রে বলে দিলেন, তোমরা মনে মনে উড়তে থাকো শৃন্তে, আর ছন্দে ছন্দে গান করে। বিনা কারণে, যা-কিছু কঠিন তা তরল হয়ে যাক, যা-কিছু বলিষ্ঠ তা এলিয়ে পড়ে যাক আর্দ্র হয়ে।— কবিসমাট, আজ পর্যন্ত তুমি তাঁর কথা রক্ষা করে চলেছ।

চলতেই হবে যতদিন না ছাঁচ বদল হয়।

আধুনিক যুগ শুকিয়ে শক্ত হয়ে আসছে, মোমের ছাঁচ আর মিলবেই না। এখন সে দিন নেই যখন নারীদেবতার জলের বাসাটি দোল খেত পদ্মে, যখন মনোহর তুর্বলতায় পৃথিবী ছিল অতলে নিমগ্ন।

সৃষ্টি ঐ মোলায়েমের ছন্দে এসেই থামল না কেন।

গোটা কয়েক যুগ থেতে না থেতেই ধরণীদেবী আর্ত বাক্যে আবেদনপত্ত পাঠালেন চতুর্মুথের দরবারে। বললেন, ললনাদের এই লকারবহুল লালিত্য আর তো সহা হয় না। স্বয়ং নারীরাই করুণ কল্লোলে ঘোষণা করতে লাগল, ভালো লাগছে না। উর্দ্ধলোক থেকে প্রশ্ন এল, কী ভালো লাগছে না। স্বকুমারীরা বললে, বলতে পারি নে।— কী চাই।— কী চাই তারও সন্ধান পাচ্ছি নে।

ওদের মধ্যে পাড়াকুঁত্বলিরও কি অভিব্যক্তি হয় নি। আগাগোড়াই কি স্থবচনীর পালা।

কোঁদলের উপযুক্ত উপলক্ষাটি না থাকাতেই বাক্যবাণের টন্ধার নিমগ্ন রইল অতলে, কাঁটার কাঠির অনুর স্থান পেল না অকুলে।

এত বড়ে৷ দুঃখের সংবাদে চতুর্মুধ লজ্জিত হলেন বোধ করি ?

नष्का व'त्न नष्का! চার মৃত হেঁট হয়ে গেল। স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন রাজহংসের কোটি-যোজন-জোড়া ডানাছটোর 'পরে পুরো একটা ব্রহ্মযুগ। এ দিকে আদিকালের লোকবিশ্রুত সাধ্বী পর্ম-পানকৌড়িনী, গুল্লতায় যিনি ব্রহ্মার পর্মহংসের সঙ্গে পালা দেবার সাধনায় হাজার বার ক'রে জলে ডুব দিয়ে দিয়ে চঞুঘর্ষণে পালকগুলোকে ডাঁটাসার ক'রে ফেলছিলেন, তিনি পর্যন্ত ব'লে উচলেন, নির্মলতাই যেখানে নিরতিশয় সেখানে শুচিতার সর্বপ্রধান স্থখটাই বাদ পড়ে, যথা, পরকে থোঁটা দেওয়া; শুদ্ধসন্ত হবার মজাটাই থাকে না। প্রার্থনা করলেন, হে দেব, মলিনতা চাই, ভ্রিপরিমাণে, অনতিবিলম্বে এবং প্রবল বেগে। বিধি তথন অস্থির হয়ে লাফিয়ে উঠে वलालन, जूल इराहर, मरानाधन कराज इरव। वाम दा की भना। मान इन महाराहरवर মুহাবুষভটার থাড়ে এসে পড়েছে মহাদেবীর মহাসিংহটা— অতিলোকিক সিংহনাদে আর বুষগর্জনে মিলে ত্বালোকের নীলমণিমণ্ডিত ভিতটাতে দিলে ফাটল ধরিয়ে। মজার আশায় বিষ্ণুলোক থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন নারদ। তাঁর টে কির পিঠ থাবড়িয়ে বললেন, বাবা ঢেঁকি, শুনে রাথো ভাবীলোকের বিশ্ব-বেস্থরের আদিমন্ত্র, যথাকালে ঘর ভাঙাবার কাজে লাগবে। স্ক্র বন্ধার চার গলার ঐক্যতান আওয়াজের সঙ্গে যোগ দিলে দিঙ্নাগেরা শুড় তুলে, শব্দের ধাকায় দিগঙ্কনাদের বেণীবন্ধ খুলে গিয়ে আকাশ আগাগোড়া ঠাসা হয়ে গেল এলোচুলে— বোধ হল কালো-পাল-তোলা ব্যোমতরী ছুটল কালপুরুষের শ্বশানঘাটে।

হাজার হোক, সৃষ্টিকর্তা পুরুষ তো বটে।

পৌরুষ চাপা রইল না। তাঁর পিছনের দাড়িওয়ালা ছই মৃথের চার নাসাফলক উঠল ফুলে, হাঁপিয়ে-ওঠা বিরাট হাপরের মতো। চার নাসার্দ্ধ থেকে একসঙ্গে ঝড়ছুটল আকাশের চার দিককে তাড়না ক'রে। ব্রহ্মাণ্ডে সেই প্রথম ছাড়া পেল হুর্জ্মণ্ডিন্সান বেহুরপ্রবাহ— গোঁ-গোঁ গাঁ-গাঁ হুড়্ম্ড্ হুর্দাড়, গড়গড়, ঘড়্বড় ঘড়াঙ।

গন্ধর্বেরা কাঁবে তন্ত্রা নিয়ে দলে দলে দৌড় দিল ইন্দ্রলোকের থিড়কির আভিনার, বেধানে শচীদেবী স্নানান্তে মন্দারকুঞ্জারার পারিজাতকেশরের ধূপধ্যে চুল শুকোতে যান। ধরণীদেবী ভয়ে কম্পারিতা; ইষ্টমন্ত্র জপতে জপতে ভাবতে লাগলেন, ভুল করেছি বা। সেই বেহুরো ঝড়ের উন্টোপান্টা ধাকায় কানানের মুখের তপ্ত গোলার মতো ধক্ধক্ শব্দে বেরিয়ে পড়তে লাগল পুক্র।— কী দাদা, চুপচাপ যে। কথাগুলো মনে লাগছে তো?

লাগছে বই-কি। একেবারে ছম্দাম্ শব্বে লাগছে। স্থাষ্টির সর্বপ্রধান পর্বে বেস্করেরই রাজস্ব, এ কথাটা বুঝতে পেরেছ তো ? বুঝিয়ে দাও-না।

তরল জলের কোমল একাধিপতাকে ঢ়ঁ মেরে, গুঁতো মেরে, লাথি মেরে, কিল মেরে, ঘুষো মেরে, ধাকা মেরে, উঠে পড়তে লাগল ডাঙা তার পাথ্রে নেড়া মৃণ্ডুগুলো তুলে। ভূলোকের ইতিহাসে এইটেকেই সব চেয়ে বড়ো পর্ব ব'লে মান কি না।

गानि वहे-कि।

এত কাল পরে বিধাতার পৌরুষ প্রকাশ পেল ডাঙায়; পুরুষের স্বাক্ষর পড়ল স্থান্তর শক্ত জমিতে। গোড়াতেই কী বীভংস পালোয়ানি। কখনো আগুনে পোড়ানো, কখনো বরফে জমানো, কখনো ভূমিকম্পের জবর্দস্তির যোগে মাটিকে হাঁ করিয়ে কবিরাজি বড়ির মতো পাহাড়গুলোকে গিলিয়ে খাওয়ানো— এর মধ্যে মৈয়েলি কিছু নেই, সে কথা মান কি না।

गोनि वह-कि।

জলে ওঠে কলধ্বনি, হাওয়ায় বাঁশি বাজে সোঁ-সোঁ— কিন্তু বিচলিত ডাঙা যথন ডাক পাড়তে থাকে তথন ভরতের সংগীতশাস্ত্রটাকে পিণ্ডি পাকিয়ে দেয়। তোমার মূথ দেখে বোধ হচ্ছে, কথাটা ভালো লাগছে না। কী ভাবছ বলেই ফেলো-না।

আমি ভাবছি, আর্ট্ মাত্রেরই একটা পুরাগত বনেদ আছে যাকে বলে ট্রাডিশন। তোমার বেহুরধ্বনির আর্ট্কে বনেদি ব'লে প্রমাণ করতে পার কি।

খুব পারি। তোমাদের স্থরের মূল ট্রাডিশন মেয়ে-দেবতার বাছ্যান্ত। যদি বেস্থরের উদ্ভব খুঁজতে চাও তবে সিধে চলে যাও পৌরাণিক মেয়েমহল পেরিয়ে পুরুষ দেবতা জটাধারীর দরজায়। কৈলাসে বীণায়ন্ত্র বে-আইনি, উর্বদী সেথানে নাচের বায়নান্ত্র নি। যিনি সেথানে ভীষণ বেতালে তাগুবনৃত্য করেন তাঁর নন্দীভূঙ্গী ফুঁকতে থাকে শিঙে, তিনি বাজান ববম্বম গালবান্ত, আর কড়াকড় কড়াকড় ডমফ। ধ্ব'সে পড়তে থাকে কৈলাসের পিণ্ড পিণ্ড পাথর। মহাবেস্থরের আদি-উৎপত্তিটা স্পৃষ্ট হয়েছে তো প

হয়েছে।

মনে রেখো স্থরের হার, বেস্থরের জিত, এই নিয়েই পালা রচনা হয়েছে পুরাণে দক্ষযজ্ঞর। একদা যজ্ঞসভায় জমা হয়েছিলেন দেবতারা— তুই কানে কুণ্ডল, তুই বাহতে অন্দদ, গলায় মণিমালা। কী বাহার! ঋষিম্নিদের দেহ থেকে আলো পড়ছিল ঠিক্রিয়ে। কণ্ঠ থেকে উঠছিল অনিন্দাস্থন্দর স্থরে স্থমধুর গামগান, ত্রিভ্বনের শরীর রোমাঞ্চিত। হঠাৎ হুড়দাড়, ক'রে এসে পড়ল বিশ্রীবিরূপের বেস্থরি দল, শুচিস্থন্দরের গৌকুমার্য মৃহুর্তে লণ্ডভণ্ড। কুশ্রীর কাছে স্থশ্রীর হার, বেস্থরের কাছে স্থরের— পুরাণে এ কথা কীতিত হয়েছে কী আনন্দে, কী অট্টহাস্থে, অন্নদামন্দলের পাতা ওল্টালেই তা টের পাবে। এই তো দেখছ বেস্থরের শাস্ত্রসম্মত ট্র্যাভিশন। ঐ-যে তুন্দিলতম্ব গজানন সর্বাত্রে পেয়ে থাকেন পুজা, এটাই তো চোখ-ভোলানো হুর্বল ললিতকলার বিরুদ্ধে স্থলতম প্রোটেন্ট। বর্তমান মুগে ঐ গণেশের শুড়ই তো চিম্নি-মূর্তি ধরে পাশ্চাত্য পণ্যযজ্ঞশালায় বৃংহিতধ্বনি করছে। গণনায়কের এই কুৎসিত বেস্থরের জ্যোরেই কি ওরা সিদ্ধিলাভ করছে না। চিন্তা করে দেখে।।

দেথব।

যথন করবে তথন এ কথাটাও ভেবে দেখো, বেহুরের অজেয় মাহাত্ম্য কঠিন ডাঙাতেই। সিংহ বল', বাাঘ্র বল', বলদ বল', বাদের সঙ্গে সগর্বে বীরপুরুষদের তুলনা করা হয় তারা কোনো কালে ওন্তাদজির কাছে গলা সাধে নি। এ কথায় তোমার সন্দেহ আছে কি।

তিলমাত্র না।

এমন-কি, ডাঙার অধম পশু যে গর্দভ, যত ত্র্বল সে হোক-না, বীণাপাণির আসরে সে সাক্রেদি করতে যায় নি, এ কথা তার শক্র মিত্র এক বাক্যে স্বীকার করবে।

তা করবে।

ঘোড়া তো পোষমানা জীব— লাথি মারবার যোগ্য থ্র থাকা সত্তেও নির্বিবাদে চাবুক থেয়ে মরে— তার উচিত ছিল, আন্তাবলে থাড়া দাঁড়িয়ে ঝিঁ বিঁ টথাম্বাজ আলাপ করা। তার চিঁ হিঁ হিঁ হিঁ শব্দে সে রাশি রাশি সফেন চন্দ্রবিন্দ্র্বণ করে বটে, তব্ বেস্থরো অমুনাসিকে সে ডাঙার সম্মান রক্ষা করতে ভোলে না। আর গজরাজ, তাঁর কথা বলাই বাহুল্য। পশুপতির কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত এই-সমস্ত স্থলচর জীবের মধ্যে কি একটাও কোকিলকণ্ঠ বের করতে পার। ঐ-যে ভোমার ব্ল্ডগ্ ফ্রেডি চীৎকারে মুমছাড়া করে পাড়া, প্লর গলায় দয়া ক'রে বা মজা ক'রে বিধাতা যদি দেন শ্রামান্দোয়েলের শিষ, ও তা হলে নিজের মধুর কঠের অসহ্য ধিকারে ভোমার চল্তি মোটরের

তলার গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে এ আমি বাজি রাখতে পারি। আচ্ছা, সত্যি করে বলো, কালিঘাটের পাঁঠা যদি কর্কশ ভ্যাভ্যা না করে রামকেলি ভাঁজতে থাকে, তা হলে তুমি তাকে জগন্মাতার পবিত্র মন্দির থেকে দূর-দূর করে খেদিয়ে দেবে না কি।

নিশ্চয় দেব।

তা হলে বুঝতে পারছ আমরা বে স্থমহং ব্রত নিয়েছি তার সার্থকতা। আমরা
শক্ত ডাঙার শাক্ত সস্তান, বেস্থরনয়ে দীক্ষিত। আধমরা দেশের চিকিৎসায় প্রয়োগ
করতে চাই চরম মৃষ্টিযোগ। জাগরণ চাই, বল চাই। জাগরণ শুফ হয়েছে পাড়ায়;
প্রতিবেশীদের বলিষ্ঠতা হুম্দাম্ শব্দে হুর্দাম হচ্ছে, পৃষ্ঠদেশে তার প্রমাণ পাচ্ছে আমার
চেলারা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কোতোয়ালরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে, টনক নড়েছে শাসনকর্তাদের।

তোমার গুরু বলছেন কী।

তিনি মহানন্দে মগ্ন। দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন, বেস্থবের নবযুগ এসেছে সমস্ত জগতে। সভ্য জাতরা আজ বলছে, বেস্থরটাতেই বাস্তব, ওতেই পুঞ্জীভূত পৌরুষ, স্থবের মেয়েমান্থবিই তুর্বল করেছে সভ্যতা। ওদের শাসনকর্তা বলছে, জোর চাই, খুন্টানি চাই নে। রাষ্ট্রবিধিতে বেস্থর চড়ে ঘাচ্ছে পর্দায় পর্দায়। সেটা কি তোমার চোখে পড়ে নি, দাদা।

চোথে পড়বার দরকার কী, ভাই। পিঠে পড়ছে দ্যাদ্ম।

এ দিকে বেতালপঞ্চবিংশতিই চাপল সাহিত্যের ঘাড়ে। আনন্দ করো, বাংলাও ওদের পাছু ধরেছে।

সে তো দেখছি। পাছু ধরতে বাংলা কোনোদিন পিছপাও নয়।

এ দিকে গুরুর আদেশে বেস্থরমন্ত্র সাধন করবার জন্তে আমরা হৈহৈদংঘ স্থাপন করেছি। দলে একজন কবি জুটেছে। তার চেহারা দেখে আশা হয়েছিল নবমুগ মূর্তিমান। রচনা দেখে ভুল ভাঙল; দেখি তোমারই চেলা। হাজার বার করে বলছি, ছন্দের মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলো গদাঘাতে। বলছি, অর্থমনর্থং ভাবয়নিত্যম্। ব্ঝিয়ে দিলেম, কথার মানেটাকে সম্মান করায় কেবল দাসবৃদ্ধির গাঁঠপড়া মনটাই ধরা পড়ে। ফল হচ্ছে না। বেচারার দোষ নেই— গলদ্ধর্ম হয়ে ওঠে, তবু ভন্তলোকি কাব্যের ছাঁদ ঘোচাতে পারে না। ওকে রেখেছি পরীক্ষাধীনে। প্রথম নম্না যেটা সমিতির কাছে দাখিল করেছে সেটা শুনিয়ে দিই। স্থর দিয়ে শোনাতে পারব না।

দেই জন্তেই তোমাকে ঘরে ঢুকতে দিতে সাহদ হয়।

ভবে অবধান করো—

পায়ে পড়ি শোনো ভাই গাইয়ে,
হৈহৈপাড়া ছেড়ে দ্র দিয়ে যাইয়ে।
হেথা সা-রে গা-মা পা'য়ে স্থরাস্থরে য়ৄয়,
শুদ্ধ কোমলগুলো বেবাক অশুদ্ধ—
অভেদ রাগিণীরাগে ভগিনী ও ভাইয়ে।
তার-ছেঁড়া তম্বরা, তাল-কাটা বাজিয়ে—
দিনরাত বেধে যায় কাজিয়ে।
বাঁপতালে দাদ্রায় চৌতালে ধামারে
এলোমেলো ঘা মারে—
ভেরে কেটে মেরে কেটে ধাঁ দাঁ ধাঁ ধাঁ ধাঁ ধাঁইয়ে।

সভাস্থদ্ধ একবাক্যে ব'লে উঠলুম, এ চলবে না। এখনো জাতের মায়া ছাড়তে পারে নি— গুচিবায়্গ্রস্ত, নাড়ী ছুর্বল। আমরা বেছন্দ চাই বেপরোয়া। কবির মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া গেল। বলল্ম, আরও একবার কোমর বেঁধে লাগো, বাঙালি ছেলেদের কানে জারের কথা ছাতুড়ি পিটিয়ে চালিয়ে দাও, মনে রেখো পিটুনির চোটে ঠেলা মেরে জোর চালানো আজ পৃথিবীর স্বর্ত্তই প্রচলিত— বাঙালি শুধু কি ঘুমায়ে রয়। দেখলুম, লোকটার অন্তঃকরণ পাক খেয়ে উঠেছে। বলে উঠল, নয় নয়, কখনোই নয়। কলমটাকে কামড়ে ধ'রে ছুটে গিয়ে বসল টেবিলে। করজোড়ে গণেশকে বললে, তোমার কলাবধ্কে পাঠিয়ে দাও অন্তঃপুরে সিদ্ধিদাতা। লাগাও তোমার শুড়ের আছাড় আমার ম্পজে, ভূমিকম্প লাগুক আমার মাতৃভাষায়, জোরের তপ্তপন্ধ উৎদারিত হোক কলমের মুখে, ছঃশ্রাব্যের চোটে বাঙালির ছেলেকে দিক জাগিয়ে। কবি মিনিট পনেরো পরে বেরিয়ে চীৎকার স্থরে আর্ভি শুক্ করলে। মুখ চোখ লাল, চুলগুলো উস্কোথ্ন্দা, দশা পাবার দশা।—

মার্ মার্ মার্ রবে মার্ গাঁট্টা, মারহাট্টা, ওরে মারহাট্টা। ছুটে আয় হৃদাড়, ভাঙ্ মাথা, ভাঙ্ হাড়, কোথা তোর বাসা আছে হাড়কাট্টা।

আন ঘুষো, আন কিল, আন ঢেলা, আন ঢিল, নাক মুখ থেঁতো ক'রে দিক ঠাটা। আগ্ডুম বাগ্ডুম তুম্দাম ধুমাধুম, ভেঙে চুরে চুরুমার হোক খাট্টা। ঘুন যাক, মারো ক্যে মালসাট্টা। বাশিওলা চুপ রাও, টান মেরে উপ ড়াও ধরা হতে ললিতলবঙ্গলতা। বেল জুই চম্পক দূরে দিক ঝম্পক,

উপবনে জমা হোক জন্মতা।

আমি অস্থির হয়ে হই হাত তুলে বললুম, থামো থামো, আর নয়। জয়দেবের ভূত এখনো কাঁধে বলে ছন্দের দার্কাদ করছে, কানের দখল ছাড়ে নি। গ্যাধামে ঐ লেথাটার যদি পিণ্ডি দিতে চাও তবে ওর উপরে হানো মুষল, ওটাকে ছিবুকুটে নাস্তানাবুদ ক'রে তার উপরে কুট্কি বৃষ্টি করো। কবি হাত জোড় ক'রে বললে, আমি পারব না, তুমি হাত লাগাও। আমি বললুম, ঐ-যে মারহাট্টা শন্ধটা তোমার মাণায় এসেছে, ঐটেতেই তোমার ভবিগতের আশা। 'চলন্তিকা' থেকে কথাটাকে ছিঁড়ে ফেলেছ, অর্থের শিকড়টা রয়ে গেল মাটির নীচে। গুধু ডাঁট। ধরে খাড়া রয়েছে ধ্বনির মারমূতি। এইবার সমস্তটাকে ছন্নছাড়া করে দিই — দেখো, কী মূর্তি বেরোয়---

> হৈ রে হৈ মারহাট্রা গালপাট্রা আঁটসাট্টা।

হাড়কাট্টা ক্যা কোঁ কাঁচ্

গড়গড় গড়গড় । . . . . . হুড়ুদ্তুম হুদ্দাড়



হৈ রে হৈ মারহাটা



ফ্টারমশায়। অধ্যায় ১০

ভাণ্ডা

ধপাৎ

ঠাণ্ডা

কম্পাউণ্ড ফ্র্যাক্চার

মড্মড়্ মড়্মড়্

হুড়ু য় · · · · ·

**इ**ড्**ग्**ष्, इ**फ्**ग्ष्,

দেউকিনন্দন

ঝক্ষন পাত্তে

কুন্দন গাড়োয়ান

বাঁকে বিহারী

তড়্বজ় তড়্বজ় তড়্বজ় তড়্বজ়

थहेथहे यम्यम्

ধড়াধ্বড়

ধড়্ফড়্ ধড়্ফড়্

হো হো হু হু হা হা—

টঠডঢড়হ:—

इनकर्ला रहिष्म् निरम्।

দাদা, তোমার নকল করি নি এই সার্টিফিকেট আমাকে দিতে হবে।

খুশি হয়ে দেব।

নবযুগের মহাকাব্য ভোমাকে লিখতে হবে দাদা।

যদি পারি। বিষয়টা কী।

বেহুর-হিড়িম্বের দিখিজ্য।

পুপুদিদিকে জিগেস করল্ম, কেমন লাগল।

भूभू वनान, धाँधा नागन।

অর্থাৎ ?

অর্থাং, স্থরাস্করের যুদ্ধে অস্তরের জয়টা কেন আমার তেমন থারাপ লাগল না, তাই ভাবছি। বিশ্রী গোঁয়ারটার দিকেই রায় দিতে চাচ্ছে মন।

তার কারণ, তুমি স্থীজাতীয়। অত্যাচারের মোহ কাটে নি। মার থেয়ে আনন্দ পাও, মারবার শক্তিটাকে প্রত্যক্ষ দেখে।

অত্যাচারের আক্রমণ পছন্দগই তা বলতে পারি নে— কিন্তু বীভৎসমূতিতে যে পৌরুব ঘৃষি উচিয়ে দাঁড়ায় তাকে মনে হয় সাব্লাইম।

আমার মতটা বলি। হুঃশাসনের আস্ফালনটা পৌরুষ নয়, একেবারে উন্টো। আদ্ধ পর্যন্ত পুরুষই স্থাষ্ট করেছে স্থানর, লড়াই করেছে বেস্থরের সঙ্গে। অস্থর সেই পরিমাণেই দ্যোরের ভান করে যে পরিমাণে পুরুষ হয় কাপুরুষ। আদ্ধ পৃথিবীতে তারই প্রমাণ পাচ্ছি।

### 50

পুপুদিদির মনে হল, আমি ওর মর্যাদাহানি করেছি। তথন সন্ধে হয়ে আসছে। কেদারায় হেলান দিয়ে ও বদল আমার কাছে। অন্ত দিকে মুধ করে বললে, তুমি আমাকে নিয়ে বানিয়ে বানিয়ে কেবল ছেলেমান্থবি করছ, এতে তোমার কী স্থধ।

আজকাল ওর কথা শুনে হাসতে দাহস হয় না। ভালোমান্থবের মতো মৃথ করেই বললুম, তোমার বয়সে পাকা বৃদ্ধির প্রমাণ দিতেই তোমাদের আগ্রহ, আমার বয়সে ভাবতে ভালো লাগে যে মৃজ্জাটা এখনো আছে কাঁচা। স্থযোগ পেলে মশ্গুল হয়ে ছেলেমান্থবি করি বানিয়ে, হয়তো মানানসই হয় না।

তাই ব'লে আগাগোড়াই যদি ছেলেমান্থবি কর, তা হলে সত্যিকার ছেলেমান্থবিই হয় মা। ছেলে বয়সের ভিতরে ভিতরে বড়ো বয়সের মিশল থাকে।

দিদি, এটা একটা কথার মতো কথা বলেছ। শিশুর কোমল দেহেও শক্ত হাড়ের গোড়াপত্তন থাকে। এ কথাটা আমি ভূলেছিল্ম না কি।

তোমার বকুনি শুনে মনে হয়, যথন আমি ছোটো ছিল্ম তথনকার দিনে এমন কিছুই ছিল না যা ব্যঙ্গ করবার নয় অথচ মজা করবার!

একটা উদাহরণ দেখাও।

মনে করো, আমাদের মান্টারমণায়। তিনি অভুত ছিলেন, কিন্তু থাঁটি অভুত। তাই তাঁকে এত ভালো লাগত। আচ্ছা, তাঁর কথাটা একটু ধরিয়ে দাও-না।

আজও তাঁর মুথখানা স্পষ্ট মনে পড়ে। ক্লাসে বসতেন যেন আলগোছে, বইগুলো ছিল কণ্ঠস্থ। উপরের দিকে তাকিয়ে পাঠ ব'লে যেতেন, কথাগুলো যেন সন্থ ঝরে পড়ছে আকাশ থেকে। আমরা ক্লাসে উপস্থিত থাকব, মন দিয়ে পড়া শুনব, সে গরজটা সম্পূর্ণ আমাদেরই ব'লে তিনি মনে করতে<del>ন।</del>

তিনি তোমাদের মৃথ চেনবার স্থযোগ পান নি বোধ হয়।

চেষ্টাও করেন নি। একদিন ছুটির দরবার নিয়ে তাঁর ঘরে ঢুকতেই তিনি শশব্যস্ত হয়ে চৌকি ছেড়ে উঠে পড়লেন; মনে করলেন, আমি বৃঝি যাকে বলে একজন রীতিমত মহিলা।

অমনতরো অভাবনীয় ভূল করা তাঁর অভ্যস্ত ছিল।

ছিল বই-কি। তোমার দাড়ি দেখে কোনোদিন তোমাকে নবাব খাঞ্জেখাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি ব'লে ভুল করেন নি তো? না, ঠাট্টা নয়, তিনি তো তোমার বন্ধু ছিলেন, বলো-না তাঁর কথা।

তাঁর শত্রু কেউ ছিল না, কিন্তু সমজদার বন্ধ্ ছিল্ম একলা আমি। লোকে যথন তার খ্যাপামির কথা রটাত তিনি আশ্চর্য হয়ে যেতেন। একদিন আমাকে এসে বললেন, স্বাই বলছে, আমি ক্লাস পড়াই কিন্তু ক্লাসের দিকে তাকাই নে।

আমি বলন্ম, তোমার সাঙাংরা তোমার বিছের দোষ ধরতে পারে না, তোমার বুদ্ধির দোষ ধরে। তারা বলে, তোমার পড়ানোর ভুল হয় না কিন্তু পড়াচ্ছ যে সেইটেই ভূলে যাও।

পড়াচ্ছি যদি না ভূলি তবে পড়াতে পারতুম না, নিছক মান্টারিই করে যেতুম। পড়ানোটা নিঃশেষে হজম হয়ে গেছে, ওটা নিয়ে মনটা আইটাই করে না।

জলচর জলে সাঁতার দিলে টের পাওয়া যায় না, স্থলচর দিলে সেটা খুবই মালুম হয়। তুমি অব্যাপন-সরোবরের গভীর জলের মাছ।

আমি যদি ছাত্রদের দিকেই তাকাই তবে ক্লাসের দিকে মন দেব কী ক'রে। তোমার সেই ক্লাস্টা আছে কোথায়।

কোখাও না, দেইজন্মেই তো বাধা পাই নে। ছাত্ররাই যদি আমার চোথ জুড়ে বদে তা হলে ক্লাদের স্বাত্মাপুরুষটা স্বাড়ালে পড়ে যে।

'পড়ো বাবা আত্মারাম' এই ব্ঝি তোমার বুলি ?

পড়াচ্ছি কই। আমার আত্মারামকেই টহল দেওয়াচ্ছি। ভোমার প্রণালীটা কিরকম।

গঙ্গাধারার ব'হে যাবার প্রণালী যেরকম। ডাইনে বাঁরে কোথাও মরু, কোথাও ফসল, কোথাও শাশান, কোথাও শহর। এই নিমে গঙ্গামায়ীকে পদে পদে বিচার করতে যদি হত তা হলে আজ পর্যন্ত সগরসন্তানদের উদ্ধার হত না। যাদের যতটা হবার তাই হয়, বিগাতার সঙ্গে টক্কর দিয়ে তার চেয়ে বেশি হওয়াতে গেলেই চলা বন্ধ। আমার পড়ানো চলে মেঘের মতো শৃশু দিয়ে, বর্ষণ হয় নানা থেতে, ফসল ফলে থেত-অন্ত্রসারে। অসম্ভবকে নিমে ঠেলাঠেলি করে সময় নই করি নে ব'লে হেড্মান্টার হন ক্ষাপা। ঐ হেড্মান্টারটিকেও অত্যন্ত সত্য ব'লে গণ্য করলে অত্যন্ত ভূল করা হয়।

পুপু বললে, ছাত্রীদের অনেকে মনে ননে খুঁংখুঁং করত। তাদের লক্ষ্য করে একদিন বলেছিলেন, এথানে যে মান্টারটা আছে তাকে নেই ক'রে দিয়েছি, তোমাদের নিজের মনকেই বেড়ে ওঠবার জায়গা করে দেবার জত্যেই। আর-একদিন তিনি বলেছিলেন, মান্টারিতে আমি হচ্ছি ক্লাসিক, আর সিধুবাবু রোমান্টিক। বলা বাহুল্য, মান্টারমশায়ের কথাটা আমরা কিছুই বুঝতে পারি নি।

মানে হচ্ছে, মান্টার সমগ্র ক্লাসকেই দিতেন উপরে তুলে, আর দিধু ছাত্রদের একে একে নিজের কাঁধে চড়িয়ে গর্তগাড়ি পার করত। বুঝেছ ?

না, বোঝবার দরকার নেই। তুমি তাঁর কথা বলে যাও, মজা লাগে গুনতে।

আনারও লাগে, কেননা লোকটাকে ব্ঝতে লাগে দেরি। একদিন চীন-দার্শনিকের দোহাই দিয়ে মাস্টার আমাকে বললে, যে রাজ্যে রাজ্যটা নেই সেই রাজ্যই স্কল রাজ্যের সেরা।

পুপে দগর্বে বললে, আমাদের ক্লাদ দেরা ক্লাদ ছিল দন্দেহ নেই।

আমি বলন্ম, তার কারণ, প্রমাণ সত্ত্বেও তোমার কম বৃদ্ধির লক্ষণ মাস্টার লক্ষ্য করতেন না।

शूरल गांशा वांक्टिय वनतन, धीरिक कि शांन वनव ना शिष्टा।

আমি বলনুম, পাশ দিয়ে যেতে যেতে তোমার চুলটা টেনে দিই, এ ঠাট্টা সেই স্নিগ্ধ জাতের। এতে ক্যাসাস ব্যালাই অর্থাৎ 'অগ্ন যুদ্ধ ত্বরা ময়া'র ঘোষণা নেই।

পুপে বললে, মাস্টারমশায়ের ব্যবস্থা ছিল মজার রক্ষের। তিনি বলতেন,

তোমাদের নিজের খবর নিজেই রাখবে; তোমাদের খবরদারি করবার কাজ আমার নয়। প্রতিদিনের পড়ার ফল নিজেরাই রাখতুম; মার্কা দেবার নিয়ম জানা ছিল।

তার ফল কী হল।

মার্কা বরঞ্চ কম করেই দিতুন।

কথনো কি ঠকাতে না।

বাইরের কেউ মার্কা দেবার থাকলে তাকে ঠকাবার লোভ হতে পারত। নিজেকে ঠকানো বোকামি। বিশেষত তিনি তো দেখতেন না।

তার পরে ?

তার পরে প্রত্যেক তিন মাস অন্তর নিজেরাই হিসেব ক'রে জানতুম উঠছি কি নাবছি।

তোমাদের কি সতায়্গের হাইস্থল, অত্যন্ত হাই? ফাঁকি দেবার লোকই ব্ঝি ছিল না?

মান্টারমশায় ছিলেন অবিচলিত। তিনি বলতেন, সংসারে একদল লোক ফাঁকি দেবেই। কিন্তু, নিজের দায় থাদের নিজের হাতে, ওরই মধ্যে তারাই কম ফাঁকি দেয়। আনাদের শান্তিও ছিল ঐ জাতের। বাইরে থেকে না। একদিন হাজিরি নাম-ডাক উপলক্ষ্যে প্রিয়স্থীর পর্যেণ্টেজ বাঁচাবার জন্মে মিথ্যে কথা বলে ফেলেছিল্ম। তিনি বললেন, অশুচি হয়েছ, প্রায়শ্চিত্ত কোরো। তিনি জানতেও চাইতেন না করেছি কি না।

প্রায়শ্চিত্ত কি করেছিলে।

নিশ্চয়ই করেছিলুম।

অর্থাৎ, তোমার পাউভরের কোটোটা ঐ প্রিয়সগীকে দান করেছিলে?

আমি কথ্খনো পাউডর মাথি নে।

বলতে চাও, তোমার ঐ মুখের রঙ তোমার খাস নিজেরই ?

আর যাই হোক তোমার কাছ থেকে ধার নিই নি, মিলিয়ে দেখলেই ব্রতে পারবে।

ছি, আমাকে নিয়ে তোমার দৃষ্টিতে যদি ভেদবৃদ্ধি দেখা দেয় তা হলে জাতে দোষা-রোপ ঘটে। আমরা যে সবর্ণ— বর্ণভেদের জো কী। হাতের কাছে কবি থাকলে বলতেন, তোমার গায়ের রঙ ফুটে বেরিয়েছে ব্রহ্মার হাসি থেকে।

আর তোমার রঙ তাঁর ঠাট্টার হাসি থেকে।

এ'কেই বলে অন্যোগ্যন্ততি, মৃাচ্য়ল আাড্মিরেশন। পিতামহের ছই জাতের হাসি

আছে— একটা দন্তা, একটা মূৰ্যন্ত। আমাতে লেগেছে মূৰ্যন্ত হাসি, ইংরেজিতে তাকে বলে উইট।

দাদামশায়, নিজের গুণগান তোমার মৃথে কখনো বাধে না।
সেইটেই আমার প্রধান গুণ। আপনাকে ধারা জানে আমি সেই অসামান্তের দলে।
মৃথ থুলে গেছে, কিন্তু আর নয়, এবার থামো। মান্টারমশারের কথা হচ্ছিল, এখন উঠে পড়ল তোমার নিজের কথা।

তাতে দোষ হয়েছে কী। বিষয়টা তো উপাদেয়, যাকে বলে ইন্টারেস্টিঙ। বিষয়টা সর্বদাই রয়েছে সামনে। তাকে তো শ্বরণ করবার দরকার হয় না। তাকে যে ভোলাই শক্ত ।

আচ্ছা, তা হলে মান্টারের একটা বিশেষ পরিচয় দিই তোমাকে। এটা টুকে রাথবার যোগ্য। একদিন সন্ধেবেলায় মান্টার জনকয়েক লোককে নেমস্তর্ম করেছিল। থবরটা তার মনে আছে কি না জানবার জন্মে সকাল-সকাল গেলুম তার বাজিতে। সেবক কানাইয়ের সঙ্গে তার বে আলোচনাটা চলছিল, বলি সে কথাটা। কানাই বললে, জগদ্ধাত্তীপুজাের বাজারে গলদা চিংজির দাম চড়ে গেছে, তাই এনেছি ডিম ওয়ালা কাঁকড়া।

মান্টার ঈবৎ চিন্তিত হরে বলে, কাঁকড়া কী হবে।
ও বললে, লাউ দিয়ে ঝোল, সে তোফা হবে।
আমি বলল্ম, মান্টার, গল্দা চিংড়ির উপর তোমার লোভ ছিল ?
মান্টার বললে, ছিল বই-কি।
তা হলে তো লোভ সম্বরণ করতে হবে।

তা কেন। লোভটা প্রস্তুত হয়েই আছে, তাকে শাণ্ট্ ক'রে চালিয়ে দেব কাঁকড়ার লাইনে।

দেখছি, তোমাকে বিশুর শান্ট করতে হয়।

মান্টার বললে, কাঁকড়ার ঝোল তো থেয়েছি অনেকবার, সম্পূর্ণ মন দিই নি।
এবার যথন দেখলুম কানাইয়ের জিভে জল এসেছে, তথন তার সিক্ত রসনার নির্দেশে
থাবার সময় মনটা ঝুঁকে পড়বে কাঁকড়ার দিকে, রসটা পাব বেশি ক'রে। কাঁকড়ার
ঝোলটাকে ও যেন লাল পেন্সিলে আগুর্লাইন ক'রে দিলে; ওটাকে ভালো করে
মুখস্থ করবার পক্ষে স্থবিধে হল আমার।

মান্টার জিগেস করলে, আঁঠি-বাঁধা ওটা কী এনেছিস। কানাই বললে, সজনের জাঁটা।

মান্টার সগর্বে আমার দিকে চেয়ে বললে, এই দেখো মজা। ও বাজারৈ যাবার সময় আমার মনে ছিল লাউডগা। ও বাজার থেকে ফিরে এল, আমি পেয়ে গেলুম সজনের ডাঁটা। ছকুম না করবার এই স্থবিধে।

আমি বললুম, সজনের ভাঁটা না এনে ও যদি আনত চিচিঙ্গে?

মান্টার জবাব দিলেন, তা হলে ক্ষণকালের জন্মে ভাবনা করতে হত। নাম জিনিসটার প্রভাব আছে। চিচিক্ষে শন্দটা লোভন্তনক নয়। কিন্তু, কানাই যদি ওটা বিশেষ ক'রে বাছাই করে আনত, তা হলে সংস্থার কাটাবার একটা উপলক্ষ হত। জীবনে সব-প্রথমে ভেবে দেখবার স্থযোগ হত 'দেখাই যাক-না'; হয়তো আবিদ্ধার করতুম, ওটা মন্দ চলে না। চিচিক্ষে পদার্থটার বিক্ষদ্ধে অন্ধ বিরাগ দূর হয়ে উপভোগ্যের সীমানা বেড়ে যেত। এমনি করেই কাব্যে কবিরা তো নিজের ক্ষচিতে আমাদের ক্ষচির প্রসার বাড়িয়ে দিচ্ছে। স্প্রীকে আগুর্লাইন করাই তাদের কাজ।

তোমার ক্ষতির প্রসার বাড়াবার কাজে কানাইয়ের আরও এমন হাত আছে ? আছে বই-কি। ও না থাকলে পিড়িং শাকে আমি কোনোদিন মনোযোগই দিতুম না। শঙ্গটা আমাকে মারত ধাকা। সংসারে সংস্কারম্ক্তিই তো অধিকারব্যাপ্তি।

সেই মহৎ কাজে আছে তোমার কানাই।

তা মানতে হবে, ভাই। ওর ইচ্ছার যোগে আমার ইচ্ছার সংকীর্ণতা ঘুচে যায় প্রতিদিন। আমি একলা থাকলে এমনটা ঘটত না।

বুঝলুম, কিন্তু কানাইয়ের ইচ্ছার দীমানাটা—

বাড়িয়েছি বই-কি। পূর্ববঙ্গের লোক, কলাইয়ের ডালের নাম শুনতে পারত না। আজকাল হিঙ দিয়ে কলাইয়ের ডাল ও থাচ্ছে বেশ।

এমন সময়ে কানাইয়ের পুনঃপ্রবেশ। বললে, একটা কথা বলতে ভূলে গেছি, আজ দইটা আনি নি। কবরেজমশায় বলেন, রাত্রে দইটা বারণ।

দইয়ের দাম চড়ে গেছে বললে দ্বিরুক্তি হয়, এইজন্মে কবরেজমশায়কে পাড়তে হল। সাস্ত্রনা দেবার জন্মে বললে, অল্প একটু আদার রস মিশিয়ে পাংলা চা বানিয়ে দেব, দীতের রাত্রে উপকার দেবে।

আমি জিগেস করলেম, কী বল হে মান্টার, আদা দিয়ে চা স্বাইকে খাওয়াবে না কি। স্বাইকার কথা বুলব কী করে। যারা থাবে তারা থাবে। হতে পারে উপকার। যারা থাবে না তাদের অপকার হবে না।

আমি বললুম, মান্টার, চীন-দার্শনিকের উপদেশমতে তোমার গেরস্থালিতে মনিব নেই বুঝি ?

ना ।

তা হলে চাকরই বা আছে কেন।

মনিব না থাকলেই চাকর স্বতই থাকে না।

তোমার এথানে চাকরে মনিবে বেমালুম মিশিয়ে গিয়ে একটা যৌগিক পদার্থ খাড়। হয়েছে বৃঝি ?

মান্টার হেসে বললে, অক্সিজেন হাইড্রোজেনের দাহ্থ মেজাজ ঘুচে গিয়ে দোঁহে মিলে একেবারে জল।

আমি বললুম, যদি বিষ্ণে করতে ভাষা, পাড়া ছেড়ে চীনের দর্শন দৌড় দিত। থেকেও থাকবে না, গিন্নি এমন নির্বিশেষ পদার্থ নয়। মুখের উপর ঘোমটা টেনেও ভোমার সংসারে সে হত অতিশয় স্পষ্ট। তার রাজ্যে রাজ্মটা তার কটাক্ষে খেত দোলা; সর্বদা ধাকা লাগাত, কখনো পিঠে, কখনো বুকে।

মান্টার বললে, তা হলে কর্তা রিটর্ন্ টিকিট না কিনেই দৌড় মারত ভেরাগাঁজি-থানে, গিলিত অন্তর্ধান করত ইন্টার্ন্ বেদল রেলের রাস্তা বেয়ে বাপের বাড়িত্ত।

মান্টার মাঝে মাঝে হাসির কথা বলে, কিন্তু হাসে না।

পুপুদিদি বললে, আমাদের মাস্টারমশায়কে নিয়ে যদি গল্পের পালা বাঁধতে হ্য কিরকম ক'রে বাঁধ।

তা হলে দশ লক্ষ বছর বাদ দিই।

তার মানে, আজগুবি গল্প বানাতে, অথচ আজকের দিনের বিরুদ্ধ পক্ষের সাক্ষীর শঙ্কা থাকত না।

কোনো সাহিত্যওয়ালা কথনো সাক্ষীর ভয় করে না। আসল কথা, আমার গল্পতি ফুটে উঠতে যুগাস্তরের দরকার করবে। কেন, সেইটে বুঝিয়ে বলি— পৃথিবী-স্ষ্টির গোড়াকার মালমগলা ছিল পাথর লোহা প্রভৃতি মোটা মোটা ভারী ভারী জিনিস। তারই ঢালাই পেটাই চলেছিল অনেককাল। কঠোরের বে-আক্রতা ছিল বহু যুগ ধ'রে। অবশেষে নরম মাটি পৃথিবীকে শ্রামল আন্তরণে ঢাকা দিয়ে স্ষ্টেকর্তার যেন লক্ষ্যা

রক্ষা করলে। তথন জীবজন্ত আসরে নামল স্তুপাকার হাড়মাংসের বোঝাই নিয়ে; মোটা নোটা বর্ম প'রে তারা তুশো পাঁচশো মোন অসভ্য লেজ টেনে টেনে বেড়াতে লাগল। তারা ছিল দর্শনধারী জীব। কিন্তু সেই মাংসবাহীর দল স্পষ্টকর্তার পছন্দসই হল না। আবার চলল বহু যুগ ধরে নিচুর পরীক্ষা। শেষকালে এল মনোবাহী মানুষ। লেজের বাহুল্য গেল খুচে, হাড়মাংস হল পরিমিত, কড়া চামড়াটা নরম হয়ে এল স্থকে। না রইল শিঙ, না রইল ক্ষ্রুর, না রইল নথের জার, চার পা এসে ঠেকল ঘটিমাত্র পায়ে। বোঝা গেল, বিধাতা তাঁর হাতিয়ার চালাচ্ছেন স্বাহুর যুগটাকে ক্রমণ স্কন্ধ করে আনবার জন্মে। স্থলে স্থক্মে জড়িয়ে আছে মানুষ। মনের সঙ্গে মাংসের চলেছে ঠেলাঠেলি, মারামারি। বিধাতা পুনন্চ মাথা নাড়ছেন, উহু, হল না। লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, এটাও টিকবে না; এ আপনিই আপনাকে নিকেশ করে দেবে আন্চর্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে। যাবে কয়েক লক্ষ বছর কেটে। মাংস পড়বে ঝরে, মন উঠবে একেশ্বর হয়ে। সেই বিশুদ্ধ মনের যুগে তোমার মান্টারমশায় বসেছেন শরীররিক্ত ক্লাসে। মনে করে দেখো, তাঁর শিক্ষা দেবার প্রণালী হচ্ছে ছাত্রদের মধ্যে নিজেকে মেলাতে থাকা মনের উপর মন বিছিয়ে, বাইরের বাধা নেই বললেই হয়।

স্থূল বৃদ্ধির বাধাও নেই ?

সেটা না থাকলে বৃদ্ধি মাত্রই হয়ে পড়ে বেকার। ভালো-মন্দ বোকা-বৃদ্ধিমানের ভেদ আছেই। চরিত্র আছে নানা রকমের। ভাবের বৈচিত্র্য আছে, ইচ্ছার স্বাতস্ত্র্য আছে। এখন তিনিই ভালো মাস্টার যিনি সেই অনেকের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন, শিক্ষা এখন অন্তরে অন্তরে।

দাদাসশায়, ইস্কুলটা কোথায় আছে দেটা ঠিক মনে আনতে পারছি নে।

পৃথিবীতে তিনটে বাসা আছে— এক সমুদ্রতলে, আর-এক ভূতলে, আর আছে আকাশে থেখানে স্কল্ম হাওয়া আর স্কল্মতর আলো। এইখানটা আৰু আছে থালি আগামী যুগের জন্মে।

তা হলে তোমার ক্লাস চলেছে সেই হাওয়ায় সেই আলোয়। কিন্তু, ছাত্রদের চেহারাটা কিরকম।

বুঝিয়ে বলা শক্ত, তাদের আকার নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু আকারের আধার নেই।
তা হলে বোধ হচ্ছে নানা রঙের আলোয় তারা গড়া।

সেইটেই সম্ভব। তোমাদের বিজ্ঞান-মান্টার তো সেদিন ব্ঝিয়ে দিয়েছেন, বিশ্বজ্ঞগতে স্ক্র আলোর কণাই বহুরূপী হয়ে স্থুল রূপের ভান করছে। সেদিন আলো আপন আদিম স্ক্রের্পেই প্রকাশ পাবে। ক্লাসে তোমরা স্বাই আলো করে বসবে। সেদিন ওটিন-স্নো-গুরালারা একেবারে দেউলে হরে গেছে।
দেউলে কেন, আলো হয়ে গেছে।
দেউলে হয়ে যাওয়ার মানেই তো আলো হয়ে যাওয়া।
আমি কোন্ রঙের আলো হব, দাদামশায়।
সোনার রঙের।
আর তুমি ?

আমি একেবারে বিশুদ্ধ রেডিয়ম।

সেদিন আলোয় আলোয় লড়াই হবে না তো? ইলেক্ট্রন নিয়ে হবে না কি কাড়াকাড়ি।

ভাবনা ধরিয়ে দিলে। লীগ অফ লাইট্দ্এর দরকার হবে বোধ হচ্ছে। ইলেক্ট্রন নিয়ে টানাটানির গুজব এখনি শুনতে পাচ্ছি।

ভালোই তো দাদামশায়। বীররদের কবিতা তোমার ভাষায় উজ্জন বর্ণে বর্ণিত হবে। ঐ যাঃ, ভাষা থাকবে তো ?

শব্দের ভাষা নিছক ভাবের ভাষায় গিয়ে পৌছবে, ব্যাকরণ মুখস্থ করতে হবে না। আচ্ছা, গান ?

গান হবে রঙের সংগত। বড়ো সহজ হবে না। তান যথন ঠিকরে পড়তে থাকবে, ঝলক মারবে আকাশের দিকে দিকে। তথনকার তানদেনরা দিগস্তে অরোরা বোরিয়ালিস বানিয়ে দেবে।

আর, তোমার গভকাব্য কী হবে বলো তো। তাতে লোহার ইলেক্ট্রনও মিশবে, আবার সোনারও। সেদিনকার দিদিমা পছন্দ করবে না।

আমার ভরসা আছে দেদিনকার আধুনিক নাৎনিরা মুগ্ধ হয়ে যাবে।

তা হলে সেই আলোর যুগে তোমার নাংনি হয়েই জন্মাব। এবারকার মতো দেহ-ধারিণীর 'পরে ধৈর্য রক্ষা কোরো। এখন চললুম সিনেমায়।

কিসের পালা। বৈদেহীর বনবাস।

### 28

পরদিন সকালবেলায় প্রাতরাশে আমার নির্দেশমত পুপেদিদি নিয়ে এল পাথরের পাত্রে ছোলাভিজে এবং গুড়। বর্তমান যুগে পুরাকালীন গৌড়ীয় খাছাবিধির রেনেদাঁস-প্রবর্তনে লেগেছি। দিদিমণি জিগেস করলে, চা হবে কি।

আমি বললুম, না, থেজুর-র<mark>স।</mark>

দিদি বললে, আজ তোমার মৃথধানা অমন দেখছি কেন। কোনো খারাপ স্থপ্র দেখেছ না কি।

আমি বললুম, স্বপ্নের ছায়া তো মনের উপর দিয়ে যাওয়া-আদা করছেই— স্বপ্নও মিলিয়ে যায়, ছায়ারও চিহ্ন থাকে না। আজ তোমার ছেলেমান্থবির একটা কথা বারবার মনে পড়ছে, ইচ্ছে করছে বলি।

বলো-না।

সেদিন লেখা বন্ধ ক'রে বারান্দায় বসে ছিলুম। তুমি ছিলে, স্কুমারও ছিল। সন্ধে হয়ে এল, রাস্তার বাতি জালিয়ে গেল, আমি বগে বসে সভাযুগের কথা বানিয়ে বানিয়ে বলছিলুম।

বানিয়ে বলছিলে! তার মানে ওটাকে অসত্যযুগ ক'রে তুলছিলে।

ওকে অসত্য বলে না। বে রশ্মি বেগ্নির সীমা পেরিয়ে গেছে তাকে দেখা যায় না ব'লেই সে মিথ্যে নয়, সেও আলো। ইতিহাসের সেই বেগ্নি-পেরোনো আলোতেই মান্ত্রের সত্যযুগের স্ষষ্টি। তাকে প্রাগৈতিহাসিক বলব না, সে আল্ট্রা-ঐতিহাসিক।

আর তোমার ব্যাখ্যা করতে হবে না। কী বলছিলে বলো।

আমি তোমাদের বলছিলুম, সত্যযুগে মাহ্য বই প'ড়ে শিথত না, থবর শুনে জানত না, তাদের জানা ছিল হয়ে-উঠে জানা।

কী মানে হল বুঝতে পারছি নে।

একটু মন দিয়ে শোনো বলি। বোধ হয় তোমার বিশ্বাস তুমি আমাকে জান ? দৃঢ় বিশ্বাস।

জান, কিন্তু সে জানায় সাড়ে-পনেরো আনাই বাদ পড়ে গেছে। ইচ্ছে কর্লেই তুমি যদি ভিতরে ভিতরে আমি হয়ে যেতে পারতে তা হলেই তোমার জানাটা সম্পূর্ণ সত্য হ'ত।

তা হলে তুমি বলতে চাও আমরা কিছুই জানি নে ? ২৬॥১৯ জানিই নে তো। স্বাই মিলে ধরে নিয়েছি যে জানি, সেই আপোষে ধরে নেওয়ার উপরেই আমাদের কারবার।

কারবার তো ভালোই চলছে।

চলছে, কিন্তু এ সভাষ্ণের চলা নয়। সেই কথাই ভোমাদের বলছিল্য— সভাষ্ণে মানুষ দেখার জানা জানত না, ছোঁওয়ার জানা জানত না, জানত একেবারে হওয়ার জানা।

মেরেদের মন প্রত্যক্ষকে আঁকড়ে থাকে; ভেবেছিলেম আমার কথাটা অত্যস্ত অবাস্তব ঠেকবে পুপুর কাছে, ভালোই লাগবে না। দেখলুম একটু ঔৎস্ক্র হয়েছে। বললে, বেশ মজা।

একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেই বললে, আচ্ছা, দাদামশায়, আজকাল তো সায়ান্দে অনেক বৃজ্কণি করছে; মরা মাহুষের গান শোনাচ্ছে, দূরের মাহুষের চেহারা দেখাচ্ছে, আবার শুনছি সিলেকে সোনা করছে— তেমনি একদিন হয়তো এমন একটা বিদ্যুতের খেলা খেলাবে যে ইচ্ছে করলে একজন আর-একজনের মধ্যে মিলে যেতে পারবে।

অসম্ভব নয়। কিন্তু, তুমি তা হলে কী করবে। কিছুই লুকোতে পারবে না। সর্বনাশ! সব মান্তবেরই যে লুকোবার আছে অনেক।

লুকোনো আছে ব'লেই লুকোবার আছে। যদি কারও কিছুই লুকোনো না থাকত তা হলে দেখা-বিন্তি খেলার মতো সবার সব জেনেই লোকব্যবহার হ'ত।

কিন্ত, লজ্জার কথা যে অনেক আছে।

লজ্জার কথা সকলেরই প্রকাশ হলে লজ্জার ধার চলে যেত।

আচ্ছা, আমার কথা কী বলতে হাচ্ছিলে তুমি।

সেদিন আমি তোমাকে জিগেদ করেছিলুম, তুমি ফদি সভায়ুগে জন্মাতে তবে আপনাকে কী হয়ে দেখতে তোমার ইচ্ছে হত। তুমি ফদ্ ক'রে বলে ফেললে, কার্লি বেড়াল।

পুপে মন্ত ক্ষাপা হয়ে বলে উঠল, কথ্থনো না। তুমি বানিয়ে বলছ।

আমার সতাযুগটা আমার বানানো হতে পারে কিন্তু তোমার মুখের কথাটা তোমারই। ওটা ফদ্ করে আমি-ছেন বাচালও বানাতে পারতুম না।

এর থেকে তুমি কি মনে করেছিলে আমি খুব বোকা।

এই মনে করেছিলুম যে, কাবুলি বেড়া**লের** উপর অত্যন্ত লোভ করেছিলে অ্থচ কাবুলি বেড়াল পাবার পথ তোমার ছিল না, তোমার বাবা বেড়াল জল্ভটাকে দেখতে পারতেন না। আমার মতে সভায়ুগে বেড়াল কিনতেও হ'ত না, পেতেও হ'ত না, ইচ্ছে করলেই বেড়াল হতে পারা বেত।

নাহ্য ছিল্ম, বেড়াল হল্ম— এতে কী স্থবিধেটা হল। তার চেয়ে যে বেড়াল কেনাও ভালো, না কিনতে পারলে না পাওয়া ভালো।

ঐ দেখো, সত্যযুগের মহিমাটা মনে ধারণা করতে পারছ না। সত্যযুগের পুপে আপনার সীমানা বাড়িয়ে দিত বেড়ালের মধ্যে। সীমানা লোপ করত না। তুমি তুমিও থাকতে, বেড়ালও হতে।

তোশার এ-সব কথার কোনো মানে নেই।

সতাযুগের ভাষায় মানে আছে। সেদিন তো তোমাদের অধ্যাপক প্রমথবাব্র কাছে শুনেছিলে, আলোকের অণুপরমাণু বৃষ্টির মতো কণাবর্ধণও বটে আবার নদীর মতো তরঙ্গবারাও বটে। আমাদের সাধারণ বৃদ্ধিতে বৃদ্ধি, হয় এটা নয় ওটা; কিন্তু বিজ্ঞানের বৃদ্ধিতে একই কালে ছটোকেই মেনে নেয়। তেমনি একই কালে তুমি পুপুও বটে, বেড়ালও বটে— এটা সত্যুগের কথা।

দাদামশায়, যতই তোমার বয়স এগিয়ে চলছে ততই তোমার কথাগুলো অবোধ্য হয়ে উঠছে, তোমার কবিভারই মতো।

অবশেষে সম্পূর্ণ নীরব হয়ে যাব তারই পূর্বলক্ষণ। সেদিনকার কথাটা কি ঐ কাব্লি বেড়ালের পরে আর এগোল না।

এগিয়েছিল। স্বকুমার এক কোণে বসে ছিল, দে স্বপ্নে কথা বলার মতো ব'লে উঠল, আমার ইচ্ছে করে শালগাছ হমে দেখতে।

স্কুমারকে উপহসিত করবার স্থযোগ পেলে তুমি খুশি হতে। ও শালগাছ হতে চায় শুনে তুমি তো হেসে অস্থির। ও চমকে উঠল লব্দায়। কাজেই ও বেচারির পক্ষ নিয়ে আমি বললেম— দক্ষিণের হাওয়া দিল কোথা থেকে, গাছটার ডাল ছেয়ে গেল ফুলে, ওর মজ্বার ভিতর দিয়ে কী মায়ামন্ত্রের অদৃশ্য প্রবাহ বয়ে যায় যাতে ঐ রূপের গঙ্কের ভোজবাজি চলতে থাকে। ভিতরের থেকে সেই আবেগটা জানতে ইচ্ছা করে বই-কি! গাছ না হতে পারলে বসন্তে গাছের সেই অপরিমিত রোমাঞ্চ অন্তব করব কী ক'রে।

আমার কথা শুনে স্থকুমার উৎসাহিত হয়ে উঠল; বললে, আমার শোবার ঘরের জানলা থেকে যে শালগাছটা দেখা ষায়, বিছানায় শুয়ে শুয়ে তার মাথাটা আমি দেখতে পাই; মনে হয়, ও স্বপ্ন দেখছে। শালগাছ স্বপ্ন দেখছে শুনে বোধ হয় বলতে যাচ্ছিলে, কী বোকার মতো কথা। বাধা দিয়ে ব'লে উঠনুম, শালগাছের সমস্ত জীবনটাই স্বপ্ন। ও স্বপ্নে চলে এসেছে বীজের থেকে অঙ্কুরে, অঙ্কুর থেকে গাছে। পাতাগুলোই তো ওর স্বপ্নে-কওয়া কথা।

স্থকুমারকে বললুম, দেদিন যথন সকালবেলায় ঘন মেঘ ক'রে বৃষ্টি হচ্ছিল আমি দেখলুম, তুমি উত্তরের বারান্দায় রেলিঙ ধ'রে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলে। কী ভাবছিলে বলো দেখি।

স্তুমার বললে, জানি নে তো কী ভাবছিল্ম।

আমি বলল্ম, সেই না-জানা ভাবনায় ভ'রে গিয়েছিল ভোমার সমস্ত মন মেঘে-ভরা আকাশের মতো। সেইরকম গাছগুলো যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, গুদের মধ্যে যেন একটা না-জানা ভাব আছে। সেই ভাবনাই বর্ধায় মেঘের ছায়ায় নিবিড় হয়, শীতের সকালের রৌদ্রে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সেই না-জানা ভাবনার ভাষায় কচি পাতায় গুদের ভালে ডালে বকুনি জাগে, গান ওঠে ফুলের ময়ুরিতে।

আত্রও মনে পড়ে স্থকুমারের চোথ হুটো কিরকম এতথানি হয়ে উঠল। সে বললে, আমি যদি গাছ হতে পারতুম তা হলে সেই বকুনি সির্সির্ করে আমার সমস্ত গা বেয়ে উঠত আকাশের মেঘের দিকে।

তুমি দেখলে স্কুমার আগর্টা দখল করে নিচ্ছে। ওকে নেপথ্যে সরিয়ে তুমি এলে সামনে। কথা পাড়লে, আচ্ছা, দাদামশায়, এখন যদি সত্যযুগ আসে তুমি কী হতে চাও।

তোমার বিশ্বাস ছিল, আমি ম্যাস্টোডন কিম্বা মেগাথেরিয়ম হতে চাইব—
কেননা, জীব-ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়ের প্রাণীদের সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে এর কিছুদিন
আগেই আলোচনা করেছি। তথন তরুণ পৃথিবীর হাড় ছিল কাঁচা, পাকা রকম ক'রে
জমাট হয়ে ওঠে নি তার মহাদেশ, গাছপালাগুলোর চেহারা ছিল বিশ্বকর্তার প্রথম
ত্লির টানের। সেইদিনকার আদিম অরণ্যে সেইদিনকার অনিশ্চিত শীতগ্রীম্মের
অধিকারে এই-সব ভীমকায় জম্বগুলোর জীব্যাত্রা চলছে কির্কম করে তা স্পষ্টরূপে
কল্পনা করতে পারছে না আজকের দিনের মায়্ম্ম, এই কথাটা তোমার শোনা ছিল
আমার মুথে। পৃথিবীতে প্রাণের প্রথম অভিযানের সেই মহাকাব্য-যুগটাকে স্পষ্ট ক'রে
জানবার ব্যাকুলতা তুমি আমার কথা থেকে ব্যুক্তে পেরেছিলে। তাই আমি যদি
হঠাৎ ব'লে উঠতুম 'সেকালের রোঁয়াওয়ালা চার-দাত-ওয়ালা হাতি হওয়া আমার
ইচ্ছে', তা হলে তুমি খুলি হতে। তোমার কাবুলি বেড়াল হওয়ার থেকে এই
ইচ্ছে বেশি দ্রে পড়ত না, আমাকে তোমার দলে পেতে। হয়তো আমার মুথে



ঐ ইচ্ছেটাই বাক্ত হ'ত। কিন্তু, স্কুমারের কথাটা আমার মনকে টেনে নিয়েছিল অন্ত দিকে।

পূপে বলে উঠল, জানি, জানি, স্বকুমারনা'র সদেই তোমার মনের মিল ছিল বেশি।
আমি বলল্ম, তার একমাত্র কারণ, ও ছিল ছেলে, আমিও ছেলে হয়েই জন্মেছিল্ম
একদিন। ওর ভাবনার ছাঁচ ছিল আমারই শিশু ভাবনার ছাঁচে। তুমি সেদিন
ভোমার থেলার হাঁড়িকুঁড়ি নিয়ে ভাবী গৃহস্থালির য়ে স্বপ্রলোক বানিয়ে তুলে খুশি হতে
সেটা দেখতে পেতুম একটু তফাত থেকে। তুমি তোমার খেলার খোকাকে
কোলে ক'রে বখন নাচাতে, তার স্কেহের রুমটা ষোলো আনা পাবার সাধ্য আমার
ছিল না।

পুপু বললে, আচ্ছা, সে কথা থাক্, সেদিন তুমি কী হতে ইচ্ছে করছিলে বলো।

আনি হতে চেয়েছিল্ম একথানা দৃশ্য অনেকথানি জায়গা জুড়ে। সকালবেলার প্রথম প্রহর, মাথের শেষে হাওয়া হয়েছে উতলা, পুরোনো অশথগাছটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে ছেলেমায়্রের মতো, নদীর জলে উঠেছে কলরব, উচুনিচু ডাঙায় ঝাপ্সা দেখাচ্ছে দলবাঁথা গাছ। সমস্ভটার পিছনে খোলা আকাশ; সেই আকাশে একটা স্থদ্রতা, মনে হচ্ছে যেন অনেক দ্রের ও-পার থেকে একটা ঘণ্টার ধ্বনি ক্ষাণতম হয়ে গেছে বাতাসে, যেন রোদ্ছরে মিশিয়ে দিয়েছে তার কথাটাকে: বেলা য়য়।

তোমার মুথ দেথে স্পষ্ট বোঝা গেল, একথানা গাছ হওয়ার চেয়ে নদী বন আকাশ নিয়ে একথানা সমগ্র ভূদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কল্পনা তোমার কাছে অনেক বেশি স্পষ্টিছাড়া বোধ হল।

স্থকুমার বললে, গাছপালা নদী স্বটার উপরে তুমি ছড়িয়ে মিলিয়ে গেছ মনে করতে আমার ভারি মজা লাগছে। আচ্ছা, সত্যযুগ কি কোনোদিন আসবে।

যতদিন না আসে ততদিন ছবি আছে, কবিতা আছে। আপনাকে ভূলে গিয়ে আর-কিছু হয়ে যাবার ঐ একটা বড়ো রাস্তা।

স্থকুমার বললে, তুমি ষেটা বললে ওটা কি ছবিতে ওঁকেছ। হাঁ, ওঁকেছি।

আমিও একটা আঁকব।

স্থ্ৰুমারের স্পর্ধার কথা শুনে তুমি বলে উঠলে, পারবে না কি তুমি আঁকতে।

আমি বলনুম, ঠিক পারবে। আঁকা হয়ে গেলে ভাই, তোমারটা আমি নেব, আমারটা তোমাকে দেব।

সেদিন এই পর্যন্ত হল আমাদের আলাপ।

এইবার আমাদের দেদিনকার আসরের শেষ কথাটা ব'লে নিই। তুমি চলে গেলে তোমার পায়রাকে ধান খাওয়াতে। স্বকুমার তথনো বসে বসে কী ভাবতে লাগল। আমি তাকে বললুম, তুমি কী ভাবছ বলব ?

স্কুমার বললে, বলো দেখি।

তুমি ভেবে দেখছ, আরও কী হয়ে খেতে পারলে ভালো হয়— হয়তো প্রথম-মেঘ-করা আষাঢ়ের বৃষ্টি-ভেজা আকাশ, হয়তো পুজোর ছুটিতে ঘরমুখে৷ পাল-ভোলা পান্সিনৌকোথানি। এই উপলক্ষ্যে আমি তোমাকে আমার জীবনের একটা কথা বলি। তুমি জান ধীক্ষকে আমি কত ভালোবাসতুম। হঠাৎ টেলিগ্রামে খবর পেলুম তার টাইফয়েড, দেই বিকেলেই চলে গেলুম মৃন্সিগঞ্জে তাদের বাড়িতে। সাত দিন, সাত রাত কাটল। সেদিন ছিল অত্যন্ত গরম, রৌদ্র প্রথর। দূরে একটা কুকুর করুণ স্থরে আর্তনাদ করে উঠছিল; শুনে মন থারাপ হয়ে যায়। বিকেলে রোদ পড়ে আসছে, পশ্চিম দিক থেকে ভূমুরগাছের ছায়া পড়েছে বারান্দার উপরে। পাড়ার গয়লানি এসে জিগেস করলে, তোমাদের থোকাবাবু কেমন আছে গা। আমি বললুম, মাথার কষ্ট, গা-জালা আজ কমেছে। যারা দেবা করছিল তারা আজ কেউ কেউ ছুটি নেবার অবকাশ পেলে। ছজন ডাক্তার রুগি দেখে বেরিয়ে এনে ফিদ ফিদ ক'রে কী পরামর্শ कत्राल ; यूवालय, आंगांत नक्षण नत्र । हुन करत वरन तहेन्य ; यत इन, की हरव শুনে। সায়াকের ছায়া ঘনিয়ে এল। দেখা গেল সামনের মহানিমগাছের মাথার উপ্ররে সন্ধ্যাতারা দেখা দিয়েছে। দূরের রাস্তায় পার্ট-বোঝাই গোরুর গাড়ির শব্দ আর শোনা যায় না। সমস্ত আকাশটা যেন ঝিম্ঝিম্ করছে। কা জানি কেন মনে মনে বলছি, পশ্চিম-আকাশ থেকে ঐ আসছে রাত্রিরূপিণী শান্তি, স্নিগ্ধ, কালো, ন্তর। প্রতিদিনই তো আসে কিন্তু আজ এল বিশেষ একটি মূর্তি নিয়ে, স্পর্শ নিয়ে। চোখ বজে সেই ধীরে-চলে-আসা রাত্রির আবির্ভাব আমার সমস্ত অঙ্গকে মনকে যেন আবৃত करत मिला। यस यस वनन्य, अर्गा भाष्ठि, अर्गा तावि, जूबि जामात मिनि, जामात জনাদি কালের দিদি। দিন-অবসানের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে টেনে নাও তোমার ব্বের কাছে আমার ধীক্ষভাইকে; তার দকল জ্ঞালা যাক জুড়িয়ে একেবারে।— চুই পছর পেরিয়ে গেল; একটা কান্নার ধ্বনি উঠল রোগীর শিয়রের কাছ থেকে; নিস্কর্

রাস্তা বেয়ে গেল চলে ডাক্তারের গাড়ি তার ঘরে ফিরে। সেদিন আমার সমস্ত-মন-ভরা একটি রাত্রির রূপ দেখেছি; আমি তাতে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলুম, পৃথিবী যেমন তার স্বাত্ত্ব্য মিলিয়ে দেয় নিশীথের ধ্যানাবরণে।

কী জানি স্কুমারের কী মনে হল; লে অধীর হয়ে বলে উঠল, আমাকে কিন্তু তোমার ঐ দিদি অন্ধকারের ভিতর দিয়ে অমন চুপিচুপি নিয়ে থাবে না। পুজার ছুটির দিনে থেদিন সকালে দশটা বাজবে, কাউকে ইস্কুলে থেতে হবে না, ছেলেরা সবাই থেদিন গেছে রথতলার মাঠে ব্যাট্বল খেলতে, সেইদিন আমি খেলার মতো করেই হঠাৎ মিলিয়ে যাব আকাশে ছুটির দিনের রোদ্তুরে।

স্তনে আমি চুপ করে রইলুম; কিছু বললুম না।

পুপেদিদি বললে, কাল থেকে স্কুমারদা'র কথা তুমি প্রায়ই বলছ। তার মধ্যে আমার উপরে একট্থানি থোঁচা থাকে। তুমি কি মনে কর তোমার ভালোবাসার অংশ নিয়ে স্কুমারদা'র সঙ্গে আমার ছেলেবেলাকার যে ঝগড়া ছিল দেটা এখনও আছে।

হয়তো একটুথানি আছে বা। সেইটেকে একেবারে ক্ষইয়ে দেব বলেই বারবার তার কথা তুলি। আরও একটুথানি কারণ আছে।

কী কারণ বলোই-না।

কিছুদিন আগে স্কুমারের বাবা ডাক্তার নিতাই এসেছিলেন আমার কাছে বিদায় নিতে।

কেন, বিদায় নিতে কেন।

তোমাকে বলব মনে করেছিলুন, বলা হয় নি। আজ বলি। নিতাই চাইলে স্কুমার আইন পড়ে, স্কুমার চাইলে সে ছবি আঁকা শেখে নন্দলালবাব্র কাছে। নিতাই বললে, ছবি আঁকা বিজ্ঞেয় আঙুল চলে, পেট চলে না।

স্থকুমার বললে, আমার ছবির খিদে যত পেটের খিদে তত বেশি নয়।

নিতাই কিছু কড়া করে বললে, সে কথাটা তোমার প্রমাণ ক'রে দেবার দরকার হয় নি, পেট সহজেই চলে যাচ্ছে।

কথাটা বিশ্রী লাগল তার মনে, কিন্তু হেসে বললে, কথাটা সন্ত্যি— এর প্রমাণ দেওয়া উচিত। বাবা ভাবলে, এইবার ছেলে আইন পড়তে বসবে। স্থকুমারের বরিশালের মাতামহ থেপা গোছের মাত্ম ; স্থকুমারের স্বভাবটা তাঁরই ছাঁচের, চেহারারও সাদৃশ্য আছে। ত্রনের 'পরে ত্রনের ভালোবাসা পরম বর্র মতো। পরামর্শ হল ত্রনে মিলে ; স্থকুমার টাকা পেল কিছু, কখন চলে গেল বিলেতে কেউ জানে না। বাবাকে চিঠি লিখে গেল, আপনি চান না আমি ছবি আঁকা শিখি, শিখব না। আপনি চান অর্থকরী বিল্যা আয়ত্ত করব, তাই করতে চলনুম। যখন সমাপ্ত হবে প্রণাম করতে আসব, আশীর্বাদ করবেন।

কোন্ বিদ্যে শিখতে গেল কাউকে বলে নি। একটা ডায়ারি পাওয়া গেল তার ডেস্কে। তার থেকে বোঝা গেল, সে য়ুরোপে গেছে উড়ো জাহাজের মাঝিগিরি শিখতে। তার শেষ দিকটা কপি করে এনেছি। ও লিখছে—

মনে আছে, একদিন আমার ছত্রপতি পক্ষীরাজে চড়ে পুপুদিদিকে চন্দ্রলোক থেকে উদ্ধার করতে যাত্রা করেছিলুম আমাদের ছাদের এক ধার থেকে আর-এক ধারে। এবার চলেছি কলের পক্ষীরাজকে বাগ মানাতে। য়ুরোপে চন্দ্রলোকে ধাবার আয়োজন চলেছে। যদি স্থবিধা পাই যাত্রীর দলে আমিও নাম লেখাব। আপাতত পৃথিবীর আকাশ-প্রদক্ষিণে হাত পাকিয়ে নিতে চাই। একদিন আমি তার দাদামশায়ের দেখাদেখি যে ছবি এঁকেছিলুম, দেখে পুপুদিদি ছেসেছিল। সেই দিন থেকে দশ বছর ধরে ছবি আঁকা অভ্যাস করেছি, কাউকে দেখাই নি। এখনকার আঁকা তুখানা ছবি রেখে গেলুম পুপের দাদামশায়ের জন্মে। একটা ছবি জ্ল-স্থল-আকাশের একতান সংগত নিয়ে, আর-একটা আমার বরিশালের দাদামশায়ের। পুপের দাদামশায় ছবি হুটো দেখিয়ে পুপেদিদির সেদিনকার ছাসি যদি ফিরিয়ে নিতে পারেন তো ভালোই, নইলে যেন ছিঁড়ে ফেলেন। আমার এবারকার যাত্রায় চন্দ্রলোকের মাঝপথেই পক্ষীরাজের পাথা ভাঙা অসম্ভব নয়। যদি ভাঙে তবে এক নিমেষে সত্যলোকে পৌছব, স্থ্-প্রদক্ষিণের পথে একেবারে মিলে যাব পৃথিবীর সঙ্গে। যদি বেঁচে থাকি, আকাশের থেয়া-পারাপারে যদি নৈপুণ্য ঘটে, তা হলে একদিন পুপুদিদিকে নিয়ে শৃত্যপথে পাড়ি দিয়ে আসব, মনে এই ইচ্ছে রইল। স্ত্যযুগে বোধ হয় ইচ্ছে আর ঘটনা একই ছিল। চেষ্টা করব ধ্যানযোগে ইচ্ছেকেই ঘটনা ব'লে ধরে নিতে। ছেলেবেলা থেকে অকারনে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকাই আমার অভ্যাস। ঐ আকাশটা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ যুগের কোটি কোটি ইচ্ছে দিয়ে পূর্ণ। এই বিলীয়মান ইচ্ছেগুলো বিশ্বস্থাইর কোন কাজে লাগে কী জানি। বেড়াক উড়ে আমার দীর্ঘনিশ্বাসে উৎসারিত ইচ্ছেগুলো সেই আকাশেই যে আকাশে আজ আমি উড়তে চলেছি।

### রবীজ্র-রচনাবলী

পুপুদিদি ব্যাকুল হয়ে উঠে জিগেদ করলে, স্থকুমারদা'র এখনকার খবর কী। আমি বললুম, সেইটেই পাওয়া যাচ্ছে না বলেই তার বাবা বিলেতে সন্ধান করতে চলেছেন।

বিবর্ণ হয়ে গেল দিদির মুখ। আস্তে আস্তে উঠে ঘরে দরজা বন্ধ করে দিলে। আমি জানি, স্থকুমারের আঁকা সেই ছেলেমান্থবি পুপুদিদি আপন ডেস্কে ল্কিয়ে রেখেছে।

আমি চশমাটা মুছে ফেলে চলে গেলুম স্থকুমারদের বাড়ির ছাদে। সেই ভাঙা ছাতাটা সেথানে নেই, নেই সেই আত্সবাজির আধপোড়া কাঠি।

# গল্পসল্প





রবীক্রনাথ ও দৌহিত্রী নন্দিতা

|  | Ŷ |
|--|---|
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |

### নন্দিতাকে

শেষ পারানির থেয়ায় তুমি
দিনশেষের নেয়ে
অনেক জানার থেকে এলে
নৃতন-জানা মেয়ে।
কেরাবে মৃথ যাবে যথন
ঘাটের পারে আনি,
হয়তো হাতে দিয়ে যাবে
রাতের প্রদীপথানি।

১২ মার্চ ১৯৪১

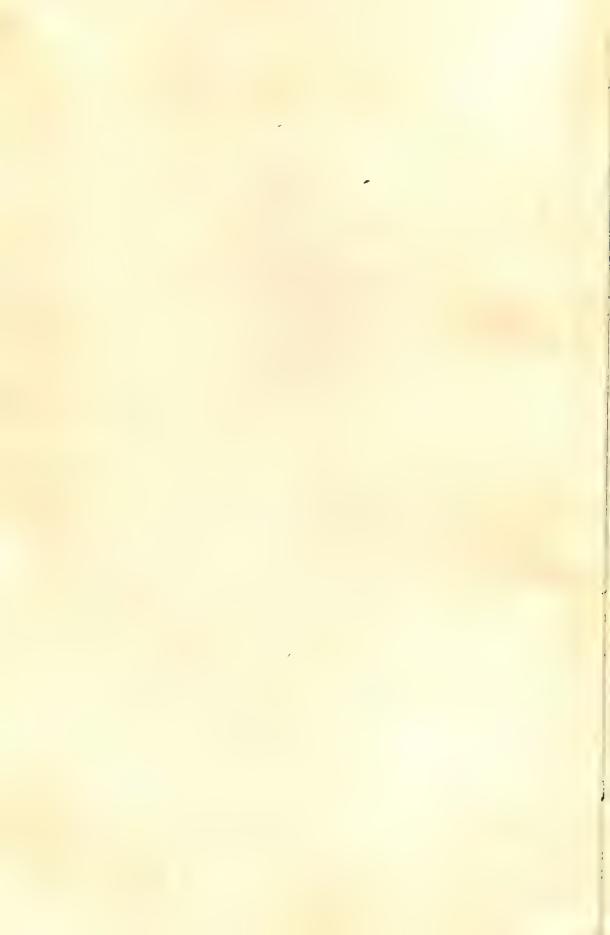

আমারে পড়েছে আজ ভাক,
কথা কিছু বলতেই হবে।
বিশ্রাম করা পড়ে থাকৃ,
পার যদি মন দাও তবে।
ফিস্ফিস্ কর যদি ব'সে
খস্থস্ মেজেতে পা ঘ'ষে—
অভ্যাস হয়ে গেছে এ ব্যাঘাত যত,
যেন কিছু হয় নাই থাকি এইমতো।
গপ্তীর হয়ে করি প্রফেটের ভান;
শুনে যে ঘুমিয়ে পড়ে সে বুদ্ধিমান।

আমাদের কাল থেকে ভাই,

এ কালটা আছে বহু দ্বে—
মোটা মোটা কথাগুলো তাই

ব'লে থাকি খুব মোটা হ্বরে।
পিছনেতে লাগে নাকো কেউ

বুদ্ধের প্রতি সম্মানে,
মারতে আসে না ছুটে কেউ

কথা যদি নাও লয় কানে।
বিধাতা পরিয়ে দিল আজ

নারদম্নির এই সাজ।
তাই তো নিয়েছি কাজ উপদেষ্টার;
এ কাজটা স্বচেয়ে কম চেষ্টার।

তবে শোনো— মন্দ সে মন্দই,
হোক-না সে গুপিনাথ, হোক-না সে নন্দই।
আর শোনো— ভালো মে সে ভালো,
চোথ তার কটা হোক, হোক বা সে কালো।
অল্ল যা বললেম দেখো তাই ভেবে,
পাছে ভুলে যাও তাই নোট লিখে নেবে।
যদি বল, পুরাতন এই কথাগুলো—
আমিও যে পুরাতন সেটা নাহি ভুলো।

৮ মার্চ ১৯৪০





## গল্পসন্ত

## বিজ্ঞানী

দাদামশায়, নীলমণিবাবুকে তোমার এত কেন ভালো লাগে আমি ভো ব্রতে পারি নে।

এই প্রশ্নটা পৃথিবীর সবচেয়ে শক্ত প্রশ্ন, এর ঠিক উত্তর কন্ধন লোকে দিতে পারে।
তোমার হেঁয়ালি রাখো। অমন এলোমেলো আনুখানু অগোছালো লোককে
মেয়েরা দেখতে পারে না।

এটা তো হল সার্টিফিকেট, অর্থাৎ লোকটা থাটি পুরুষমাত্ম।

জান না তৃমি, উনি কথায় কথায় কী রক্ষ হুলুস্থল বাধিয়ে তোলেন। হাতের কাছে যেটা আছে সেটা ওঁর হাতেই ঠেকে না। সেটা উনি থুঁজে বেড়ান পাড়ায় পাড়ায়।

ভক্তি হচ্ছে তো লোকটার উপরে।

কেন শুনি।

হাতের কাছের জিনিসটাই যে স্বচেয়ে দূরের সে কজন লোক জানে, অথচ নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে।

একটা দৃষ্টান্ত দেখাও দেখি।

যেমন তুমি।

আমাকে তুমি খুঁজে পাও নি ব্ঝি?

থুঁজে পেলে যে রস মারা যেত, যত থুঁজছি তত অবাক হচ্ছি।

আবার তোমার হেঁয়ালি।

উপায় নেই। দিদি, আমার কাছে আজও তুমি সহজ নও, নিত্যি নৃতন।

কুসমি দাদামশায়ের গলা জড়িয়ে বললে, দাদামশায় এটা কিন্তু শোনাচ্ছে ভালো। কিন্তু, ও কথা থাক্। নীলুবাবুর বাড়িতে কাল কী রকম হুলুস্থল বেধেছিল সে খবরটা বিধুমামার কাছে শোনো-না।

की त्या मामा, की श्रावित अनि।

অভূত — বিধুমামা বললেন, পাড়ায় রব উঠল নীলুবাব্র কলমটা পাওয়া যাচ্ছে না; থোঁজ পড়ে গেল মশারির চালে পর্যন্ত। ডেকে পাঠালে পাড়ার মাধুবাব্কে।

বললে, ওহে মাধু, আমার কলমটা ?

মাধুবাবু বললেন, জানলে খবর দিতুম।

ধোবাকে ডাক পড়ল, ডাক পড়ল হাক নাপিতকে। বাড়িম্বন্ধ স্বাই যথন হাল ছেড়ে দিয়েছে তথন তার ভাগ্নে এসে বললে, কলন যে তোমার কানেই আছে গোঁজা।

যথন কোনো সন্দেহ রইল না তথন ভাগ্নের গালে এক চড় মেরে বললে, বোক। কোথাকার, যে কলমটা পাওয়া যাচ্ছে না সেটাই থুঁছছি।

রান্নাঘর থেকে স্ত্রী এল বেরিয়ে; বললে, বাড়ি মাথায় করেছ যে।
নীলু বললে, যে কলমটা চাই ঠিক দেই কলমটা থুঁজে পাচ্ছি না।
বউদি বললে, যেটা পেয়েছ দেই দিয়েই কাজ চালিয়ে নেও, যেটা পাও নি সেটা
কোথাও পাবে না।

নীলু বললে, অন্তত সেটা পাওয়া বেতে পারে কুণ্ডুদের দোকানে। বউদি বললে, না গো, দোকানে সে মাল মেলে না। নীলু বললে, তা হলে সেটা চুরি গিয়েছে।

তোমার সব জিনিসই তো চুরি গিয়েছে, যথন চোথে পাও না দেথতে। এখন চুপচাপ ক'রে এই কলম নিয়েই লেখো, আমাকেও কাজ করতে দাও। পাড়ামুদ্ধ অস্থির করে তুলেছ।

সামান্ত একটা কলম পাব না কেন শুনি। বিনি পয়সায় মেলে না ব'লে। দেব টাকা— গুরে ভূতো।

। আজে—

টাকার থলিটা যে খুঁজে পাচ্ছি না।

স্থতো বললে, সেটা যে ছিল আপনার জামার পকেটে।
তাই নাকি।
পকেট খুঁজে দেখলে খলি আছে, খলিতে টাকা নেই। টাকা কোখায় গেল।
খুঁজতে বেরোল টাকা। ডেকে পাঠালে ধোবাকে।
আমার পকেটের খলি থেকে টাকা গেল কোখায়।
ধোবা বললে, আমি কী জানি। ও জামা আমি কাচি নি।
তাকল ওসমান দজিকে।

আমার থলি থেকে টাকা গেল কোথায়।
ওসমান রেগে উঠে বললে, আছে আপনার লোহার সিন্দুকে।
জামাইবাড়ি থেকে স্ত্রী ফিরে এসে বললে, হয়েছে কী।
নীলমণি বললে, বাড়িতে ডাকাত পুষেছি। পকেট থেকে টাকা নিয়ে গেছে।
স্ত্রী বললে, হায় রে কপাল— সেদিন যে বাড়িওয়ালাকে বাড়িভাড়া শোধ করে
দিলে ৩৫২ টাকা।

তাই নাকি। বাড়িওয়ালা যে বাড়ি ছাড়বার জন্ম আমাকে নোটশ পাঠিয়েছিল।
তুমি ভাড়া শোধ করে দিয়েছিলে তার পরেই।

সে কী কথা। আমি যে বাহুড়বাগানে নিমটান হালদারের কাছে গিয়ে তার বাড়ি ভাড়া নিয়েছি।

খ্রী বললে, বাহুড়বাগান, সে আবার কোন্ চুলোয়।

নীলমণি বললে, রোসো, ভেবে দেখি। সে যে কোন্ গলিতে কোন্ নম্বরে তা তো মনে পড়ছে না। কিন্তু লোকটির সঙ্গে লেখাপড়া হয়ে গেছে— দেড় বছরের জন্ত ভাড়া নিতে হবে।

স্ত্রী বললে, বেশ করেছ, এখন ছটো বাড়ির ভাড়া গামলাবে কে।

নীলমণি বললে, সেটা তো ভাবনার কথা নয়। আমি ভাবছি, কোন্ নম্বর, কোন্ গলি। আমার নোট্বুকে বাহুড়বাগানের বাসা লেখা আছে। কিন্তু, মনে পড়ছে না, গলিটার নম্বর লেখা আছে কি না।

তা, তোমার নোটবইটা বের করো-না।

মুশকিল হয়েছে যে, তিন দিন ধরে নোটবইটা খুঁজে পাচ্ছি না।

ভাগ্নে বললে, মামা, মনে নেই? সেটা যে তুমি দিদিকে দিয়েছিলে স্থলের কপি লিখতে।

তোর দিদি কোথায় গেল।

তিনি তো গেছেন এলাহাবাদে মেসোমশায়ের বাড়িতে।

মৃশকিলে ফেললি দেখছি। এখন কোথায় থুঁজে পাই, কোন্ গলি, কোন্ নম্বর।

এমন সময়ে একে পড়ল নিমটাদ হালদারের কেরানি। সে বললে, বাহুড়বাগানের বাড়ির ভাড়া চাইতে এসেছি।

কোন্ বাড়ি।

সেই যে ১৩ নম্বর শিবু সমান্দারের গলি।

বাঁচা গেল, বাঁচা গেল। শুনছ, গিলি? ১৩ নম্বর শিবু সমাদ্দারের গলি। আর ভাবনা নেই।

শুনে আমার মাথামুণ্ডু হবে কী।

একটা ঠিকানা পাওয়া গেল।

সে তো পাওয়া গেল। এখন ছটো বাড়ির ভাড়া সামলাবে কেমন করে।

সে কথা পরে হবে। কিন্তু, বাড়ির নম্বর ১০, গলির নাম শিবু সমাদ্দারের গলি।

কেরানির হাত ধরে বললে, ভাষা, বাঁচালে আমাকে। ভোমার নাম কী বলো,
আমি নোটবইয়ে লিখে রাখি।

পকেট চাপড়ে বললে, ঐ যা। নোটবই আছে এলাহাবাদে। মুখন্থ করে রাখব— ১০ নম্বর, শিবু সমাদারের গলি।

কুসমি বললে, এই কলম হারানো ব্যাপারটা তো সামান্ত কথা। যেদিন ওঁর একপাটি চটিজুতো পাওয়া যাচ্ছিল না, সেদিন নীলমণিবাবুর ঘরে কী ধুদ্ধুমারই বেধে গিয়েছিল। ওঁর স্ত্রী পণ করলেন, তিনি বাপের বাড়ি চলে যাবেন। চাকর-বাকরর। একজোট হয়ে বললে, যদি একপাটি চটিজুতো নিয়ে তাদের সন্দেহ করা হয় তবে তারা কাজে ইস্তফা দেবে— তার উপরে সে চটিতে তিন তালি দেওয়া।

আমি বলল্ম, ধবরটা আমারও কানে এসেছিল; দেখলেম ব্যাপারটা গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে। গেল্ম নীল্র বাড়িতে। বলল্ম, ভাষা, তোমার চটি হারিগ্রেছে ? সে বললে, দাদা, হারায় নি, চুরি গিয়েছে, আমি তার প্রমাণ দিতে পারি।

প্রমাণের কথা তুলতেই আমি ভয় পেয়ে গেলুম। লোকটা বৈজ্ঞানিক ; একটা তুটো তিনটে ক'রে যথন প্রমাণ বের করতে থাকবে আমার নাওয়া-খাওয়া যাবে ঘুচে। আমাকে বলতে হল, নিশ্চয় চুরি গিয়েছে। কিন্তু এমন আশ্চর্য চোরের আড্ডা

কোথায় যে একপাটি চটি চুরি করে বেড়ায়, আমার জানতে ইচ্ছে করে।

নীলু বললে, ওইটেই হচ্ছে তর্কের বিষয়। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, চামড়ার বাজার চড়ে গিয়েছে।

আমি দেখলুম, এর উপরে আর কথা চলবে না। বললুম, নীলুভাই, তুমি আসল কথাটি ধরতে পেরেছ। আজকালকার দিনে সবই বাজার নিয়ে। তাই আমি দেখেছি, মলিকদের দেউড়িতে পাঁচ-সাত দিন অস্তর মূচি আসে দরোয়ানজির নাগুরা জুতোয় স্থকতলা বদাবার ভান ক'রে। তার দৃষ্টি রাস্তার লোকদের পায়ের দিকে।
তথনকার মতো তাকে আমি ঠাণ্ডা করেছিলুম। তার পরে দেই চটি বেরোল
বিছানার নীচে থেকে। নীলুর পেয়ারের কুকুর দেটা নিয়ে আনন্দে ছেঁড়াছেঁড়ি করেছে।
নীলুর স্বচেয়ে হুঃধ হল এই চটির সন্ধান পেয়ে, তার প্রমাণ গেল মারা।

কুসমি বললে, আচ্ছা, দাদামশায়, মাহ্নষ এতবড়ো বোকা হয় কী ক'রে। আমি বলন্ম, অমন কথা বোলো না দিদি, অন্ধশান্ত্রে ও পণ্ডিত। অন্ধ ক'ষে ক'ষে ওর বৃদ্ধি এত কুন্দ্র হয়েছে যে, সাধারণ লোকের চোধে পড়ে না।

কুসমি নাক তুলে বললে, ওঁর অঙ্ক নিয়ে কী করছেন উনি।

আমি বলল্ম, আবিন্ধার। চটি কেন হারায় সেটা উনি সব সময়ে খুঁজে পান না, কিন্তু চাঁদের গ্রহণ লাগায় সিকি সেকেণ্ড, দেরি কেন হয়, এ তাঁর অঙ্কের ডগায় ধরা পড়বেই। আজকাল তিনি প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছেন যে, জগতে গ্রহ তারা কোনো জিনিগই যুরছে না, তারা কেবলই লাফাছেছ। এ জগতে কোটি কোটি উচিংড়ে ছাড়া পেয়েছে। এর অকাট্য প্রমাণ রয়েছে ওর খাতায়। আমি আর কথা কই নে, পাছে সেগুলো বের করতে থাকেন।

কুদমি অত্যস্ত বিরক্ত হয়ে বললে, ওঁর কি সবই অনাস্থা ইয়া থাওয়া-দাওয়া ছেড়ে উচ্চিংড়ের লাফ মেপে মেপে অঙ্ক কষছেন! এ না হলে ওঁর এমন দশা হবে কেন।

আমি বলন্ম, ওর ঘরকয়া যুরতে ঘূরতে চলবে না, তিড়িংবিড়িং করে লাফাতে লাফাতে চলবে।

কুসমি বললে, এতক্ষণে ব্যালুম, এ লোকটার কলমই বা হারায় কেন, একপাটি চটিই বা পাওয়া যায় না কেন, আর তুমিই বা কেন ওঁকে এত ভালোবাস। যত পাগলের উপরে তোমার ভালোবাসা, আর তারাই তোমার চার দিকে এসে জোটে।

দেখো দিদি, সবশেষে তোমাকে একটা কথা বলে রাখি। তুমি ভাবছ, নীলু
লক্ষীছাড়াকে নিয়ে তোমার বউদি রেগেই আছেন। গোপনে তোমাকে জানাচ্ছি—
একেবাবে তার উন্টো। ওর এই এলোমেলো আলুথালু ভাব দেখেই তিনি মৃধ।
আমারও সেই দশা।

\* \*

পাঁচটা না বাজতেই ভুল্রাম শর্মা সে টেরিটিবাজারে গেল মনিবের ফর্মাশে। মরেছে অতুল মামা, আজি তারি শ্রাদ্ধের জোগাড় করতে হবে নানাবিধ থাতের। বাবু বলে, ভূলো না হে, আরো চাই দর্মা। ভোলা কি সহজ কথা, বলে ভূলু শৰ্মা। কাঁক্রোল কিনে বসে কাঁচকলা কিনতে। শ<sup>াকআলু</sup> কচু কিনা পারে না সে চিনতে। বক্নি থেয়েছে যেই মাছওলা মিন্দের, তাড়াতাড়ি কিনে বসে কামরাঙা তিন সের। বাবু বলে, কামরাঙা এতগুলো হবে কী। ভুলু বলে, কানে আমি শুনি নাই তবে কি। দেখলেম কিনছে যে ও পাড়ার সরকার, ব্রবেশ নিশ্চয় আছে এর দরকার। কানে গুঁজে নিয়ে তার হিসাবের লেখনী বাবু বলে, ফিরে দিয়ে এদো তুমি এখনি। মনিবের হকুমটা শুনল সে হা ক'রে, ফিরে দিতে চ'লে গেল কিছু দেরি না ক'রে। বললে সে, দোকানিকে যা করেছি জন্ধ— ফলগুলো ফিরে নিতে করে নি টুঁ শব্দ। বাবু কয় 'টাকা কই' টান দিয়ে তামাকে। ভূলু বলে, সে কথাটা বল নি তো আমাকে। এসেছি উজাড় ক'রে বাজারের ঝুড়িটা— দোকানির মাসি ছিল, ছেসে খুন বুজ্টা।

## রাজার বাড়ি

কুসমি জিগেস করলে, দাদামশায়, ইরুমাসির বোধ হয় খুব বুদ্ধি ছিল। ছিল বই-কি, তোর চেয়ে বেশি ছিল।

থমকে গেল কুসমি। অল্প একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, ওঃ, তাই বৃঝি তোমাকে এত ক'রে বশ করেছিলেন ?

ভুই যে উন্টো কথা বললি, বুদ্ধি দিয়ে কেউ কাউকে বশ করে ? তবে ?

করে অবৃদ্ধি দিয়ে। সকলেরই মধ্যে এক জায়গায় বাসা ক'রে থাকে একটা বোকা, সেইথানে ভালো ক'রে বোকামি চালাতে পারলে মাত্থকে বশ করা সহজ হয়। তাই তো ভালোবাসাকে বলে মন ভোলানো।

কেমন ক'রে করতে হয় বলো-না।

কিচ্ছু জানি নে, কী যে হয় সেই কথাই জানি, তাই তো বলতে যাচ্ছিল্ম। আচ্ছা, বলো।

আমার একটা কাঁচামি আছে, আমি দব-তাতেই অবাক হয়ে যাই ; ইক ঐথানেই পেয়ে বদেছিল। সে আমাকে কথায় কথায় কেবল তাক লাগিয়ে দিত।

কিস্কু, ইরুমাসি তো তোমার চেয়ে ছোটো ছিলেন।

অন্তত বছর-খানেক ছোটো। কিন্তু আমি তার বয়সের নাগাল পেতৃম না; এমন করে আমাকে চালাতো, যেন আমার ত্থে-দাঁত ওঠে নি। তার কাছে আমি শ্বা করেই থাকতুম।

ভারি মজা। 🍃

মজা বই-কি। তার কোনো-এক সাতমহল রাজবাড়ি নিয়ে সে আমাকে চুট্ফটিয়ে তুলেছিল। কোনো ঠিকানা পাই নি। একমাত্র সেই জানত রাজার বাড়ির সন্ধান। আমি পড়তুম থার্ড নম্বর রীডার; মাস্টার মশায়কে জিগ্গেস করেছি, মাস্টার মশায় হেসে আমার কান ধ'রে টেনে দিয়েছেন।

জিগ্গেস করেছি ইককে, রাজবাড়িটা কোথায় বলো-না। সে চোথ ঘুটো এতথানি ক'রে বলত, এই বাড়িতেই। আমি তার মুখের দিকে চেয়ে থাকতুম হাঁ ক'রে; বলতুম, এই বাড়িতেই !— কোন্ধানে আমাকে দেখিয়ে দাও-না।

সে বলত, মন্তর না জানলে দেখবে কী করে।

আমি বলতুম, মন্তর আমাকে ব'লে দাও-না। আমি তোমাকে আমার কাঁচা-আম-কাটা ঝিতুকটা দেব।

সে বলত, মস্তর বলে দিতে মানা আছে। আমি জিগ্গেস করতুম, ব'লে দিলে কী হয়।

সে কেবল বলত, ও বাবা!

কী যে হয় জানাই হল না।— তার ভদী দেখে গা শিউরে উঠত। ঠিক করেছিল্ম, একদিন যখন ইক রাজবাড়িতে যাবে আমি যাব লুকিয়ে লুকিয়ে তার পিছনে পিছনে। কিন্তু সে যেত রাজবাড়িতে আমি যখন যেতুম ইম্বলে। একদিন জিগ্গেস করেছিল্ম, অক্ত সময়ে গেলে কী হয়। আবার সেই 'ও বাবা'। পীড়াপীড়ি করতে সাহসে কুলোত না।

আমাকে তাক লাগিয়ে দিয়ে নিজেকে ইরু খুব একটা-কিছু মনে করত। হয়তে। একদিন ইস্কুল থেকে আসতেই সে ব'লে উঠেছে, উঃ, সে কী পেল্লায় কাণ্ড।

বাস্ত হয়ে জিগেস করেছি, কী কাণ্ড।

সে বলেছে, বলব না।

ভালোই করত— কানে শুনতুম কী একটা কাণ্ড, মনে বরাবর রয়ে যেত পেলায় কাণ্ড।

ইক গিয়েছে হস্তদন্তর মাঠে, যখন আমি ঘুমোতুম। সেখানে পক্ষীরাজ ঘোড়া চ'রে বেড়ায়, মান্ত্র্যকে কাছে পেলেই সে একেবারে উড়িয়ে নিয়ে যায় মেঘের মধ্যে।

আমি হাততালি দিয়ে ব'লে উঠতুম, সে তো বেশ মজা।

সে বলত, মজা বই-কি ! ও বাবা।

কী বিপদ ঘটতে পারত শোনা হয় নি, চুপ করে গেছি মুখের ভঙ্গী দেখে। ইফ দেখেছে পরীদের ঘরকরা— সে বেশি দূরে নয়। আমাদের পুকুরের পুব পাড়িতে যে চীনেবট আছে তারই মোটা মোটা শিকড়গুলোর অন্ধকার ফাঁকে ফাঁকে। তাদের ফুল তুলে দিয়ে সে বশ করেছিল। তারা ফুলের মধু ছাড়া আর কিছু খায় না। ইক্লর পরী-বাড়ি যাবার একমাত্র সময় ছিল দক্ষিণের বারান্দায় যখন নীলকমল মান্টারের কাছে আমাদের পড়া করতে বসতে হত।

ইক্রকে জিগ্রেস করতুম, অন্ত সময়ে গেলে কী হয়।

ইক্ বলত, পরীরা প্রজাপতি হয়ে উড়ে যায়।

আরও অনেক কিছু ছিল তার অবাক্-করা ঝুলিতে। কিন্তু, সবচেয়ে চমক লাগাতো সেই না-দেখা রাজবাড়িটা। সে যে একেবারে আমাদের বাড়িতেই, হয়তো আমার শোবার ঘরের পাশেই। কিন্তু, মন্তর জানি নে যে। ছুটির দিনে হপুর বেলায় ইয়র সঙ্গে গেছি আমতলায়, কাঁচা আম পেড়ে দিয়েছি, দিয়েছি তাকে আমার বহুমূল্য ঘষা বিজ্বক। সে খোগা ছাড়িয়ে ভল্পো শাক দিয়ে বসে বসে খেয়েছে কাঁচা আম, কিন্তু মন্তরের কথা পাড়লেই বলে উঠেছে, ও বাবা!

তার পরে মন্তর গেল কোথায়, ইরু গেল খণ্ডরবাড়িতে, আমারও রাজবাড়ি থোঁজ করবার বয়স গেল পেরিয়ে— ঐ বাড়িটা রয়ে গেল গর-ঠিকানা। দূরের রাজবাড়ি অনেক দেখেছি, কিন্তু ঘরের কাছের রাজবাড়ি— ও বাবা!

\* \*

খেলনা খোকার হারিয়ে গেছে, মুখটা ভকোনো। মা বলে, দেখ, ঐ আকাশে আছে লুকোনো। খোক। শুধোয়, ঘরের থেকে গেল কী ক'রে। মা বলে যে, ঐ তো মেঘের থলিটা ভ'রে নিয়ে গেছে ইন্সলোকের শাসন-ছেঁড়া ছেলে। খোক। বলে, কখন এল, কখন খবর পেলে। মা বললে, ওরা এল যথন স্বাই মিলি कोध्तिरमत वागवांगान न्किर शिखिहिन, যথন ওদের ফলগুলো সব করলি বেবাক নह। মেঘলা দিনে আলো তখন ছিল নাকো পষ্ট— গাছের ছায়ার চাদর দিয়ে এসেছে মুখ ঢেকে, কেউ আমরা জানি নে তো কজন তারা কে কে। কুকুরটাও ঘুমোচ্ছিল লেজেতে মুথ গুঁজে, সেই স্থােগে চুপিচুপি গিয়েছে ঘর খুঁজে। আমরা ভাবি, বাডাস বুঝি লাগল বাঁশের ডালে, কাঠবেড়ালি ছুটছে বুঝি আটচালাটার চালে।

তখন দিঘির বাঁধ ছাপিয়ে ছুটছে মাঠে জল, মাছ ধরতে হো হো রবে জুটছে মেম্বের দল। তালের আগা ঝড়ের তাড়ায় শূন্তে মাথা কোটে, মেঘের ডাকে জানলাগুলো খড়্খড়িয়ে ওঠে। ভেবেছিলুম, শাস্ত হয়ে পড়ছ ক্লাসে তুমি, জানি নে তো কখন এমন শিখেছ বৃষ্টুমি। থোকা বলে, ঐ ষে তোমার ইন্দ্রলোকের ছেলে— তাদের কেন এমনতরো হুই,মিতে পেলে। ওরা বর্থন নেমে আদে আমবাগানের 'পরে— ডাল ভাঙে আর ফল ছেঁড়ে আর কী কাণ্ডটাই করে। षामन कथा, वानन यिनिन वटन नांभाय दिनन, ডালে-পালায় লতায়-পাতায় বাধায় গুণুগোল— সেদিন ওরা পড়ান্তনোয় মন দিতে কি পারে, সেদিন ছুটির মাতন লাগায় অজয়নদীর ধারে। তার পরে সব শান্ত হলে ফেরে আপন দেশে, মা তাহাদের বকুনি দেয়, গল্প শোনায় শেষে।

#### বড়ো খবর

কুসমি বললে, তুমি যে বললে এখনকার কালের বড়ো বড়ো সব খবর তুমি আমাকে শোনাবে, নইলে আমার শিক্ষা হবে কী রকম ক'রে দাদামশায়।

দাদামশায় বললে, বড়ো খবরের ঝুলি বয়ে বেড়াবে কে বলো, তার মধ্যে যে বিশুর রাবিশ।

সেগুলো বাদ দাও-না।

বাদ দিলে খুব অল্প একটু বাকি থাকবে, তথন তোমার মনে হবে ছোটো খবর। কিন্তু আসলে দে'ই থাঁটি খবর।

আমাকে খাঁটি খবরই দাও।

তাই দেব। তোমাকে যদি বি-এ পাশ করতে হ'ত, সব রাবিশই তোমার টেবিলে উচু করতে হত; অনেক বাজে কথা, অনেক মিথো কথা, টেনে বেড়াতে হত থাতা বোঝাই ক'রে।

কুসমি বললে, আচ্ছা দাদামশায়, এথনকার কালের একটা খুব বড়ো থবর দাও দেখি খুব ছোটো ক'রে, দেখি ভোমার কেমন ক্ষমতা।

আচ্ছা শোনো।

শান্তিতে কাজ চলছিল।

মহাজনি নৌকোয় ঘোরতর বাগড়া চলছে পালে আর দাঁড়ে। দাঁড়ের দল ঠক্ঠক্
করতে করতে মাঝির বিচারসভায় এসে উপস্থিত, বললে, এ তো আর সহ্ হয় না।
ঐ যে তোমার অহংকেরে পাল, বৃক ফুলিয়ে বলে আমাদের ছোটোলোক। কেননা,
আমরা দিনে রাতে নীচের পাটাতনে বাঁধা থেকে ভল ঠেলে ঠেলে চলি। আর উনি
চলেন খেয়ালে, কারও হাতের ঠেলার তোয়াকা রাখেন না। সেইজত্যেই উনি হলেন
বড়োলোক। তুমি ঠিক করে দাও কার কদর বেশি। আমরা যদি ছোটো লোক
হই তবে জোট বেঁধে কাজে ইস্তফা দেব, দেখি তুমি নৌকো চালাও কী ক'রে।

মাঝি দেখলে বিপদ, দাঁড় ক'টাকে আড়ালে টেনে নিম্নে চ্পিচ্পি বললে, ওর কথায় কান দিয়ো না ভায়ারা। নিতান্ত ফাঁপা ভাষায় ও কথা ব'লে থাকে। তোমরা জোয়ানরা দব মরি-বাঁচি করে না থাটলে নোকো একেবারে অচল। আর, ঐ পাল করেন ফাঁকা বার্মানা উপরের মহলে। একটু ঝোড়ো হাওয়া দিয়েছে কি উনি কাজ বন্ধ করে গুটিয়টি মেরে পড়ে থাকেন নোকোর চালের উপরে। তখন ফড়্ফড়ানি বন্ধ, সাড়াই পাওয়া যায় না। কিন্তু, স্বংখ-তৃঃখে বিপদে-আপদে হাটে-ঘাটে তোমরাই আছু আমার ভরসা। ঐ নবাবির বোঝাটাকে যখন-তখন তোমাদের টেনে নিয়ে বেড়াতে হয়। কে বলে তোমাদের ছোটোলোক।

মাঝির ভয় হল, কথাগুলো পালের কানে উঠল ব্ঝি। সে এসে কানে কানে বললে, পাল-মণায়, তোমার সঙ্গে কার তুলনা। কে বলে যে তুমি নৌকো চালাও, সে তো মজুরের কর্ম। তুমি আপন ফুর্তিতে চল আর তোমার ইয়ারবিল্লিরা তোমার ইশারায় পিছন-পিছন চলে। আবার ঝুলে পড় একটু যদি হাঁপ ধরে। ঐ দাঁড়গুলোর ইৎরমিতে তুমি কান দিয়ো না ভায়া, ওদের এমনি ক'ষে বেঁধে রেখেছি যে যতই ওদের বাপ্রাপানি থাক্-না কাজ না করে উপায় নেই।

শুনে পাল উঠল ফুলে। মেঘের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাই তুলতে লাগল।

কিন্তু, লক্ষণ ভালো নয়। দাঁজ্গুলোর মন্তব্ত হাড়, এখন কাত হয়ে আছে, কোন্ দিন খাড়া হয়ে দাঁড়াবে, লাগাবে ঝাপটা, চোচির হয়ে যাবে পালের গুমর। ধরা পড়বে দাড়েই চালায় নৌকো— ঝড় হোক, ঝাপট হোক, উজান হোক, ভাঁটা হোক।

কুসমি বললে, তোমার বড়ো খবর এইটুকু বই নয় ? তুমি ঠাট্টা করছ।
দাদামশায় বললে, ঠাট্টার মতন এখন শোনাচ্ছে। দেখতে দেখতে একদিন বড়ো
খবর বড়ো হয়েই উঠবে।

তথন ?

তথন তোমার দাদামশায় ঐ দাঁড়গুলোর সঙ্গে তাল মেলানো অভ্যাস করতে বসবে।

আর, আমি ?

বেধানে দাঁড় বড়ো বেশি কচ্কচ্ করে সেধানে দেবে একটু তেল।
দাদামশায় বললেন, থাঁটি খবর ছোটো হয়েই থাকে, ধেমন বীজ। ডালপালা নিয়ে
বড়ো গাছ আনে পরে। এখন ব্যেছ তো ?

কুসমি বললে, হাা, বুঝেছি।

মুখ দেখে বোঝা গেল, বোঝে নি। কিন্ত কুসমির একটা গুল আছে, দাদামশায়ের কাছে ও সহজে মানতে চায় না যে ও কিছু বোঝে নি। ওর ইক্নাসির চেয়ে ও বৃদ্ধিতে যে কম, এ কথাটা চাপা থাকাই ভালো।

\* \*

পালের সঙ্গে দাঁড়ের বৃঝি গোপন রেষারেষি,
মনে মনে তর্ক করে কার সমাদর বেশি।
দাঁড় ভাবে বে, পাঁচ-ছজনা গোলাম তাহার পাছে,
একলা কেবল বৃড়ো মাঝি পালের তত্ত্বে আছে।
পাল ভাবে বে, জলের সঙ্গে দাঁড়ের নিত্য বৈরি,
বাতাসকে তো বক্ষে নিতে আমি সদাই তৈরি;
আমার খাতির মিতার সঙ্গে ভালোবাসার জোরে,
ওরা মরে ঝেঁকে ঝেঁকেই শুধু লড়াই ক'রে—
ওঠে পড়ে পরের খেয়ে তাড়া,
আমি চলি আকাশ খেকে যখনি পাই সাড়া।

#### চণ্ডী

দিদি, তুমি বোধ হয় ও পাড়ার চণ্ডীবাবুকে জান ? জানি নে! তিনি যে ডাকসাইটে নিন্দুক।

বিধাতার কারথানায় থাঁটি জিনিস তৈরি হয় না, মিশল থাকেই। দৈবাৎ একএকজন উৎরে যায়। চণ্ডী তারই সেরা নমুনা। ওর নিন্দুকতায় ভেজাল নেই। জান
তো, আমি আর্টিদ্ট-মাস্থয়। সেইজত্যে এরকম থাঁটি জিনিস আমার দরবারে জুটিয়ে
আনি। একেবারে লোকটা জীনিয়স বললেই হয়। একটা এড়িয়ে গেলে আর খুঁজে
পাওয়া যাবে না। একদিন দেখি, অধ্যাপক অনিলের দরজায় কান দিয়ে কী শুনছে।
আমি তাকে বললুম, অমন করে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছ কাকে হে।

সেটাই যদি জানতুম তা হলে তো কথাই ছিল না। চার দিকে চোধ কান খুলে রাধতে হয়, কাউকে বিশ্বাস করবার জো নেই— চোর-ছ্যাঁচড়ে দেশ ভরে গেল।

বলো কী হে।

শুনে অবাক হবেন, এই সেইদিন অমন আমার চাঁপার রঙের গামছাথানা আলনার উপর থেকে বেমালুম গায়েব হয়ে গেল।

বলো কী হে, গামছা!

আজে হাা, গামছা বই-কি। কোণটাতে একটুথানি ছেঁড়া ছিল, তা সেলাই করিয়ে নিয়েছিলুম।

তৃমি অনিলবাব্র দরজার কাছে অমন ঘুর-ঘুর করছিলে কেন। পরের ছেঁড়া গামছা জোগাড় করবার রোগে তাঁকে ধরেছে নাকি।

আরে ছি ছি, ওঁরা হলেন বড়োলোক, গাসছা কখনো চক্ষেও দেখেন নি। টাকিস তোয়ালে না হলে ওঁর এক পা চলে না।

তা হলে ?

আমি ভাবছিলুম, ওঁর পাওনা তো বেশি নয়। অথচ, এত বাব্আনা চলে কীক'রে।

বোধ হয় ধার ক'রে ! আজকালকার বাজারে ধার তো সহজ নয়, তার চেয়ে সহজ ফাঁকি। আচ্চা, তুমি পুলিশে খবর দিয়েছিলে নাকি। না, তার দরকার হয় নি। সেটা বেরোল আমার স্বীর ময়লা কাপড়ের ঝুড়ির ভিতর থেকে। কাউকেই বিখাস করবার জো নেই।

কী বল তুমি, ওটা ঠিক জায়গাতেই তো ছিল।

আপনি সাদা লোক, আগল কথাটাই ব্যতে পারছেন না। আপনি জানেন তো আমার শালা কোচ্লুকে। কী রকম সে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ায়। পয়সা জোটে কোথা থেকে। কাজটি করছেন তিনি, আর গিন্নি সেটাকে বেমালুম চাপা দিয়েছেন।

তুমি জানলে কী ক'রে।

হাা হাা, এ কি জানতে বাকি থাকে।

কখনো তাকে নিতে দেখেছ ?

যে এমন কাজ করে সে কি দেখিয়ে দেখিয়ে করে। এ দিকে দেখুন-না, পুলিশ আছে চোথ বুজে, তারা যে বথরা নিয়ে থাকে। এই-সব উৎপাত আরম্ভ হয়েছে যথন থেকে দেখা দিয়েছেন এ আপনাদের গান্ধিমহারাজ।

এর মধ্যে তিনি আবার এলেন কোখেকে।

ঐ যে তাঁর অহিংস্র নীতি। ধড়াধড় না পিটলে চোরের চুরি রোগ কথনো সারে? তিনি নিজে থাকেন কপ্নি প'রে। এক পয়সা সম্বল নেই। এ-সব লম্বাচ ওড়া বুলি তাঁকেই সাজে। আমরা গেরস্থ মায়্ম, শুনে চক্ষ্ স্থির হয়ে যায়। এ দিকে আর-এক নতুন ফলি বেরিয়েছে জানেন তো? ঐ য়ে য়াকে আপনারা বলেন চালা। তার মূনফা কম নয়। কিন্তু সেটা তলিয়ে য়ায় কোথায় তার হিসেব রাখে কে। মশায়, সেদিন আমারই য়য়ে এসে উপস্থিত অনাথ-হাসপাতালের চালা চাইতে। লজ্জা হয়, কী আর বলব। থাতা হাতে য়িনি এসেছিলেন আপনারা স্বাই তাঁকে জানেন। ডাক্তার — আর নাম করে কাজ নেই, কে আবার তাঁর কানে ওঠাবে। তিনি য়ে মাঝে মাঝে আসেন আমাদের য়রে নাড়ী টিপতে। সিকি পয়্মা দিতে হয় না বটে, তেমনি সিকি পয়সার ফলও পাই নে। তর্ হাজার হোক, এম-বি তো বটে। এমনি হাল আমলের তাঁর চিকিৎসা য়ে রোগীয়া তাঁর কাছে য়েঁমে না। কাজেই টাকার টানাটানি হয় বই-কি।

ছি ছি, কী বলছ তুমি।

তা মশায়, আমি মৃথফোড় মামুষ। সত্যিকথা আমার বাধে না। ওঁর মৃথের সামনেই শুনিয়ে দিতে পারতুম। কিন্তু কী বলব, আমার ছেলেটাকে আদায়ের কাজে রেখে আমার মৃথ বন্ধ করেছেন। তার কাছ থেকেও মাঝে মাঝে ইশারা পাই। দক্ষিণহস্ত বেশ চলছে ভালো। ব্রছেন তো? আমাদের দেশে আজকালকার ইৎরমি যে কী রকম অসহা, তার আর-একটা নমুনা আপনাকে শোনাই। কী রকম।

আমাদের পাড়ায় আছে একটা গোমুখ্য যাকে ওরা নাম দিয়েছে কবিবর। তাকে ितिया (तथून आमात नाटम को निश्विटायाह । शात नाहित्वन । निमुक्तिता नन भाकित्याह । পাড়ায় কান পাতবার জো নেই। থাাক্শিয়ালি ব'লে চেঁচাচ্ছে আমার পিছনে পিছনে। এত সাহস হত না যদি না এদের পিছনে থাকত নামজাদা মুক্জি সব গান্ধিজির চেলা।

দেখি দেখি কী লিখেছে। যন হয় নি তো। লোকটার হাত দোরস্ত আছে।— আলো যার মিটুমিটে,

স্বভাবটা থিটুথিটে,

বড়োকে করিতে চায় ছোটো,

স্ব ছবি ভূষো মেজে

কালো ক'রে নিজেকে যে

মনে করে ওস্তাদ পোটো.

বিধাতার অভিশাপে

ঘুরে মরে ঝোপে ঝাপে,

স্বভাবটা যার বদ্ধেয়ালি,

থ্যাক থ্যাক করে মিছে

সব তাতে দাঁত খিঁচে

তারে নাম দিব খ্যাকশেয়ালি।

ও কী ও, আপনার দরজার প্লিশ যে। ব্যাপারটা কী। চণ্ডীবাবুর ছেলের নামে কেস এসেছে।

হাা, কিসের কেস।

অনাথ-হাসপাতালের চাদার টাকা তিনি ভেঙে বসেছেন।

মিথ্যে কথা। আগাগোড়া পুলিশের দাজানো। আপনি তো জানেন, আমার হেলে একসময় আহার নিদ্রা ছেড়ে গান্ধির নামে দরজায় দরজায় চাঁদা ভিক্ষে করে বেড়িয়েছিল, সেই অবধি বরাবর তার উপর পুলিশের নজর লেগে আছে। কিছু না, এটা পলিটিক্যাল মামলা।

দাদামশার, তোমার এই গল্পটা আমার একটুও ভালো লাগল না।

\* \*

বেমন পাজি তেমনি বোকা, গোবর-ভরা মাথা, লোকটা কে-যে ভেবে পাচ্ছি না তা। কবে যে কী বলেছিল ঠিক তা মনে নাই, আচ্ছা ক'রে মুখের মতো জবাব দিতে চাই ; की त्य खवाव, काव त्य खवाव यिन गतन शर्फ़-প্রাণ ফিরে পাই ধড়ে। হাতে পেলে দেওয়াই নাকে খত, श्वीत हिं एए निरे नथ। রাঙ্কেল সে, পাজির অধম, শহতান মিট্মিটে; দিনরাত্তির ইচ্ছে করে, ঘুঘু চরাই ভিটেয়। বদ্মাশকে শিক্ষা দেব— অসহ্ এই ইচ্ছে गनक नाषा निष्छ। লোকটা কে-যে পষ্ট তা নয়, এই কথাটাই পষ্ট— অতি খারাপ, নিতাস্তই সে নষ্ট। পথের মোড়ে যদি পেতেম দেখা যনের ঝালটা ঝেড়ে নিতেম যদি থাকত একা। বুকটা ভ'রে অকথা সব জমে উঠছে ঢের, লক্ষ্য মনে না পড়ে তো কাগজ করব বের, ষেখানে পাই নাম একটা করব নির্বাচন— খালাস পাবে মন।

# রাজরানী

কাল তোমার ভালো লাগে নি চণ্ডীকে নিয়ে বকুনি। ও একটা ছবি মাত্র। কড়া কড়া লাইনে আঁকা, ওতে রস নাই। আজ তোমাকে কিছু বলব, সে স্ত্যিকার গল্প।

কুসমি অত্যন্ত উৎফুল হয়ে বলল, ই্যা ই্যা, তাই বলো। তুমি তো সেদিন বললে, বরাবর মান্নয় সত্যি খবর দিয়ে এসেছে গল্পের মধ্যে মুড়ে। একেবারে ময়রার দোকান বানিয়ে রেখেছে। সন্দেশের মধ্যে ছানাকে চেনাই যায় না।

দাদামশায় বললে, এ না হলে মামুষের দিন কাটত না। কত আরব্য-উপত্যাস, পারস্থ-উপত্যাস, পঞ্চত্ত্ব, কত কী সাজানো হয়ে গেল। মামুষ জনেকথানি ছেলেমামুষ, তাকে রূপকথা দিয়ে ভোলাতে হয়। আর ভূমিকায় কাজ নেই। এবার শুরু করা যাক।—

এক যে ছিল রাজা, তাঁর ছিল না রাজরানী। রাজকভার সন্ধানে দৃত গেল অঙ্গ বন্ধ কলিন্ধ মগধ কোশল কাঞী। তারা এসে খবর দেয় যে, মহারাজ, সে কী দেখলুম; কারু চোখের জলে মুজো ঝরে, কারু হাসিতে খ'সে পড়ে মানিক! কারু দেহ চাঁদের আলোয় গড়া, সে যেন পূর্ণিমারাত্রের স্বপ্ন।

রাজা শুনেই ব্ঝলেন, কথাগুলি বাড়িয়ে বলা, রাজার ভাগ্যে সত্য কথা জোটে না অন্তচরদের মুখের থেকে। তিনি বললেন, আমি নিজে যাব দেখতে।

সেনাপতি বললেন, তবে ফৌজ ডাকি ?
রাজা বললেন, লড়াই করতে যাচ্ছি নে।
মন্ত্রী বললেন, তবে পাত্রমিত্রদের ধবর দিই ?
রাজা বললেন, পাত্রমিত্রদের পছন্দ নিয়ে কন্তা দেখার কাজ চলে না।
তা হলে রাজহন্তী তৈরি করতে বলে দিই ?
রাজা বললেন, আমার একজোড়া পা আছে।
সঙ্গে কয়জন যাবে পেয়াদা ?
রাজা বললেন, যাবে আমার ছায়াটা।

আচ্ছা, তা হলে রাজবেশ পরুন— চুনিপানার হার, মানিক-লাগানো মুকুট, হীরে-লাগানো কাঁকন আর গজমোতির কানবালা। রাজা বললেন, আমি রাজার সঙ সেজেই থাকি, এবার সাজব সম্মেসির সঙ।

মাথায় লাগালেন জটা, পরলেন কপনি, গায়ে মাখলেন ছাই, কপালে আঁকলেন তিলক আর হাতে নিলেন কমওলু আর বেলকাঠের দও। 'বোম্ বোম্ মহাদেব' ব'লে বেরিয়ে পড়লেন পথে। দেশে দেশে রটে গেল— বাবা পিনাকীশ্বর নেমে এসেছেন হিমালয়ের গুহা থেকে, তাঁর একশো-পঁচিশ বছরের তপস্থা শেষ হল।

রাজা প্রথমে গেলেন অঙ্গদেশে। রাজকতা থবর পেয়ে বললেন, ডাকো আমার কাছে।

কন্তার গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্রামল, চুলের রঙ যেন ফিঙের পালক, চোথ ছটিতে হরিণের চমকে-প্র্ঠা চাহনি। তিনি বসে বসে সাজ করছেন। কোনো বাঁদি নিয়ে এল স্বর্ণচন্দন বাটা, তাতে মুখের রঙ হবে যেন চাঁপাফুলের মতো। কেউ বা আনল ভূঙ্গলাঞ্ছন তেল, তাতে চুল হবে যেন পম্পাসরোবরের টেউ। কেউ বা আনল মাকড্সাজাল শাড়ি। কেউ বা আনল হাওয়াহায়া ওড়না। এই করতে করতে দিনের তিনটে প্রহর যায় কেটে। কিছুতেই কিছু মনের মতো হয় না। সয়েসিকে বললেন, বাবা, আমাকে এমন চোখ-ভোলানো সাজের সন্ধান বলে দাও, যাতে রাজরাজেশ্বরের লেগে যায় ধাঁধা, কাজকর্ম যায় যুচে, কেবল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দিনরাত্রি কাটে।

সন্মাসী বললেন, আর-কিছুই চাই না ? রাজকন্যা বললেন, না, আর-কিছুই না।

সন্মাদী বললেন, আচ্ছা, আমি তবে চললেম, সন্ধান মিললে নাহয় আবার দেখা দেব।

রাজা সেখান থেকে গেলেন বন্ধদেশে। রাজকন্তা শুনলেন সন্ন্যাসীর নামডাক। প্রণাম করে বললেন, বাবা, আমাকে এমন কণ্ঠ দাও, থাতে আমার মুখের কথায় রাজরাজেশ্বরের কান যায় ভবে, মাথা যায় ঘুরে, মন হয় উতলা। আমার ছাড়া আর কারও কথা যেন তাঁর কানে না যায়। আমি যা বলাই তাই বলেন।

সন্ধাসী বললেন, সেই মন্ত্র আমি সন্ধান করতে বেরলুম। যদি পাই তবে ফিরে এসে দেখা হবে।

ব'লে তিনি গেলেন চলে।

গেলেন কলিঙ্গে। সেধানে আর-এক হাওয়া অন্দরমহলে। রাজকন্তা মন্ত্রণা করছেন কী ক'রে কাঞ্চী জয় ক'রে তাঁর সেনাপতি সেথানকার মহিবীর মাথা হেঁট করে দিতে পারে, আর কোশলের গুমরও তাঁর সহু হয় না। তার রাজলক্ষ্মীকে বাঁদি ক'রে তাঁর পায়ে তেল দিতে লাগিয়ে দেবেন।

সন্নাসীর থবর পেরে ভেকে পাঠালেন। বললেন, বাবা, শুনেছি সহস্রছী অপ্ত পাছে থেতনীপে যার তেজে নগর গ্রাম সমস্ত পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আমি যাকে বিয়ে করব, আমি চাই তাঁর পায়ের কাছে বড়ো বড়ো রাজবন্দীরা হাত জোড় করে থাকবে, আর রাজার মেয়েরা বন্দিনী হয়ে কেউ বা চামর দোলাবে, কেউ বা ছত্র ধ'রে থাকবে, আর কেউ বা আনবে তাঁর পানের বাটা।

সন্ন্যাসী বললেন, আর-কিছু চাই নে তোমার ? রাজকন্তা বললেন, আর-কিছুই না। সন্ন্যাসী বললেন, সেই দেশ-জালানো অস্ত্রের সন্ধানে চললেম। সন্মাসী গেলেন চলে। বললেন, ধিক্।

চলতে চলতে এসে পড়লেন এক বনে। খুলে ফেললেন জটাজুট। ঝরনার জলে স্নান ক'রে গায়ের ছাই ফেললেন ধুয়ে। তথন বেলা প্রায় তিনপ্রহর। প্রথর রোদ, শরীর প্রান্ত, স্ক্রা প্রবল। আশ্রয় খুঁজতে খুঁজতে নদীর ধারে দেখলেন একটি পাতার ছাউনি। সেখানে একটি ছোটো চূলা বানিয়ে একটি মেয়ে শাকপাতা চড়িয়ে দিয়েছে রাঁধবার জন্ত। সে ছাগল চরায় বনে, সে মধু জড়ো করে রাজবাড়িতে জোগান দিতে। বেলা কেটে গেছে এই কাজে। এখন শুকনো কাঠ জালিয়ে শুক করেছে রায়া। তার পরনের কাপড়খানি দাগপড়া, তার ছই হাতে ছটি শাখা, কানে লাগিয়ে রেখেছে একটি ধানের শিষ। চোখ ছটি তার ভোমরার মতো কালো। স্নান ক'রে সে ভিজে চূল পিঠে মেলে দিয়েছে যেন বাদলশেষের রাত্তির।

রাজা বললেন, বড়ো থিদে পেয়েছে।

মেয়েটি বললে, একটু সব্র করুন, আমি অর চড়িয়েছি, এথনি তৈরি হবে আপনার জন্ম।

রাজা বললেন, আর, তুমি কী খাবে তা হলে।

সে বললে, আমি বনের মেয়ে, জানি কোথায় ফলম্ল কুড়িয়ে পাওয়া যায়। সেই আমার হবে ঢের। অতিথিকে আন দিয়ে যে পুণিয় হয় গরিবের ভাগ্যে তা তো সহজে জোটে না।

রাজা বললেন, তোমার আর কে আছে।

মেয়েটি বললে, আছেন আমার বুড়ো বাপ, বনের বাইরে তাঁর কুঁড়েঘর। আমি ছাড়া তাঁর আর কেউ নেই। কাজ শেষ ক'রে কিছু খাবার নিয়ে যাই তাঁর কাছে। আমার জন্ম তিনি পথ চেয়ে আছেন। রাজা বললেন, তুমি অন্ন নিয়ে চলো, আর আমাকে দেখিয়ে দাও সেই-সব ফলমূল যা তুমি নিজে জড়ো করে থাও।

কন্যা বললে, আমার যে অপরাধ হবে।

রাজা বললেন, তুমি দেবতার আশীর্বাদ পাবে। তোমার কোনো ভয় নেই। আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো।

বাপের জন্ম তৈরি অন্নের থালি দে মাথায় নিয়ে চলল। ফলমূল সংগ্রহ ক'রে ছজনে তাই থেয়ে নিলে। রাজা গিয়ে দেখলেন, বুড়ো বাপ কুঁড়েমরের দরোজায় ব'লে।

দে বললে, মা, আজ দেরি হল কেন। কন্যা বললে, বাবা, অতিথি এনেছি তোমার ঘরে।

বৃদ্ধ ব্যস্ত হয়ে বললে, আমার গরিবের ঘর, কী দিয়ে আমি অতিথিদেবা করব।

রাজা বললেন, আমি তো আর কিছুই চাই নে, পেয়েছি তোমার ক্যার হাতের সেবা। আজ আমি বিদায় নিলেম। আর-একদিন আসব।

সাত দিন সাত রাত্রি চলে গেল, এবার রাজা এলেন রাজবেশে। তাঁর অশ রথ সমস্ত রইল বনের বাইরে। বৃদ্ধের পায়ের কাছে মাথা রেথে প্রণাম করলেন; বললেন, আমি বিজয়পত্তনের রাজা। রানী খুঁজতে বেরিয়েছিলান দেশে বিদেশে। এতদিন পরে পেয়েছি— যদি তুমি আমায় দান কর, আর যদি কন্তা থাকেন রাজি।

বৃদ্ধের চোথ জলে ভরে গেল। এল রাজহস্তী— কাঠকুড়ানি মেয়েকে পাশে নিয়ে রাজা ফিরে গেলেন রাজধানীতে।

অঙ্গ বন্ধ কলিঙ্গের রাজকন্মারা শুনে বললে, ছি!

\* \*

আদিল দিয়াড়ি হাতে রাজার ঝিয়ারি
থিড়কির আঙিনায়, নামটি পিয়ারি।
আমি শুধালেম তারে, এসেছ কী লাগি।
সে কহিল চুপে চুপে, কিছুনাহি মাগি।
আমি চাই ভালো ক'রে চিনে রাখো মোরে,
আমার এ আলোটিতে মন লহো ভ'রে।

আমি যে তোমার দারে করি আসাযাওয়া, তাই হেথা বকুলের বনে দেয় হাওয়া। যখন ফুটিয়া ওঠে যুখী বন্ময় আমার আঁচলে আনি তার পরিচয়। ধেথা যত ফুল আছে বনে বনে ফোটে আমার পরশ পেলে খুশি হয়ে ওঠে। শুকতারা ওঠে ভোরে, তুমি থাক একা, আমিই দেখাই তারে ঠিকমতো দেখা। যুখনি আমার শোনে নৃপুরের ধ্বনি ঘানে ঘানে শিহরণ জাগে-যে তথনি। তোমার বাগানে সাজে ফুলের কেয়ারি, কানাকানি করে তারা, এসেছে পিয়ারি। অরুণের আভা লাগে স্কালের মেঘে, 'এসেছে পিয়ারি' ব'লে বন ওঠে জেগে। পূর্ণিমারাতে আসে ফাগুনের দোল, 'পিয়ারি পিয়ারি' রবে ওঠে উতরোল। আমের মুকুলে হাওয়া মেতে ওঠে গ্রামে, চারি দিকে বাঁশি বাঁজে পিয়ারির নামে। শরতে ভরিয়া উঠে ধমুনার বারি, কূলে কূলে গেয়ে চলে 'পিয়ারি পিয়ারি'।

# মুনশি

আহ্না দাদামশায়, তোমাদের সেই মুনশিজি এখন কোথায় আছেন। এই প্রশ্নের জ্বাব দিতে পারব তার সময়টা ব্বি কাছে এসেছে, তবু হয়তো কিছুদিন সবুর করতে হবে।

ফের অমন কথা যদি তুমি বল, তা হলে তোমার সঙ্গে কথা বন্ধ করব।
ফের অমন কথা যদি তুমি বল, তা হলে তোমার সংল কথা বন্ধ করব।
সর্বনাশ, তার চেয়ে যে মিথ্যে কথা বলাও ভালো। তোমার দাদামশায় যথন
স্কল-পালানে ছেলে ছিল তথন মূনশিজি ছিলেন ঠিক কত বয়েস তা বলা শক্ত।

তিনি ব্ঝি পাগল ছিলেন ? হাঁ, যেমন পাগল আমি। তুমি আবার পাগল ? কী-ষে বল তার ঠিক নেই। তাঁর পাগলামির লক্ষণ শুনলে ব্ঝতে পারবে, আমার সঙ্গে তাঁর আশ্চর্য মিল। কী রকম শুনি।

যেমন তিনি বলতেন, জগতে তিনি অদ্বিতীয়। আমিও তাই বলি। তুমি যা বল সে তো সত্যি কথা। কিস্কু, তিনি যা বলতেন তা যে মিগ্যে।

দেখো দিদি, সত্য কখনো সত্যই হয় না যদি সকলের সম্বন্ধেই সে না খাটে।
বিধাতা লক্ষকোটি মাম্ব বানিয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই অদ্বিতীয়। তাঁদের ছাঁচ
ভেঙে ফেলেছেন। অধিকাংশ লোকে নিজেকে পাঁচজনের সমান মনে ক'রে আরাম
বোধ করে। দৈবাং এক-একজন লোককে পাওয়া যায় যারা জানে, তাদের জুড়ি
নেই। মুনশি ছিলেন সেই জাতের মাম্ব।

দাদামশায়, তুমি একটু স্পষ্ট ক'রে তাঁর কথা বলো-না, তোমার অর্ধেক কথা আমি ব্রুতে পারি নে।

करम करम वनिष्ठ, এक रू देश धरता।-

আমাদের বাড়িতে ছিলেন ম্নশি, দাদাকে ফার্সি পড়াতেন। কাঠামোটা তাঁর বানিয়ে তুলতে মাংসের পড়েছিল টানাটানি। হাড় কথানার উপরে একটা চামড়াছিল লেগে, যেন মোমজামার মতো। দেখে কেউ আলাজ করতে পারত না তাঁর ক্ষমতা কত। না পারবার হেতু এই যে, ক্ষমতার কথাটা জানতেন কেবল তিনি নিজে। পৃথিবীতে বড়ো বড়ো সব পালোয়ান কথনো জেতে কথনো হারে। কিন্তু, যে তালিম নিয়ে ম্নশির ছিল গুমর তাতে তিনি কথনো কারও কাছে হটেন নি। তাঁর বিখেতে কারও কাছে তিনি যে ছিলেন কম্তি সেটার নজির বাইরে থাকতে পারে, ছিল না তাঁর মনে। যদি হত ফার্সি পড়া বিছে তা হলে কথাটা সহজে মেনে নিতে রাজি ছিল লোকে। কিন্তু, ফার্সির কথা পাড়লেই বলতেন, আরে ও কি একটা বিছে। কিন্তু, তাঁর বিশ্বাস ছিল আপনার গানে। অথচ তাঁর গলায় যে আওয়াজ বেরোত সেটা চেঁচানি কিংবা কাঁছনির জাতের, পাড়ার লোকে ছুটে আসত বাড়িতে কিছু বিপদ ঘটেছে মনে ক'রে। আমাদের বাড়িতে নামজাদা গাইয়ে ছিলেন বিফু তিনি কপাল চাপ্ড়িয়ে বলতেন, ম্নশিজি আমার কটি মারলেন দেখছি। বিফুর এই হতাশ ভাবথানা দেখে ম্নশি বিশেষ ছংথিত হতেন না— একটু মৃচকে হাসতেন মাত্র। সবাই বলত,

মুনশিজি, কী গলাই ভগবান আপনাকে দিয়েছেন। থোশনামটা মুনশি নিজের পাওনা বলেই টে কৈ গুঁজতেন। এই তো গেল গান।

আরও একটা বিত্তে মুনশির দথলে ছিল। তারও সমছদার পাওয়া যেত না। ইংরেজি ভাষায় কোনো হাড়পাকা ইংরেজও তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারে না, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। একবার বক্তৃতার আসরে নাবলে স্থরেন্দ্র বাঁড়ুজ্জেকে দেশছাড়া করতে পারতেন কেবল যদি ইচ্ছে করতেন। কোনোদিন তিনি ইচ্ছে করেন নি। বিষ্ণুর ক্ষটি বেঁচে গেল, স্থরেন্দ্রনাথের নামও। কেবল কথাটা উঠলে মুনশি একটু মূচকে হাসতেন।

কিন্তু, মুনশির ইংরেজি ভাষায় দথল নিয়ে আমাদের একটা পাপকর্মের বিশেষ স্থবিধা হয়েছিল। কথাটা থুলে বলি। তথন আমরা পড়তুম বেলল একাডেমিতে, ডিক্রজ সাহেব ছিলেন ইস্থলের মালিক। তিনি ঠিক করে রেখেছিলেন, আমাদের পড়াশুনা কোনোকালেই হবে না। কিন্তু, ভাবনা কী। আমাদের বিছেও চাই নে, বুদ্ধিও চাই নে, আমাদের আছে পৈতৃক সম্পত্তি। তবুও তাঁর ইস্কুল থেকে ছুটি চুরি করে নিতে হলে তার চলতি নিয়মটা মানতে হত। কর্তাদের চিঠিতে ছুটির দাবির কারণ দেখাতে হত। সে চিঠি যত বড়ো জালই হোক, ডিক্রজ সাহেব চোথ বুজে দিতেন ছুটি। মাইনের পাওনাতে লোকগান না ঘটলে তাঁর ভাবনা ছিল না। মুনশিকে জানাতুম ছুটি মঞ্র হয়েছে। মৃনশি মৃথ টিপে হাসতেন। হবে না? বাস্ রে, তাঁর ইংরেজি ভাষার কী জোর। সে ইংরেজি কেবল ব্যাকরণের ঠেলায় হাইকোটের জজের রায় ঘুরিয়ে দিতে পারত। আমরা বলতুম, নিশ্চয় ! হাইকোর্টের জজের কাছে কোনোদিন তাঁকে কলম পেশ করতে হয় নি।

কিন্তু, সবচেয়ে তাঁর জাঁক ছিল লাঠি-খেলার কার্দানি নিয়ে। আমাদের বাড়ির উঠোনে রোদ্হর পড়লেই তাঁর খেলা শুরু হত। সে খেলা ছিল নিজের ছায়াটার সঙ্গে। হুংকার দিয়ে ঘা লাগাতেন কথনো ছায়াটার পায়ে, কথনো তার ঘাড়ে, কথনো তার মাথায়। আর, মুথ তুলে চেয়ে চেয়ে দেখতেন চার দিকে যারা জড়ো হত তাদের দিকে। স্বাই বলত, সাবাস্! বলত, ছায়াটা যে বতিয়ে আছে সে ছায়ার বাপের ভাগ্যি। এই থেকে একটা কথা শেখা যায় যে, ছায়ার সঙ্গে লড়াই ক'রে কখনো হার হয় না। আর-একটা কথা এই যে, নিজের মনে যদি জানি 'জিতেছি' তা হলে সে জিত কেউ কেড়ে নিতে পারে না। শেষ দিন পর্যন্ত মুনশিজির জিত রইল। সবাই বলত 'সাবাদ্', আর মুনশি মুখ টিপে হাসতেন।

দিদি, এখন বুঝতে পারছ, ওর পাগলামির সঙ্গে আমার মিল কোথায়। আমিও

ছায়ার সঙ্গে লড়াই করি! সে লড়াইয়ে আমি যে জিতি তার কোনো সন্দেহ থাকে না। ইতিহাসে ছায়ার লড়াইকে সত্যি লড়াই ব'লে বর্ণনা করে।

> ভীষণ লড়াই তার উঠোন-কোণের, সত্র মনটা ছিল নেপোলিয়নের। ইংরেজ ফৌজের সাথে দার কথে ত্ব-বেলা লড়াই হত তুই চোথ মূদে। ঘোড়া টগ্ৰগু ছোটে, ধুলা যায় উড়ে, বাঙালি দৈক্তদল চলে মাঠ জুড়ে। हेश्त्रक क्लाफ काथा एम इहे, কোন্ দূরে মন্মন্ করে তার বুট। বিছানায় শুয়ে শুয়ে শোনে বারে বারে. দেশে তার জয়রব ওঠে চারি ধারে। যখন হাত-পা নেড়ে করে বক্ততা কী যে ইংরেন্ডি ফোটে বলা যায় কি তা। ক্রানে কথা বেরোয় না, গলা তার ভাঙা, প্রশ্ন শুধালে মুখ হয়ে ওঠে রাঙা। কাহিল চেহারা তার, অতি মুখচোরা— রোজ পেনসিল তার কেড়ে নেয় গোরা। খবরের কাগজের ছেঁড়া ছবি কেটে থাতা লে বানিয়েছিল আঠা দিয়ে এঁটে। রোজ তার পাতাগুলি দেখত সে নেডে. ভুত্র একদিন সেটা নিয়ে গেল কেভে। कानि मिर्य भाषा निर्थ शिर्छ मिर्य छात्र হাততালি দিতে দিতে ট্যাচায় প্রতাপ। বাহিরের ব্যবহারে হারে সে সদাই, ভিতরের ছবিটাতে জিত ছাড়া নাই।

# ম্যাজিশিয়ান

কুসমি বললে, আচ্ছা দাদামশায়, শুনেছি এক সময়ে তুমি বড়ো বড়ো কথা নিয়ে খুব বড়ো বড়ো বই লিখেছিলে।

জীবনে অনেক হুন্ধর্ম করেছি, তা কবুল করতে হবে। ভারতচন্দ্র বলেছেন, সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।

আমার ভালো লাগে না মনে করতে যে, আমি তোমার সময় নষ্ট করে দিচ্ছি। ভাগ্যবান মাহুষেরই যোগ্য লোক জোটে সময় নষ্ট ক'রে দেবার। আমি বুঝি তোমার সেই যোগ্য লোক ? আমার কপালক্রমে পেয়েছি, থুঁজলে পাওয়া যায় না।

তোমাকে খুব ছেলেমাত্মি করাই ?

দেখো, অনেকদিন ধ'রে আমি গন্তীর পোশাকি সাজ প'রে এতদিন কাটিয়েছি, সেলাম পেয়েছি অনেক। এখন তোমার দরবারে এসে ছেলেমার্ম্বির ঢিলে কাপড় প'রে হাঁপ ছেড়েছি। সময় নই করার কথা বলছ, দিদি— এক সময় তার হুকুম ছিল না। তখন ছিল্ম সময়ের গোলাম। আজ আমি গোলামিতে ইস্তকা দিয়েছি। শেষের ক'টা দিন আরামে কাটবে। ছেলেমান্ত্যবির দোসর পেয়ে লম্বা কেদারায় পাছড়িয়ে বসেছি। যা খুশি বলে যাব, মাথা চুলকে কারও কাছে কৈফিয়ত দিতেছবে না।

তোমার এই ছেলেমাস্থবির নেশাতেই তুমি যা খুশি তাই বানিয়ে বলছ।

কী বানিয়েছি বলো।

যেমন তোমাদের ঐ হ. চ. হ.; অমনতরো অভত ব্যাপাটে মাহ্র্য তো আমি

দেখি নি।

দেখো দিদি, এক-একটা জীব জন্মায় যার কাঠামোটা হঠাৎ যায় বেঁকে। সে হয় মিউজিয়মের মাল। ঐ হ. চ. হ. আমার মিউজিয়মে দিয়েছেন ধরা।

ওঁকে পেয়ে তুমি খ্ব খুশি হয়েছিলে ?

তা হয়েছিলুম। কেননা তথন তোমার ইকমাসি গিয়েছেন চলে শশুরবাড়ি। আমাকে অবাক ক'রে দেবার লোকের অভাব ঘটেছিল। ঠিক দেই সময় এসেছিলেন ছরীশচন্দ্র হালদার একমাথা টাক নিয়ে। তাঁর তাক লাগিয়ে দেবার রকমটা ছিল আলাদা, তোমার ইন্ধমানির উন্টো। সেদিন তোমার ইন্ধমানি শুরু করেছিল জটাইবুড়ির কথা। ঐ জটাইবুড়ির সঙ্গে অমাবস্থার রাত্রে আলাপ পরিচর হ'ত। সে বুড়িটার কাজ ছিল টাদে বসে চরকা কাটা। সে চরকা বেশিদিন আর চলল না। ঠিক এমন সময় পালা জমাতে এলেন প্রোফেগার হরীশ হালদার। নামের গোড়ার পদবীটা তাঁর নিজের হাতেই লাগানো। তাঁর ছিল ম্যাজিক-দেখানো হাত। একদিন বাদলা দিনের সম্বেবেলায় চায়ের সঙ্গে চি ড়েভাজা খাওয়ার পর তিনি বলে বদলেন, এমন ম্যাজিক আছে যাতে গামনের ওই দেয়ালগুলো হয়ে যাবে কাকা।

পঞ্চানন দাদা টাকে হাত ব্লোতে ব্লোতে বললেন, এ বিছে ছিল বটে ঋষিদের জানা।

শুনে প্রোফেসার রেগে টেবিল চাপড়ে বললেন, আরে রেখে দিন আপনার মুনি ঋষি, দৈত্য দানা, ভূত প্রেত।

পঞ্চানন দাদা বললেন, আপনি তবে কী মানেন। হরীশ একটিমাত্র ছোটো কথায় বলে দিলেন, স্তব্যগুণ। আমরা ব্যস্ত হয়ে বললুম, সে জিনিসটা কী।

প্রোফেশার বলে উঠলেন, আর যাই হোক, বানানো কথা নয়, মন্তর নয়, তন্তর নয়, বোকা-ভুলোনো আজগুবি কথা নয়।

আমরা ধরে পড়নুম, তবে সেই দ্রবাগুণটা কী।

প্রোফেদার বললেন, ব্ঝিয়ে বলি। আগুন জিনিসটা একটা আশ্চর্য জিনিস, কিন্তু তোমাদের ঐসব ঋষিম্নির কথায় জলে না। দরকার হয় জালানি কাঠের। আমার ম্যাজিকও তাই। সাত বছর হর্তকি থেয়ে তপস্তা করতে হয় না। জেনে নিতে হয় জব্যগুণ। জানবা মাত্র তুমিও পার আমিও পারি।

কী বলেন প্রোফেসার, আমিও পারি ঐ দেয়ালটাকে হাওয়া করে দিতে ? পার বই-কি। হিড়িংফিড়িং দরকার হয় না, দরকার হয় মাল-মসলার। আমি বললেম, বলে দিন-না কী চাই।

দিচ্ছি। কিছু না— কিছু না, কেবল একটা বিলিতি আমড়ার আঁঠি আর শিলনোড়ার শিল।

আমি বললুম, এ তো থুবই সহজ। আমড়ার আঁঠি আর শিল আনিয়ে দেব, তুমি দেয়ালটাকে উড়িয়ে দাও।

আমড়ার গাছটা হওয়া চাই ঠিক আট বছর সাত মাসের। ক্লফ্রাদশীর চাঁদ ওঠবার এক দণ্ড আগে তার অঙ্কুরটা সবে দেখা দিয়েছে। সেই তিথিটা পড়া চাই শুক্রবারে রাত্রির এক প্রহর থাকতে। আবার শুকুর বারটা অগ্রহায়ণের উনিশে তারিখে না হলে চলবে না। ভেবে দেখো বাবা, এতে ফাঁকি কিছুই নেই। দিনখন তারিখ সমস্ত পাকা ক'রে বেঁধে দেওয়া।

আমরা ভাবলুম, কথাটা শোনাচ্ছে অত্যস্ত বেশি থাটি। বুড়ো মালীটাকে সন্ধান করতে লাগিয়ে দেব।

এখনো সামান্ত কিছু বাকি আছে। ঐ শিলটা তিব্বতের লামারা কালিম্পঙ্কের হাটে বেচতে নিয়ে আসে ধবলেশ্বর পাহাড় থেকে।

পঞ্চানন দাদা এ পার থেকে ও পার পর্যন্ত টাকে হাত ব্লিয়ে বললেন, এটা কিছু শক্ত ঠেকছে।

প্রোফেসার বললেন, শক্ত কিছুই নয়। সন্ধান করলেই পাওয়া যাবে।

মনে মনে ভাবলুম, সন্ধান করাই চাই, ছাড়া হবে না— তার পরে শিল নিয়ে কী করতে হবে।

রোদো, অল্প একটু বাকি আছে। একটা দক্ষিণাবর্ত শন্ধ চাই।

পঞ্চানন দাদা বললেন, সে শহা পাওয়া তো সহজ নয়। যে পায় সে যে রাজা হয়।

হাাঃ, রাজা হয় না মাথা হয়। শন্ধ জিনিসটা শন্ধ। যাকে বাংলায় বলে শাঁথ।
সেই শন্ধটা আমড়ার আঁঠি দিয়ে, শিলের উপর রেখে, ঘষতে হবে। ঘষতে ঘষতে
আঁঠির চিহ্ন থাকবে না, শন্ধ যাবে ক্ষ'য়ে। আর, শিলটা যাবে কাদা হয়ে। এইবার
এই পিণ্ডিটা নিয়ে দাও ব্লিয়ে দেয়ালের গায়। বাস্। এ'কেই বলে দ্রবাগুণ।
দ্রবাগুণেই দেয়ালটা দেয়াল হয়েছে। মন্তরে হয় নি। আর দ্রবাগুণেই সেটা হয়ে
যাবে ধোঁয়া, এতে আশ্চর্য কী।

আমি বলন্ম, তাই তো, কথাটা খুব সত্যি শোনাচ্ছে।

পঞ্চানন দাদা মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন ব'সে ব'সে, বাঁ হাতে হুঁ কোটা ধ'রে।
আমাদের সন্ধানের ক্রটিতে এই সামান্ত কথাটার প্রমাণ হলই না। এতদিন পরে
আমাদের সন্ধানের ক্রটিতে এই সামান্ত কথাটার প্রমাণ হলই না। এতদিন পরে
ইকর মস্তর তন্তর রাজবাড়ি, মনে হল, সব বাজে। কিন্তু, অধ্যাপকের জ্বাগুণের মধ্যে
কোনোথানেই তো ফাঁকি নেই। দেয়াল রইল নিরেট হয়ে। অধ্যাপকের 'পরে
কোনোথানেই তো ফাঁকি নেই। কিন্তু, একবার দৈবাৎ কী মনের ভূলে স্বব্যগুণটাকে
আমাদের ভক্তিও রইল অটল হয়ে। কিন্তু, একবার দৈবাৎ কী মনের ভূলে স্বব্যগুণটাকে
নাগালের মধ্যে এনে ফেলেছিলেন। বলেছিলেন, ফলের আঁঠি মাটিতে পুঁতে এক
নাগালের মধ্যেই গাছও পাওয়া যাবে, ফলও পাওয়া যাবে।

আমরা বলল্ম, আশ্চর্য।

হ. চ. হ. বললেন, কিছু আশ্চর্য নয়, দ্রব্যগুণ। ঐ আঁঠিতে মনসাসিজের আঠা একুশবার লাগিয়ে একুশবার শুকোতে হবে। তার পরে পোঁতো মাটিতে আর দেখো কী হয়।

উঠে-প'ড়ে জোগাড় করতে লাগলুম। মাস ত্রেক লাগল আঠা মাথাতে আর শুকোতে। কী আশ্চর্য, গাছও হল ফলও ধরল, কিন্তু সাত বছরে। এখন ব্রোছি কাকে বলে দ্রবাগুণ। হ. চ. হ. বললেন, ঠিক আঠা লাগানো হয় নি।

বুঝলেম, ঐ ঠিক আঠাটা ছনিয়ার কোথাও পাওয়া যায় না। বুঝতে সময় লেগেছে।

> ষেটা যা হয়েই থাকে সেটা তো হবেই— হয় না যা তাই হলে ম্যাজিক তবেই। নিয়মের বেড়াটাতে ভেঙে গেলে খুটি জগতের ইস্থলে ভবে পাই ছটি। অঙ্কর কেলাসেতে অঙ্কই কমি-সেথায় সংখ্যাগুলো যদি পড়ে খসি. বোর্ডের 'পরে যদি হঠাৎ নাম্তা বোকার মতন করে আম্তা-আম্তা, তুইয়ে তুইয়ে চার যদি কোনো উচ্ছাুুুুুুুুুুুুুুুুুুুুুুুুুুুুু একেবারে চ'ড়ে বসে উনপঞ্চাশে. ভূল তবু নিবৃভূল ম্যাজিক তো দেই; 'পাঁচ-সাতে পঁয়ত্তিশ'এ কোনো মন্ধা নেই। মিথোটা সতাই আছে কোনোখানে, কবিরা শুনেছি তারি রাস্তাটা জ্বানে--তাদের ম্যাজিকওলা খ্যাপা পত্যের দোকানেতে তাই এত জোটে খদের।

#### পরী

কুসমি বললে, তুমি বড় বানিয়ে কথা বল। একটা সত্যিকার গল্প শোনাও-না।
আমি বললুম, জগতে তুরকম পদার্থ আছে। এক হচ্ছে সত্য, আর হচ্ছে—
আরও-সত্য। আমার কারবার আরও-সত্যকে নিয়ে।

দাদামশায়, সবাই বলে, তুমি কী যে বল কিছু বোঝাই যায় না। আমি বলল্ম, কথাটা সত্যি, কিন্তু যারা বোঝে না সেটা তাদেরই দোষ। আরও-সত্যি কাকে বলছ একটু ব্ঝিয়ে বলো-না।

আমি বললুম, এই যেমন তোমাকে সবাই কুসমি বলে জানে। এই কথাটা খুবই সতা; তার হাজার প্রমাণ আছে। আমি কিন্তু সন্ধান পেয়েছি যে, তুমি পরীস্থানের পরী। এটা হল আরও-সত্য।

খুশি হল কুদমি। বলল, আচ্ছা, সন্ধান পেলে কী করে।

আমি বললুম, তোমার ছিল এক্জামিন, বিছানার উপরে বসে বসে ভূগোলর্ত্তান্ত মৃথস্থ করছিলে, কখন তোমার মাথা ঠেকল বালিশে, পড়লে ঘূমিয়ে। সেদিন ছিল পূর্ণিমার রাত্রি। জানলার ভিতর দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়ল তোমার মুখের উপরে, তোমার আসমানি রঙের শাড়ির উপরে। আমি সেদিন স্পষ্ট দেখতে পেলুম, পরীস্থানের রাজা চর পার্টিয়েছে তাদের পলাতকা পরীর খবর নিতে। সে এসেছিল আমার জানলার কাছে, তার সাদা চাদরটা উড়ে পড়েছিল ঘরের মধ্যে। চর দেখল তোমাকে আগাগোড়া, ভেবে পেল না তুমি তাদের সেই পালিয়ে-আসা পরী কি না। তুমি এই পৃথিবীর পরী ব'লে তার সন্দেহ হল। তোমাকে মাটির কোল থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে সহজ হবে না। এত ভার সইবে না। ক্রমে চাঁদ উপরে উঠে গেল, ঘরের মধ্যে ছায়া পড়ল, চর শিশুগাছের ছায়ায় মাথা নেড়ে চলে গেল। সেদিন আমি খবর পেলুম, তুমি পরীস্থানের পরী, পৃথিবীর মাটির ভারে বাঁধা পড়ে গেছ।

কুসমি বললে, আচ্ছা দাদামশায়, আমি পরীস্থান থেকে এলুম কী করে।
কুসমি বললে, আচ্ছা দাদামশায়, আমি পরীস্থান থেকে এলুম কী করে।
আমি বলল্ম, সেথানে একদিন তুমি পারিজাতের বনে প্রজাপতির পিঠে চড়ে উড়ে
বেড়াচ্ছিলে, হঠাৎ তোমার চোথে পড়ল দিগস্তের ঘাটে এসে ঠেকেছে একটা
থেয়ানোকো। সেটা সাদা মেঘ দিয়ে গড়া, হাওয়া লেগে ঘুলছে। ভোমার কী মনে
থেয়ানোকো। সেটা সাদা মেঘ দিয়ে গড়া, হাওয়া লেগে ঘুলছে। ভোমার কী মনে
হল, তুমি উঠে পড়লে সেই নোকোয়। নোকো চলল ভেসে, ঠেকল এসে পৃথিবীর

ঘাটে, তোমার মা নিলেন কুড়িয়ে।

কুনমি ভারি খুশি হয়ে বললে হাততালি দিয়ে, দাদামশায়, আচ্ছা, এ কি সত্যি। আমি বলনুম, ঐ দেখো, কে বললে সত্যি। আমি কি সত্যিকে মানি। এ হল আরও-সত্যি।

কুসমি বললে, আচ্ছা, আমি কি পরীস্থানে কিরে যেতে পারব না।

আমি বলনুম, পারতেও পার, যদি তোমার স্বপ্নের পালে পরীস্থানের হাওয়া এসে লাগে।

আচ্ছা, যদি হাওয়া লাগে তবে কোন্ রাস্তায় কোথা দিয়ে কোথায় যাব। সে কি

আমি বলনুম, সে খুব কাছে।

কত কাছে।

যত কাছে তুমি আছ আর আমি আছি। ঐ বিছানার বাইরে থেতে হবে না।
আর-একদিন জানলা দিয়ে পড়ুক এসে জ্যোৎস্না; এবার যথন তুমি তাকিয়ে দেখবে
বাইরে, তোমার আর সন্দেহ হবে না। তুমি দেখবে জ্যোৎস্নার স্রোত বেয়ে মেঘের
থেয়ানোকো এসে পৌচচ্ছে। কিন্তু, তুমি যে এখন পৃথিবীর পরী হয়েছ, ও নোকোয়
তোমার কুলোবে না। এখন তুমি তোমার দেহ ছেড়ে বেরিয়ে যাবে, কেবল তোমার
মন থাকবে তোমার সাথি। তোমার সত্য থাকবে এই পৃথিবীতে প'ড়ে আর তোমার
আরও-সত্য থাবে কোথায় ভেসে, আমরা কেউ তার নাগাল পাব না।

কুসমি বললে, আচ্ছা, এবারে পূর্ণিমারাত এলে আমি ঐ আকাশের পানে তাকিয়ে থাকব। দাদামশায়, তুমি কি আমার হাত ধরে যাবে।

আমি বললুম, আমি এইখানে বসে বসে পথ দেখিয়ে দিতে পারব। আমার সেই ক্ষমতা আছে— কেননা আমি সেই আরও-সত্যের কারবারি।

যেটা তোমায় লুকিয়ে-জ্বানা সেটাই আমার পেয়ার, বাপ মা তোমায় যে নাম দিল খোড়াই করি কেয়ার। সত্য দেখায় যেটা দেখি তারেই বলি পরী, আমি ছাড়া কজন জানে তুমি যে অপ্যরী। কেটে দেব বাঁধা নামের বন্দীর শৃল্পল,
সেই কাজেতেই লেগে গেছি আমরা কবির দল—
কোনো নামেই কোনো কালে কুলোয় নাকো বারে
তাহার নামের ইশারা দেই ছন্দের ঝংকারে।

#### আরও-সত্য

দানামশায়, সেদিন তুমি যে আরও-সত্যির কথা বলছিলে, সে কি কেবল পরীস্থানেই দেখা যায়।

আমি বললুম, তা নয় গো, এ পৃথিবীতেও তার অভাব নেই। তাকিয়ে দেখলেই হয়। তবে কিনা দেই দেখার চাউনি থাকা চাই।

তা, তুমি দেখতে পাও ?

আমার ঐ গুণটাই আছে, যা না দেখবার তাই হঠাৎ দেখে ফেলি। তুমি যখন বনে বনে ভূগোল-বিবরণ মুখস্থ কর তখন মনে পড়ে যায় আমার ভূগোল পড়া। তোমার ঐ ইয়াংসিকিয়াং নদীর কথা পড়লে চোখের সামনে যে জ্যোগ্রাফি খুলে যেত তাকে নিয়ে এক্জামিন পাশ করা চলে না। আজও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সারি সারি উট চলেছে রেশমের বস্তা নিয়ে। একটা উটের পিঠে আমি পেয়েছিলুম জায়গা।

সে কী কথা দাদামশায়। আমি জানি, তুমি কোনোদিন উটে চড় নি।

এ দেখো দিদি, তুমি বড়ো বেশি প্রশ্ন কর।

আচ্ছা, তুমি বলে যাও। তার পরে? উট পেলে তুমি কোথা থেকে।

এ দেখো, আবার প্রশ্ন। উট পাই বা না পাই, আমি চ'ড়ে বিস। কোনো দেশে

যাই বা না যাই, আমার ভ্রমণ করতে বাধে না। ওটা আমার স্বভাব।

তার পরে কী হল।

তার পরে কত শহর গেলেম পেরিয়ে— ফুচুং, ফাংচাও, চুংকুং; কত মরুভূমির ভিতর দিয়ে গিয়েছি রাত্তির বেলায় তারা দেখে রাস্তা চিনে চিনে। গেলুম উদ্থুদ্ পাহাড়ের তরাইয়ে। জলপাইয়ের বন দিয়ে, আঙুরের খেত দিয়ে, পাইন গাছের ছায়া দিয়ে। পড়েছিলুম ডাকাতের হাতে, সাদা ভালুক সামনে দাঁড়িয়েছিল তুই থাবা তুলে।

२७॥२२

আচ্ছা, এত যে তৃমি ঘুরে বেড়ালে, সমন্ত্র পেলে কখন।

যথন ক্লাশস্ক্র ছেলে খাতা নিমে পরীক্ষা দিচ্ছিল।

তৃমি পরীক্ষায় পাশ করলে তা হলে কী করে।

ওর সহস্ক উত্তর হচ্ছে— আমি পাশ করি নি।
আচ্ছা, তুমি বলে যাও।

এর কিছুদিন আগে আমি আরব্য উপত্যাসে চীনদেশের রাজকতার কথা পড়েছি, বড়ো স্থন্দরী তিনি। আশ্চর্যের কথা কী আর বলব, সেই রাজকতার সঙ্গেই আমার হল দেখা। সেটা ঘটেছিল ফুচাও নদীর ঘাটে। সাদা পাথর দিরে বাঁধানো ঘাট, উপরে নীল পাথরের মণ্ডপ। তুই ধারে তুই চাঁপা গাছ, তার তলায় তুই পাথরের সিংহের মৃতি। পাশে সোনার ধুমুচি থেকে কুগুলী পাকিয়ে উঠছে ধোঁয়া। একজন দাসী পাখা করছিল, একজন চামর দোলাচ্ছিল, একজন দিচ্ছিল চুল বেঁধে। আমি কেমন করে পড়ে গেলুম তাঁর সামনে। রাজকতা তথন তাঁর ছধের মতো সাদা ময়্রকে দাড়িমের দানা খাওয়াচ্ছিলেন, চমকে উঠে বললেন, কে তুমি।

সেই মুহূর্তেই ফদ্ করে আমার মনে প'ড়ে গেল যে, আমি বাংলাদেশের রাজপুত্র।

সে কী কথা। তুমি তো—

ঐ দেখো, আবার প্রশ্ন ? আমি বলছি, সেদিন ছিল্ম বাংলাদেশের রাজপুত্র, তাই তো বেঁচে গেল্ম। নইলে সে তো দ্র ক'রে তাড়িয়ে দিত আমাকে। তা না করে দিলে সোনার পেয়ালায় চা থেতে। চন্দ্রমন্ত্রিকার সঙ্গে মেশানো সেই চা, গত্ধে আকুল করে দেয়।

তা হলে কি তোমাকে বিয়ে করল নাকি।

দেখো, ওটা বড়ো গোপন কথা। আজ পর্যন্ত কেউ জানে না।

কুসমি হাততালি দিয়ে বলে উঠল, বিয়ে নিশ্চয়ই হয়েছিল, খুব ঘটা করে হয়েছিল।

দেখলুম বিয়েটা না হলে ও বড়ো হৃঃখিত হবে।—শেষকালে হল বিয়ে। ছাংচাও শহরের আদ্ধেক রাজত্ব আর শ্রীমতী আংচনী দেবীকে লাভ করলুম। ক'রে—

करत की रून। जावात वृक्षि मिरे जिटे ठए वमान ?

নইলে এথানে ফিরে এসে দাদামশায় হলেম কী করে। হাা, চড়েছিল্ম — সে উট কোখাও যায় না। মাথার উপর দিয়ে ফুস্থং পাথি গান গেয়ে চলে গেল।

ফুন্থং পাখি ? সে কোথায় থাকে।

কোথাও থাকে না; কিস্কু তার লেজ নীল, তার ডানা বাসস্তী, তার ঘাড়ের কাছে বাদামি, ওরা দলে দলে উড়ে গিয়ে বসল হাচাং গাছে।

ছাচাং গাছের তো আমি নাম গুনি নি।

আমিও শুনি নি, তোমাকে বলতে বলতে এইমাত্র মনে পড়ল। আমার ঐ দশা, আমি আগে থাকতে তৈরি হই নে। তথনি তথনি দেখি, তথনি তথনি বলি। আজ আমার ফুস্রং পাখি উড়ে চলে গেছে সমুদ্রের আর-এক পারে। অনেকদিন তার কোনো খবর নেই।

কিন্তু, তোমার বিয়ের কী হল। সেই রাজকন্তা?

দেখো, চুপ করে যাও। আমি কোনো জবাব দেব না। আর তা ছাড়া, তুমি তৃঃথ কোরো না, তথনও তুমি জন্মাও নি — দে কথা মনে রেখো।

\* \*

আমি যথন ছোটো ছিল্ম, ছিল্ম তথন ছোটো;
আমার ছুটির দলী ছিল ছবি আঁকার পোটো।
বাড়িটা তার ছিল ব্বি শক্ষী নদীর মোড়ে,
নাগকন্তা আদত ঘাটে শাঁথের নৌকো চ'ড়ে।
চাঁপার মতো আঙুল দিয়ে বেণীর বাঁধন খুলে
ঘন কালো চূলের গুচ্ছে কী ঢেউ দিত তুলে।
রৌদ্র-আলোয় বলক দিয়ে বিন্দুবারির মতো
মাটির 'পরে পড়ত বারে মূক্তা মানিক কত।
নাগকেশরের তলায় ব'লে পদ্মছ্লের কুঁড়ি
দ্রের থেকে কে দিত তার পায়ের তলায় ছুঁড়ি।
একদিন সেই নাগকুমারী ব'লে উঠল, কে ও।
জবাব পেলে, দয়া ক'রে আমার বাড়ি যেয়ো।

রাজপ্রাসাদের দেউড়ি সেথায় খেত পাথরে গাঁথা, মণ্ডপে তার মৃক্তাঝালর দোলায় রাজার ছাতা। ঘোড্য ওয়ারি সৈত্ত দেখায় চলে পথে পথে, রক্তবরন ধ্বজা ওড়ে তিরিশঘোডার রথে। আমি থাকি মালকেতে রাজবাগানের মালী, সেইখানেতে যৃথীর বনে সন্ধ্যাপ্রদীপ জালি। রাজকুমারীর তবে দাজাই কনকটাপার ডালা, বেণীর বাঁধন-তরে গাঁথি শ্বেতকরবীর মালা। মাধবীতে ধরল কুঁড়ি, আর হবে না দেরি— তুমি যদি এদ তবে ফুটবে তোমায় ঘেরি। উঠবে জেগে রঙনগুচ্ছ পায়ের আসনটিতে, শামনে তোমার করবে নৃত্য ময়ুর-ময়ুরীতে। বনের পথে সারি সারি রজনীগন্ধায় বাতাস দেবে আকুল ক'রে ফাগুনি সন্ধায়। বলতে বলতে মাথার উপর উডল হাঁসের দল. नां भक्राती गृत्थत 'भारत होनल नीलांकल। थीरत थीरत नहीत 'शरत नामन नीत्रव शारत, ছায়া হয়ে গেল কখন চাঁপাগাছের ছায়ে। সন্ধ্যামেঘের সোনার আভা মিলিয়ে গেল জলে। <u>পাতল রাতি তারা-গাঁথা আসন শৃত্ততে।</u>

## ম্যানেজারবাবু

আজ তোমাকে যে গল্পটা বলব মনে করেছি সেটা তোমার ভালো লাগবে না। তুমি বললেও ভালো লাগবে না কেন।

যে লোকটার কথা বলব সে চিতোর থেকে আসে নি কোনো রানা-মহারানার দল ছেড়ে—

চিতোর থেকে না এলে বৃঝি গল্প হয় না ?

হয় বই-কি— দেইটাই তো প্রমাণ করা চাই। এই মান্থ্যটা ছিল সামাশ্ত একজন

জমিদারের সামান্ত পাইক। এমন-কি, তার নামটাই ভুলে গেছি। ধরে নেওয়া যাক স্বজনলাল মিশির। একটু নামের গোলমাল হলে ইতিহাসের কোনো পণ্ডিত তা নিম্নে কোনো তর্ক করবে না।

সেদিন ছিল যাকে বলে জমিদারি সেরেস্তার 'পুণাাহ', থাজনা-আদারের প্রথম দিন। কাজটা নিতাস্তই বিষয়-কাজ। কিন্তু, জমিদারি মহলে সেটা হয়ে উঠেছে একটা পার্বণ। সবাই খুশি— যে থাজনা দেয় সেও, আর যে থাজনা বাক্সতে ভর্তি করে সেও। এর মধ্যে হিসেব মিলিয়ে দেখবার গন্ধ ছিল না। যে যা দিতে পারে তাই দেয়, প্রাপ্য নিয়ে কোনো তক্রার করা হয় না। খুব ধুমধাম, পাড়ার্গেয়ে সানাই অত্যন্ত বেস্থরে আকাশ মাতিয়ে তোলে। নতুন কাপড় প'রে প্রজারা কাছারিতে দেলাম দিতে আসে। সেই পুণাাহের দিনে ঢাক ঢোল সানাইয়ের শব্দে জেগে উঠে ম্যানেজারবার ঠিক করলেন, তিনি স্লান করবেন হধে। চারি দিকে সমারোহ দেখে হঠাং তাঁর মনে হল, তিনি তো সামান্ত লোক নন। সামান্ত জলে তাঁর অভিষেক কী করে হবে। ঘড়া ঘড়া হধ এল গোয়ালা প্রজাদের কাছ থেকে। হল তাঁর স্লান। নাম বেরিয়ে গেল চারি দিকে; সেদিন তিনি সন্ধ্যাবেলায় খুশিমনে বাসার রোয়াকে ব'লে গুড়গুড়ি টানছেন, এমন সময় মিশির সর্দার, আন্দণের ছেলে লাঠিখেলা নিয়ে খুব নাম করেছে, বললে, হজুর আপনার নিমক তো থেয়েছি অনেককাল, কিন্তু অনেকদিন বদে আছি, আমাকে তো কাজে লাগালেন না। যদি কিছু করবার থাকে তো হকুম ককন।

ম্যানেজার গুড়গুড়ি টানতে লাগলেন। মনে পড়ে গেল একটা কাজের কথা।
জিসিম মণ্ডল চর মহলের প্রজা, তার থেত ছিল পাশের জমিদারের সীমানা-ঘেঁষা।
ফলল জন্মালেই প্রতিবেশী জমিদার লোকজন নিয়ে প্রজাকে আট্কাত। দায়ে পড়ে
জিসিমের ছই জমিদারেরই থাতায় আর ছ জায়গাডেই খাজনা দিয়ে ফলল সামলাডে
হত। যে ম্যানেজার ছথে স্নান করেন এটা তাঁর ভালো লাগে নি। এ বছরের
জিলিধানের ফলল কাটবার সময় আগছে— এটা চরের বিশেষ ফলল। চরের জমির
জল নেমে গেলেই কৃষাণ পলিমাটিতে বীজ ছিটিয়ে দেয়, শ্রাবণ ভাত্র মাসে ফলল
গোলায় তোলে। এ বছরটা ছিল ভালো; ধানের শিষে সমস্ত মাঠ হি হি করছে।
এবারকার ফলল বেদখল হলে ভারি লোকসান।

ম্যানেজার বললেন, সর্ণার, একটা কাজ আছে। জসিমের জমিতে তোমাকে ধান আগলাতে হবে। একা তোমারই উপরে ভার। দেখব কেমন মরদ তুমি। ম্যানেজার তথনও হুধের স্নানের গুমোর হজম করে উঠতে পারেন নি। মিশিরকে হুকুম দিয়ে গুড়গুড়ি টানতে লাগলেন।

ধান কাটার সময় এল। দিন নেই, রাত নেই, মিশির জসিমের থেতে পাছারা দেয়।

একদিন ভরা খেতে অন্ত পক্ষের লোক হল্লা ক'রে এল, মিশির বুক ফুলিয়ে বললে, বাবা-সকল, আমি থাকতে এ ধান তোমাদের ঘরে উঠবে না। সেলাম ঠুকে চলে যাও।

মিশির যত বড়ো সর্দার হোক, সেদিন সে একলা। যথন তাকে ঘেরাও করলে সে গুটিস্থটি মেরে ব'সে স্বাইকে আট্কাতে লাগল।

অপর পক্ষের লোক বললে, দাদা, পারবে না। কেন প্রাণ দেবে। মিশির বললে, নিমক থেয়েছি, প্রাণ যায় যাক; নিমকের মান রাখতেই হবে।

চলল দাঙ্গা— শুধু লাঠির মার হলে হয়তো মিশির ঠেকাতেও পারত। অপর পক্ষ শড়কি চালালো। একটা এসে বিংধল মিশিরের পায়ে।

অপর পক্ষ আবার তাকে সতর্ক করে বললে, আর কেন। এবার ক্ষান্ত দে ভাই।

মিশির বললে, মিশির সর্দার প্রাণের ভয় করে না, ভয় করে বেইমানির।

শেষকালে একটা শড়কি এসে বিঁধল তার পেটে। এটা হল মরণের মার।
পুলিশের হাতে পড়বার ভয়ে অপর পক্ষী পালাবার পথ দেখলে। মিশির শড়কি টেনে
উপড়ে, পেটে চাদর জড়িয়ে ছুটল তাদের পিছন-পিছন। বেশি দূরে যেতে পারলে না।
পড়ে গেল মাটিতে।

পুলিশ এল। মিশির জমিদারকে বাঁচাবার জন্ম, তাঁর নামও করলে না। বললে, আমি জসিমের চাকরি নিয়ে তার ধান আগলাচ্ছিলুম।

ম্যানেজার স্ব খবর পেলেন। গুড়গুড়ি লাগলেন টানতে।

তাঁর দুধের স্নানের খ্যাতি—এ তো যে-সে লোকের কর্ম নয়। কিন্তু, নিমক খেয়েছে যথন তথন প্রাণ দেওয়া— এটা এতই কী আশ্চর্য। এমন তো ঘটেই থাকে। কিন্তু, দুধে স্নান!

তুমি ভাবো এই-ষে বোঁটা কিছুই বুঝি নয়কো ওটা,

ফুলের গুমোর সবার চেয়ে বড়ো—
বিমুথ হয়ে আজ যদি ও
আলগা করে বাধন স্বীয়

তথনি ফুল হয় যে পড়ো-পড়ো। বোঁটাই ওকে হাওয়ায় নাচায়, অপমানের থেকে বাঁচায়,

ধরে রাথে স্থালোকের ভোজে; বুক ফুলিয়ে দেয় না দেখা, গোপনে রয় একা একা,

নিচু হয়ে সবার উপর ও যে। বনের ও তো আহরে নয়, শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়,

গায়েতে ওর নাইকো অলংকার ; রস জোগায় সে চুপে চুপে, থাকে নিজে নীরদ রূপে,

আপন জোরে বহে আপন ভার।
কাটা যথন উচিয়ে থাকে
অহিংস্র কেউ কয় না তাকে—
যতই কিন্তু করুক-না বদনাম,
পশুর কাম্ড থেকে যারে

পশুর কামড় থেকে ধারে বাঁচিয়ে রাথে বারে বারে সেই তো জানে কাঁটার কন্ত দাম।

#### বাচম্পতি

দাদামশায়, তুমি তোমার চার দিকে যেসব পাগলের দল জমিয়েছিলে, গুণ হিসেব ক'রে তাদের বুঝি সব নম্বর দিয়ে রেখেছিলে ?

হাা, তা করতে হয়েছে বই-কি। কম তো জমে নি। তোমার পয়লা নম্বর ছিলেন বাচম্পতি মশায়, তাঁকে আমার ভারি মজা লাগে।

আমার শুধু মজা লাগে না, আশ্চর্য লাগে। কারণ বলি— কবিতা লিখে থাকি। কথা বাঁকানো-চোরানো আমাদের ব্যাবসা। যে শব্দের কোনো সাদা মানে আছে তাকে আমর। ধ্বনি লাগিয়ে তার চেহারা বদল করি। সে এক রকমের জাত্বিভা বললেই হয়। কাজটা সহজ নয়। আমাদের বাচস্পতি আমাকে আশ্চর্য করে দিয়েছিলেন যথন দেথলুম তিনি একেবারে গোড়াগুড়ি ভাষা বানিয়েছেন। কান দিয়ে ধ্বনির রাস্তার তার মানের রাস্তা খুঁজতে হয়। আমাদের কাজটাও অনেকটা তাই, কিন্তু এতদুর পর্যন্ত নয়। আমরা তবু ব্যাকরণ অভিধান মেনে চলি। বাচম্পতির ভাষা চলত সে-সমস্তই ডিঙিয়ে। শুনলে মনে হত যেন কী একটি মানে আছে!— মানে ছিল বই-কি। কিন্তু, সেটা কানের সঙ্গে ধ্বনি মিলিয়ে আন্দাজ করতে হত। আমার 'অভ্ত-রত্নাকর' সভার প্রধান পণ্ডিত ছিলেন বাচস্পতি মশায়। প্রথম বয়সে পড়াশুনা করেছিলেন বিস্তর, ভাতে মনের তলা পর্যন্ত গিয়েছিল ঘুলিয়ে। হুঠাং এক সময়ে তাঁর মনে হল, ভাষার শব্দগুলো চলে অভিধানের আঁচল ধ'রে। এই গোলামি <mark>ঘটেছে ভাষার কলিযুগে। সত্যযুগে শব্দগুলো আপনি উঠে পড়ত মুখে। সঙ্গে সঙ্গেই</mark> মানে আনত টেনে। তিনি বলতেন, শব্দের আপন কাজই হচ্ছে বোঝানো, তাকে আবার বোঝাবে কে। একদিন একটা নমুনা শুনিয়ে তাক্ লাগিয়ে দিলেন। বললেন, আমার নায়িকা যথন নায়ককে বলেছিল হাত নেড়ে 'দিন রাত তোমার ঐ হিদ্হিদ্ হিদিকারে আমার পাঁজঞ্জুরিতে তিড়িত্ত লাগে', তথন তার মানে বোঝাতে পণ্ডিতকে ভাকতে হয় নি। ধেমন পিঠে কিল মেরে সেটাকে কিল প্রমাণ করতে মহামহোপাধ্যায়ের দরকার হয় না।

সভাপতি একদিন বিষয়টা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, ওছে বাচম্পতি, সেই ছেলেটার কী দশা হল।

বাচস্পতি বললেন, সে ছেলেটার ব্ঝকিন্ গোড়া থেকেই ছিল ব্ঝভূষ্ল গোছের।

তার নাম দিয়েছিলাম বিচ্কুম্কুর।

মথুরবাবু জিজেস করলেন, ও নামটা কেন।

বাচম্পতি বললেন, সে যে একেবারেই বিচ্কুম্কুর। পাঠশালার পেডেণ্ডোকে দেখলেই তার আন্তারা যেত ফুস্কলিয়ে। বুকের ভিত্রে করতে থাকত কুড়ুকুর কুড়ুকুর। এমন ছেলেকে বেশি পড়ালে সে একেবারেই ফুস্কে বাবে, এ কথাটা বলেছিল পাড়ার সবচেয়ে যে ছিল পেড়াম্বর হুড়ুম্কি। একটু রস্থন— ব্ঝিয়ে বলি। পেডেণ্ডো কথাটা বালিদ্বীপের কাছে পেয়েছি। তাদের ম্থের পণ্ডিত শব্দটা আপনিই হুয়ে উঠেছে পেডেণ্ডো। ভেবে দেখুন, কত বড়ো ওজন, ওর বিছের বোঝা ঠেলে নিয়ে বেতে দশবিশ জন ভিগ্রিধারী জোয়ানের দরকার হয়। আর পণ্ডিত— ছোঃ, তুড়ি দিয়ে তুড়তুড়ুং ক'রে উড়িয়ে দেওয়া বায়।

অটলদা বললেন, বাচম্পতি, তোমার আজকেকার বর্ণনাটা যে একেবারেই চলতি গ্রামাভাষায়। এ তোমাকে মানায় না। সেই সেদিন যে সাধুভাষা বেরিয়েছিল তোমার মুথ দিয়ে, বার সঞ্জংসনিত হাদিকো বুদব্ধিদের মন তিংতিড়ি তিংতিড়ি ক'রে ওঠে, সেই ভাষার একটু নম্না আজ এদের শুনিয়ে দাও। যে ভাষায় ভারতের ইতিহাসটি গেঁথেছ, যার গুরুভার হিসেব ক'রে বলেছিলে ডুগুমানিত ভাষা, তার প্রিচয়টা চাই। শুনে এদের সকলের আন্তারা ফাচ্কলিয়ে যাক।

বাচস্পতি মশায় শুরু করলেন, সমম্মরাট সম্স্তুপ্তের ক্রেকটারুষ্ট স্বরিংক্রমান্ত পর্যু গাসন উত্তঃসিত—

প্যুগাসন উথুং সৈত—

একজন সভাসদ বললেন, বাচস্পতি মশায়, উখুংসিত কথাটা শোনাচ্ছে ভালো, ওর মানেটা বুঝিয়ে দিন।

পণ্ডিতজ্ঞি বললেন, ওর মানে উত্থাংসিত।

তার মানে ?

তার মানে উখুংসিত।

অর্থাৎ ?

অর্থাৎ, তার মানে হতেই পারে না। মেরেকেটে একটা মানে দিতেও পারি।

কী রকম।

ভিরভিংগট্ট।

আর বলতে হবে না, স্পষ্ট বুঝেছি, ব'লে ধান।

বাচস্পতি আবার শুরু করে দিলেন, সম্ম্মরাট সম্প্রগুপ্তের ক্রেক্ষটারুষ্ট স্বরিংক্রমাস্ত পর্যুগাসন উত্থ্ংসিত নিরংকরালের সহিত— মথুরবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, কেমন মশায়, বুঝেছেন তো নিরংকরাল—
একেবারে জলের মতো। ওর চেয়ে বেশি বুঝতে চাই নে— মুশকিল হবে।
বাচম্পতি আবার ধরলেন, নিরংকরালের সহিত অজাতশক্র অপরিপর্যমিত
গর্পরায়ণকে প্রমস্তি শয়নে সমুসদ্গারিত করিয়াছিল।

এই পর্যস্ত ব'লে বাচম্পতি মশায় একবার সভাস্থ সকলের মুখের দিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন। বললেন, দেখুন একবার, সহজ কাকে বলে। অভিধানের প্রয়োজনই হয় না। সভার লোকেরা বললে, প্রয়োজন হলেই বা পাব কোথায়।

বাচস্পতি মশায় একটু চোথ টিপে বললেন, ভাবথানা বুবেছেন তো ?

মথুরবাবু বললেন, বুঝেছি বই-কি। সমুত্রগুপ্ত অজাতশক্রকে আচ্ছা করে পিটিয়ে দিয়েছিলেন। আহা, বাচম্পতি মশায়, লোকটাকে একেবারে সমুসদ্গারিত করে দিলে গো— একেবারে পরমস্তি শয়নে।

বাচস্পতি বললেন, ছোটোলাট একবার এসেছিলেন আমাদের পাড়ার স্কুলে বুটের ধুলো দিয়ে যেতে। তথন আমি তাঁকে এই বুগবুলবুলি ভাষার একটা ইংরেজি তর্জমা শুনিয়েছিলুম।

সভাস্থ সকলেই বললেন, ইংরেজিটা শোনা যাক।

বাচম্পতি পড়ে গেলেন, দি হাঝারফুয়াস ইন্ফাচ্ছুয়েশন অব আকবর ডর্বেণ্ডি-ক্যালি ল্যাসেরটাইজট্ দি গর্ব্যাপ্তিজম্ অফ হুমায়্ন।—শুনে ছোটোলাট একেবারে টরেটম্ বনে গিয়েছিলেন; মৃথ হয়েছিল চাপা হাসিতে ফুস্কায়িত। হেড পেডেণ্ডোর টিকির চার ধারে ভেরেগুম্ লেগে গেল, সেক্রেটারি চৌকি থেকে ভড়তং করে উৎথিয়ে উঠলেন। ছেলেগুলোর উজব্মুথো ফুড়ফুড়োমি দেখে মনে হল, তারা যেন সব ফিরিচ্ঞুসের একেবারে চিক্চাকন্ আমদানি। গতিক দেখে আমি চংচটকা দিলুম।

সভাপতি বললেন, বাচস্পতি, এইখানেই ক্ষান্ত দাঁও হে, আর বেশিক্ষণ চললে পরাগগলিত হয়ে যাব। এথনি মাথাটার মধ্যে তাজ্মিম্ মাজ্মিম্ করছে।

বাচম্পতি আর কিছুদিন বেঁচে থাকলে সভাপতির ভাষা এতদিনে ওঁদের ম্থব্দ্ব্দী শব্দে রঝম্ গঝম্ করে উঠত।

> যার যত নাম আছে দব গড়া-পেটা, যে নাম দহজে আসে দেওয়া যাক সেটা—

এই ব'লে কাউকে সে ডাকে বুজ্কুল, আদ্রুম ডাকত সে ধে ছিল অতুল। যোতিরাম দাস নিল নাম মুচকুস, কাশিরাম মিভির হল পুচফুস। পাশগাড়ি নাম নিল পাঁচকড়ি ঘোষ, আজ হতে বাজ্বাই হল আশুতোষ। ভূষকুড়ি রায় হল শ্রীমজুমদার, কুৰ্দম হয়ে গেল যে ছিল কেদার। विषिन यूथीत्त्र नाम षिन ज्ञक्ति, সেদিন স্বামীর সাথে হল ঘুষোঘুষি। পিচকিনি নাম দিল যবে ললিতারে দাদা এসে রাসকেল ব'লে গেল তারে। মিঠে মিঠে নাম খত মানে দিয়ে খেরা, সে বলত, ভাবীকালে রবে না তো এরা— পিন্তু নাশিবে নাম যদি হয় তিতো, ভন্তকালি নাম দেখো আমি নিয়েছি তো। পাড়ার লোকেরা বলে ঘিরে তার বাড়ি, ভাবীকালে পৌছিয়ে দিব তবে গাড়ি। বেচারা গতিক দেখে দিল মূখ ঢাকা, পিছে পিছে তাড়া করে মেগো আর কাকা। দিয়েছিল যে মেয়ের নাম উজকুড়ি, সঙ্গে উকিল নিমে এল তার খুড়ি। শুনলে সে কেস্ হবে ডিফামেশনের, ছেড়ে দিলে কাজ নাম-পরিবেশনের।

#### পারালাল

দাদামশায়, তোমার পাগলের দলের মধ্যে পান্নালাল ছিল থ্ব নতুন রকমের। জান, দিদি? পাগলরা প্রত্যেকেই নতুন, কারও সঙ্গে কারও মিল হয় না। ধেমন তোমার দাদামশায়। বিধাতার নতুন পরীক্ষা। ছাঁচ তিনি ভেঙে ফেলেন। সাধারণ লোকের বৃদ্ধিতে মিল হয়, অসাধারণ পাগলের মিল হয় না। তোমাকে একটা উদাহরণ দেধাই।—

আমার দলে একজন পাগল ছিল, তার নাম ত্রিলোচন দাস। সে তিন ক্রোশ পথ না ঘুরে কখনো বাড়ি যেত না।

জিজ্ঞাসা করলে বলত, বাবা, যমের চর চার দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের ফাঁকি দিতে না পারলে রক্ষে নাই। জান তো, আমার বাবা ছিলেন কী রকম একগুঁমে মান্তব ? পাগল বললেই হয়। কোনোমতেই আমার পরামর্শ মানতেন না। বরাবর তিনি দিধে রাস্তায় বাড়ি গিয়েছেন— তার পরে জান তো? আজ তিনি কোথায়। আর, আমি আজ সাত বছর ধরে পশ্চিমমুখো রাস্তা ধরে আমার পুবের দিকের বাড়িতে যাই। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলি, ভোজুমণ্ডলের বাড়িতে আমার পুজার নেমস্তর।

জগতে যত বৃদ্ধিমান আছে সকলেই সিধে ব্যস্তায় বাড়ি যায়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কেবল একজন আছে যে বাড়ি যেতে তিন ক্রোশ পথ বেঁকে যায়।

আমার হুইনম্বরের কথা শোনো; সে বাচম্পতির কথা শুনে বলত, আহা, লোকটা একেবারে বেহেড হয়ে গেছে। আর, বাচম্পতি তার কথা শুনে মুখ টিপে হাসতেন; বলতেন, এই লোকটার মগজে আছে বুজগুম্বলের বাসা।

প্রেসিডেণ্ট্ বললেন, কী হে হাজরা, তোমার বাড়ির হয়েছিল কী।

এতকালের পৈতৃক ঘরটা পথের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিলে। এমন দৌড় মারলে, কোনো চিহ্ন রাথলে না কোথাও।

वन की।--

আজ্ঞে ই্যা মহারাজ। কলকাতায় হয়েছি মাতুষ, বাবার মৃত্যুর পর কিছু টাকা এল হাতে। ঠিক করলেম, পৈতৃক ভিটেটা একবার দেখে আসা দরকার। সেই ভিটের কথা এইটুকু মাত্র জানতুম— পাঁচকুণ্ডু গ্রামে ছিল তার ভিত, ভোজুঘাটার সাড়ে সাত কোশ তফাতে। শুভদিন দেখে নৌকো করে পৌছলাম ভোজুঘাটার। কেউ ঠিকানা বলতে পারলে না। চললেম খুঁজে বের করতে, মুদির দোকান থেকে চিঁড়ে মুড়কি নিলুম বেঁধে। সাত ক্রোশ পার হতে বাজল রান্তির ন'টা। চার দিকে পোড়ো জমি, আগাছায় জন্মল, ভিটের কোনো চিহ্ন নাই। বারবার যাওয়া-আসা করেছি, ভিটে খুঁজে পাই নে। রাস্তার দোকানি আমাকে দেখে কী ভাবলে কে জানে, ঘুর্ণশার কথা শুনল আমার কাছে। বললে, এক কাজ করো বাপু, বোড়ো-গ্রামে বিখ্যান্ত গণংকার মধুস্থদন জ্যোতিষী কুষ্টি দেখে তোমার ভিটের খবর দিতে পারবেন।

কোথা থেকে তিনি থবর পেয়েছেন আমার হাতে কিছু মাল আছে। খ্ব ক্ষূতি করে গণনায় বসে গেলেন। অনেক আঁকজোঁক কেটে শেষকালে বললেন, আপনার ঘরের সঙ্গে রাস্তার ঘারতর মন-ক্ষাক্ষি হয়ে গেছে; একেবারে মৃথ-দেখাদেখি বন্ধ; ভিটে রেগে দৌড় মেরেছে মাসির বাড়িতে।

ব্যস্ত হয়ে বললেম, মাসির বাড়িটা কোথায়।

শুনে বিশ্বাস করবেন না, একেবারে সাত হাত মাটির নীচে। ঐগানে মানুষ হয়েছিল, ঐথানেই মুথ লুকিয়েছে।

তা হলে এখন উপায় ?

আছে উপায়। আপনি যান কলকাতায় ফিরে, উপযুক্ত-মতো কিছু টাকা রেথে যান। ঠিক সাড়ে সাত যাস পরে ফিরে আসবেন। মাসিকে খুশি ক'রে আপনার পৈতৃক বাড়ি ফিরিয়ে আনব। কিন্তু, কিছু দক্ষিণা লাগবে।

আমি বললেম, তা যত লাগে লাগুক, আপনি ভাববেন না। পৈতৃক ভিটে আমার চাই।

আশ্চর্য জ্যোতিষীর বাহাছরি। সাড়ে সাত মাস পরে ফিরে এসে ভোজুঘাটার থেকে মেপে ঠিক সাড়ে সাত ক্রোশ পেরুলুম। মেধানে কিছু ছিল না সেধানে বাসাটা উঠেছে মাথ। তুলে। আমি বললুম, কিন্তু গণকঠাকুর, বাসাটা মে ঠেকছে একেবারে টাছাপোছা নতুন?

গণকঠাকুর বললেন, হবে না? মাসির বাড়িতে থেয়েদেয়ে একেবারে চিক্চিকিয়ে উঠেছে।

আপনারা হাসাহাসি করছেন, কিন্তু এ একেবারে আমার স্বচক্ষে দেখা।
আমকাঠের দরজাজানালা আর তালকাঠের কড়িবরগা। আমার কলেজি বন্ধুরা
কথাটাকে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। আমার বালুকডাঙার বিধ্যাত পণ্ডিত
হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীকে ডাকিয়ে আনলুম বিধান দিতে। তিনি বললেন, সংসারে
সকলের চেয়ে বড়ো বিপদ হচ্ছে পথের সঙ্গে ঘরের আড়াআড়ি নিয়ে।

এর বেশি আর একটিও কথা বলতে চাইলেন না। আমি কলকাতার বন্ধুদের ঠেলা দিয়ে বলনুম, কেমন! পান্নালালের গল্পটা শুনে বাচম্পতি মৃচকে হেসে বললেন, ভোরস্ভোল।

মাটি থেকে গড়া হয়, পুন হয় মাটি,
আবার গড়িতে তারে দিনরাত থাটি।
একই মসলায় তারে ভাঙে আর গড়ে,
পুরোনোটা বারে বারে নৃতনেতে চড়ে।
গেছে ধাহা তাও আছে, এই বিখাসে
ফাঁকা ধেথা সেধা মন ফিরে ফিরে আসে।

### **ज्या**

জানোই তো দেদিন কী কাণ্ড। একেবারে তলিয়ে গিয়েছিলেম আর-কি, কিন্তু তলায় কোথায় যে ফুটো হয়েছে তার কোনো খবর পাওয়া যায় নি। না মাথা ধরা, না মাথা ঘোরা, না গায়ে কোথাও ব্যথা, না পেটের মধ্যে একটুও থোঁচাথুঁচির তাগিদ। যমরাজার চরগুলি খবর আসার সব দরজাগুলো বন্ধ করে ফিদ্ ফিদ্ ক'রে মন্ত্রণা করছিল। এমন স্থবিধে আর হয় না! ডাক্তারেরা কলকাতায় নক্ষই মাইল দ্রে। সেদিনকার এই অবস্থা।

সদ্ধে হয়ে এসেছে। বারান্দায় বসে আছি। ঘন মেঘ ক'রে এল। বৃষ্টি হবে বৃঝি। আমার সভাসদ্রা বললে, ঠাকুরদা, একসময় শুনেছি তুমি মুখে মুখে গল্প ব'লে শোনাতে, এখন শোনাও না কেন।

আর-একটু হলেই বলতে যাচ্ছিল্ম, ক্ষমতায় ভাঁটা পড়েছে ব'লে।

এমনসময় একটি বৃদ্ধিমতী বলে উঠলেন, আজকাল আর বৃঝি তুমি পার না ?

এটা সহু করা শক্ত। এ যেন হাতির মাথায় অঙ্কুশ। আমি ব্ঝলুম, আজ
আমার আর নিস্তার নেই। বললুম, পারি নে তা নয়— পারি। তবে কিনা—

বাকিটা আর বলা হল না। মনে মনে তথন রাজপুতনা থেকে গল্প তলপ করতে আরম্ভ করেছি। থানিকটা কাশলুম। একবার বললুম, রোসো, একবার একটুথানি দেখে আসি, কে যেন এল। কেউ আসে নি। শেষকালে বসতে হল।

যমদ্তগুলো নোটের উপরে হাদা। একটু নড়তে গেলেই ধুপধাপ ক'রে শব্দ করে, আর তাদের শেলশূল-ছুরিছোরাগুলো ঝন্ঝনিয়ে ওঠে। সেদিন কিন্তু এক্কেবারে নিঃশব্দ।—

সন্ধা হয়েছে, পথিক চলেছেন গোকর গাড়িতে ক'রে। পরদিন সকালে রাজমহলে পৌছলে নৌকো নিয়ে তিনি যাত্র। করবেন পশ্চিমে। তিনি রাজপুত, তাঁর নাম অরিজিৎসিংহ। বাংলাদেশে ছোটো কোনো রাজার ঘরে সেনাপতির কাজ করতেন। ছুটি নিয়ে চলেছেন রাজপুতনায়। রাত্রি হয়ে এগেছে। গাড়িতে বসে বসে ঘুমিয়ে পড়েছেন। হঠাৎ একসময় জেগে উঠে দেখলেন, গাড়ি চলেছে বনের মধ্যে। গাড়োয়ানকে বললেন, ঘাটের রাস্তা ছেড়ে এখানে কেন।

গাড়োয়ান বললে, আমাকে চিনলেই ব্ঝবেন কেন।

তার পাগড়িট। অনেকখানি আড় ক'রে পরা ছিল। সোজা ক'রে পরতেই অরিজিৎ বললেন, চিনেছি। ডাকাতের সর্দার পরাক্রমসিংহের চর তুমি। অনেক-বার তোমার হাতে পড়েছিলুম, এড়িয়ে এসেছি।

দে বললে, ঠিক ঠাওরেছেন, এবার এড়াতে পারছেন না। চলুন আমার মনিবের কাছে।

অরিজিৎ বললেন, উপায় নেই, যেতেই হবে। কিন্তু, তোমাদের ইচ্ছে পূর্ণ হবে না। গাড়ি চলল বনের মধ্যে। এর আগের কথাটা এবার খুলে বলা যাক।—

অরিজিৎ বড়ো ঘরের ছেলে। মোগল সমার্ট তাঁর রাজ্য নিলে কেড়ে, তিনি এলেন বাংলাদেশে পালিয়ে। এখান থেকে তৈরি হয়ে একদিন তাঁর রাজ্য ফিরে নেবেন, এই ছিল তাঁর পণ। এ দিকে পরাক্রমিসিং মুসলমানদের হাতে তাঁর বিষয়সম্পত্তি হারিয়ে ডাকাতের দল বানিয়েছিলেন। তাঁর মেয়ের বিবাহের বয়স হয়েছে; অরিজিতের সঙ্গে বিবাহ হয়, এই ছিল তাঁর চেষ্টা। কিল্ক, জাতিতে তিনি অরিজিতের সমান দরের ছিলেন না, তাঁর ঘরের মেয়েকে বিবাহ করতে অরিজিং রাজি নন।

রাত্রি ভোর হয়ে এসেছে। তাঁকে পরাক্রমের দরবারে এনে দাঁড় করালে পরাক্রম বললেন, ভালো সময়েই এসেছ, বিয়ের লগ্ন পড়বে আর ছ দিন পরে। তোমার জন্ম বরসজ্জা সব তৈরি।

অরিঞ্জিৎ বললেন, অন্তায় করবেন না। সকলেই জানে, আপনার গুষ্টিতে মুসলমান

রজের মিশল ঘটেছে।

পরাক্রম বললেন, কথাটা সভ্য হতেও পারে, সেইজন্মেই ভোমার মতো উচ্চ কুলের রক্ত মিশল ক'রে আমার বংশের রক্ত শুধরে নেবার জন্মে এতদিন চেষ্টা করেছি। আজ স্থযোগ এল। তোমার মানহানি করব না। বন্দী করে রাখতে চাই নে, ছাড়া থাকবে। একটা কথা মনে রেখো, এই বন থেকে বেরোবার রান্তা না জানলে কারোর সাধ্যি নেই এখান থেকে পালায়। মিছে চেষ্টা কোরো না, আর যা ইচ্ছা করতে পার।

রাত্রি অনেক হয়েছে। অরিজিতের ঘুম নেই, বসেছেন এসে কাশিনী নদীর ঘাটে বর্টগাছের তলায়। এমনসময় একটি মেয়ে, মুখ ঘোমটায় ঢাকা, তাঁকে এসে বললে, আমার প্রণাম নিন। আমি এখানকার সদারের মেয়ে। আমার নাম রঙনকুমারী। আমাকে স্বাই চন্দনী ব'লে ডাকে। আপনার সঙ্গে পিতাজি আমার বিবাহ অনেক দিন থেকে ইচ্ছা করেছেন। শুনলেম, আপনি রাজি হচ্ছেন না। কারণ কীবনুন আমাকে। আপনি কি মনে করেন আমি অস্পৃশ্য।

অরিজিং বললেন, কোনো মেয়ে কখনো অস্পৃশ্য হয় না, শাস্ত্রে বলেছে।
তবে কি আমাকে দেখতে ভালো নয় ব'লে আপনার ধারণা।
তাও নয়, আপনার রূপের স্থনাম আমি দ্র থেকে শুনেছি।
তবে আপনি কেন কথা দিচ্ছেন না।

অরিজিং বললেন, কারণটা খুলে বলি। করঞ্জরের রাজকন্য। নির্মানকুমারী আমার বহুদ্র-সম্পর্কের আত্মীয়া। তাঁর সঙ্গে ছেলেবেলায় একসঙ্গে থেল। করেছি। তিনি আজ বিপদে পড়েছেন। মুসলমান নবাব তাঁর পিতার কাছে তাঁর জন্মে দৃত পাঠিয়েছিলেন। পিতা কন্যা দিতে রাজি না হওয়াতে যুদ্ধ বেধে গেল। আমি তাঁকে বাঁচিয়ে আনব, ঠিক করেছি। তার আগে আর-কোথাও আমার বিবাহ হতে পারবেনা, এই আমার পণ। করঞ্জর রাজ্যটি ছোটো, রাজার শক্তি অল্প। বেশি দিন যুদ্ধ চলবে না জানি, তার আগেই আমাকে যেতে হবে। চলেছিলেম সেই রাস্তায়, পথের মধ্যে তোমার পিতা আমাকে ঠেকিয়ে রাখলেন। কী করা যায় তাই ভাবছি।

মেয়েটি বললে, আপনি ভাববেন না। এখান থেকে আপনার পালাবার বাধা হবে না, আমি রাস্তা জানি। আজ রাত্রেই আপনাকে বনের বাহিরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেব। কিছু মনে করবেন না, আপনার চোখ বেঁধে নিয়ে যেতে হবে, কেননা এ বনের পথের সংকেত বাইরের লোককে জানতে দিতে চণ্ডেশ্বরীদেবীর মানা আছে; তা ছাড়া আপনার হাতে পরাব শিকল। তার যে কী দরকার পথেই জানতে পারবেন। অরিজিং চোথবাঁথা হাতবাঁথা অবস্থায় ঘন বনের মধ্যে দিয়ে চন্দনীর পিছন-পিছন চললেন। সে রাত্রে ডাকাতের দল সবাই ভাঙ খেয়ে বেহোঁশ। কেবল পাহারায় যে সর্দার ছিল সেই ছিল জেগে। সে বললে, চন্দনী, কোথায় চলেছ।

চন্দনী বললে, দেবীর মন্দিরে।
ওই বন্দীটি কে।
বিদেশী, ওকে দেবীর কাছে বলি দেব। তুমি পথ ছেড়ে দাও।
সে বললে, একলা কেন।

দেবীর আদেশ, আর-কাউকে সঙ্গে নেওয়া নিষেধ।

ওরা বনের বাইরে গিয়ে পৌছল, তথন রাত্রি প্রায় হয়েছে ভোর। চন্দনী অরিজিৎকে প্রণাম করে বললে, আপনার আর ভয় নেই। এই আমার কয়ণ, নিয়ে যান, দরকার হলে পথের মধ্যে কাজে লাগতে পারে।

অরিজিং চললেন দ্রপথে। নানা বিন্ন কাটিয়ে যতই দিন যাচ্ছে ভয় হতে লাগল, সময়মত হয়তো পৌছতে পারবেন না। বহুকটে করয়র রাজ্যের য়য়ন কাছাকাছি গিয়েছেন থবর পেলেন, য়ৄয়ের য়ল ভালো নয়। তুর্গ বাঁচাতে পারবে না। আজ হোক, কাল হোক, মুসলমানেরা দথল করে নিতে পারবে তাতে সন্দেহ নেই। অরিজিং আহারনিদ্রা ছেড়ে প্রাণপণে ঘোড়া ছুটিয়ে য়য়ন হুর্গের কাছাকাছি গিয়েছেন, দেখলেন, সেয়ানে আগুন জলে উঠেছে। বুয়লেন মেয়েরা জহরব্রত নিয়েছে। হার হয়েছে তাই সকলে চিতা জালিয়েছে মরবার জন্মে। অরিজিং কোনোমতে তুর্গে পৌছলেন। তখন সমস্ত শেষ হয়ে গিয়েছে। মেয়েরা আর কেউ নেই। পুরুষরা তাদের শেষ লড়াই লড়ছে। নির্মলকুমারী রক্ষা পেল কিল্ক সে মৃত্যুর হাতে, তাঁর হাতে নয় এই তুঃখ। তথন মনে পড়ল চন্দনী তাঁকে বলেছিল, তোমার কাছ শেষ হয়ে গেলে পর তোমাকে এয়ানেই ফিরে আসতে হবে; সেজন্যে, য়তদিন হোক, আমি পথ চেয়ে থাকব।

তার পর তুই মাস চলে গেল। ফাস্কুনের শুক্রপক্ষে অরিজিৎ সেই বনের মধ্যে পৌছলেন। শাঁথ বেজে উঠল, সানাই বাজল, স্বাই পরল নতুন পাগড়ি লাল রঙের, গায়ে ওড়াল বাসস্তীরঙের চাদর। শুভলগ্নে অরিজিতের সঙ্গে চন্দনীর বিবাহ হয়ে গেল।

এই পর্যস্ত হল আমার গল্প। তার পরে বরাবরকার অভ্যাসমত শোবার ঘরের কেদারায় গিয়ে বসল্ম। বাদলার হাওয়া বইছিল। বৃষ্টি হবে-হবে করছে। স্থাকাস্ত দেখতে এলেন, দরজা জানালা ঠিকমতো বন্ধ আছে কি না। এসে দেখলেন, আমি কেদারায় বসে আছি। ডাকলেন, কোনো উত্তর নেই। স্পর্শ করে বললেন, ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, চলুন বিছানায়। কোনো সাড়া নেই। তার পরে চৌষটি ঘণ্টা কাটল অচেতনে।

দিন-খাটুনির শেষে
বৈকালে ঘরে এসে

থারামকেদারা যদি মেলে,
গল্পটি মনগড়া,
কিছু বা কবিতা পড়া,

সময়টা যায় হেসেথেলে। হেথায় শিমুলবন,

পাথি গায় সারাখন,

ফুল থেকে মধু খেতে আদে। ঝোপে ঘুঘু বাসা বেঁধে সারাদিন হুর সেধে

আধাে ঘুম ছড়ায় বাতাসে। গোঁয়ালপাড়ার গ্রামে মেয়েরা নদীতে নামে.

কলরব আসে দ্র হতে।
চারি দিকে ঢেউ তোলে,
বটছায়া জলে দোলে,

বালিকা ভাসিয়া চলে স্রোতে।

দিয়ে জুঁই বেল জবা দাজানো স্বহদ্যভা,

আলাপপ্রলাপ জেগে ওঠে—

ঠিক স্থরে তার বাঁধা, মূলতানে তান গাধা,

গল্প শোনার ছেলে জোটে।

### ধ্বংস

দিদি, তোমাকে একটা হালের খবর বলি।—

প্যারিদ শহরের অল্প একটু দূরে ছিল তাঁর ছোটো বাসাটি। বাড়ির কর্তার নাম পিয়ের শোপ্যা। তাঁর দারা জীবনের শথ ছিল গাছপালার জ্ঞাড় মিলিয়ে, রেণু মিলিয়ে, তাদের রঙ, তাদের স্থাদ বদল ক'রে নতুম রকমের স্পষ্ট তৈরি করতে। তাতে কম সময় লাগত না। এক-একটি ফুলের ফলের স্থভাব বদলাতে বছরের পর বছর কেটে ষেত। এ কাজে যেমন ছিল তাঁর আনন্দ তেমনি ছিল তাঁর ধর্ষ। বাগান নিয়ে তিনি মেন জাতু করতেন। লাল হত নীল, দাদা হত আলতার রঙ আঁটি ষেত উড়ে, থোষা ষেত থ'দে। যেটা ফলতে লাগে ছ মাস তার মেয়াদ কমে হত ছ মাস। ছিলেন গরিব, ব্যাবদাতে স্থবিধা করতে পারতেন না। যে করত তাঁর হাতের কাজের তারিফ তাকে দামি মাল অমনি দিতেন বিলিয়ে। যার মতলব ছিল দাম ফাঁকি দিতে পে এদে বলত, কী ফুল ফুটেছে আপনার সেই গাছটাতে, চার দিক থেকে লোক আসতে দেখতে, একেবারে তাক লেগে যাতেছে।

তিনি দাম চাইতে ভূলে যেতেন।

তাঁর জীবনের খ্ব বড়ো শথ ছিল তাঁর মেয়েটি। তার নাম ছিল কামিল। সে ছিল তাঁর দিনরাত্রের আনন্দ, তাঁর কাজকর্মের সন্ধিনী। তাকে তিনি তাঁর বাগানের কাজে পাকা করে তুলেছিলেন। ঠিকমতো বৃদ্ধি করে কলমের জ্ঞোড় লাগাতে সে তার বাপের চেয়ে কম ছিল না। বাগানে সে মালা রাখতে দেয় নি। সে নিজের হাতে মাটি খুড়তে, বীজ বুনতে, আগাছা নিড়োতে, বাপের সঙ্গে সমান পরিশ্রম করত। এ ছাড়া রেধেবেড়ে বাপকে থাওয়ানো, কাপড় শেলাই ক'রে দেওয়া, তাঁর হয়ে চিঠির জবাব দেওয়া— সব কাজের ভার নিয়েছিল নিজে। চেস্ট্নাট গাছের তলায় ওদের ছােট এই ঘরটি সেবায় শান্তিতে ছিল মধুমাথা। ওদের বাগানের ছায়ায় চা থেতে থেতে পাড়ার লোক সে কথা জানিয়ে য়ত। ওরা জবাবে বলত, অনেক দামের আমাদের এই বাসা, রাজার মণিমানিক দিয়ে তৈরি নয়, তৈরি হয়েছে ছটি প্রাণীর ভালোবাসা দিয়ে, আর্রকাথোও এ পাওয়া যাবে না।

যে ছেলের সঙ্গে মেয়েটির বিবাহের কথা ছিল সেই জ্ঞাক মাঝে মাঝে কাজে যোগ দিতে আসত ; কানে কানে জ্ঞাগগৈস করত, শুভদিন আসবে কবে। ক্যামিল কেবলই দিন পিছিয়ে দিত ; বাপকে ছেড়ে সে কিছুতেই বিয়ে করতে চাইত না। জর্মানির সঙ্গে যুদ্ধ বাধল ফ্রান্সের। রাজ্যের কড়া নিয়ম, পিয়েরকে যুদ্ধে টেনে নিয়ে গেল। ক্যামিল চোথের জল লুকিয়ে বাপকে বললে, কিছু ভয় কোরো না, বাবা। আমাদের এই বাগানকে প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখব।

মেয়েটি তথন হলদে রজনীগন্ধা তৈরি করে তোলবার পর্থ করছিল। বাপ বলেছিলেন, হবে না; মেয়ে বলেছিল, হবে। তার কথা যদি খাটে তা হলে যুদ্ধ থেকে বাপ ফিরে এলে তাঁকে অবাক করে দেবে, এই ছিল তার পণ।

ইতিমধ্যে জ্যাক এসেছিল ত্ব দিনের ছুটিতে রণক্ষেত্র থেকে খবর দিতে যে, পিয়ের পেয়েছে কোনানায়কের তক্মা। নিজে না আসতে পেরে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছে এই স্থবর দিতে। জ্যাক এসে দেখলে, সেইদিন সকালেই গোলা এসে পড়েছিল ফুলবাগানে। যে তাকে প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল তার প্রাণ মৃদ্ধ নিয়ে ছারখার হয়ে গেল বাগানটি। এর মধ্যে দয়ার হাত ছিল এইটুকু, ক্যামিল ছিল না বেঁচে।

সকলের আশ্চর্ষ লেগেছিল সভ্যতার জাের হিসাব করে। লম্বা দৌড়ের কামানের গোলা এসে পড়েছিল পঁচিশ মাইল তফাত থেকে। এ'কে বলে কালের উন্নতি।

সভ্যতার কত যে জোর, আর-এক দেশে আর-একবার তার পরীক্ষা হয়েছে। তার প্রমাণ রয়ে গেছে ধুলার মধ্যে, আর-কোথাও নয়। সে চীনদেশে। তাকে লড়তে হয়েছিল বড়ো বড়ো ত্ই সভ্য জাতের সঙ্গে। পিকিন শহরে ছিল আশ্চর্য এক রাজবাড়ি। তার মধ্যে ছিল বহু-কালের-জড়ো-করা মন-মাতানো শিল্লের কাজ। মাম্বষের হাতের তেমন গুণপনা আর-কথনো হয় নি, হবে না। যুদ্ধে চীনের হার হল; হার হবার কথা, কেননা মার-জখমের কার্দানিতে সভ্যতার অভ্ত বাহাত্রি। কিন্তু, হায় রে আশ্চর্য শিল্ল, অনেক কালের গুনীদের ধ্যানের ধন, সভ্যতার অল্প কালের গ্রাচড়ে কামড়ে ছিড়েমিড়ে গেল কোথায়। পিকিনে একদিন গিয়েছিলুম বেড়াতে, নিজের চোখে দেখে এসেছি। বেশি কিছু বলতে মন যায় না।

মাস্থ্য স্বার বড়ো জগতের ঘটনা, মনে হ'ত, মিছে না এ শাস্ত্রের রটনা। তথন এ জীবনকে পবিত্র মেনেছি যথন মাস্থ্য বলে মাস্থ্যকে জেনেছি।

ভোরবেলা জানালায় পাথিগুলো জাগালে ভাবিতাম, আছি ষেন স্বর্গের নাগালে। মনে হ'ত, পাকা ধানে বাঁশি যেন বাজানো, মায়ের আঁচল-ভরা দান যেন সাজানো। তরী যেত নীলাকাশে সাদা পাল মেলিয়া, প্রাণে যেত অজানার ছায়াখানি ফেলিয়া। বুনো হাঁস নদীপারে মেলে যেত পাখা সে, উত্তলা ভাবনা মোর নিয়ে যেত আকাশে। নদীর শুনেছি ধ্বনি কত রাত্তপুরে, অপ্সরী যেত যেন তাল রেখে নৃপুরে। পূজার বেজেছে বাঁশি ঘুম হতে উঠিতেই, পূজায় পাড়ার হাওয়া ভরে বেত ছুটিতেই। বন্ধরা জুটিতাম কত নব বরষে, স্থায় ভরিত প্রাণ স্থহদের পরশে। পশ্চিমে হেনকালে পথে কাঁটা বিছিয়ে সভ্যতা দেখা দিল দাঁত তার থিঁ চিয়ে। সভ্যতা কারে বলে ভেবেছিম্ন জানি তা— আজ দেখি কী অন্তচি, কী ষে অপমানিতা। কলবল সম্বল সিভিলাইজেশনের, তার সবচেয়ে কাজ মাতুষকে পেষণের। মান্থবের সাজে কে যে সাজিয়েছে অস্থরে, আৰু দেখি 'পশু' বলা গাল দেওয়া পশুরে। মানুষকে ভুল ক'রে গড়েছেন বিধাতা, কত মারে এত বাঁকা হতে পারে সিধা তা। দয়া কি হয়েছে তাঁর হতাশের রোদনে, তাই গিয়েছেন লেগে ভ্রম্মংশোধনে। আজ তিনি নররূপী দানবের বংশে মানুষ লাগিয়েছেন মানুষের ধ্বংসে।

### ভালোমানুষ

ছিঃ, আমি নেহাত ভালোমানুষ।

কুসমি বললে, কী থে তুমি বল তার ঠিক নেই। তুমি বে ভালোমাস্থ্য সেও কি বলতে হবে। কে না জানে, তুমি ও পাড়ার লোটমগুণ্ডার দলের সর্দার নও। ভালোমান্ত্য তুমি বল কাকে।

এইবার ঠিক প্রশ্নটা এসেছে তোমার মুখে। ভালোমান্থৰ তাকেই বলে যে অ্যায়ের কাছেও নিজের দখল ছেড়ে দেয়, দরাজ হাতের গুণে নয়, মনের জোর নেই বলেই। যেমন প

্যমন আজই ঘটেছিল সকালে। বেশ একট্থানি গুছিয়ে নিয়ে লিখতে বসেছিল্ম, এমনসময় এসে হাজির পাঁচকড়ি। একেবারে সাহারা থেকে সিম্ম হাওয়া বয়ে গেল, গুকিয়ে গেল মনের মধ্যে যা-কিছু ছিল তাজা। ঐ একটি প্রাণী বিধাতার কারখানা থেকে বাঁকা হয়ে বেরিয়েছিল, কোনো মাছুষের সঙ্গে কোনোখানেই জোড় মেলে না। এক সময়ে ক্যাল্কাটাকে উচ্চারণ করেছিল কালকুট্টা, সেই অবধি সবাই ওকে ডাকত কালোকুতা। গুনতে গুনতে সেটা ওর কানে সয়ে গিয়েছিল। ইঙ্গুলে কেউ ওকে দেখতে পারত না। একদিন আমাদের রমেন 'রাস্কেল' ব'লে ঘাড়ের উপর পড়ে ঘুষিয়ে ওর নাক বাঁকিয়ে দিয়েছিল; ব'লে রেখেছিল, এর পরের বারে কান দেবে বাঁকা ক'রে।

এসেই সে বদল আমার লেখাপড়া করার চৌকিটাতে। ভালোমান্থবের মৃথ দিয়ে বেরোল না, ওথানে আমি কাজ করব। ভেস্কের উপর ঝুঁকে যেন অগ্রমনে এটা ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। বললে দোষ হত না যে, ওগুলো দরকারি জিনিস, ঘাটাঘাটি কোরো না। কিন্তু— কী আর বলব। বললে, অনেককাল দেখা সাক্ষাৎ হয় নি। শুরু করলে, আহা আমাদের সেই ইস্কুলের দিন ছিল কী স্থেখর। গল্প লাগালে থোড়া গোবিন্দ ময়রার। দেখি, আত্তে আত্তে সরে যাছেছ আমার সোনা-বাধানো ফাউেন্টন-পেনটা, চাদরের আড়ালে ওর পকেটের দিকে। বললেই হত, ভূল করছ, কলমটা তোমার নয়, ওটা আমার। কিন্তু, আমি যে ভালোমান্ময়, ভদ্রলোকের ছেলে— এতবড়ো লজ্জার কথা ওকে বলি কী ক'রে। ওর চুরিকরা হাতটার দিকে চাইতেই পারলুম না। সন্দেহ করছি লোকটা ব'লে বসবে, আজ এথানেই খাব। বলতে পারব না, না, সে হবে না। ভাবতে ভাবতে ঘেমে উঠেছি। হঠাৎ

মাথায় বৃদ্ধি এল ; ব'লে বসলুম, রমেনের ওথানে আমাকে এখনি থেতে হবে।

কালকুত্তা বললে, ভালো হল, তোমার সঙ্গে একত্রেই যাওয়া যাক। ইস্কুল ছেড়ে অবধি তার সঙ্গে একবারও দেখা হয় নি।

কী মৃশকিল। ধপু করে বসে পড়লুম। বাইরের দিকে তাকিয়ে বললুম, রুষ্টি পড়ছে দেখছি।

ও বললে, তাতে হয়েছে কী। আমার ছাতা নেই, কিন্তু তোমার সঙ্গে এক ছাতাতেই যেতে পারব।

আর কেউ হলে জোর করেই বলত, সে হবে না। কিন্তু, আমার উপায় নেই।
তা, ভালোমামুষ হলেও বিপদে পড়লে আমার মাথাতেও বুদ্ধি জোগায়। আমি
বলনুম, অত অস্থবিধা করবার দরকার কী। তার চেয়ে বরঞ্চ ছাতাটা তুমি নিম্নে
যাও, বথনি স্বযোগ হবে ফিরিয়ে দিলেই হবে।

আর সে তিলমাত্র দেরি করল না। বললে, প্ল্যানটা শোনাচ্ছে ভালো।

ছাতাটা বগলে ক'বে চট্পট্ সরে পড়ল। ভয় ছিল, ফাউণ্টেন-পেনের খোঁজ উঠে পড়ে। ছাতা ফেরাবার স্থযোগ কোনোদিনই হবে না। হায় রে, আমার পনেরো টাকা দামের সিল্কের ছাতাটা। ছাতা ফিরবে না, ফাউণ্টেন-পেনও ফিরবে না, কিন্তু স্বচেয়ে আরামের কথা হচ্ছে— সেও ফিরবে না।

কী বল, দাদামশায়! তোমার সেই ফাউন্টেন-পেন, সেই ছাতা, তুমি ফিরে পাবে না ?

ভদ্র বিধান-মতে ফিরে পাবার আশা নেই।

আর, অভন্র বিধান-মতে ?

ভালোমান্থযের কুষ্টিতে দে লেখে না।

় আমি তো ভালোমান্থৰ নই, আমি তাকে চিঠি লিখব— তোমার সে কথা জানবার দরকার হবে না।

আরে ছিছি, না না, সে কি হয়। আর, লিথে হবেই বা কী। সে বলবে,

জানি, ও তাই বলবে। কিন্তু, আমরা যে জেনেছি ও চুরি করেছে, সেইটেই ওকে আমি জানাতে চাই।

সর্বনাশ! ঠিক সেইটেই ওকে জানাতে চাই নে— ভদ্রলোকের ছেলে চুরি করেছে— ছিছি, কতবড়ো লজ্জার কথা। আমার এমন কত গেছে, তুমি তথন জন্মাও

নি। তখন বাউনিঙের কবিতার আদর নতুন বেড়েছে। খুব আগ্রহ করে পড়ছিল্ম। আমার সাহিত্যিক বন্ধুকে উৎসাহ করে একটা কবিতা পড়ে শোনাল্ম। তিনি বললেন, এ বইটা আমার নিশ্চয় পড়া চাই, তিন দিন পরেই ফিরিয়ে দেব। আমার মুথ শুকিয়ে গেল। বলল্ম, এটা আমি এখন পড়ছি। এতই ভালোমায়ুয়ের স্থরে বলেছিল্ম যে বইটা রাথতে পারা গেল না। দিনকয়েক পরে থবর নিয়ে জানল্ম, তিনি গেছেন একটা মকদ্মার তদ্বির করতে বহরমপুরে। ফিরতে দেরি হবে। আমার জানা হকারকে ব'লে দিল্ম, ব্রাউনিঙের বড়ো এভিশনটা যদি পাওয়া যায় আমাকে যেন জানায়। কিছুদিন পরে থবর পেলাম, পাওয়া গেছে। বইটা বের করে দেখালে, আমারই সেই বই। যে পাতাখানায় আমার নাম লেখা ছিল সেই পাতাটা ছেঁড়া। কিনে নিল্ম। তার পর থেকে সেই বইখানা ল্কিয়ে রাথতে হল, যেন আমিই চোর। আমার লাইবেরি ঘাঁটতে ঘাঁটতে পাছে বইখানা তাঁর হাতে ঠেকে। আমার কাছে তাঁর বিছে ধরা পড়েছে, এ কথাটা পাছে তিনি জানতে পান। আহা, হাজার হোক, ভদ্রলোক।

আর বলতে হবে না, দাদামশায়, পট ব্ঝেছি কাকে বলে ভালোমানুষ।

মণিরাম সত্যই স্থায়না,
বাহিরের ধাকা সে নেয় না।
বেশি ক'রে আপনারে দেখাতে
চায় যেন কোনোমতে ঠেকাতে।
যোগ্যতা থাকে যদি থাক্-না,
ঢাকে তারে চাপা দিয়ে ঢাক্না।
আপনারে ঠেলে রেথে কোণেতে
তবে সে আরাম পায় মনেতে।
যেখা তারে নিতে চায় আগিয়ে
দ্রে থাকে সে সভায় না গিয়ে।
বলে না সে, আরো দে বা খুবই দে;
ঠেলা নাহি মারে পেলে স্থবিধে।

यि एएएथ होनाहोनि थावाद वरण, की त्य (पहें छात्र, वावा द्य ! वाक्षदन श्रन त्नरें, थादव छा ; मूथ एएथ वावा नाहि सादव छा । यि त्यादन, या छा वदल लाकिता वरण, जारा, छता ছেलে-ছোकता । भीं हूं वहें नित्य राण ना व'ला ; वरण, थों हैं। मिरिया नार्का छा व'ला । वस्तु केकाय यि , महेरव ; वरण, हिमादवत जूल देवद । धात्र निरस्न यात्र कारना मां हा त्नरें वरण छादत, विराय छा छाड़ा त्नरें । यह दकन यात्र छादत घा मात्रि वरण, एताय हिल वृद्धि जामात्रि ।

### মুক্তকু তলা

আমার খুদে বন্ধুরা এসে হাজির তাদের নালিশ নিয়ে। বললে, দাদামশায় তুমি কি আমাদের ছেলেমামূষ মনে কর।

তা, ভাই, ঐ ভুলটাই তো করেছিলুম। আজকাল নিজেরই বয়েগটার ভুল হিসেব করতে শুরু করেছি।

রূপকথা আমাদের চলবে না, আমাদের বয়েস হয়ে গেছে।

আমি বলনুম, ভায়া, রপকথার কথাটা তো কিছুই নয়। ওর রপটাই হল আসল।
সেটা সব বয়েসেই চলে। আচ্ছা, ভালো, যদি পছনদ না হয় তবে দেখি খুঁজে-পেতে।
নিজের বয়েসটাতে ড্ব মেরে তোমাদের বয়েসটাকে মনে আনতে চেষ্টা করছি। তার
থলি থেকে রপকথা নাহয় বাদ দিলুম, তার পরের সারে দেখতে পাই মৎশুনারীর
উপাখ্যান। দেও চলবে না। তোমরা নতুন য়ুগের ছেলে, থাটি খবর চাও; ফদ্ করে
জিজ্ঞেস করে বসবে, লেজা যদি হয় মাছের, মুড়ো কী করে হবে মাছ্র্যের। রোসো,
তবে ভেবে দেখি। তোমাদের বয়েসে, এমন-কি তোমাদের চেয়ে কিছু বেশি বয়েসে
আমরা ম্যাজিকওয়ালা হরীশ হালদারকে পেয়ে বসেছিলুম। শুধু তাঁর ম্যাজিকে হাভ

ছিল না, সাহিত্যেও কলম চলত। আমাদের কাছে সেও ছিল ম্যাজিক-বিশেষ। আজও মনে আছে একটা ঝুল্ঝুলে থাতার লেথা তাঁর নাটকটা, নাম ছিল মুক্তকুন্তলা। এমন নাম কার মাথায় আসতে পারে! কোথায় লাগে স্ব্মুখী, কুন্দনন্দিনী। তার পর তার মধ্যে যা সব লম্বা চালের কথাবার্তা, তার ব্লিগুলো শুনে মনে হয়েছিল, এ কালিদাসের ছাপ-মারা মাল। বীরান্ধনার দাপট কী! আর, দেশ-উদ্ধারের তাল ঠোকা! নাটকের রাজপুত্রটি ছিলেন স্বয়ং পুরুরাজের ভাগে; নাম ছিল রণত্র্ধর্ব সিং। এও একটা নাম বটে, মুক্তকুন্তলার নামের সঙ্গে সমান পাঁয়তারা করতে পারে। আমাদের তাক লেগে গেল।—

আলেকজাণ্ডার এসেছিলেন ভারত জন্ন করতে। রণতুর্ধর্ব বিদায় নিতে এলেন মৃক্তকুস্তলার কাছে। মৃক্তকুন্তলা বললেন, যাও বীরবর, যুদ্ধে জন্মলাভ করে এসো, আলেকজাণ্ডারের মৃকুট এনে দেওয়া চাই আমার পায়ের তলায়। যুদ্ধে মারা পড়লেও পাবে তুমি স্বর্গলোক, আর যদি বেঁচে ফিরে এস তো স্বয়ং আছি আমি।

উঃ, কতবড়ো চটাপট হাততালির জায়গা একবার ভেবে দেখো। আমি রাজি হলেম মৃক্তকুন্তলা সাজতে, কেননা আমার গলার আগুয়াজটা ছিল মিহি।

আমাদের দালানের পিছন দিকে খানিকটা পোড়ো জমি ছিল, তাকে বলা হত গোলাবাড়ি। সত্যিকার ছেলেমাত্মধের পক্ষে সেই জায়গাটা ছিল ছুটির স্বর্গ। সেই গোলাবাড়ির একটা ধারে আমাদের বাড়ির ভাঁড়ার ঘর, লোহার গরাদে দেওয়া; সেই গরাদের মধ্যে হাত গলিয়ে বস্তার ফাঁকের থেকে ডাল চাল কুড়িয়ে আনতুম। ইটের উন্ন পেতে কাঠকোট জোগাড় করে চড়িয়ে দিতুম ছেলেমান্থবি থিচুড়ি। তাতে না ছিল হুন, না ছিল ঘি, না ছিল কোনোপ্রকার মসলার বালাই। কোনোমতে আধুসিদ্ধ ছলে থেতে লেগে যেতুম। মনে হয় নি ভোজের মধ্যে নিন্দের কিছু ছিল। এই গোলাবাড়ির পাচিল ঘেঁষে গোটাকতক বাখারি জোগাড় করে হ. চ. হ., আমাদের বিখ্যাত নাট্যকার, নানা আয়তনের খবরের কাগজ পুরেজুড়ে একটা দেউজ খাড়া করেছিলেন। স্টেজ শব্দটা মনে করেই আমাদের বুক ফুলে উঠত। এই স্টেজে আমাকে সাজতে হবে মৃক্তকুম্ভলা। সব কথা স্পষ্ট মনে নেই, কিন্তু হতভাগিনী মুক্তকুন্তলার হৃঃথের দশা কিছু কিছু মনে পড়ে। এইটুকু জানি, তিনি তলোয়ার হাতে বীরপুরুষের সঙ্গে যোগ দিতে গিয়েছিলেন ঘোড়ায় চ'ড়ে। কিন্তু, ঘোড়াটা যে কার সাজবার কথা ছিল সে ঠিক মনে আনতে পারছি নে। যুদ্ধক্তেত্রে গিয়ে বীরললনা ষে স্বদেশের জন্মে প্রাণ দিয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর বুকে যখন বর্দা (পাতকাঠি) বিদ্ধ হল, যথন মাটিতে তাঁর মৃক্তকুন্তল লুটিয়ে পড়ছে, রণদুর্ধর্ধ পাশে এসে দাঁড়ালেন।

বীরাঙ্গনা বললেন, বীরবর, আমাকে এখন বিদায় দাও, হয়তো স্বর্গে গিয়ে দেখা হবে। আহা, আবার হাততালির পালা।

অভিনয়ের জোগাড়যন্ত্র মোটাম্টি একরকম হয়ে এসেছিল। হরীশচন্দ্র কোথা থেকে এনেছিলেন নানা রকমের পরচুলো গোঁফদাড়ি। বউদিদির হাতে পায়ে ধরে হটো-একটা শাড়িও জোগাড় করেছিলুম। তাঁর কোটা থেকে সিঁত্র নিয়ে সিঁথের পরবার সময় তুলেছিলুম তার দাগ মৃছতে। ছেলেদের মধ্যে মস্ত হাসি উঠেছিল। কিছুদিন আমার ক্লাসে মৃথ দেখাবার জো রইল না। নাটকের অভিনয়ে সবচেয়ে ফল দেখা গেল এই হাসিতে। আর, বাকিটুকু হয়ে গেল একেবারে ফাঁকি। যেখানে আমাদের স্টেজের বাখারি পোঁতা হয়েছিল ঠিক সেই জায়গায় সেজদাদা কুন্তির আখড়া পত্তন করলেন। মৃক্তন্তুলার সবচেয়ে তৃংথের দশা হল মৃদ্ধক্ষেত্রে নয়, এই কুন্তির আড্ডায়। রণত্র্যধকে মিছি গ্লায় বলবার স্থ্যোগ পেলেন না, হে বীরবর, স্বর্গে তোমার সঙ্গে হয়তো দেখা হবে। তার বদলে বলতে হল, সাড়ে নটা বাজল, স্থলের গাড়ি তৈরি।

এর থেকেই ব্বাবে, আমরা ধর্ণন ছেলেমাহ্রম ছিলেম সে ছিলেম থাটি ছেলেমাহুর।

'দাদা হব' ছিল বিষম শথ—
তথন বয়স বারো হবে,
কড়া হয় নি অক।
স্টেজ বেঁধেছি ঘরের কোণে,
বুক ফুলিয়ে ক্ষণে ক্ষণে
হয়েছিল দাদার অভিনয়;
কাঠের তরবারি নেরে
দাড়ি-পরা বিপক্ষেরে
বারে বারেই করেছিল্ম জয়।
আজ থসেছে মুখোষটা সে,
আরেক লড়াই চারি পাশে—
মারছি কিছু অনেক থাচ্ছি মার।

### রবীন্দ্র-রচনাবলী

দিন চলেছে অবিরত, ভাবনা মনে জমছে কত,

ষোলো-আনা নয় সে অহংকার। দেখছে নতুন পালার দাদা হাত ঘটো তার পড়ছে বাঁধা

এ **সং**সারের হাজার গোলামিতে। তব্ও সব হয় নি ফাঁকি, তহবিলে রয় যা বাকি

কাজ চলছে দিতে এবং নিতে। শাক হয়ে এল পালা, নাট্যশেষের দীপের মালা

নিভে নিভে বাচ্ছে ক্রমে ক্রমে। রঙিন ছবির দৃশ্য রেথা ঝাপসা চোখে বায় না দেখা,

আলোর চেয়ে ধোঁয়া উঠছে জ'মে। সময় হয়ে এল এবার স্টেজের বাঁধন খুলে দেবার,

নেবে আসছে আঁধার-যবনিকা। থাতা হাতে এখন বৃঝি আসছে কানে কলম গুঁজি

কর্ম ধাহার চরম হিদাব লিখা। চোখের 'পরে দিয়ে ঢাকা ভোলা মনকে ভূলিয়ে রাখা

কোনোমতেই চলবে না তো আর। অসীম দ্রের প্রেক্ষণীতে পড়বে ধরা শেষ গণিতে

জিভ হয়েছে কিংবা হল হার।

প্রবন্ধ



## বাংলাভাষা-পরিচয়



# উৎসর্গ ভাষাচার্য শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় করকমলে



### ভূমিকা

### ছাত্রপাঠকদের প্রতি

ভাষার আশ্চর্য রহস্ত চিন্তা ক'রে বিস্মিত হই। আজ যে বাংলা ভাষা বহুলক মানুষের মন-চলাচলের হাজার হাজার রাস্তায় গলিতে আলো ফেলে সহজ করেছে পরস্পরের প্রতি মুহূর্তের বোঝাপড়া, আলাপ-পরিচয়, এর দীপ্তির পথরেখা অনুসরণ করে চললে কালের কোন্ দূরত্র্গম দিগস্তে গিয়ে পৌছব। তারা কোন্ যাযাবর মানুষ, যারা অজানা অভিজ্ঞতার তীর্থযাত্রায় তুঃসাধ্য অধ্যবসায়ের পথিক ছিল, যারা এই ভাষার প্রথম কম্পমান অস্পৃষ্ট শিখার প্রদীপ হাতে নিয়ে বেরিয়েছিল অখ্যাত জন্মভূমি থেকে স্থদীর্ঘ বন্ধুর বাধাজটিল পথে। সেই আদিম দীপালোক এক যুগের থেকে আর-এক যুগের বাতির মুথে জ্বতে জ্বতে আজ আমার এই ক্রমের আগায় আপ্ন আত্মীয়তার পরিচয় নিয়ে এল। ইতিহাসের যে বিপুল পরিবর্তনের শাখা-প্রশাখার মধ্য দিয়ে আদিযাত্রীরা চলে এদেছে তারই প্রভাবে সেই শ্বেতকায় পিঙ্গলকেশ বিপুলশক্তি আরণ্যকদের সঙ্গে এই শ্রামলবর্ণ ক্ষীণ-আয়ু শহরবাসী ইংরেজ রাজত্বের প্রজার সাদৃত্য ধ্সর হয়েছে কালের ধূলিক্ষেপে। কেবল মিল চলে এসেছে একটি নিরবচ্ছিন্ন ভাষার প্রাচীন সূত্রে। সে ভাষায় মাঝে মাঝে নতুন স্ত্ত্রের জোড় লেগেছে, কোথাও কোথাও ছিন্ন হয়ে তাতে বেঁধেছে পরবর্তী কালের গ্রন্থি, কোথাও কোথাও অনার্য হাতের ব্যবহারে তার সাদা রঙ মলিন হয়েছে, কিন্তু তার ধারায় ছেদ পড়ে নি। এই ভাষা আজও আপন অঙ্গুলি নির্দেশ করছে বহুদূর পশ্চিমের সেই এক আদিজন্মভূমির দিকে যার নিশ্চিত ঠিকানা কেট জানে না।

প্রাচীন ভারতবর্ষে অস্পষ্ট ইতিবৃত্তের প্রাকৃত লোকেরা যে ভাষায় কথা কইত, ছুই প্রধান শাখায় তা বিভক্ত ছিল— শৌরসেনী ও মাগধী। শৌরসেনী ছিল পাশ্চাত্য হিন্দির মূলে, মাগধী অথবা প্রাচ্যা ছিল প্রাচ্য হিন্দির আদিতে। আর ছিল ওড্রী, ওড়িয়া; গৌড়ী, বাংলা। আসামীর

### রবীন্দ্র-রচনাবলী

বলেই সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা নয়। হয়তো উচ্চারণে এবং বাক্যব্যবহারে একজনের সঙ্গে আর-একজনের সকল বিষয়ে মিল এখনও পাকা হতে পারে নি। কিন্তু যে ভাষা সাহিত্যে আশ্রয় নিয়েছে তাকে নিয়ে এলোমেলো ব্যবহারে ক্ষতি হবার আশঙ্কা আছে। এখন থেকে বিক্ষিপ্ত পথগুলিকে একটি পথে মিলিয়ে নেবার কাজ শুরু করা চাই। এই গ্রন্থে রইল তার প্রথম চেষ্টা। ক্রমে ক্রমে নানা লোকের অধ্যবসায়ে এই ভাষার দ্বিধাগ্রস্ত প্রথাগুলি বিধিবদ্ধ হতে পারবে। এই গ্রন্থে সমর্থিত কোনো উচ্চারণ বা ভাষারীতি কারও কারও অভ্যস্ত নয়। স্কৃতরাং ব্যবহারে পরস্পরের পার্থক্য আছে। সেই অবস্থায় রাশীকরণের প্রণালীতে অর্থাৎ অধিকাংশ লোকের সাংখ্যিক তুলনায় তার বিচার স্থির হতে পারবে।

শান্তিনিকেতন ৭ কাতিক, ১৩৪৫

রবীজ্রনাথ ঠাকুর

## नारलाजामा-পরিচয়

জীবের মধ্যে স্বচেরে সম্পূর্ণতা মান্তবের। কিন্তু স্বচেরে অসম্পূর্ণ হয়ে সে জন্মগ্রহণ করে। বাঘ ভালুক তার জীবনযাত্রার পনেরো আনা মূলধন নিয়ে আসে প্রকৃতির মালথানা থেকে। জীবরক্ষভূমিতে মান্তব এসে দেখা দেয় তুই শৃক্ত হাতে মুঠে বেঁধে।

মান্থ আসবার পূর্বেই জীবস্থিয়তে প্রকৃতির ভূরিবায়ের পালা শেষ হয়ে এসেছে। বিপুল মাংস, কঠিন বর্ম, প্রকাণ্ড লেজ নিয়ে জলে স্থলে পৃথ্ল দেহের যে অমিতাচার প্রবল হয়ে উঠেছিল তাতে ধরিত্রীকে দিলে ক্লাস্ত করে। প্রমাণ হল আভিশয়ের পরাভব অনিবার্য। পরীক্ষায় এটাও স্থির হয়ে গেল যে, প্রশ্রেরে পরিমাণ যত বেশি হয় ত্র্বলতার বোঝাও তত তুর্বহ হয়ে ওঠে। নৃতন পর্বে প্রকৃতি যথাসম্ভব মান্থ্রের বরাদ্দ কম করে দিয়ে নিজে রইল নেপথ্যে।

মান্থ্যকে দেখতে হল খুব ছোটো, কিন্তু দেট। একটা কৌশল মাত্র। এবারকার জীব্যাত্রার পালায় বিপুলতাকে করা হল বহুলতায় পরিণত। মহাকায় জন্তু ছিল প্রকাণ্ড একলা, মান্থ্য হল দূরপ্রসারিত অনেক।

মান্ত্যের প্রধান লক্ষণ এই যে, মান্ত্য একলা নয়। প্রত্যেক মান্ত্য বহু মান্ত্যের সঙ্গে যুক্ত, বহু মান্ত্যের হাতে তৈরি।

কখনো কখনো শোনা গেছে, বনের জস্ক মাস্থবের শিশুকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে পালন করেছে। কিছুকাল পরে লোকালয়ে যখন তাকে ফিরে পাওয়া গেছে তখন দেখা গেল জস্তুর মতোই তার ব্যবহার। অথচ সিংহের বাচ্ছাকে জন্মকাল থেকে মাস্থবের কাছে রেখে পুষলে সে নরসিংহ হয় না।

এর মানে, মাত্রষ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে মানবসন্তান মাত্রষই হয় না, অথচ তথন তার জন্ত হতে বাধা নেই। এর কারণ বহু যুগের বহু কোটি লোকের দেহ মন মিলিয়ে মাত্রুষের সন্তা। সেই বৃহৎ সন্তার সূঙ্গে যে পরিমাণে সামঞ্জ্য ঘটে ব্যক্তিগত মাত্রষ সেই পরিমাণে ঘথার্থ মাত্রুষ হয়ে ওঠে। সেই সন্তাকে নাম দেওয়া যেতে পারে মহামাত্রুষ।

এই বৃহৎ সন্তার মধ্যে একটা অপেক্ষাকৃত ছোটো বিভাগ আছে। তাকে বলা ষেতে পারে জাতিক সতা। ধারাবাহিক বহু কোটি লোক পুরুষপরপরায় মিলে এক-একটা সীমানায় বাঁধা পড়ে। এদের চেহারার একটা বিশেষত্ব আছে। এদের মনের গড়নটাও কিছু বিশেষ ধরণের। এই বিশেষত্বের লক্ষণ অনুসারে দলের লোক পরস্পরকে বিশেষ আত্মীয় বলে অনুভব করে। মানুষ আপনাকে সত্য বলে পায় এই আত্মীয়তার স্ত্রে গাঁথ। বহুদূরব্যাপী বৃহৎ ঐক্যজালে।

মান্থবকে মান্থৰ করে তোলবার ভার এই ছাতিক সত্তার উপরে। সেইছেন্থে মান্থবের সবচেয়ে বড়ো আত্মরক্ষা এই ছাতিক সত্তাকে রক্ষা করা। এই তার বৃহৎ দেহ, তার বৃহৎ আত্ম। এই আত্মিক ঐক্যবোধ ঘাদের মধ্যে তুর্বল, সম্পূর্ণ মান্থব হয়ে ওঠবার শক্তি তাদের ক্ষীণ। জাতির নিবিড় সম্মিলিত শক্তি তাদের পোষণ করে না, রক্ষা করে না। তারা পরস্পর বিশ্লিপ্ত হয়ে থাকে, এই বিশ্লিপ্ততা মানবধর্মের বিরোধী। বিশ্লিপ্ত মান্থব পদে পদে পরাভূত হয়, কেননা তারা সম্পূর্ণ মান্থব নয়।

যেহেতু মান্থ সন্মিলিত জীব এইজত্যে শিশুকাল থেকে মান্ন্যের স্বচেয়ে প্রধান শিক্ষা— পরস্পর মেলবার পথে চলবার সাধনা। যেথানে তার মধ্যে জন্তর ধর্ম প্রবল সেখানে স্বেচ্ছা এবং স্বার্থের টানে তাকে স্বতন্তর করে, ভালোমত মিলতে দেয় বাধা; তথন সমষ্টির মধ্যে যে ইচ্ছা, যে শিক্ষা, বে প্রবর্তনা দীর্ঘকাল ধরে জমে আছে সে জোর ক'রে বলে, 'তোমাকে মান্ন্য হতে হবে কন্ট ক'রে; তোমার জন্তধর্মের উন্টো পথে গিয়ে।' জাতিক সত্তার অন্তর্গত প্রত্যোকের মধ্যে নিয়ত এই ক্রিয়া চলছে ব'লে একটা বৃহৎ সীমানার মধ্যে একটা বিশেষ ছাঁদের মন্ন্যুসংঘ তৈরি হয়ে উঠছে। একটা বিশেষ জাতিক নামের একো তারা পরস্পর পরস্পরকে চেনে, তারা পরস্পরের কাছ থেকে বিশেষ অবস্থায় বিশেষ আচরণ নিশ্চিন্ত মনে প্রত্যাশা করতে পারে। মান্ন্য জন্মার জন্ত হয়ে, কিন্তু এই সংঘবদ্ধ ব্যবস্থার মধ্যে অনেক তৃঃথ করে সে মান্ন্য হয়ে ওঠে।

এই-যে বহুকালক্রমাগত ব্যবস্থা যাকে আমরা সমাজ নাম দিয়ে থাকি, যা মন্থ্যত্বের প্রেরমিতা, তাকেও স্বষ্টি করে চলেছে মান্ত্র প্রতিনিয়ত— প্রাণ দিয়ে, ত্যাগ দিয়ে, চিন্তা দিয়ে, নব নব অভিজ্ঞতা দিয়ে, কালে কালে তার সংশ্বার ক'রে। এই অবিশ্রাম দেওয়া-নেওয়ার দ্বারাই সে প্রাণবান হয়ে ওঠে, নইলে সে জড়য়য় হয়ে থাকত এবং তার দ্বারা পালিত এবং চালিত মান্ত্র্য হত কলের পুতুলের মতো; সেই-সব যান্ত্রিক নিয়মে বাধা মান্ত্র্যের মধ্যে নতুন উদ্ভাবনা থাকত না, তাদের মধ্যে অগ্রসর্গতি হত অবরুদ্ধ।

সমাজ এবং সমাজের লোকদের মধ্যে এই প্রাণগত মনোগত মিলনের ও আদানপ্রদানের উপায়স্বরূপে মান্তবের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যে স্বৃষ্টি সে হচ্ছে তার ভাষা। এই ভাষার নিরস্তর ক্রিয়ায় সমস্ত জাতকে এক করে তুলেছে; নইলে মান্ত্র্য বিচ্ছিত্র হয়ে মানবধর্ম থেকে বঞ্চিত হত। জ্যোতিবিজ্ঞানী বলেন, এমন-সব নক্ষত্র আছে যারা দীপ্তিহারা, তাদের প্রকাশ নেই, জ্যোতিক্ষমণ্ডলীর মধ্যে তারা অখ্যাত। জীবজগতে মানুষ জ্যোতিক্ষজাতীয়। মানুষ দীপ্ত নক্ষত্রের মতো কেবলই আপন প্রকাশশক্তি বিকীর্ণ করছে। এই শক্তি তার ভাষার মধ্যে।

জ্যোতিন্ধনক্ষত্রের মধ্যে পরিচয়ের বৈচিত্রা আছে; কারও দীপ্তি বেশি, কারও দীপ্তি মান, কারও দীপ্তি বাধাগ্রস্ত। মানবলোকেও তাই। কোথাও ভাষার উজ্জ্বলতা আছে, কোথাও নেই। এই প্রকাশবান নানা জাতির মানুষ ইতিহাসের আকাশে আলোক বিস্তীর্ণ করে আছে। আবার কাদেরও বা আলো নিবে গিয়েছে, আজ তাদের ভাষা লুপ্ত।

জাতিক সন্তার সঙ্গে সঙ্গে এই-যে ভাষা অভিবাক্ত হয়ে উঠেছে এ এতই আমাদের অন্তরঙ্গ যে, এ আমাদের বিস্মিত করে না, যেমন বিস্মিত করে না আমাদের চোথের দৃষ্টিশক্তি— যে চোথের ত্বার দিয়ে নিত্যনিয়ত আমাদের পরিচয় চলছে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে। কিন্তু একদিন ভাষার স্প্রটিশক্তিকে মানুষ দৈবশক্তি বলে অন্তত্তব করেছে সে কথা আমরা ব্যতে পারি যথন দেখি ঘিছদি পুরাণে বলেছে, স্ক্রেইর আদিতে ছিল বাক্য; বগন শুনি ঋথেদে বাগ্দেবতা আপন মহিমা ঘোষণা ক'রে বলছেন—

আমি রাজ্ঞী। আমার উপাদকদের আমি ধনসমূহ দিয়ে থাকি।
পূজনীয়াদের মধ্যে আমি প্রথমা। দেবতারা আমাকে বহু স্থানে প্রবেশ করতে
দিয়েছেন।

প্রত্যেক মানুষ, যার দৃষ্টি আছে, প্রাণ আছে, শ্রুতি আছে, আমার কাছ থেকেই সে অন্ন গ্রহণ করে। যারা আমাকে জানে না তারা ক্ষীণ হয়ে যায়।

আমি স্বয়ং যা বলে থাকি তা দেবতা এবং মানুষদের দারা সেবিত। আমি যাকে কামনা করি তাকে বলবান করি, স্পষ্টিকর্তা করি, ঋষি করি, প্রজ্ঞাবান করি।

#### 5

কোঠাবাড়ির প্রধান মদলা ইট, তার পরে চ্ন-স্থর্কির নানা বাঁধন। ধ্বনি দিয়ে আঁটিবাঁধা শব্দই ভাষার ইট, বাংলায় তাকে বলি 'কথা'। নানারকম শব্দচিছের গ্রন্থি দিয়ে এই কথাগুলোকে গেঁথে গেঁথে হয় ভাষা।

মাটির তাল নিয়ে চাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কুমোর গ'ড়ে তোলে হাঁড়িকুঁড়ি, নানা খেলনা, নানা মৃতি। মান্ত্র সেইরকম গলার আওয়াজটাকে ঠোঁটে দাঁতে জিভে পাঁয়। তার আর-একটি গুণ প্রতীক তৈরি করা, খেলার আনন্দে বা কাজের স্থাবিধের জন্মে। প্রতীক কোনো-কিছুর অন্ধ্রপ হবে, এমন কথা নেই। মৃথোষ প'রে বড়োলাটসাহেবের পক্ষে অবিকল রাজার চেহারার নকল করা অনাবশুক। ভারতবর্ধের গদিতে তিনি রাজার স্থান দখল করে কাজ চালান— তিনি রাজার প্রতীক বা প্রতিনিধি। প্রতীকটা মেনে নেওয়ার ব্যাপার। ছেলেবেলায় মান্টারি খেলা খেলবার সময় মেনে নিয়েছিল্ম বারান্দার রেলিংগুলো আমার ছাত্র। মান্টারি শাসনের নিষ্ঠুর গৌরব অন্থভব করবার জন্মে সভিয়কার ছেলে সংগ্রহ করবার দরকার হয় নি। এক টুকরো কাগজের সঙ্গে দণ টাকার চেহারার কোনো মিল নেই, কিন্তু স্বাই মিলে মেনে নিয়েছে দশ টাকা তার দাম, দশ টাকার সে প্রতীক। এতে দলের লোকের দেনাপাওনাকে সোজা ক'রে দেওয়া হল।

ভাষা নিয়ে মান্তবের প্রতীকের কারবার। বাঘের খবর আলোচনা করবার উপলক্ষ্যে স্বয়ং বাঘকে হাজির করা সহজও নয়, নিরাপদও নয়। বাঘে মান্ত্যকে খায়, এই সংবাদটাকে প্রত্যক্ষ করানোর চেটা নানা কারবেই অসংগত। 'বাঘ' ব'লে একটা শব্দকে মান্ত্য্য বানিয়েছে বাঘ জন্তুর প্রতীক। বাঘের চরিত্রে জানবার বিষয় থাকতে পারে বিস্তর, সে-সমস্তই বাবহার করা এবং জমা করা যায় ভাষার প্রতীক দিয়ে। মান্ত্যের জ্ঞানের গঙ্গে ভাবের সঙ্গে অভিব্যক্ত হয়ে চলেছে এই তার একটি বিরাট প্রতীকের জগং। এই প্রতীকের জালে জল স্থল আকাশ থেকে অসংখ্য সত্য সে আকর্ষণ করছে, এবং সঞ্চারণ করতে পারছে দ্র দেশে ও দ্র কালে। ভাষা গড়ে তোলা মান্ত্যের পক্ষে সহজ হয়েছে যে প্রতীকরচনার শক্তিতে, প্রকৃতির কাছ থেকে সেই দানটাই মান্ত্যের সকল দানের সেরা।

ধ্বনিতে গড়া বিশেষ বিশেষ প্রতীক কেবল যে বিশেষ বিশেষ বস্তুর নামধারী হয়ে কাজ চালাচ্ছে তা নয়, আরও অনেক স্ক্র তার কাজ। ভাষাকে তাল রেখে চলতে হয় মনের সঙ্গে। সেই মনের গতি কেবল তো চোথের দেখার দীমানার মধ্যে দংকীর্ণ নয়। যাদের দেখা যায় না, ছোঁওয়া যায় না, কেবলমাত্র ভাবা যায়, মানুষের স্বচেয়ে বড়ো দেনাপাওনা তাদেরই নিয়ে। খুব একটা সামাত্ত দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

বলতে চাই, তিনটে সাদা গোক। ঐ 'তিন' শব্দটা সহজ নয়, আর 'সাদা' শব্দটাও যে খুব সাদা অর্থাৎ সরল তা বলতে পারি নে। পৃথিবীতে তিন-জন মান্ত্র্য, তিন-তলা বাড়ি, তিন-সের ছুধ প্রভৃতি তিনের পরিমাণওয়ালা জিনিস বিস্তর আছে, কিন্তু জিনিসমাত্রই নেই অথচ তিন ব'লে একটা সংখ্যা আছে এ অসম্ভব। এ যদি ভাবতে যাই তা হলে হয়তো তিন সংখ্যার একটা অক্ষর ভাবি, সেই অক্ষরটাকে মুখে বলি তিন; কিন্তু অক্ষর তো তিন নয়। ঐ তিন অক্ষর এবং তিন শব্দের মধ্যে নিঃশব্দে লুকোনো রয়েছে অগণা তিন-সংখ্যক জিনিসের নির্দেশ। তাদের নাম করতে হয় না। ভাষার এই স্থবিধা নিয়ে মান্ত্র্য সংখ্যা বোঝাবার শব্দ বানিয়েছে বিস্তর। তিনটে তিন সংখ্যার গোরু একত্র করলে নটা গোরু হয়, এ কথা স্মরণ করাবার জন্মে গোয়ালঘরে টেনে নিয়ে যেতে হয় না। গোরু প্রভৃতি সব-কিছু বাদ দিয়ে মান্ত্র্য ভাষার একটা কৌশল বানিয়ে দিলে, বললে তিন-ত্রিক্থে নয়। ও একটা ফাঁদ। তাতে ধরা পড়তে লাগল কেবল গোরু নয় তিন-সংখ্যা-বাধা যে-কোনো তিন জিনিসের পরিমাপ। ভাষা যার নেই এই সহজ কথাটা ধরে রাধবার উপায় তার হাতে নেই।

এই উপলক্ষ্যে একটা ঘটনা আমার মনে পড়ল। ইস্কুলে-পড়া একটি ছোটো মেয়ের কাছে আমার নামতার অজ্ঞতা প্রমাণ করবার জন্মে পরিহাণ ক'রে বলেছিল্ম, তিন-পাঁচে পাঁচিশ।

চোগত্টো এত বড়ো ক'রে সে বললে, 'আপনি কি জানেন না তিন-পাঁচে পনেরো?' আমি বলল্ম, 'কেমন করে জানব বলো, সব তিনই কি এক মাপের। তিনটে হাতিকে পাঁচগুণ করলেও পনেরো, তিনটে টিকটিকিকেও?' গুনে তার মনে বিষম ধিকার উপস্থিত হল, বললে, 'তিন যে তিনটে একক, হাতি-টিকটিকির কথা তোলেন কেন।' গুনে আমার আশ্চর্য বোধ হল। যে একক সক্ষপ্ত নয় মোটাও নয়, ভারিও নয় হান্ধাও নয়, যে আছে কেবল ভাষ। আঁকড়িয়ে, সেই নিগুণ একক ওর কাছে এত সহজ হয়ে গোছে যে, আন্ত হাতি-টিকটিকিকেও বাদ দিয়ে ফেলতে তার বাধে না। এই তো ভাষার গুণ।

'দাদা' কথাটাও এইরকম স্প্রেছাড়া। দে একট। বিশেষণ, বিশেষ নইলে একেবারে নির্থক। দাদা বস্তু থেকে তাকে ছাড়িয়ে নিলে জগতে কোথাও তাকে রাখবার জায়গা পাওয়া যায় না, এক ঐ ভাষার শব্দটাতে ছাড়া। এই তো গেল গুণের কথা, এখন বস্তুর কথা।

মনে আছে আমার বয়স যথন অল্প আমার একজন মাস্টার বলেছিলেন, এই টেবিলের গুণগুলি সব বাদ দিলে হয়ে যাবে শৃশু। শুনে মন মানতেই চাইল না। টেবিলের গায়ে যেমন বার্নিশ লাগানো হয় তেমনি টেবিলের সঙ্গে তার গুণগুলো লেগে থাকে, এই রকমের একটা ধারণা বোধ করি আমার মনে ছিল। যেন টেবিলটাকে বাদ দিতে গেলে মুটে ডাকার দরকার, কিন্তু গুণগুলো ধুয়ে মুছে ফেলা সহজ। সেদিন এই কথা নিয়ে হাঁ করে অনেকক্ষণ ভেবেছিলুম। অথচ মান্ত্যের ভাষা গুণহীনকে নিয়ে জনেক বড়ো বড়ো কারবার করেছে। একটা দৃষ্টান্ত দিই।

আমাদের ভাষায় একটা সরকারি শব্দ আছে, 'পদার্থ'। বলা বাহুল্যা, জগতে পদার্থ ব'লে কোনো জিনিস নেই; জল মাটি পাথর লোহা আছে। এমনতরো অনিদিষ্ট ভাবনাকে মান্ত্র্য তার ভাষায় বাঁধে কেন। জরুরি দরকার আছে বলেই বাঁধে।

বিজ্ঞানের গোড়াতেই এ কথাটা বলা চাই যে, পদার্থ মাত্রই কিছু না কিছু জায়গা জোড়ে। ঐ একটা শব্দ দিয়ে কোটি কোটি শব্দ বাঁচানো গেল। অভ্যাস হয়ে গেছে ব'লে এ স্বষ্টির মূল্য ভূলে আছি। কিন্তু ভাষার মধ্যে এই-সব অভাবনীয়কে ধরা মান্তবের একটা মন্ত কীতি।

বোবা-হাক্তা-করা এই-সব সরকারি শব্দ দিয়ে বিজ্ঞান দর্শন ভরা। সাহিত্যেও তার কমতি নেই। এই মনে করো, 'হৃদয়' শব্দটা বলি অভ্যন্ত সহজেই। কারও হৃদয় আছে বা হৃদয় নেই, যত সহজে বলি তত সহজে ব্যাখা। করতে পারি নে। কারও 'মন্থ্যুয়' আছে বলতে কী আছে তা সমস্তটা স্পষ্ট করে বলা অসাধ্য। এ ক্ষেত্রে ধ্বনির প্রতীক না দিয়ে অন্তরকম প্রতীকও দেওয়া যেতে পারে। মন্থ্যুয় ব'লে একটা আকারহীন পদার্থকে কোনো-একটা মৃতি দিয়ে বলাও চলে। কিন্তু মৃতিতে জায়গা জোড়ে, তার ভার আছে, তাকে বয়ে নিয়ে যেতে হয়। তা ছাড়া তাকে বৈচিত্র্য দেওয়া যায় না। শব্দের প্রতীক আমাদের মনের সঙ্গে মিলিয়ে থাকে, অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার অর্থের বিস্তার হতেও বাধা ঘটে না।

এ কথাটা জেনে রাথা ভালো যে, এই-সব ভার-লাঘব-করা সরকারি অর্থের
শব্দগুলিকে ইংরেজিতে বলে আব্ট্রাক্ট্ শব্দ। বাংলায়, এর একটা নতুন প্রতিশব্দের
দরকার। বোধ করি 'নির্বস্তক' বললে কাজ চলতে পারে। বস্তু থেকে গুলুকে
নিক্ষান্ত করে নেওয়া যে ভাবমাত্র তাকে বলবার ও বোঝাবার জন্মে নির্বস্তক শব্দটা
হয়তো ব্যবহারের থোগ্য। এই আব্ট্রাক্ট্ শব্দগুলোকে আপ্রয় করে মান্ত্যের মন
এত দ্রে চলে যেতে পেরেছে ঘত দ্রে তার ইন্দ্রিয়শক্তি থেতে পারে না, যত দ্রে তার
কোনো যানবাহন পৌছয় না।

8

মানুষ যেমন জানবার জিনিস ভাষা দিয়ে জানায় তেমনি তাকে জানাতে হয় স্থপতুঃখ, ভালো লাগা - মন্দ লাগা, নিন্দা-প্রশংসার সংবাদ। ভাবে ভঙ্গীতে, ভাষাহীন
আওয়াজে, চাহনিতে, হাসিতে, চোথের জলে এই-সব অনুভূতির অনেকখানি বোঝানো
বেতে পারে। এইগুলি হল মানুষের প্রকৃতিদত্ত বোবার ভাষা, এ ভাষায় মানুষের
ভাবপ্রকাশ প্রত্যক্ষ। কিন্তু স্থুখ ভালোবাসার বোধ অনেক স্থন্মে যায়, উর্ধ্বে যায়;

তথন তাকে ইশারায় আনা যায় না, বর্ণনায় পাওয়া যায় না, কেবল ভাষার নৈপুণাে যত দ্র সম্ভব নানা ইন্ধিতে ব্বিয়ে দেওয়া যেতে পারে। ভাষা হ্লয়বােধের গভীরে নিয়ে যেতে পেরেছে বলেই মান্ত্যের হালয়াবেগের উপলন্ধি উৎকর্ষ লাভ করেছে। সংস্কৃতিমানদের বােধশক্তির রুঢ়তা যায় ক্ষয় হয়ে, তাঁদের অন্তভ্তির মধ্যে স্ক্র স্থকুমার ভাবের প্রবেশ ঘটে সহজে। গোঁয়ার হালয় হচ্ছে অশিক্ষিত হালয়। অবশ্য স্বভাবদােষে ক্ষচি ও অন্তভ্তির পক্ষয়তা যাদের মজ্জাগত তাদের আশা ছেড়ে দিতে হয়। জ্ঞানের শক্তি নিয়েও এ কথা থাটে। স্বাভাবিক মৃঢ়তা যাদের হর্ভেগ, জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চায় তাদের বৃদ্ধিকে বেশি দূর পর্যন্ত সার্থকতা দিতে পারে না।

মান্ধবের বৃদ্ধিসাধনার ভাষা আপন পূর্ণতা দেখিয়েছে দর্শনে বিজ্ঞানে। হৃদয়রৃত্তির চূড়ান্ত প্রকাশ কাব্যে। তৃইয়ের ভাষায় অনেক তফাত। জ্ঞানের ভাষা বত দূর সম্ভব পরিকার হওয়া চাই; তাতে ঠিক কথাটার ঠিক মানে থাকা দরকার, সাজসজ্জার বাহুলো সে যেন আচ্ছন্ন না হয়। কিন্তু ভাবের ভাষা কিছু যদি অস্পষ্ট থাকে, যদি সোজা ক'রে না বলা হয়, যদি তাতে অলংকার থাকে উপয়ুক্তমত, তাতেই কাজ দেয় বেশি। জ্ঞানের ভাষায় চাই স্পাষ্ট অর্থ; ভাবের ভাষায় চাই ইশারা, হয়তো অর্থ বাকাক'রে দিয়ে।

ভালো লাগা বোঝাতে কবি বললেন, 'পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে'। বললেন, 'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনি বহিয়া যায়'। এথানে কথাগুলোর ঠিক মানে নিলে পাগলামি হয়ে দাঁড়াবে। কথাগুলো যদি বিজ্ঞানের বইয়ে থাকত তা হলে ব্যাতুম, বিজ্ঞানী নতুন আবিন্ধার করেছেন এমন একটি দৈহিক হাওয়া যার রাসায়নিক ক্রিয়ায় পাথর কঠিন থাকতে পারে না, গ্যাস রূপে হয় অদৃশ্য। কিংবা কোনো মান্থযের শরীরে এমন একটি রশ্মি পাওয়া গেছে যার নাম দেওয়া হয়েছে লাবণি, পৃথিবীর টানে যার বিকিরণ মাটির উপর দিয়ে ছড়িয়ে যেতে থাকে। শব্দের অর্থকে একান্ত বিশ্বাস করলে এইরকম একটা ব্যাথ্যা ছাড়া উপায় থাকে না। কিন্ত এ-যে প্রাক্ত ঘটনার কথা নয়, এ-যে মনে-হয়-যেন'র কথা। শব্দ তৈরি হয়েছে ঠিকটা-কী জানাবার জন্মে; সেইজন্মে ঠিক-যেন-কী বলতে গেলে তার অর্থকে বাড়াতে হয়, বাঁকাতে হয়। ঠিক-যেন-কী'র ভাষা অভিধানে বেঁধে দেওয়া নেই, তাই সাধারণ ভাষা দিয়েই কবিকে কোশলে কান্ত চালাতে হয়। তাকেই বলা যায় কবিত্ব। বস্তুত কবিত্ব এত বড়ো জায়গা পেয়েছে তার প্রধান কারণ, ভাষার শব্দ কেবল আপন সাদা অর্থ দিয়ে সব ভাব প্রকাশ করতে পারে না। তাই কবি লাবণ্য শব্দের যথার্থ সংজ্ঞা ত্যাগ ক'রে বানিয়ে বললেন, যেন লাবণ্য একটা ঝরনা, শরীর থেকে ঝ'রে পড়ে মাটিতে। কথার

অর্থ টাকে সম্পূর্ণ নই ক'রে দিয়ে এ হল বাাকুলতা; এতে বলার সঙ্গে সঙ্গেই বলা হচ্ছে 'বলতে পারছি নে'। এই অনির্বচনীয়তার স্থ্যোগ নিয়ে নানা কবি নানারকম অত্যুক্তির চেষ্টা করে। স্থযোগ নয় তো কী; যাকে বলা যায় না তাকে বলবার স্থযোগই কবির সৌভাগ্য। এই স্থযোগেই কেউ লাবণ্যকে ফ্লের গন্ধের সঙ্গে তুলনা করতে পারে, কেউ বা নিঃশব্দ বীণাধ্বনির সঙ্গে— অসংগতিকে আরও বহু দ্রে টেনে নিয়ে গিয়ে। লাবণ্যকে কবি যে লাবণি বলেছেন সেও একটা অধীরতা। প্রচলিত শব্দকে অপ্রচলিতের চেহার। দিয়ে ভাষার আভিবানিক সীনানাকে অনির্দিষ্ট ভাবে বাড়িয়ে দেওয়া হল।

ক্ষুন্নবৈধ্যে যার দীনা পাওয়া যার না তাকে প্রকাশ করতে গেলে দীমাবদ্ধ ভাষার বৈড়া ভেঙে দিতে হয়। কবিজে আছে দেই বেড়া ভাঙার কান্ধ। এইজন্মেই মা তার সন্তানকে যা নয় তাই ব'লে এককে আর ক'রে জানায়। বলে চাঁদ, বলে মানিক, বলে দোনা। এক দিকে ভাষা স্পষ্ট কথার বাহন, আর-এক দিকে অস্পষ্ট কথারও। এক দিকে বিজ্ঞান চলেছে ভাষার দিঁড়ি বেয়ে ভাষাদীমার প্রত্যক্তে, ঠেকেছে গিয়ে ভাষাতীত সংকেতচিছে; আর-এক দিকে কাব্যও ভাষার ধাপে ধাপে ভাবনার দ্রপ্রান্তে পৌছিয়ে অবশেষে আপন বাঁধা অর্থের অম্বর্থা করেই ভাবের ইশারা তৈরি করতে বসেছে।

C

জানার কথাকে জানানো আর হৃদয়ের কথাকে বোধে জাগানো, এ ছাড়া ভাষার আর-একটা খুব বড়ো কাজ আছে। দে হচ্ছে কল্পনাকে রূপ দেওয়া। এক দিকে এইটেই স্বচেয়ে অদরকারি কাজ, আর-এক দিকে এইটেতেই মায়্রের স্বচেয়ে আনন্দ। প্রাণলোকে স্বাধিবার জীবিকার প্রয়োজন যত বড়ো জায়গাই নিক-না, অলংকরণের আমোজন বড়ো কম নয়। গাছপালা থেকে আরম্ভ ক'রে পশুপক্ষী পর্যন্ত সর্বত্রই রঙেরেখায় প্রসাধনের বিভাগ একটা মস্ভ বিভাগ। পাশ্চাত্য মহাদেশে য়ে ধর্মনীতি প্রচলিত, পশুরা তাতে অসম্মানের জায়গা পেয়েছে। আমার বিশ্বাস, সেই কারণেই য়্রোপের বিজ্ঞানীবৃদ্ধি জীবমহলে সৌন্দর্যকে একান্তই কেছে। আদর্শে বিচার করে এসেছে। প্রফৃতিদত্ত সাজে সম্জায় ওদের বোধশক্তি প্রাণিক প্রয়োজনের বেশি দ্রে যে যায়, এ কথা মুরোপে সহজে স্বীকার করতে চায় না। কিন্তু সৌন্দর্য একমাত্র মানুষ্বের কাছেই প্রয়োজনের অতীত আনন্দের দৃত হয়ে এসেছে আর পশুপক্ষীর স্থখবোধ

একান্তভাবে কেবল প্রাণধারণের ব্যবসায়ে সীমাবদ্ধ, এমন কথা মানতেই হবে তার কোনো কারণ নেই।

যাই হোক, সৌন্দর্যকে নাম্বর অহৈতুক বলে মেনে নিয়েছে। ক্ষ্মা তৃষ্ণা নাম্বকে টানে প্রাণযাত্রার গরজে; সৌন্দর্যও টানে, কিন্তু তাতে প্রয়োজনের তাগিদ নেই। প্রয়োজনের সামগ্রীর সঙ্গে আমরা সৌন্দর্যকে জড়িয়ে রাখি, সে কেবল প্রয়োজনের একান্ত ভারাকর্ষণ থেকে মনকে উপরে তোলবার জন্মে। প্রাণিক শাসনক্ষেত্রের মাঝখানে সৌন্দর্যের একটি মহল আছে যেখানে মান্ত্র মৃক্ত, তাই সেখানেই মান্ত্র পায় বিশুদ্ধ আনন্দ।

মানুষ নির্মাণ করে প্রয়োজনে, স্বষ্টি করে আনন্দে। তাই ভাষার কাজে মানুষের ছটো বিভাগ আছে— একটা তার গরজের; আর-একটা তার থুশির, তার থেয়ালের। আশ্চর্যের কথা এই যে, ভাষার জগতে এই খুশির এলেকায় মানুষের যত সম্পদ স্বত্বে স্থিত এমন আর-কোনো অংশে নয়। এইখানে মানুষ স্বষ্টিকর্তার গৌরব অনুভব করেছে, সে পেয়েছে দেবতার আসন।

স্ষ্টি বলতে বোঝার সেই রচনা যার মৃথা উদ্দেশ্য প্রকাশ। মান্ত্র বৃদ্ধির পরিচয় দেয় জ্ঞানের বিষয়ে, যোগ্যতার পরিচয় দেয় ক্তিত্বে, আপনারই পরিচয় দেয় স্পষ্টতে। বিশ্বে যখন আমরা এমন-কিছুকে পাই যা রূপে রসে নির্ভিশয়ভাবে তার স্তাকে আমাদের চেতনার কাছে উজ্জল করে তোলে, যাকে আমর। স্বীকার না করে থাকতে পারি নে, যার কাছ থেকে অন্ত কোনো লাভ আমরা প্রত্যাশাই করি নে, আপন আনন্দের দ্বারা তাকেই আমরা আত্মপ্রকাশের চরম মূল্য দিই। ভাষায় মাত্মের স্বচেয়ে বড়ো স্বাষ্টি সাহিত্য। এই স্বাষ্টিতে যেটি প্রকাশ পেয়েছে তাকে যথন চরম বলেই মেনে নিই তথন সে হয় আমার কাছে তেমনি সত্য যেমন সত্য ঐ বটগাছ। সে যদি এমন-কিছু হয় সচরাচরের দঙ্গে যার মিল না থাকে, অথচ যাকে নিশ্চিত প্রতীতির সঙ্গে শ্বীকার করে নিয়ে বলি 'এই ঘে তুমি', তা হলে সেও সত্য হয়েই সাহিত্যে স্থান পায়, প্রাক্বত জগতে যেমন স্ত্যুরূপে স্থান পেয়েছে পর্বত নদী। মহাভারতের অনেক-কিছুই আমার কাছে সত্য; তার সত্যতা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক, এমন-কি প্রাকৃতিক কোনো প্রমাণ না থাকতে পারে, এবং কোনো প্রমাণ আমি তলব করতেই চাই নে, তাকে সত্য ব'লে অন্তত্ত্ব করেছি এই যথেষ্ট। আমরা যথন নতুন জায়গায় ভ্রমণ করতে বেরোই তথন দেখানে নিত্য অভ্যাদে আমাদের চৈতন্ত মলিন হয় নি বলেই দেখানকার অতি সাধারণ দৃশ্য সম্বন্ধেও আমাদের অন্তভৃতি স্পষ্ট থাকে; এই স্পষ্ট অন্তভৃতিতে যা দেখি তার সতাতা উজ্জ্বল, তাই সে আমাদের আনন্দ দেয়। তেমনি সেই সাহিত্যকেই

আমরা শ্রেষ্ঠ বলি যা রসজ্ঞদের অহুভূতির কাছে আপন রচিত রসকে রূপকে অবশ্যস্বীকার্য করে তোলে। এমনি করে ভাষার জিনিসকে মান্তবের মনের কাছে সত্য করে তোলবার নৈপুণ্য যে কী, তা রচয়িতা স্বয়ং হয়তো বলতে পারেন না।

প্রাকৃতিক জগতে অনেক-কিছুই আছে যা অকিঞ্চিংকর বলে আমাদের চোধ এড়িয়ে বায়। কিন্তু অনেক আছে যা বিশেষভাবে স্থলর, যা মহীয়ান, যা বিশেষ কোনো ভাবস্থতির সদে জড়িত। লক্ষ লক্ষ জিনিসের মধ্যে তাই সে বাস্তবরূপে বিশেষভাবে আমাদের মনকে টেনে নেয়। মাত্র্যের রচিত সাহিত্যজগতে সেই বাস্তবের বাছাই করা হতে থাকে। মাত্র্যের মন যাকে বরণ করে নেয় সব-কিছুর মধ্যে থেকে সেই সত্যের স্থি চলছে সাহিত্যে; অনেক নত্ত হচ্ছে, অনেক থেকে যাচ্ছে। এই সাহিত্য মাত্র্যের আনন্দলোক, তার বাস্তব জগং। বাস্তব বলছি এই অর্থে যে, সত্য এখানে আছে বলেই সত্য নয়, অর্থাং এ বৈজ্ঞানিক সত্য নয়— সাহিত্যের সত্যকে মাত্র্যের মন নিশ্চিত মেনে নিয়েছে বলেই সে সত্য।

মান্নৰ জানে, জানায়; মান্নৰ বোধ করে, বোধ জাগায়। মান্নবের মন কল্পজগতে সঞ্চরণ করে, স্পষ্ট করে কল্পরূপ; এই কাজে ভাষা তার যত সহায়তা করে ততই উত্তরোত্তর তেজস্বী হয়ে উঠতে থাকে।

সাহিত্যে যে স্বতঃপ্রকাশ সে আমাদের নিজের স্বভাবের। তার মধ্যে মাহুষের অস্তরতর পরিচয় আপনিই প্রতিফলিত হয়। কেন হয় তার একটু আলোচনা করা যেতে পারে।

যে সত্য আমাদের ভালো লাগা - মন্দ লাগার অপেক্ষা করে না, অন্তিত্ব ছাড়া যার অন্ত কোনো মূল্য নেই, সে হল বৈজ্ঞানিক সত্য। কিন্ত যা-কিছু আমাদের স্থতঃখ-বেদনার স্বাক্ষরে চিহ্নিত, যা আমাদের কল্পনার দৃষ্টিতে স্থপ্রতাক্ষ, আমাদের কাছে তাই বাস্তব। কোন্টা আমাদের অন্তভূতিতে প্রবল করে সাড়া দেবে, আমাদের কাছে দেখা দেবে নিশ্চিত রূপ ধরে, সেটা নির্ভর করে আমাদের শিক্ষানীক্ষার, আমাদের স্বভাবের, আমাদের অবস্থার বিশেষত্বের উপরে। আমরা যাকে বাস্তব বলে গ্রহণ করি সেইটেতেই আমাদের যথার্থ পরিচয়। এই বাস্তবের জগৎ কারও প্রশন্ত, কারও সংকীর্ণ। কারও দৃষ্টিতে এমন একটা সচেতন সজীবতা আছে, বিশ্বের ছোটো বড়ো অনেক-কিছুই তার অন্তরে সহজে প্রবেশ করে। বিধাতা তার চোথে লাগিয়ে রেখেছেন বেদনার স্বাভাবিক দ্রবীক্ষণ অনুবীক্ষণ –শক্তি। আবার কারও কারও জগতে আন্তরিক কারণে বা বাহিরের অবস্থাবশত বেশি ক'রে আলো পড়ে বিশেষ কোনো সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে। তাই মানুষের বাস্তব্বোধের বিশেষত্ব ও

আয়তনেই যথার্থ তার পরিচয়। সে ধদি কবি হয় তবে তার কাব্যে ধরা পড়ে তার মন এবং তার মনের দেখা বিশ্ব। যুদ্ধের পূর্বে ও পরে ইংরেজ কবিদের দৃষ্টিক্ষেত্রের আলো বদল হয়ে গেছে, এ কথা সকলেই জানে। প্রবল আঘাতে তাদের মানসিক পথযাত্রার রথ পূর্বকার বাঁধা লাইন থেকে ভাই হয়ে পড়েছে। তার পর থেকে পথ চলেছে অন্ত দিকে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের পুরোনো দাহিত্য থেকে একটি দৃষ্টান্তের আলোচনা করা থেতে পারে।

মঙ্গলকাব্যের ভূমিকাতেই দেখি, কবি চলেছেন দেশ ছেড়ে। রাজ্যে কোনো ব্যবস্থা নেই, শাসনকর্তারা যথেচ্ছাচারী। নিজের জীবনে মুকুলরাম রাট্রশক্তির যে পরিচয় পেয়েছেন তাতে তিনি সবচেয়ে প্রবল করে অন্তত্তব করেছেন অন্তায়ের উচ্চুছালতা; বিদেশে উপবাসের পর স্থান করে তিনি ধখন ঘুমোলেন, দেবী স্বপ্রে তাঁকে আদেশ করলেন দেবীর মহিমাগান রচনা করবার জন্তে। সেই মহিমাকীর্তন ক্ষমাহীন স্তায়ধর্মহীন ঈর্যাপরায়ণ ক্রুরতার জয়কীর্তন। কাবো জানালেন, যে শিবকে কল্যাণময় বলে ভক্তি করা যায় তিনি নিশ্চেই, তাঁর ভক্তদের পদে পদে পরাতব। ভক্তের অপমানের বিষয় এই যে, অন্তায়কারিণী শক্তির কাছে সে ভয়ে মাথা করেছে নত, সেই সঙ্গে নিজের আরাধ্য দেবতাকে করেছে অশ্রন্ধের। শিবশক্তিকে সে মেনে নিয়েছে অশক্তি বলেই।

মনসামন্ধলের মধ্যেও এই একই কথা। দেবতা নিষ্ঠ্র, ন্যায়ধর্মের দোহাই মানে না, নিজের পূজা-প্রচারের অহংকারে সব ছন্ধ্মই সে করতে পারে। নির্মম দেবতার কাছে নিজেকে হীন ক'রে, ধর্মকে অম্বীকার ক'রে, তবেই ভীকর পরিত্রাণ, বিশের এই বিধানই কবির কাছে ছিল প্রবলভাবে বাস্তব।

অপর দিকে আমাদের পুরাণকথাসাহিত্যে দেখে। প্রহলাদচরিত্র। যাঁরা এই চরিত্রকে রূপ দিয়েছেন তাঁরা উৎপীড়নের কাছে মান্ত্র্যের আ্ত্রপরাভবকেই বান্তব ব'লে মানেন নি। সংসারে সচরাচর ঘটে সেই দীনতাই, কিন্তু সংখ্যা গণনা করে তাঁরা মানবস্ত্যকে বিচার করেন নি। মান্ত্র্যের চরিত্রে যেটা সত্য হওয়া উচিত তাঁদের কাছে সেইটেই হয়েছে প্রত্যক্ষ বাস্তব, যেটা সর্বদাই ঘটে এর কাছে সেটা ছায়া। যে কালের মন থেকে এ রচনা জেগেছিল সে কালের কাছে বীর্যবান দৃঢ়চিত্রতার মূল্য যে কতখানি, এই সাহিত্য থেকে তারই পরিচয় পাওয়া যায়।

আর-এক কবিকে দেখো, শেলি। তাঁর কাব্যে অত্যাচারী দেবতার কাছে মান্ত্র্য বন্দী। কিন্তু পরান্ত্র এর পরিণাম নয়। অসহ্য পীড়নের তাড়নাতেও অন্যায় শক্তির কাছে মাশ্বৰ অভিভূত হয় নি। এই কবির কাছে অত্যাচারীর পীড়নশক্তির হুর্জয়তাই স্বচেয়ে বড়ো সত্য হয়ে প্রকাশ পায় না, তাঁর কাছে তার চেয়ে বাস্তব সত্য হচ্ছে অত্যাচারিতের অপরাজিত বীর্ষ।

সাহিত্যের জগংকে আমি বলছি বাস্তবের জগং, এই কথাটার তাংপর্য আরও একটু ভালো করে বুঝে দেখা দরকার। এ তর্ক প্রায় মাঝে মাঝে উঠেছে যে, প্রাকৃত জগতে যা অপ্রিয় যা ত্বংখজনক, যাকে আমরা বর্জন করতে ইচ্ছা করি, সাহিত্যে তাকে কেন আদর করে স্থান দেওয়া হয়, এমন-কি বিরহাস্তক নাটক কেন মিলনাস্তক নাটকের চেয়ে বেশি মূল্য পেয়ে থাকে।

ষা আমাদের মনে জোরে ছাপ দেয়, বাত্তবতার হিসাবে তারই প্রভাব আমাদের কাছে প্রবল। হৃঃথের ধাকায় আমরা একটুও উদাদীন থাকতে পারি নে। এ কথা সত্য হলেও তর্ক উঠবে, হঃধ যধন অপ্রিয় তথন সাহিত্যে তাকে উপভোগ্য বলে স্বীকার করি কেন। এর সহজ উত্তর এই— হঃখ অপ্রিয় নয়, সাহিত্যেই তার প্রমাণ। যা-কিছু আমরা বিশেষ করে অমুভব করি তাতে আমরা বিশেষ করে আপনাকেই পাই। সেই পাওয়াতে আনন। চার দিকে আমাদের অমুভবের বিষয় যদি কিছু না থাকে তা হলে সে আমাদের পক্ষে মৃত্যু; কিংবা যদি কেবলমাত্র তাই থাকে যাতে স্থভাবত আমাদের ঔংস্থকোর অভাব বা ক্ষীণতা তা হলে মনে অবসাদ আসে, কেননা তাতে করে আমাদের আপনাকে অন্থভব করাটা সচেতন হয়ে ওঠে না। ছংথের অনুভূতি আমাদেরকে স্বচেয়ে বেশি চেতিয়ে রাখে; কিন্তু সংসারে ত্ঃথের সঙ্গে ক্ষতি এবং আঘাত জড়িয়ে থাকে, দেইজন্মে আমাদের প্রাণপুক্ষ হুঃখের সম্ভাবনায় কুঠিত হয়। জীবন্যাত্রার আঘাত বা ক্ষতি সাহিত্যে নেই বলেই বিশুদ্ধ অনুভবটুকু ভোগ করতে পারি। গল্পে ভৃতের ভয়ের অম্বভৃতিতে ছেলের। পুলকিত হয়, কেননা তাদের <mark>মন এই অহুভৃতির অভিজ্ঞতা পায় বিনা হঃথের মূল্যে। কাল্পনিক ভয়ের আঘাতে</mark> ভূত তাদের কাছে নিবিড়ভাবে বাস্তব হয়ে ওঠে, আর এই বাস্তবের অনুভৃতি ভয়ের যোগেই আনন্দজনক। যারা সাহদী তারা বিপদের সম্ভাবনাকে যেচে ডেকে আনে, ভয়ানকে আনন্দ আছে বলেই। তারা এভারেস্টের চূড়া লজ্মন করতে যায় অকারণে। তাদের মনে ভয় নেই বলেই ভয়ের কারণ-সম্ভাবনায় তাদের নিবিড় আনন্দ। আমার মনে ভয় আছে, তাই আমি হুর্গম পর্বতে চড়তে যাই নে, কিন্তু হুর্গম্যাত্রীদের বিবরণ ঘরে বদে পড়তে ভালোবাদি ; কেননা তাতে বিপদের স্বাদ পাই অথচ বিপদের আশঙ্ক। থাকে না। যে ভ্ৰমণবৃত্তান্তে বিপদ যথেষ্ট ভীষণ নয় তা পড়তে তত ভালো লাগে না। বস্তুত প্রবল অহুভূতি মাত্রই আনন্দজনক, কেননা সেই অহুভূতি-দারা প্রবলক্ষপে আমরা আপনাকে জানি। সাহিত্য বহু বিচিত্রভাবে আমাদের আপনাকে জানার জগৎ, অথচ সে জগতে আমাদের কোনো দায়িত্ব নেই।

সাহিত্যে মান্তবের আত্মপরিচম্বের হাজার হাজার ঝরনা ব্য়ে চলেছে— কোনোটা পদ্ধিল, কোনোটা স্বচ্ছ, কোনোটা স্ক্রীণ, কোনোটা পরিপূর্ণপ্রায়। কোনোটা মান্তবের মরবার সময়ের লক্ষণ জানায়, কোনোটা জানায় তার নবজাগরণের।

বিচার করলে দেখা যায়, মান্তবের সাহিতারচনা তার হুটে। পদার্থ নিয়ে। এক হচ্ছে-যা তার চোথে অত্যস্ত করে পড়েছে, বিশেষ করে মনে ছাপ দিয়েছে। তা হাত্তকর হতে পারে, অভুত হতে পারে, সাংসারিক আবত্তকতা অহুসারে অকিঞিংকর হতে পারে। তার মূল্য এই যে, তাকে মনে এনেছি একটা স্থস্পষ্ট ছবিরূপে, ঘটনারূপে; অর্থাৎ সে আমাদের অন্নভৃতিকে অধিকার করেছে বিশেষ ক'রে, ছিনিয়ে নিয়ে চেতনার স্পীণতা থেকে। সে হয়তো অবজ্ঞা বা ক্রোধ উদ্রেক করে, কিন্তু সে ম্পষ্ট। ঘেমন মন্থরা বা ভাঁড়ুদত্ত। দৈনিক ব্যবহারে তার সঙ্গ আমরা বর্জন করে থাকি। কিন্তু সাহিত্যে যথন তার ছবি দেখি তথন হেসে কিংবা কোনো রক্ষে উত্তেজিত হ'লে ব'লে উঠি, 'ঠিক বটে !' এইরকম কোনো চরিত্রকে বা ঘটনাকে নিশ্চিত স্বীকার করাতে আমাদের আনন্দ আছে। নিয়তই বহু লক্ষ পদার্থ এবং অসংখ্য ব্যাপার যা আমাদের জীবনমনের ক্ষেত্র দিয়ে চলেছে তা প্রবলরূপে আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয় হয় না। কিন্তু যা-কিছু স্বভাবত কিংবা বিশেষ কারণে আমাদের চৈতগ্যকে উদ্রিক্ত ক'রে আলোড়িত করে দেই-সব অভিজ্ঞতার উপকরণ আমাদের মনের ভাণ্ডারে জমা হতে থাকে, তারা বিচিত্রভাবে আমাদের শ্বভাবকে পূর্ণ করে। মান্তবের পাহিত্য মান্তবের সেই সম্ভাবিত, সম্ভবপর, অসংখ্য অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। জাভাতে দেখে এলুম আশ্চর্য নৃত্যকৌশলের সঙ্গে হন্তমানে ইন্দ্রজিতে লড়াইয়ের নাট্যাভিনয়। এই হুই পৌরাণিক চরিত্র এমন অস্তরঙ্গভাবে তাদের অভিজ্ঞতার জিনিদ হয়ে উঠেছে যে, চার দিকের অনেক পরিচিত মামুষের এবং প্রত্যক্ষ ব্যাপারের চেয়ে এদের সত্তা এবং আচরণ তাদের কাছে প্রবলতররূপে স্থনিশ্চিত হয়ে গেছে। এই স্থনিশ্চিত অভিজ্ঞতার আনন্দ প্রকাশ পাচ্ছে তাদের নাচে গানে।

সাহিত্যের আর-একটা কাজ হচ্ছে, মামুষ যা অত্যন্ত ইচ্ছা করে সাহিত্য তাকে রূপ দেয়। এমন করে দেয় যাতে সে আমাদের মনের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। সংসার অসম্পূর্ণ; তার ভালোর সঙ্গে মন্দ জড়ানো, সেখানে আমাদের আকাজ্জা ভরপুর মেটে না। সাহিত্যে মামুষ আপনার সেই আকাজ্জা-পূর্ণতার জগংস্পান্ট করে চলেছে। তার ইচ্ছার আদর্শে যা হওয়া উচিত ছিল, যা হয় নি, তাকে মৃতিমান ক'রে মেটাচ্ছে সে আপন ক্ষোভ। সেই রচনার প্রভাব ফিরে এসে তার নিজের সংসাররচনায় চরিত্ররচনায় কাজ করছে। মান্তবের বড়ো ইচ্ছাকে যে সাহিত্য আকার দিয়েছে, এবং আকার দেওয়ার দ্বারা মান্তবের মনকে ভিতরে ভিতরে বড়ো ক'রে তুলছে, তাকে মান্ত্র যুগে সন্মান দিয়ে এসেছে।

এইসঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে, সাহিত্যে মান্থবের চারিত্রিক আদর্শের ভালো মন্দ দেখা দেয় ঐতিহাসিক নানা অবস্থাভেদে। কথনো কথনো নানা কারণে ক্লান্ত হয় তার শুভবুদ্ধি, যে বিশ্বাসের প্রেরণায় তাকে আত্মজ্যের শক্তি দেয় তার প্রতি নির্ভর শিথিল হয়, কল্মিত প্রবৃত্তির স্পর্ধায় তার ক্লচি বিক্লত হতে থাকে, শৃঙ্খলিত পশুর শৃঙ্খল যায় খুলে, রোগজর্জর স্বভাবের বিযাক্ত প্রভাব হয়ে ওঠে সাংঘাতিক, ব্যাধির সংক্রামকতা বাতাসে বাতাসে ছড়াতে থাকে দ্রে দ্রে। অথচ মৃত্যুর ছোঁয়াচ লেগে তার নথ্যে কথনো কথনো দেখা দেয় শিল্পকলার আশ্বর্ধ নৈপুণা। গুক্তির মধ্যে মুক্তা দেখা দেয় তার ব্যাধিরপে। শীতের দেশে শরৎকালের বনভূমিতে যথন মৃত্যুর হাওয়া লাগে তথন পাতায় পাতায় রঙিন তার বিকাশ বিচিত্র হয়ে ওঠে, সে তাদের বিনাশের উপক্রমণিকা। সেইরকম কোনো জাতির চরিত্রকে যথন আত্মঘাতী রিপুর ত্র্বলতায় জড়িয়ে ধরে তথন তার সাহিত্যে, তার শিল্পে, কথনো কথনো মোহনীয়তা দেখা দিতে পারে। তারই প্রতি বিশেষ লক্ষ নির্দেশ ক'রে যে রসবিলাসীরা অহংকার করে তারা মান্থযের শক্র। কেননা সাহিত্যকে শিল্পকলাকে সমগ্র মন্ত্রেজ থেকে স্বতন্ধ করতে থাকলে ক্রমে সে আপন শৈল্পিক উৎকর্ষের আদর্শকেও বিক্রত করে তোলে।

মান্ত্রষ যে কেবল ভোগরদের সমজদার হয়ে আত্মশ্রাথা করে বেড়াবে তা নয়; তাকে পরিপূর্ণ করে বাঁচতে হবে, অপ্রমন্ত পৌঞ্চে বীর্যবান হয়ে সকলপ্রকার অমঙ্গলের সঙ্গে লড়াই করবার জন্মে প্রস্তুত হতে হবে। স্বজাতির সমাধির উপরে ফুলবাগান নাহয় নাই তৈরি হল।

6

সমুদ্রের মধ্যে হাজার হাজার প্রবাল আপন দেহের আবরণ মোচন করতে করতে কথন্ এক সময়ে দ্বীপ বানিয়ে তোলে। তেমনি বহুসংখ্যক মন আপনার অংশ দিয়ে দিয়ে গড়ে তুলেছে আপনার ভাষাদ্বীপ।

মানুষ বানিয়েছে আপনার গায়ের কাপড়। বয়স বাড়তে বাড়তে তার দেহের মাপের বদল হয়। বারবার পুরোনো কাপড় ফেলে দিয়ে নতুন কাপড় না বানালে তার চলে না। জাতির মন কথনো বাড়ে, আবার রুগী উপবাসীর যেরকম দশা হয় তেমনি কথনো বা সে কমেও বটে। কিন্তু পুরোনো জামার মতো ভাষাটাকে ফেলে দিয়ে দর্জির দোকানে নতুন ভাষার ফরমাশ দিতে হয় না। মনের গড়নের সঙ্গেই চলেছে তার গড়ন, মনের বাড়নের সঙ্গেই তার বাড়। আমার এই প্রায় আশি বছর বয়সে নিজেরই ভিতর থেকে দেখতে পাই, সত্তর বছর পূর্বের বাঙালির মন আর এখনকার মনে তফাত বিস্তর। দেখতে পাচ্ছি এই তার মনের বদল ভাষার মধ্যেও ভিতরে-ভিতরে কাজ করছে। সত্তর বছর আগেকার ভাষা এখন নেই। এর উপরে লেগেছে অনেক মনের নব নব স্পর্শ ও প্রবর্তনা। কিন্তু সে কথাও সম্পূর্ণ সত্য নয়। নতুন যুগের জোয়ার আসে কোনো এক-একজন বিশেষ মনীধীর মনে। নতুন কাণীর পণ্য বহন করে আনে। সমস্ত দেশের মন জেগে ওঠে চিরাভাস্ত জড়তা থেকে ; দেখতে দেখতে তার বাণীর বদল হয়ে যায়। বাংলাদেশে তার মস্ত দৃষ্টাস্ত বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর আগে ভাষার মধ্যে অসাড়তা ছিল ; তিনি জাগিয়ে দেওয়াতে তার যেন স্পর্শবোধ গেল বেড়ে। নতুন কালের নানা আহ্বানে সে সাড়া দিতে শুরু করলে। অল্পকালের মধ্যেই আপন শক্তি সম্বন্ধে সে সচেতন হয়ে উঠল। বঙ্গদর্শনের পূর্বকার ভাষা আর পরের ভাষা তুলনা করে দেখলে বোঝা যাবে, এক প্রান্তে একটা বড়ো মনের নাড়া থেলে দেশের সমস্ত মনে ঢেউ খেলিয়ে যায় কত জ্রুত বেগে, আর তথনি তথনি তার ভাষা কেমন করে নৃতন নৃতন প্রণালীর मस्या जानन नथ इंटिया नित्र हला।

9

আমরা থাকে দেশ বলি, বাইরে থেকে দেখতে সে ভ্গোলের এক অংশ। কিন্ত তা নয়। পৃথিবীর উপরিভাগে থেমন আছে তার বায়ুমণ্ডল, ধেখানে বয় তার প্রাণের নিশ্বাস, থেখানে ওঠে তার গানের ধ্বনি, যার মধ্যে দিয়ে আসে তার আকাশের আলো, তেমনি একটা মনোমণ্ডল স্তরে স্তরে এই ভূভাগকে অদৃশ্য আবেষ্টনে থিরে ফেলেছে— সমস্ত দেশকে সেই দেয় অস্তরের ঐক্য।

পৃথিবীর আবহ-আন্তরণের মতোই তার সব কাজ সব দান সকলকে নিয়ে। যা ভূথগু এ তাকেই করে তুলেছে দেশ। ধারাবাহিক বৃহৎ আত্মীয়তার ঐক্যবেষ্টনে প্রাকৃতিককে আচ্ছন্ন করে দিয়ে তাকে করেছে মানবিক। এই সীমার মধ্যে অনেক যুগের মা তার ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়িয়েছে একই ভাষার গান গেয়ে, সন্ধেবেলায় তাদের কোলে টেনে এনে বলেছে রূপকথা একই ভাষায়। পূজা করেছে এরা এক ভাষার মন্ত্রে, স্ত্রী পুরুষ একই ভাষায় পরস্পার ভালোবাসার আলাপ করেছে; তার ভাষা অভিষিক্ত হয়ে গেছে প্রাণের রসে। মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো ভূলচুক হয়েছে, শয়তানি

سط

বাংলাভাষা ভারতবর্ধের প্রায় পাঁচ কোটি লোকের ভাষা। হিন্দি বা হিন্দুস্থানি যাদের যথার্থ ঘরের ভাষা, শিক্ষা-করা ভাষা নয়, স্থনীতিকুমার দেখিয়েছেন, তাদের সংখ্যা চার কোটি বারো লক্ষের কাছাকাছি। এর উপরে আছে আট কোটি আটাশি লক্ষ লোক যারা তাদের খাঁটি মাতৃভাষা বর্জন ক'রে সাহিত্যে সভাসমিতিতে ইন্ধূলে আদালতে হিন্দুস্থানির শরণাপন্ন হয়। তাই হিন্দুস্থানিকে ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যবহারের জন্মে এক ভাষা বলে গণ্য করা যেতে পারে। ভার মানে, বিশেষ কাজের প্রয়োজনে কোনো বিশেষ ভাষাকে ক্রমি উপায়ে স্বীকার করা চলে, যেমন আমরা ইংরেজি ভাষাকে স্বীকার করেছি। কিন্তু ভাষার একটা অক্বজ্রিম প্রয়োজন আছে; সে প্রয়োজন কোনো কাজ চালাবার জন্মে নম্ব, আত্মপ্রকাশের জন্মে।

রাষ্ট্রিক কাজের স্থবিধা করা চাই বই-কি, কিন্তু তার চেয়ে বড়ে। কান্ধ দেশের চিত্তকে সরস সকল ও সমূজ্জ্বল করা। সে কাজ আপন ভাষা নইলে হয় না। দেউড়িতে একটা সরকারি প্রদীপ জালানো চলে, কিন্তু একমাত্র তারই তেল জোগাবার থাতিরে ঘরে ঘরে প্রদীপ নেবানো চলে না।

এই প্রদক্ষে মুরোপের দৃষ্টান্ত দেওয়া থাক। সেথানে দেশে দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, অথচ এক সংস্কৃতির ঐক্য সমস্ত মহাদেশে। সেথানে বৈষয়িক অনৈক্যে যারা হানাহানি করে এক সংস্কৃতির ঐক্যে ভারা মনের সম্পদ নিয়তই অদল বদল করছে। ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ধারায় বয়ে নিয়ে আসা পণ্যে সমৃদ্ধিশালী, যুরোপীয় চিত্ত জয়ী হয়েছে সমস্ত পৃথিবীতে।

তেমনি ভারতবর্ষেও ভিন্ন ভিন্ন ভাষার উৎকর্ষ-সাধনে দ্বিধা করলে চলবে না।
মধ্যযুগে মুরোপে সংস্কৃতির এক ভাষা ছিল লাটিন। সেই ঐক্যের বেড়া ভেদ করেই
মুরোপের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা যেদিন আপন আপন শক্তি নিয়ে প্রকাশ পেলে সেই দিন
মুরোপের বড়োদিন। আমাদের দেশেও সেই বড়োদিনের অপেক্ষা করব— সব ভাষা
একাকার করার দ্বারা নয়, সব ভাষার আপন আপন বিশেষ পরিণতির দ্বারা।

3

. বাংলাভাষাকে চিনতে হবে ভালো ক'রে; কোথায় তার শক্তি, কোথায় তার দুর্বলতা, দুইই আমাদের জানা চাই।

রূপকথায় বলে, এক-যে ছিল রাজা, তার তুই ছিল রানী, স্থয়োরানী আর তুয়োরানী। তেমনি বাংলাবাক্যাধীপেরও আছে তুই রানী— একটাকে আদর করে নাম দেওয়া হয়েছে সাধু ভাষা; আর-একটাকে কথ্য ভাষা, কেউ বলে চল্তি ভাষা, আমার কোনো কোনো লেথায় আমি বলেছি প্রাকৃত বাংলা। সাধু ভাষা মাজাঘষা, সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধান থেকে ধার করা অলংকারে সাজিয়ে তোলা। চলতি ভাষার আটপোরে সাজ নিজের চরকায় কাটা স্থতো দিয়ে বোনা। অলংকারের কথা যদি জিজ্ঞাসা কর কালিদাসের একটা লাইন তুলে দিলে তার জবাব হবে; কবি বলেন: কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্। যার মাধুর্য আছে সে যা পরে তাতেই ভার শোভা। রূপকথায় শুনেছি স্থয়োরানী ঠাই দেয় হুয়োরানীকে গোয়ালঘরে। কিন্তু গরের পরিণামের দিকে দেখি স্থয়োরানী যায় নির্বাসনে, টি কে থাকে একলা হুয়োরানীরানীর পদে। বাংলায় চলতি ভাষা বহু কাল ধরে জায়গা পেয়েছে সাধারণ মাটির ঘরে, হেঁশেলের সঙ্গে, গোয়ালের ধারে, গোবর-নিকোনো আঙিনার পাশে যেখানে সদ্ধেবেলায় প্রদীপ জালানো হয় তুলসীতলায় আর বোইমী এসে নাম শুনিয়ে যায় ভোরবেলাতে। গরের শেষ অংশটা এখনো সম্পূর্ণ আসে নি, কিন্তু আমার বিশ্বাস স্থয়োরানী নেবেন বিদায় আর একলা হুয়োরানী বসবেন রাজাসনে।

চলতি ভাষার চলার বিরাম নেই, তার চলবার শক্তি আড়ুট হবার সময় পায় না। আমাদের মুথরিত দিনরাত্রির সব কথা ঝরে পড়ছে তার মাটিতে, তার সঙ্গে মিশিয়ে গিয়ে তার প্রকাশের শক্তিকে করছে উর্বরা।

তব্ একটা কথা মানতে হবে যে, মান্থবের বলবার কথা সবই যে সহজ তা নয়;
এমন কথা আছে যা ভালো করে এটে না বললে বলাই হয় না। সেই-সব বিচার-করা
কথা কিংবা সাজিয়ে-বলা কথা চলে না দিনরাত্রির ব্যবহারে, যেমন চলে না দরবারি
পোশাক কিংবা বেনারসি শাড়ি। আমরা সর্বদা মুখের কথায় বিজ্ঞান আওড়াই নে।
তত্ত্বকথাও পণ্ডিতসভার, তার আলোচনায় বিশেষ বিভার দরকার করে। ভাই তর্ক
ওঠে, এদের জন্যে চলতি ভাষার বাইরে একটা পাকা গাঁথ্নির ভাষা বানানো নেহাত
দরকার; সাধু ভাষায় এরকম মহলের পত্তন সহজ, কেননা, ও ভাষাটাই বানানো।

কথাটা একটু বিচার করে দেখা যাক। আমরা লিখিয়ে-পড়িয়ের দলে চলতি ভাষাকে অনেক কাল থেকে জাতে ঠেলেছি। সাহিত্যের আসরে তাকে পা বাড়াতে দেখলেই দরোয়ান এসেছে তাড়া করে। সেইজত্যেই থিড়কির দরজায় পথ চলার অভ্যাসটাই ওর হয়ে গেছে স্বাভাবিক। অন্দরমহলে যে মেয়েরা অভ্যস্ত তাদের ব্যবহার সহজ হয় পরিচিত আত্মীয়দের মধ্যেই, বাইরের লোকদের সামনে তাদের ম্থ দিয়ে কথা সরে না। তার কারণ এ নয় যে তাদের শক্তি নেই, কিন্তু সংকৃচিত হয়েছে তাদের শক্তি। পাশ্চাত্য জাতিদের ভাষায় এই সদর-অন্দরের বিচার নেই। তাই

সেখানে সাহিত্য পেয়েছে চলনশীল প্রাণ, আর চলতি ভাষা পেয়েছে মননশীলতার ঐশ্বর্য। আমাদের ঘোমটা টানার দেশে সেটা তেমন করে প্রচলিত হয় নি ; কিন্তু হ্বার বাধা বাইরের শাসনে, স্বভাবের মধ্যে নয়।

সে অনেক দিনের কথা। তথন রাম্চন্দ্র নিত্র ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে বাংলার অধ্যাপক। তাঁর একজন ছাত্রের কাছে শুনেছি, পরীক্ষা দিতে যাবার পূর্বে বাংলা রচনা সম্বন্ধে তিনি উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, 'বাবা, স্থনীতলসমীরণ লিখতে গিয়ে যথে ণথে কিংবা হ্রম্ব দীর্ঘ মরে যদি ধাধা লাগিয়ে দেয় তা হলে লিখে দিয়ো 'ঠাণ্ডা হাওয়া'।' সেদিনকার দিনে এটি সোজা কথা ছিল না। তথনকার সাধু বাংলা ঠাণ্ডা হাওয়া কিছুতেই সইতে পারত না, তথনকার ক্লীরা যেমন ঠাণ্ডা জল খেতে পেত না তৃষ্কায় ছাতি ফেটে গেলেও।

নাধু ভাষার সঙ্গে চলতি ভাষার প্রধান তফাতটা ক্রিয়াপদের চেহারার তফাত নিয়ে। 'হচ্ছে' 'করছে'কে যদি জলচল করে নেওয়া যায় তা হলে জাতঠেলাঠেলি অনেকটা পরিমাণে ঘোচে। উত্তরের গুরুলক্ষিণা আনবার সময় তক্ষক বিদ্ন ঘটিয়েছিল, এইটে থেকেই সর্পবংশধ্বংসের উংপত্তি: এর ক্রিয়াক'টাকে অল্প একটু মোচড় দিয়ে সাধু ভাষার ভঙ্গী দিলেই কালীসিংহের মহাভারতের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। তাঁর কাজে ও কথায় অসংগতি: মুথের ভাষাতেও এটা বলা চলে, আবার এও বলা যায় 'তাঁর কাজে কথায় মিল নেই'। 'বাস্থুকি ভীমকে আলিম্বন করলেন' এ কথাটা মুথের ভাষায় অশুচি হয় না, আবার 'বাস্থুকি ভীমকে আলিম্বন করলেন' একথাটা মুথের ভাষায় অশুচি হয় না, আবার 'বাস্থুকি ভীমের সঙ্গে কোলাকুলি করলেন' এটাতেও বোধ হয় নিন্দের কারণ ঘটে না। বিজ্ঞানে ছর্বোধ তথ্য আছে, কিন্তু তা নিয়ে আমালের সাধু ভাষাও গলদ্বর্ম হয়, আবার চলতি ভাষারও চোথে অন্ধকার ঠেকে। বিজ্ঞানের চর্চা আমালের দেশে যথন ছড়িয়ে পড়বে তথন উভয় ভাষাতেই তার পথ প্রশস্ত হতে থাকবে। নতুন-বানানো পারিভাষিকে উভয় পক্ষেরই হবে সমান স্বস্থ।

30

এইখানে এ কথা স্বীকার করতেই হবে, সংস্কৃতের আশ্রয় না নিলে বাংলা ভাষা আচল। কী জ্ঞানের কী ভাবের বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের যতই বিস্তার হচ্ছে ততই সংস্কৃতের ভাগুার থেকে শব্দ এবং শব্দ বানাবার উপায় সংগ্রহ করতে হচ্ছে। পাশ্চাত্য ভাষাগুলিকেও এমনি করেই গ্রীক-লাটিনের বশ মানতে হয়। তার পারিভাষিক শব্দগুলো গ্রীক লাটিন থেকে ধার নেওয়া কিংবা তারই উপাদান নিয়ে তারই ছাঁচে

ঢালা। ইংরেজি ভাষায় দেখা যায়, তার পুরাতন পরিচিত দ্রব্যের নামগুলি স্থাক্সন এবং কেন্ট্। এগুলি সব আদিম জাতির আদিম অবস্থার সম্পত্তি। সেই পুরাতন কাল থেকে যতই দূরে চলে এসেছে ততই তার ভাষাকে অধিকার করেছে গ্রীক ও লাটিন। আমাদেরও সেই দশা। থাটি বাংলা ছিল আদিম কালের, সে বাংলা নিয়ে এখনকার কাজ ধোলো-আনা চলা অসম্ভব।

অভিবান দেখলে টের পাওয়া যাবে ইংরেজি ভাষার অনেকথানিই গ্রীক-লাটনে গড়া। বস্তুত তার হাড়ে মাস লেগেছে ঐ ভাষায়। কোনো বিশেষ লেখার রচনারীতি হয়তো গ্রীক-লাটন-ঘেঁষা, কোনোটার বা অ্যাংলো-স্থাক্সনের ছাঁদ। তাই বলে ইংরেজি ভাষা হটো দল পাকিয়ে তোলে নি। কৃত্রিম ছাঁচে ঢালাই করা একটা স্বতন্ত্র সাহিত্যিক ভাষা থাড়া ক'রে তাই নিয়ে কোনো সম্প্রদায় কৌলীগ্রের বড়াই করে না। নানা বন্দর থেকে নানা শব্দসম্পদের আমদানি ক'রে কথার ও লেখার একই তহবিল তারা ভতি করে তুলেছে। ওদের ভাষার থিড়কির দরজায় একতারা-বাজিয়ের আর সদর দরজায় বীণার ওস্তাদের ভিড় হয় না।

আমাদের ভাষাও সেই এক বড়ো রান্তার পথেই চলেছে। কথার ভাষার বদল চলছে লেখার ভাষার মাপে। পঞ্চাশ বছর পূর্বে চলতি ভাষায় যে-সব কথা ব্যবহার করলে হাসির রোল উঠত, আজ মুথের বাক্যে তাদের চলাফেরা চলছে অনায়াসেই। মনে তো আছে, আমার অল্প বয়সে বাড়ির কোনো চাকর যথন এসে জানালে 'একজন বাবু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন', মনিবদের আদরে চার দিক থেকে হাসি ছিটকে পড়ল। যদি সে বলত 'অপিক্ষে' তা হলে সেটা মাননগই হ'ত। আবার অন্নকিছুদিন আগে আমার কোনো ভূত্য মাংদের তুলনায় মাছ থাওয়ার অপদার্থতা জানিয়ে যুখন আমাকে বললে 'মাছের দেহে সামর্থ্য কতটুকুই বা আছে', আমার সন্দেহ হয় নি যে সে উচ্চ প্রাইমারি স্থলে পরীক্ষা পাশ করেছে। আজ সমাজের উপরতলায় নীচের তলায় ভাষাব্যবহারে আর্থ-অনার্থের মিশোল চলেছে। মনে করো সাধারণ আলাপে আজ যদি এমন কথা কেউ বলে যে 'সভাজগতে অর্থনীতির সঙ্গে গ্রন্থি পাকিয়ে রাষ্ট্রনীতির জটিলতা যতই বেড়ে উঠছে শান্তির সম্ভাবনা যাচ্ছে দূরে', তা হলে এই মাত্র সন্দেহ করব, লোকটা বাংলার সঙ্গে ইংরেজি মেশাবার বিরুদ্ধে। কিন্তু এই বাক্যকে প্রহুসনে উদ্ধৃত করবার যোগ্য বলে কেউ মনে করবে না। নিঃসন্দেহ এর শব্দগুলো হয়ে উঠেছে দাহিত্যিক, কেননা বিষয়টাই তাই। পঞ্চাশ বছর আগে এরকম বিষয় নিয়ে ঘরোয়া আলোচনা হত না, এখন তা হয়ে থাকে, কাজেই কথা ও লেখার সীমানার ভেদ থাকছে না। সাহিত্যিক দণ্ডনীতির ধারা থেকে দেখানো যাক-

কার সনে নাছি জানি করে বসি কানাকানি,
সাঁঝবেলা দিগ্বধ্ কাননে মর্মরে।
আঁচলে কুড়ায়ে তারা কী লাগি আপনহারা,
মানিকের বর্মালা গাঁথে কার তরে।

এই কটা লাইনকে সাধুভাষায় ঢালাই করতে গেলে হবে এইরকম— সন্ধ্যাকালে দিখধু অরণ্যমর্মরন্ধনিতে কাহার সহিত বিশ্রদ্ধালাপে প্রবৃত্ত তাহা জানি না। জানি না কী কারণে ও কাহার জন্ম আত্মবিহ্বল অবস্থায় সে আপন বন্ধাঞ্চলে নক্ষত্রসংগ্রহপূর্বক মাণিকোর বরমাল্য গ্রন্থন করিতেছে।

'সনে' কথাটা এখন আর বলি নে, প্রাচীন পদাবলীতে ঐ অর্থে 'সঙে' কথা সর্বদা পাওয়া যায়। 'নাছি জানি' কথাটার 'নাছি' শব্দটা এখনকার নিয়মে 'জানি'র সঙ্গে মিলতে পারে না। 'নাছি' শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ 'নান্তি', চলিত কথায় 'নেই'। 'জানি'র সঙ্গে 'নেই' জোড়া যায় না, বলি 'জানি নে'। 'গাঁঝবেলা' গ্রাম্যভাষায় এখনো চলে, কিন্তু যাদের জন্তে ঐ জোকটা লেখা তাদের সঙ্গে আলাপে 'গাঁঝবেলা' শব্দটা বেখাপ। 'বিসিয়া'র জায়গায় 'বিসি' আমরা বলি নে। যে শ্রেণীর লোকের ভাষায় 'লেগে' শব্দের ব্যবহার চলে তাদের খুণি করবার জন্তে দিয়ধু কখনো তারার মালা গাঁথেই না। 'জন্তে'র পরিবর্তে 'লাগি' বা 'লাগিয়া' কিংবা 'তরে' শব্দটা ছন্দের মধ্যস্থতায় ছাড়া ভদ্রনামধারীদের রসনায় প্রবেশ পায় না। যেমতি তেমতি নেহারো উড়িলা হেরো মোরে পানে যবে হেথা সেখা নারে ভারে প্রভৃতি শব্দ পত্তের ফরমাশি।

যদি বর্ধার দিনে বন্ধু এসে কথা জুড়ে দেয় 'ছেরো ঐ পুব দিকের পানে, রহি রহি বিজুলি চমক দেয়, মোর ডর লাগে, নাহি জানি কী লাগি সাধ যায় তোমা সনে একা বিস মনের কথা করি কানাকানি', তবে এটাকে মধুরালাপের ভূমিকা বলে কেউ মনে করবে না, বন্ধুর জন্মে উদ্বিগ্ন ছবে।

তবু মন ভোলাবার ব্যবসায়ে পতা যদি সাদা ভাষার বাজে মালমশল। মেশায় তবে তাকে মাপ করা যায়, কিন্ত চলতি ব্যবহারে গতা যদি হঠাং সাধু হয়ে ওঠে তবে মহাপণ্ডিতেরাও মনে করবে, বিদ্রুপ করা হচ্ছে। কারও মাসির 'পরে বিশেষ সম্মান দেখাবার জত্যে কেন্ট যদি বিশুদ্ধ সাধু ভাষায় বলে 'আপনকার মাতৃষ্বসা আশা করি তুঃসাধ্য অতিসার ব্যাধি হইতে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন', তবে বোনপো ইংরেজের মুথে শুনলে মনে মনে হাসবে, বাঙালির মুথে শুনলে উচ্চহাস্থ ক'রে উঠবে।

তর্ক ওঠে, বাংলাদেশে কোন্ প্রদেশের ভাষাকে সাহিত্যিক কথাভাষা বলে মেনে নেব। উত্তর এই যে, কোনো বিশেষ কারণে বিশেষ প্রদেশের ভাষা বতই সর্বজনীনতার মর্যাদা পায়। যে-সকল সৌভাগাবান দেশে কোনো একমাত্র ভাষা বিনা তর্কে সর্বদেশের বাণীরূপে স্বীকৃত হয়েছে, সেখানেও নানা প্রাদেশিক উপভাষা আছে। বিশেষ কারণে টস্কানি প্রদেশের উপভাষা সমস্ত ইটালির এক ভাষা বলে গণ্য হয়েছে। তেমনি কলকাতা শহরের নিকটবর্তী চার দিকের ভাষা স্বভাবতই বাংলাদেশের সকলদেশী ভাষা বলে গণ্য হয়েছে। এই এক ভাষার সর্বজনীনতা বাংলাদেশের কল্যাণের বিষয় বলেই মনে করা উচিত। এই ভাষায় ক্রমে পূর্ববঙ্গেরও হাত পড়তে আরম্ভ হয়েছে, তার একটা প্রমাণ এই যে, আমরা দক্ষিণের লোকেরা 'সাথে' শব্দটা কবিতায় ছাড়া সাহিত্যে বা মুখের আলাপে ব্যবহার করি নে। আমরা বলি 'সঙ্গে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কানে যেমনি লাগুক, 'সঙ্গে' কথাটা 'সাথে'র কাছে হার মেনে আসছে। আরও একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়ছে। মাত্র চারজন লোক: এমন প্রয়োগ আজকাল প্রায় গুনি। বরাবর বলে এসেছি 'চারজনমাত্র লোক', অর্থাৎ চারজনের দারা মাত্রা-পাওয়া, পরিমিত-হওয়া লোক। অবশ্য 'মাত্র' শব্দ গোড়ায় বসলে কথাটাতে জোর দেবার স্ক্রিধি হয়। ভাষা স্ব সময়ে যুক্তি মানে না।

যা হোক, যে দক্ষিণী বাংলা লোকমুথে এবং সাহিত্যে চলে যাচ্ছে তাকেই আমরা বাংলা ভাষা বলে গণ্য করব। এবং আশা করব, সাধু ভাষা তাকেই আসন ছেড়ে দিয়ে ঐতিহাসিক কবরস্থানে বিশ্রামলাভ করবে। সেই কবরস্থান তীর্থস্থান হবে, এবং অলংকৃত হবে তার স্থৃতিশিলাপট।

## 22

মান্থষের উদ্ভাবনী প্রতিভার একটা কীতি হল চাকা বানানো। চাকার সঙ্গে একটা নতুন চলংশক্তি এল তার সংসারে। বস্তর বোঝা সহজে নড়ে না, তাকে পরস্পরের মধ্যে চালাচালি করতে তুঃখ পেতে হয়। চাকা সেই জড়ত্বের মধ্যে প্রাণ এনে দিলে। আদানপ্রদানের কাজ চলল বেগে।

ভাষার দেশে সেই চাকা এসেছে ছন্দের রূপে। সহজ হল মোট-বাঁধা কথাগুলিকে চালিয়ে দেওয়া। মুখে মুখে চলল ভাষার দেনা-পাওনা।

কবিতার বিশেষত্ব হচ্ছে তার গতিশীলতা। সে শেষ হয়েও শেষ হয় না। গত্তে যথন বলি 'একদিন শ্রাবণের রাত্রে বৃষ্টি পড়েছিল', তথন এই বলার মধ্যে এই খবরটা ২৬॥২৬ ফুরিয়ে যায়। কিন্তু কবি যথন বললেন—
রজনী শাঙ্বঘন ঘন দেয়াগরজন
রিম থিম শবদে বরিষে—

তথন কথা থেমে গেলেও বলা থামে না।

এ বৃষ্টি যেন নিত্যকালের বৃষ্টি, পঞ্জিকা-আশ্রিত কোনো দিনক্ষণের মধ্যে বদ্ধ হয়ে এ বৃষ্টি স্তব্ধ হয়ে যায় নি। এই ধবরটির উপর ছন্দ যে দোলা স্থান্ট করে দেয় সে দোলা এ ধবরটিকে প্রবহমান করে রাখে।

অণু পরমাণু থেকে আরম্ভ করে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত সর্বত্রই নিরম্ভর গতিবেগের মধ্যে ছন্দ রয়েছে। বস্তুত এই ছন্দই রপ। উপাদানকে ছন্দের মধ্যে তরক্ষিত করলেই সৃষ্টি রূপ ধারণ করে। ছন্দের বৈচিত্রাই রূপের বৈচিত্রা। বাতাস যথন ছন্দে কাঁপে তথনি সে হুর হয়ে ওঠে। ভাবকে কথাকে ছন্দের মধ্যে জাগিয়ে তুললেই তা কবিতা হয়। সেই ছন্দ থেকে ছাড়িয়ে নিলেই সে হয় সংবাদ; সেই সংবাদে প্রাণ নেই, নিতাতা নেই।

নেঘদ্তের কথা ভেবে দেখো। মনিব একজন চাকরকে বাড়ি থেকে বের করে দিলে, গছে এই খবরের মতো এমন খবর তো সর্বদা শুনছি। কেবল তফাত এই যে, রামগিরি অলকার বদলে হয়তো আমরা আধুনিক রামপুরহাট হাটখোলার নাম পাচ্ছি। কিন্তু মেঘদ্ত কেন লোকে বছর বছর ধরে পড়ছে। কারণ, মেঘদ্তের মন্দাক্রাস্তা ছন্দের মধ্যে বিশ্বের গতি নৃত্য করছে। তাই এই কাব্য চিরকালের সঙ্গীব বস্তু। গতিচাঞ্চল্যের ভিতরকার কথা হচ্ছে, 'আমি আছি' এই সত্যটির বিচিত্র অমুভূতি। 'আমি আছি' এই অমুভূতিটা তো বন্ধ নয়, এ-যে সহস্র রূপে চলায় ফেরায় আপনাকে জানা। যতদিন পর্যন্ত আমার সত্তা স্পন্দিত নন্দিত হচ্ছে ততদিন 'আমি আছি'র বেগের সঙ্গে স্কুটির কবলই প্রকাশিত হচ্ছে 'আমি চলছি'র ঘারা। চলাটি যথন বাধাহীন হয়, চার দিকের সঙ্গে যথন স্থানত হয়, স্থন্দর হয়, তথনি আনন্দ। ছন্দোময় চলমানতার মধ্যেই সত্যের আনন্দরপ। আর্টে কাব্যে গানে প্রকাশের সেই আনন্দমূর্তি ছন্দের ঘারা ব্যক্ত হয়।

একদা ছিল না ছাপাথানা, অক্ষরের ব্যবহার হয় ছিল না নয় ছিল অল্প। অথচ মাত্রষ যে-সব কথা সকলকে জানাবার যোগ্য মনে করেছে দলের প্রতি শ্রদায়, তাকে বেঁধে রাথতে চেয়েছে এবং চালিয়ে দিতে চেয়েছে পরস্পরের কাছে।

এক শ্রেণীর কথা ছিল যেগুলো সামাজিক উপদেশ। আর ছিল চাষবাদের পরামর্শ,

শুভ-অশুভের লক্ষণ, লগ্নের ভালোমন ফল। এই-সমস্ত পরীক্ষিত এবং কল্পিত কথাগুলোকে সংক্ষেপ করে বলতে হয়েছে, ছন্দে বাধতে হয়েছে, স্থায়িত্ব দেবার জন্তে। দেবতার স্তুতি, পৌরাণিক আখ্যান বহন করেছে ছন্দ। ছন্দ তাদের রক্ষা করেছে যেন পেটিকার মধ্যে। সাহিত্যের প্রথম পর্বে ছন্দ মান্তবের শুধু থেয়ালের নয়, প্রয়োজনের একটা বড়ো স্থাষ্ট; আধুনিক কালে যেমন স্থাষ্ট তার ছাপাখানা। ছন্দ তার সংস্কৃতির ধাত্রী, ছন্দ তার স্থাতির ভাগ্যারী।

চলতি ভাষার স্বভাব রক্ষা ক'রে বাংলা ছন্দে কবিতা যা লেখা হয়েছে সে আমাদের লোকগাথায়, বাউলের গানে, ছেলে ভোলাবার ও ঘুম পাড়াবার ছড়ায়, ব্রতকথায়। সাধুভাষী সাহিত্যমহলের বাইরে তাদের বস্তি। তারা যে সমস্তই প্রাচীন তা নয়। লক্ষণ দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, তাদের অনেক আছে যারা আমাদের সমান বরসেরই আধুনিক, এমন-কি ছন্দে মিলে ভাবে আমাদেরই শাক্রেদি সন্দেহ করি। একটা দৃষ্টান্ত দেখাই—

অচীন ভাকে নদীর বাঁকে

ভাক যে শোনা যায়।

অকুল পাড়ি, থামতে নারি,

সদাই ধারা ধায়।

ধারার টানে তরী চলে,

ভাকের চোটে মন যে টলে,

টানাটানি ঘুচাও জগার

হল বিষম দার।

এর মিল, এর মাজাঘষা ছাঁদ ও শব্দবিত্যাস আধুনিক। তব্ও যেটা লক্ষ্য করবার বিষয় সে হচ্ছে এর চলতি ভাষা। চলতি ভাষার কবিতা বাংলা শব্দের স্বাভাবিক হসন্তরপ মেনে নিয়েছে। হসন্ত শব্দ স্বরবর্ণের বাধা না পাওয়াতে পরস্পর জুড়ে যায়, তাতে যুক্তবর্ণের ধ্বনি কানে লাগে। চলতি ভাষার ছন্দ সেই যুক্তবর্ণের ছন্দ। উপরের ঐ কবিতাকে সাধু ভাষার ছন্দে ঢালাই করলে তার চেহারা হয় নিম্নলিখিত-

অচিনের ডাকে নদীটির বাঁকে ডাক যেন শোনা যায়। কুলহীন পাড়ি, থামিতে না পারি, নিশিদিন ধারা ধায়। সে ধারার টানে গুরীখানি চলে
সেই ভাক গুনে মন মোর টলে,
এই টানাটানি ঘুচাও জগার
হয়েছে বিষম দায়।

যদি উচ্চারণ মেনে বানান করা যেত তা হলে বাউলের গানের চেহারা হত—
অচিগুকে নদীর্থীকে ডাক্ষে শোনা যায়।

সাধু ভাষার কবিতায় বাংলা শব্দের হসস্তরীতি যে মানা হয় নি তা নয়, কিন্তু তাদের পরস্পরকে ঠোকাঠুকি ঘেঁষাঘেঁষি করতে দেওয়া হয় না। বাউলের গানে আছে 'ডাকের চোটে মন যে টলে'। এখানে 'ডাকের' আর 'চোটে', 'মন' আর 'যে', এদের মধ্যে উচ্চারণের কোনো ফাঁক থাকে না। কিন্তু সাধু ভাষার গানে 'মন' আর 'মোর' হসন্ত শব্দ হলেও হসন্ত শব্দের স্বভাব রক্ষা করে না, সন্ধির নিয়মে পরস্পর এটে যায় না।

বাংলা ভাষার সবচেয়ে পুরোনো ছন্দ পয়ারের ছাঁদের, অর্থাৎ তুই সংখ্যার ওজনে।
যেমন—

থনা ডেকে ব'লে ধান রোদে ধান ছায়ায় পান। দিনে রোদ রাতে জল তাতে বাড়ে ধানের বল।

এমনি ক'রে হতে হতে ছন্দের মধ্যে এসে পড়ে ভিনের মাত্রা। যেমন— আনহি বসত আনহি চাধ, বলে ডাক তাহার বিনাধ।

কিংবা-

আবাঢ়ে কাড়ান নামকে, শ্রাবণে কাড়ান ধানকে, ভাদরে কাড়ান শিধকে, আথিনে কাড়ান কিসকে।

এর অর্থ বোঝাবার দায়িত্ব নিতে পারব না।

ছই মাত্রার ছড়ার ছন্দ পরিণত রূপ নিয়েছে পয়ারে। বাঙালি বহুকাল ধরে
এই ছন্দে গেয়ে এসেছে রামায়ণ মহাভারত একটানা স্থবে। এই ছন্দে প্রবাহিত
প্রাদেশিক পুরাণকাহিনী রঙিয়েছে বাঙালির হাদয়কে। দারিদ্র্য ছিল তার জীবনযাত্রায়, তার ভাগাদেবতা ছিল অত্যাচারপরায়ণ, সে এমন নৌকোয় ভাসছিল য়ার হাল

ছিল না তার নিজের হাতে; যখন তার আকাশ থাকত শাস্ত তখন গ্রামের এ ঘাটে ও ঘাটে চলত তার আনাগোনা সামাত্ত কারবার নিয়ে, কখনো বা দিনের পর দিন ছর্যোগ লেগেই থাকত, ভাগ্যের অনি\*চয়তায় হঠাৎ কে কোথায় পৌছয় তার ঠিক ছিল না, হঠাৎ নোকোত্মদ্ধ হত ভরাভূবি। এরা ছড়া বাঁধে নি নিজের কোনো স্মরণীয় ইতিহাস নিয়ে। এরা গান বাঁধে নি ব্যক্তিগত জীবনের স্থ্যভুংধবেদনায়। এরা নি:সন্দেহই ভালোবেসেছে, কিন্তু নিজের জ্বানিতে প্রকাশ করে নি তার হাসিকান্না। দেবতার চরিত-বুত্তান্তে এরা ঢেলেছে এদের অন্তরের আবেগ; হরপার্বতীর नीनाम् এता निष्कत भृष्ट्यानित क्रथ कृष्टिमर्ह, ताधाक्रस्थत প্রেমের গানে এরা সেই প্রেমের কল্পনাকে মনের মধ্যে ঢেউ লাগিয়েছে যে প্রেম সমাজবন্ধনে বন্দী নয়, যে প্রেম শ্রেয়োবদ্ধি-বিচারের বাইরে। একমাত্র কাহিনী ছিল রামায়ণ-মহাভারতকে অবলম্বন করে যা মানবচরিত্রের নতোমতকে নিয়ে হিমালয়ের মতো ছিল দিক থেকে দিগস্তরে প্রসারিত। কিন্তু সে হিমালয় বাংলাদেশের উত্তরতম শীমার দূর গিরিমালার মতোই; তার অভ্রভেদী মহত্বের কঠিন মৃতি সমতল বাংলার রসাতিশব্যের সঙ্গে মেলে না। তা বিশেষভাবে বাংলার নয়, তা স্নাতন ভারতের। অন্নামস্থলের সঙ্গে, কবিক্ষণের সঙ্গে, রামায়ণ-মহাভারতের তুলনা করলে উভয়ের পার্থক্য বোঝা যাবে। অন্ধ্রদামঙ্গল চণ্ডীমলল বাংলার; তাতে মহুছাত্বের বীর্ণ প্রকাশ পায় নি, প্রকাশ পেয়েছে অকিঞিংকর প্রাত্যহিকতার অমুজ্জন জীবন্যাত্রা।

এই কাব্যের পণ্য ভেসেছিল পয়ার ছন্দে। ভাঙাচোরা ছিল এর পদবিত্যান।
গানের হুর দিয়ে এর অসমানতা মিলিয়ে দেওয়া হত, দরকার হত না অক্ষর সাজাবার
কাজে সতর্ক হবার। পুরানো কাব্যের পুঁথি দেখলেই তা টের পাওয়া য়য়। অত্যস্ত
উচুনিচু তার পথ। ভারতচন্দ্রই প্রথম ছন্দকে সৌষম্যের নিয়মে বেঁধেছিলেন। তিনি
ছিলেন সংস্কৃত ও পারসিক ভাষায় পণ্ডিত। ভাষাবিত্যাসে ছন্দে প্রাদেশিকতার
শৈথিল্য তিনি মানতে পারেন নি।

পয়ার ছন্দের একেশ্বরত্ব ছাড়িয়ে গিয়ে বিচিত্র হয়েছে ছন্দ বৈষ্ণব পদাবলীতে।
তার একটা কারণ, এগুলি একটানা গল্প নয়। এই পদগুলিতে বিচিত্র হুদয়াবেগের
সংঘাত লেগেছে। দোলায়িত হয়েছে সেই আবেগ তিনমাত্রার ছন্দে। দ্বৈমাত্রিক
এবং ত্রৈমাত্রিক ছন্দে বাংলা কাব্যের আরম্ভ। এখনো পর্যন্ত ঐ হুই জাতের মাত্রাকে
নানা প্রকারে গাজিয়ে বাংলায় ছন্দের লীলা চলছে। আর আছে ছই এবং তিনের
জোড় বিজোড় সংখ্যা মিলিয়ে পাঁচ কিংবা নয়ের অসম মাত্রার ছন্দ।

মোট কথা বলা যায়, তুই এবং তিন সংখ্যাই বাংলার সকল ছলের মূলে। তার

রূপের বৈচিত্র্য ঘটে যতিবিভাগের বৈচিত্র্যে, এবং নানা ওজনের পংক্তিবিভাসে। এই-রক্তম বিভিন্ন বিভাগের যতি ও পংক্তি নিয়ে বাংলায় ছন্দ কেবলই বেড়ে চলেছে।

এক সময়ে শ্রেণীবদ্ধ মাত্রা গুণে ছন্দ নির্ণয় হত। বালকবয়সে একদিন সেই চোদ অক্ষর মিলিয়ে ছেলেমান্থবি পয়ার রচনা ক'রে নিজের কৃতিত্বে বিশ্বিত হয়েছিলুম। তার পরে দেখা গেল, কেবল অক্ষর গণনা ক'রে যে ছন্দ তৈরি হয় তার শিল্পকলা আদিম জাতের। পদের নানা ভাগ আর মাত্রার নানা সংখ্যা দিয়েছন্দের বিচিত্র অলংকৃতি। অনেক সময়ে ছন্দের নৈপুণ্য কাব্যের মর্যাদা ছাড়িয়ে যায়।

চলতি ভাষার কাব্য, যাকে বলে ছড়া, তাতে বাংলার হসস্তসংঘাতের স্বাভাবিক ধ্বনিকে স্বীকার করেছে। সেটা পয়ার হলেও অক্ষর-গোনা পয়ার হবে না, সে হবে মাত্রা-গোনা পয়ার। কিন্তু কথাটা ঠিক হল না, বন্তুত সাধু ভাষার পয়ারও মাত্রা-গোনা। সাহিত্যিক কব্লতি পত্রে সাধু ভাষায় অক্ষর এবং মাত্রা এক পরিমাণের বলে গণ্য হয়েছে। এইমাত্র রকা হয়েছে যে সাধু ভাষার পঘ্য-উচ্চারণকালে হসস্তের টানে শক্ষগুলি গায়ে গায়ে লেগে যাবে না; অর্থাৎ বাংলার স্বাভাবিক ধ্বনির নিয়ম এড়িয়ে চলতে হবে।—

সতত হে নদ তুমি পড়ো মোর মনে, জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে।

চলতি বাংলায় 'নদ' আর 'তুমি', 'মোর' আর 'মনে' হসন্তের বাঁধনে বাধা। এই প্যারে ঐ শব্দগুলিকে হসন্ত বলে যে মানা হয় নি তা নয়, কিন্ত ওর বাঁধন আলগা করে দেওয়া হয়েছে। 'কান' আর 'আমি', 'ভ্রান্তির' আর 'ছলনে' হসন্তের রীতিতে হওয়া উচিত ছিল যুক্ত শব্দ; কিন্তু সাধু ছন্দের নিয়মে ওদের জোড় বাঁধতে বাধা দেওয়া হয়েছে।

একটা খাটি ছড়ার নম্না দেখা যাক-

এ পার গঙ্গা ও পার গঙ্গা মধ্যিখানে চর, তারই মধ্যে বসে আছেন শিবু সদাগর।

এটা পয়ার কিন্তু চোদ্দ অক্ষরের দীমানা পেরিয়ে গেছে। তবু উচ্চারণ মিলিয়ে বানান করলে চোদ্দ অক্ষরের বেশি হবে না—

> এপার্গক্ষা ওপার্গক্ষা মধ্যিখানে চর, তারি মধ্যে বদে আছেন্দিব্ সদাগর।

ছড়ায় প্রায় দেখা যায় মাত্রার ঘনতা কোথাও কম, কোথাও বেশি। আবৃত্তিকারের

উপর ছন্দ মিলিয়ে নেবার বরাত দেওয়া আছে। ছন্দের নিজের মধ্যে যে ঝোঁক আছে তার তাড়ায় কণ্ঠ আপনি প্রয়োজনমত স্বর বাড়ায় কমায়।—

শিবু ঠাকুরের বিয়ে হবে তিন কছে দান।

এথানে 'বিয়ে হবে' শব্দে মাত্রা ঢিলে হয়ে গেছে। যদি থাকত 'শিব্ ঠাকুরের বিষের সভায় তিন কন্মে দান', তা হলে মাত্রা পুরো হত। কিন্তু বাংলাদেশে ছেলে বুড়ো এমন কেউ নেই বে আপনিই 'বিয়ে— হবে—' শ্বরে টান না দেয়।

বৃক্ক খলো, বস্ত্র খলো, ধলো ব্রাজহংস, তাহার অধিক খলো কল্পে তোমার হাতের শঝ্ ।

হুটো লাইনের মাত্রার কমি-বেশি স্পষ্ট; কিন্তু ভয়ের কারণ নেই, স্বতই আরুত্তির টানে হুটো লাইনের ওজন মিলে যায়। ছন্দে চলতি ভাষা আইন জারি না করেও আইন মানিয়ে নিতে পারে।

ছেলে ভোলাবার ছড়া শুনলে একটা কথা স্পান্ত বোঝা যায়, এতে অর্থের সংগতির দিকে একটুও দৃষ্টি নেই, দৃষ্টি দেবার দরকার বোধ করা হয় নি। যুক্তিবাঁধন-ছেঁড়া ছবিগুলো ছন্দের টেউয়ের উপর টগ্বগ্ করে ভেসে উঠছে, ভেসে যাচছে। স্বপ্নের মতো একটা আকম্মিক ছবি আর-একটা ছবিকে স্কুটিয়ে আনছে। একটা শব্দের অন্তপ্রাসে হোক বা আর-কোনো অনির্দিষ্ট কারণে হোক, আর-একটা শব্দ রবাহ্ত এসে পড়ছে। আধুনিক যুরোপীয় কাব্যে অবচেতন চিত্তের এই-সমন্ত স্বপ্নের লীলাকে স্থান দেবার একটা প্রেরণা দেখা যায়। আধুনিক মনন্তত্বে মানুষের মগ্রটেতক্তের সক্রিয়তার উপর বিশেষ দৃষ্টি পড়েছে। চৈতক্যের সতর্কতা থেকে মুক্তি দিয়ে স্বপ্নলোকের অসংলগ্ন স্বতঃস্কৃষ্টিকে কাব্যে উন্ধার ক'রে আনবার একটা প্রয়াস দেখতে পাই। নীচের ছড়াটির মতো এই জাতের রচনা কোনো আধুনিক কবির হাত দিয়ে বেরিয়েছে কি না জানি নে। থবর যা পেয়েছি তাতে জানা যায়, এর চেয়ে অসংলগ্ন কাব্যের অভ্যুদায় হয়েছে।—

নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোটন রেখেছে,
বড়ো সাহেবের বিবিগুলি নাইতে এসেছে।
ছ পারে ছই কুই কাংলা ভেসে উঠেছে,
দাদার হাতে কলম ছিল ছুঁড়ে মেরেছে।
ও পারেতে ছটি মেয়ে নাইতে নেবেছে,
বুকু বুকু চুলগাছটি ঝাড়তে নেগেছে।
কে দেখেছে, কে দেখেছে, দাদা দেখেছে।
আল্ল দাদার ঢেলা ফেলা, কাল দাদার বে।

দাদা যাবে কোন্ধান দে, বকুলতলা দে।
বকুল কুল কুড়োতে কুড়োতে পেয়ে গেলুম মালা।
রামধনুকে বাদ্দি বাজে দীতেনাধের খেলা।
দীতেনাধ বলে রে ভাই, চালকড়াই খাব।
চালকড়াই খেতে খেতে গলা হল কাঠ,
হেখা হোখা জল পাব চিংপুরের মাঠ।
চিংপুরের মাঠেতে বালি চিক্চিক্ করে,
চাদমুখে রোদ দেগে রক্ত ফেটে পড়ে।

স্থদ্ব কাল থেকে আজ পর্যন্ত এই কাব্য যারা আউড়িয়েছে এবং যারা শুনেছে তারা একটা অর্থের অতীত রস পেয়েছে; ছন্দতে ছবিতে মিলে একটা মোহ এনেছে তাদের মনের মধ্যে। সেইজন্মে অনেক নামজাদা কবিতার চেয়ে এর আয়ু বেড়ে চলেছে। এর ছন্দের চাকা যুরে চলেছে বহু শতাব্দীর রাস্তা পেরিয়ে।

আদিম কালের নাম্ব তার ভাষাকে ছন্দের দোল লাগিয়ে নিরর্থক নাচাতে কুঠিত হয় নি। নাচের নেশা আছে তার রক্তে। বৃদ্ধি যখন তার চেতনায় একাধিপত্য করতে আরম্ভ করেছে, তখনি সে নেশা কাটিয়ে উঠে মেনেছে শব্দের সঙ্গে অর্থের একান্ত যোগ। আদিম মাম্ব মন্ত্র বানিয়েছে, সে মন্ত্রের শব্দে অর্থের শাসন নেই অথবা আছে সামায়। তার মন ছন্দে দোলায়িত ধ্বনির রহস্থে ছিল অভিভূত। তার মনে ধ্বনির এই-যে সম্মোহনপ্রভাব, দেবতার উপরে, প্রাক্বতিক শক্তির উপরেও তার ক্রিয়া সে কল্পনা করত। তাই সাঁওতাল প্রভৃতি আদিম জাতির অনেক গানের শব্দে অর্থ হয়েছে গৌণ; অর্থের যে আভাস আছে সে কেবল ধ্বনির গুণে মনের মধ্যে মোহ বিস্তার করে, অর্থাৎ কোনো স্পষ্ট বার্তার জন্মে তার আদর নয়, ব্যঞ্জনার অনির্দেশ্যতাই তাকে প্রবলতা দেয়। মা তার ছেলেকে নাচাছে—

থেনা নাচন থেনা,
বট পাকুড়ের ফেনা।
বলদে থালো চিনা, ছাগলে থালো ধান,
দোনার জাতুর জজে যায়ে নাচ্না কিনে আন্।

এর মধ্যে খানিকটা অর্থহীন ধ্বনি, খানিকটা অর্থবান ছবির টুকরো নিয়ে যে ছড়া বানানো হয়েছে তাতে আছে সেই নাচন যে নাচন স্বপ্নলোকে কিনতে পাওয়া যায়।

এই-যে ধ্বনিতে অর্থে মিলে মনের মধ্যে মোহাবেশ জাগিয়ে তোলা, এটা সকল যুগের কবিতার মধ্য দিয়েই কমবেশি প্রকাশ পায়; তাই অর্থের প্রবলতা বেড়ে উঠলে কবিতার সম্মোহন যায় কমে। ধ্বনির ইশারা দিয়ে যা নিজেকে অভাবনীয় রূপে সার্থক করে তোলে, শিক্ষকের ব্যাখ্যার দ্বারা তা যথন সমর্থনের অপেক্ষা করে তথন কবিতার মন্ত্রশক্তি হারায় তার গুণ। ছন্দ আছে জাহুর কাজে, থেয়াল গেলে বৃদ্ধিকে অগ্রাহ্য করতে দে সাহস করে।

া সাহিত্যের মধ্যে কারুকাত্র, কাব্যে যার প্রাধান্ত, তার একটা দিক হচ্ছে শব্দের বাছাই-সাজাই করা। কালে কালে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ভাষায় শব্দ জমে যায় বিস্তর। তার মধ্যে থেকে বেছে নিতে হয় এমন শব্দ যা কল্পনার ঠিক করমাশটি মানতে পারে পুরো পরিমাণে।

রামপ্রসাদ বলেছেন: আমি করি ছথের বড়াই। 'বড়াই'-বর্গের অনেক ভারী ভারী কথা ছিল: গর্ব করি, গৌরব করি, মাহাত্ম্য বোধ করি। কিন্তু 'ছুঃথকেই বড়ে। ক'রে নিয়েছি' বলবার জন্মে অমন নিতান্ত সহজ অর্থাৎ ঠিক কথাটি বাংলাভাষায় আর নেই।

যেমন আছে শব্দের বাছাই তেমনি আছে ভাবপ্রকাশের বাছাইয়ের কাজ। বাউল বলতে চেয়েছে, চার দিকে অচিস্তনীয় অপরিসীম রহস্ত, তারই মধ্যে চলেছে জীবনযাত্রা। সে বললে—

পরান আমার স্রোতের দীরা
( আমার ভাসাইলা কোন্ ঘাটে ) ।
আগে আন্ধার পাছে আন্ধার, আন্ধার নিম্ইৎ-ঢালা।
আন্ধারমাঝে কেবল বাজে লহরেরই মালা।
তার তলেতে কেবল চলে নিম্ইৎ রাতের ধারা,
সাধের সাধি চলে বাতি, নাই গো কুলকিনারা।

নানা রহস্তে একলা-জীবনের গতি, যেন চার দিকের নিস্ত্ৎ অন্ধকারে স্রোতেভাসানো প্রদীপের মতো— এমন সহজ উপমা মিলবে কোথায়। একটা শব্দ-বাছাই লক্ষ্য করা যাক: লহরেরই মালা। উমি নয়, তরঙ্গ নয়, তেউ নয়, শব্দ জাগাচ্ছে জলে ছোটো ছোটো চাঞ্চল্য, ইংরেজিতে যাকে বলে ripples। অন্ধকারের তলায় তলায় রাত্রির ধারা চলেছে, এ ভাবটা মনে হয় যেন আধুনিক কবির ছোঁয়াচ-লাগা। রাত্রি ত্তর্ক হয়ে আছে, এইটেই সাধারণত মূথে আসে। তার প্রহরগুলি নিঃশব্দ নির্লক্ষ্য স্রোতের মতো বয়ে চলেছে, এ উপমাটায় হালের টাকশালের ছাপ লেগেছে বলেই মনে হয়।

শব্দ-বাছাই তাব-বাছাইয়ের শিল্পকাজ চলেছে পৃথিবীর সাহিত্য জুড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ছন্দে চলেছে ধ্বনির কাজ। সেটা গভে চলে অলক্ষ্যে, পজে চলে প্রত্যক্ষে। মৃথে মৃথে প্রতিদিনের ব্যবহারের ভাষায় কলাকৌশলের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু
মান্থ্য দলবাধা জীব। একলার ব্যবহারে সে আটপৌরে, দলের ব্যবহারে স্থসজ্জিত।
সকলের সঙ্গে আচরণে মান্থ্যের যে সৌজন্ত সেই তার ব্যবহারের শিল্পকার্য। তাতে
যত্ত্বপূর্বক বাছাই সাজাই আছে। সর্বজনীন ব্যবহারে ব্যক্তিগত থেয়ালের ব্থেচ্ছাচার
নিন্দনীয়। এ ক্ষেত্রে মান্থ্য নিজেকে ও অন্তকে একটা চিরন্তন আদর্শের দ্বারা সন্মান
দেয়। সাহিত্যকে কদাচিৎ শ্রীদ্রন্থ সৌজন্তন্তই করায় প্রকাশ পায় সমাজের বিশ্বতি,
প্রকাশ পায় কোনো সাময়িক বা মারাত্মক ব্যাধির লক্ষণ।

ভাষা অবতীর্ণ হয়েছে মান্ত্র্যকে মান্তবের সঙ্গে মেলাবার উদ্দেশ্যে। সাধারণত সে মিলন নিকটের এবং প্রত্যহের। সাহিত্য এসেছে মান্ত্র্যের মনকে সকল কালের সকল দেশের মনের সঙ্গে মুখোমুথি করবার কাজে। প্রাকৃত জগৎ সকল কালের সকল স্থানের সকল তথ্য নিয়ে, সাহিত্যজগৎ সকল কালের সকল দেশের সকল মান্ত্র্যের কল্পনা-প্রবণ মন নিয়ে। এই জগৎ-স্থাইতে যে-সকল বড়ো বড়ো রপকার আপন বিশ্বজ্ঞনীন প্রতিভা খাটিয়েছেন সেই-সব স্থাইকর্তাদেরকে মান্ত্র্য চিরম্মরণীয় বলে স্বীকার করেছে। বলেছে তাঁরা অমর। পঞ্জিকার গণনা অন্ত্রনারে অমর নয়। মাহেঞ্জনারোর ভগ্নাবশেষ যথন দেখি তথন বোঝা যায়, তারই মতো এমন অনেক সভ্যতা মাটির তলায় লুপ্ত হয়ে গেছে। সেদিনকার বিলুপ্ত সভ্যতাকে যাঁরা একদিন বাণীরূপ দিয়েছিলেন তাঁদের সেই বাণীও নেই, সেই স্থাতিও নেই। কিন্তু যথন তাঁরা বর্ত্তমান ছিলেন তথন তাঁদের কীর্তির যে মূল্য ছিল সে কেবল উপস্থিত কালের নয়, সে নিত্যকালের। সকল কালের সকল মান্ত্রের চিন্তুমিলনবেদিকায় উৎসর্গ করা তাঁদের দান সেদিন অমরতার স্বাক্ষর পেয়েছিল, আমরা সে সংবাদ জানি আর নাই জানি।

## 25

সাধু ভাষার সঙ্গে চলতি ভাষার প্রধান প্রভেদ ক্রিয়াপদের চেহারায়। যেমন সাধুভাষার 'করিতেছি' হয়েছে চলতি ভাষায় 'করছি'।

এরও মূল কথাটা হচ্ছে আমাদের ভাষাটা হসন্তবর্ণের শক্ত মুঠোয় আঁটবাঁধা। 'করিতেছি' এলানো শব্দ, পিণ্ড পাকিয়ে হয়েছে 'করছি'।

এই ভাষার একটা অভ্যেদ দেখা যায়, তিন বা ততোধিক অক্ষর -ব্যাপী শব্দের দ্বিতীয় বর্ণে হসন্ত লাগিয়ে শেষ অক্ষরে একটা স্বরবর্ণ জুড়ে শব্দটাকে তাল পাকিয়ে দেওয়া। যথা ক্রিয়াপদে: ছিট্কে পড়া, কাংরে ওঠা, বাংলে দেওয়া, দাঁংরে যাওয়া, ইন্হনিয়ে চলা, বদ্লিয়ে দেওয়া, বিগ্ড়িয়ে যাওয়া।

বিশেয়পদে: কাংলা ভেট্কি কাঁক্ড়া শাম্লা গ্রাক্ড়া চাম্চে নিম্কি চিম্টে টুক্রি
কুন্কে আথ্লা কাঁচ্কলা সক্ড়ি দেশ্লাই চাম্ড়া মাট্কোঠা পাগ্লা পল্তা চাল্তে
গাম্লা আম্লা।

বিশেষণ, যেমন : পুঁচ্কে বোট্কা আল্গা ছুট্কো হাল্কা বিধ্কুটে পাংলা ভান্পিটে ভুটকো পান্সা চিন্সে।

এই হসন্তবর্ণের প্রভাবে আমাদের চলতি ভাষায় যুক্তবর্ণের ধ্বনিরই প্রাধান্ত ঘটেছে।

আরও গোড়ায় গেলে দেখতে পাই, এটা ঘটতে পেরেছে অকারের প্রতি ভাষার উপেক্ষাবশত।

সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণের সঙ্গে বাংলা উচ্চারণ মিলিয়ে দেখলে প্রথমেই কানে ঠেকে অ স্বরবর্ণ নিয়ে। সংস্কৃত আ স্বরের হ্রম্বরূপ সংস্কৃত অ। বাংলায় এই হ্রম্ব আ অর্থাৎ অ আমাদের উচ্চারণে আ নাম নিয়েই আছে; যেমন: চালা কাঁচা রাজা। এ-সব আ এক মাত্রার চেয়ে প্রশস্ত নয়। সংস্কৃত আ'কারযুক্ত শব্দ আমরা হ্রম্মাত্রাতেই উচ্চারণ করি, যেমন 'কামনা'।

বাংলা বর্ণমালার অ সংস্কৃত স্বরবর্ণের কোঠায় নেই। ইংরেজি star শব্দের a সংস্কৃত আ, ইংরেজি stir শব্দের i সংস্কৃত আ। ইংরেজি ball শব্দের a বাংলা আ। বাংলায় 'অল্লসন্ত্র'র বানান যাই হোক, ওর চারটে বর্ণেই সংস্কৃত আ নেই। হিন্দিতে সংস্কৃত আ আছে, বাংলা আ নেই। এই নিয়েই হিন্দুস্থানি ওন্তাদের বাঙালি শাকরেদরা উচ্চ অস্কের সংগীতে বাংলা ভাষাকে অস্পৃষ্ঠ বলে গণ্য করেন।

বাংলা অ যদিও বাংলাভাষার বিশেষ সম্পত্তি তব্ এ ভাষায় তার অধিকার থ্বই সংকীর্ণ। শব্দের আরন্তে যথন সে স্থান পায় তথনি সে টি কে থাকতে পারে। 'কলম' শব্দের প্রথম বর্ণে অ আছে, দ্বিতীয় বর্ণে সে 'ও' হয়ে গেছে, তৃতীয় বর্ণে সে একেবারে শব্দের প্রথম বর্ণে অ আছে, দ্বিতীয় বর্ণে সে অব্যাঘাতে পেত তা হলেও চলত, কিন্তু পদে পদে লুপ্ত। এ আদিবর্ণের মর্যাদা যদি সে অব্যাঘাতে পেত তা হলেও চলত, কিন্তু পদে পদে আক্রমণ সইতে হয়, আর তথনি পরাস্ত হয়ে থাকে। 'কলম' যেই হল 'কল্মি', অমনি প্রথম বর্ণের অকার বিগড়িয়ে হল ও। শব্দের প্রথমস্থিত অকারের এই ক্ষতি বারে বারে নানা রূপেই ঘটছে, যথা: মন বন ধন্ত যক্ষ হরি মধু মন্ত্রণ। এই শব্দগুলিতে আল বারে নানা রূপেই ঘটছে, যথা: মন বন ধন্ত যক্ষ হরি মধু মন্ত্রণ। এই শব্দগুলিতে আল অকার 'ও' স্বরকে জার্গা ছেড়ে দিয়েছে। দেখা গেছে, ন বর্ণের পূর্বে তার এই ফ্রিডি, ক্ষ বা ঋ ফলার পূর্বেও তাই। তা ছাড়া ঘটি স্বরবর্ণ আছে ওর শক্র, ই আর ছর্গতি, ক্ষ বা ঋ ফলার পূর্বেও তাই। তা ছাড়া ঘটি স্বরবর্ণ আছে ওর শক্র, ই আর উ। তারা পিছনে থেকে এ আল অ'কে করে দেয় ও, যেমন: গতি ফণী বধু

यह। य फनांत्र शृंदिं अकांदित वहें मिना, दियमः कला मण भिना देण। यि दिना यात्र वहें सांजादिक का हल आवात वलक हर, व स्वाविं। मर्वज्ञीन नम्र। शृंदिकत त्रमाम अकांदित व विभिन्न पर्छ ना। का हलहें दिना मिक्क, अकांत्रक वांशा वर्गमानाम स्रोकांत करत निरम्न भर्म कांकि वांशा वर्गमानाम स्रोकांत करत निरम भर्म कांकि वांशा हर्मिक वांशा वर्गमानाम स्रोकांत करत निरम भर्म कांकि वांसिक कांकि वांसिक वांसिक

মধ্যবর্ণের অকার রক্ষা পায় য় বর্ণের পূর্বে, যথা: সময় মলয় আশয় বিষয়।

মধ্যবর্ণের অকার ওকার হয়, সে-যে কেবল হসস্ত শব্দে তা নয়। আকারাস্ত এবং 
যুক্তবর্ণের পূর্বেও এই নিয়ম, যথা: বসস্ত আলম্ম লবন্ধ সহস্র বিলম্ব স্বতন্ত্র রচনা
রটনা যোজনা কল্পনা ।

ইকার আর উকার পদে পদে অকারকে অপদস্থ করে থাকে তার আরও প্রমাণ আছে।

সংস্কৃত ভাষায় স্বয় প্রত্যায়ের যোগে 'জল' হয় 'জলীয়'। চলতি বাংলায় ওথানে আনে উআ প্রত্যয়ঃ জল + উআ – জলুআ। এইটে হল প্রথম রূপ।

কিন্তু উ স্বরবর্ণ শব্দটাকে স্থির থাকতে দেয় না। তার বাঁ দিকে আছে বাংলা অ, ভান দিকে আছে আ, এই ছটোর সঙ্গে মিশে হুই দিকে হুই ওকার লাগিয়ে দিল, হুয়ে দাঁড়ালো 'জোলো'।

অকারে বা অযুক্ত বর্ণে বে-সব শব্দের শেষ সেই-সব শব্দের প্রান্তে অ বাস। পায়
না, তার দৃষ্টান্ত পূর্বে দিয়েছি। ব্যতিক্রম আছে ত প্রত্যয়-ওয়ালা শব্দে, যেমন:
স্পত হত ক্ষত। আর কতকগুলি সর্বনাম ও অব্যয় শব্দে, যেমন: যত তত কত যেন
কেন হেন। আর 'এক শো' অর্থের 'শত' শব্দে। কিন্তু এ কথাটাও ভুল হল। বানানের
ছলনা দেখে মনে হয় অন্তত ঐ কটা জায়গায় অ বুবি৷ টি কে আছে। কিন্তু সে ছাপার
অক্ষরে আপনার মান বাঁচিয়ে মুখের উচ্চারণে ওকারের কাছে আত্মমর্পণ করেছে,
ছয়েছে: নতো শতো গতো ক্যানো।

অকারের অত্যন্ত অনাদর ঘটেছে বাংলার বিশেষণ শব্দে। বাংলাভাষায় হুই

অক্ষরের বিশেষণ শব্দ প্রায়ই অকারাস্ত হয় না, তাদের শেষে থাকে আকার একার বা ওকার। এর ব্যতিক্রম অতি অল্পই। প্রথমে সেই ব্যতিক্রমের দুটান্ত যতগুলি यदन পড়ে দেওয়া থাক। রঙ বোঝায় যে শব্দে, যেমন: লাল নীল খাম। স্বাদ বোঝায় যে শব্দে, যেমন: টক ঝাল। সংখ্যাবাচক শব্দ: এক থেকে দশ; তার পরে, বিশ ত্রিশ ও ষাট। এইখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। এইরকম সংখ্যাবাচক শব্দ কেবলমাত্র সমাসে খাটে, যেমন: একজন দশ্যর হুইমুখো তিনহপ্তা। কিস্ত বিশেয় পদের সঙ্গে জোড়া না লাগিয়ে বাবহার করতে গেলেই ওদের সঙ্গে 'ট' বা 'টা', 'থানা' বা 'থানি' যোগ করা যায়, এর অগ্রথা হয় না। কথনো কথনো বা বিশেষ অর্থে ই প্রতায় জোড়া হয়, যেমন: একই লোক, তুইই বোকা। কিন্তু এই প্রতায় আর বেশি দূর চালাতে গেলে 'জন' শব্দের সহায়তা দরকার হয়, যেমন: পাঁচজনই मग्जरनहे। 'जन' हाज़ा जग्र विरंगम हरन ना; 'शाह शाकहे' 'मग होकिहें' व्यरिष, ওদের ব্যবহার করা দরকার হলে সংখ্যাশব্দের পরে টি টা খানি খানা জুড়তে হবে, যথা: দশটা গোরুই, পাঁচখানি তক্তাই। এক হই -এর বর্গ ছাড়া আরও হুটি হুই অক্ষরের সংখ্যাবাচক শব্দ আছে, যেমন: আধ এবং দেড়। কিন্তু এরাও বিশেয়শব-স্হযোগে সমাসে চলে, ষেমন: আধ্যোন দেড়পোওয়া। স্মাস ছাড়া বিশেষণ রপ: দেড়া আধা। সমাসসংশ্লিষ্ট একটা শব্দের দৃষ্টাস্ত দেখাই: জোড়হাত। সমাস ছাড়ালে হবে 'জোড়া হাত'। 'হেঁট' বিশেষণ শব্দটি ক্রিয়াপদের যোগে অথবা সমাসে চলে: হেঁটমুণ্ড, কিংবা হেঁট-করা, হেঁট-হওয়া। সাধারণ বিশেষণ অর্থে ওকে ব্যবহার করি নে, বলি নে 'হেঁট মানুষ'। বস্তুত 'হেঁট হওয়া' 'হেঁট করা' জোড়া ক্রিয়াপদ, জুড়ে লেখাই উচিত। 'মাঝ' শক্ষ্টাও এই জাতের, বলিঃ মাঝণানে মাঝদরিয়া। এ হল স্মাস। আর বলি: মাঝ থেকে। এখানে 'থেকে' অপাদানের চিহ্ন, অতএব 'মাঝ-থেকে' শব্দটা জোড়া শব্দ। বলি নে: মাঝ গোরু, মাঝ ঘর। এই মাঝ শব্দটা খাটি বিশেষণ রূপ নিলে হয় 'মেঝো'।

তুই অক্ষরের হসন্ত বাংলা বিশেষণের দৃষ্টান্ত ভেবে ভেবে আরও কিছু মনে আনা যেতে পারে, কিন্তু অনেকটা ভাবতে হয়। অপর পক্ষে বেশি খুঁজতে হয় না, যেমন : বড়ো ছোটো মেঝো সৈজো ভালো কালো ধলো রাঙা সাদা ফিকে খাটো রোগা মোটা বেঁটে কুঁজো বাঁকা সিধে কানা খোঁড়া বোঁচা ছলো ভাকা খাদা ট্যারা কটা গোটা ভাড়া খ্যাপা মিঠে ডাঁসা ক্যা খাসা ভোফা কাঁচা পাকা খাঁটি মেকি কড়া চোখা রোখা ভিজে হাজা গুকো গুঁড়ো বুড়ো ওঁচা খেলো ছাঁাদা ঝুঁটো ভীতু উচু নিচু কালা হাবা বোকা ঢাঙা বেঁটে ঠুঁটো ঘনো।

বাংলা বর্ণনালায় ই আর উ সবচেয়ে উত্তমশীল স্বরবর্ণ। রাসায়নিক মহলে অক্সিজেন গ্যাস নানা পদার্থের সঙ্গে নানা বিকার ঘটিয়ে দিয়ে নিজেকে রূপান্তরিত করে, ই স্বরবর্ণ টা সেইরকম। অন্তত আ'কে বিগড়িয়ে দেবার জন্মে তার থুব উত্তম, যেমন: থলি + আ = থ'লে, করি + আ = ক'রে। ইআ প্রতায়ের ই পূর্ববর্তী একটা বর্ণকে ডিভিয়ে শন্দের আদি ও অন্তে বিকার ঘটায়, তার দৃষ্টান্ত: জাল + ইআ = জেলে, বালি + ইআ = বেলে, মাটি + ইআ = মেটে, লাঠি + ইআল = লেঠেল।

পরে বেথানে আকার আছে ই সেধানে আ'এ হাত না দিয়ে নিজেকেই বদলে কেলেছে, তার দৃষ্টান্ত যথা: মিঠাই – মেঠাই, বিড়াল – বেড়াল, শিয়াল – শেয়াল, কিতাব – কেতাব, খিতাব – খেতাব।

আবার নিজেকে বজায় রেখে আকারটাকে বিগড়িয়ে দিয়েছে, তার দৃষ্টান্ত দেখো: হিসাব = হিসেব, নিশান = নিশেন, বিকাল = বিকেল, বিলাত = বিলেত। ই কোনো উৎপাত করে নি এমন দৃষ্টান্তও আছে, সে বেশি নয়, অল্পই, যেমন: বিচার নিবাস কৃষাণ পিশাচ।

একদা বাংলা ক্রিয়াপদে আ স্বরবর্ণের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। করিলা চলিলা করিবা যাইবা: এইটেই নিয়ম ছিল। ইতিমধ্যে ই উপদ্রব বাধিয়ে দিলে। নিরীহ্ আকারকে সে শান্তিতে থাকতে দেয় না; 'দিলা'কে করে তুলল 'দিলে', 'করিবা' হল 'করবে'।

বাংলা ক্রিয়াপদের সত্য-অতীতে ইল প্রত্যায়ে বিকল্পে ও এবং এ লাগে, যেমন : করলো করলে। 'করিল' হয়েছে 'করলো', ইকারের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন ক'রে। 'করিলা' থেকে 'করলে' হয়েছে ইকারের শাসন মেনেই, অর্থাৎ আ'কে নিকটে পেয়ে ই তার যোগে একটা এ ঘটিয়েছে। মনে করিয়ে দেওয়া ভালো, দক্ষিণবঙ্গের কথ্য বাংলার কথা বলছি। এই ভাষায় 'করিলাম' যদি 'করলেম' হয়ে থাকে সে তার স্বরবর্ণের প্রবৃত্তিবশত। এই কারণেই 'হইয়া' হয়েছে 'হয়ে'।

বাংলায় উ স্বরবর্ণও থ্ব চঞ্চল। ইকার টেনে আনে এ স্বরকে, আর ও স্বরকে টানে উকার: পট + উআ = পোটো। মাঝের উ ভাইনে বাঁয়ে দিলে স্বর বদলিয়ে। শব্দের আত্মন্দরে যদি থাকে আ, তা হলে এই সব্যসাচী বাঁ দিকে লাগায় এ, ডান দিকে ও। 'মাঠ' শব্দে উআ প্রত্যয় যোগে 'মাঠুআ', হয়ে গেল 'মেঠো'; 'কাঠুআ' থেকে 'কেঠো'। উকারের আত্মবিসর্জনের যেমন দৃষ্টাস্ত দেখল্ম, তার আত্মপ্রতিষ্ঠারও দৃষ্টাস্ত আছে, যেমন: কুড়াল = কুড়ুল, উনান = উন্থন। কোথাও বা আত্মন্বের উকার পরবর্তী আকারকে ও ক'রে দিয়ে নিজে থাটি থাকে, যেমন: জুতা = জুতো, গুঁড়া = গুঁড়ো,

পূজা = পুজো, স্থতা = স্থতো, ছুতার = ছুতোর, কুমার = কুমোর, উন্ধাড় = উজোড়। উকারের পরবর্তী অকারকে অনেক স্থলেই উকার করে দেওয়া হয়, যেমন : পুতল = পুতুল, পুথর = পুথুর, হুকম = হুকুম, উপড় = উপুড়।

একটা কথা বলে রাখি, ইকারে সঙ্গে উকারের একটা যোগসাজোস আছে। তিন অক্ষরের কোনো শব্দের তৃতীয় বর্ণে যদি ই থাকে তা হলে সে মধ্যবর্ণের আ'কে তাড়িয়ে সেথানে বিনা বিচারে উ'এর আসন করে দেয়। কিন্তু প্রথমবর্ণে উ কিংবা ই থাকা চাই, যেমন: উড়ানি—উড়ুনি, নিড়ানি—নিড়ুনি, পিটানি—পিটুনি। কিন্তু 'পেটানি'র বেলায় খাটে না; কারণ ওটা একার, ইকার নয়। 'মাতানি'র বেলায়ও এইরপ। 'খাটুনি' হয়, যেহেতু ট'এ আকারের সংস্রব নেই। গাঁথুনি মাতুনি রাধুনি'রও উকার এসেছে অকারকে সরিয়ে দিয়ে। সেই নিয়মে: এখুনি চিক্লনি। 'চালানি' শব্দে আকারকে মেরে উকার দথল পেলে না, কিন্তু 'চালনি' শব্দে অকারকে ঠেলে ফেলে অনায়ানে হল 'চালুনি'।

উকারের ব্যবহার দেখলে মনে পড়ে কোকিলকে, সে যেখানে সেধানে পরের বাসায় তিম পেড়ে যায়।

এও দেখা গেছে ইআ প্রতায়-ওয়ালা শব্দে ই'কে ঠেলে উ অনধিকারে নিজে আদন জুড়ে বদে, যেমন: জঙ্গল = জঙ্গলিয়া = জঙ্গুলে, বাদল = বাদলিয়া = বাতুলে। এমনিতরো: নাটুকে মাতুনে।

হাতৃড়ে কাঠুরে সাপুড়ে হাটুরে ঘেশ্বড়ে: এদের মধ্যে কোনো-একটা প্রত্যন্ন যোগে র বা ড় এসে জুটেছে। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, 'ঘেস্বড়ে'র ঘাসে লাগল একার, 'সাপুড়ে'র সাপ রইল নিবিকার। ভাষাকে প্রশ্ন করলে এক-এক সময়ে ভালো জবাব পাই, এক-এক সময় পাইও নে। চাষ যে করে সে 'চাষ্ড়ে' হল না কেন।

আমার হিন্দিভাষী বন্ধু বলেন, বাংলায় 'সাপুড়ে'; হিন্দিতে: সঁপেরা = সাঁপ + হারা। বাংলা 'কাঠুরে' হিন্দিতে 'লকডহারা', হিন্দিতে 'কাঠহারা' কথা নেই। হিন্দির এই 'হারা' তদ্ধিত প্রত্যয়; অধিকার অর্থে এর প্রয়োগ, ক্রিয়া অর্থে নয়। বোধ করি সেই কারণে 'চাষ্ডে' শন্ধটা সম্ভব হয় নি।

স্বরবিকারের আর-একটা অভূত দৃষ্টান্ত দেখো। ইআ প্রত্যয়-যোগে একটা ওকার খামথা হয়ে গেল উ: গোবোর + ইয়া = গুব্রে, কোঁলোল + ইয়া = কুঁতুলে। 'কুঁদলে' হল না কেন সেও একটা প্রশ্ন। 'গোবোর' থেকে ওকারটাকে হসন্তের ঘায়ে তাড়িয়ে দিলে। 'কোঁলোল' শব্দেও হসন্তকে জায়গা না দিয়ে, নিজে বসল জমিয়ে।

অকারের প্রতি উপেক্ষা সম্বন্ধে আরও প্রমাণ দেওয়া যায়। হাত বুলিয়ে সন্ধান

করাকে বলে 'হাংড়ানো', অসমাপিকায় 'হাংড়িয়ে'। এখানে 'হাত'এর ত থেকে ছেঁটে দেওয়া হল অকার। অথচ 'হাতুড়ে' শব্দের বেলায় নাহক একটা উকার এনে জুড়ে দিলে, তবু অকারকে কিছুতে আমল দিল না। 'বাদল' শব্দের উত্তর ইআ প্রত্যয় যোগ ক'রে 'বাদ্লে' করলে না বটে, কিন্তু দিলে 'বাহুলে' করে।

এই-সব দৃষ্টান্ত থেকে ব্ঝতে পারি, অন্তত পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গের রসনার টান আছে উকারের দিকে। 'হাতড়ি' শব্দ তাই সহজেই হয়েছে 'হাতুড়ি'। তা ছাড়া দেখো: বাছুর তেঁতুল বাম্ন মিশুক হিংস্ক্ক বিঝুৎবার।'

এই প্রসক্ষে আর-একটা দৃষ্টান্ত দেবার আছে। 'চিবোতে' 'ঘুমোতে' শব্দের স্থলে আজকাল 'চিব্তে' 'ঘুমুতে' উচ্চারণ ও বানান চলেছে। আজকাল বলছি এইজত্যে বে, আমার নিজের কাছে এই উচ্চারণ ছিল অপরিচিত ও অব্যবস্থত। 'চিবোতে' 'ঘুমোতে' শব্দের মূলরূপ : চিবাইতে ঘুমাইতে। আ+ই'কে ঠেলে ফেলে নিঃসপ্পর্কীয় উ এদে বসল। অবশ্র এর অন্ত নজির আছে। বিনানি – বিমুনি, ঝিমানি – ঝিমুনি, পিটানি = পিটুনি শব্দে দেখা যাচ্ছে প্রথম বর্ণের ইকার তার স্বর্ণ তৃতীয় বর্ণের 'পরে হস্তক্ষেপ করলে না, অথচ মধ্যবর্ণের আ'কে স্বিয়ে দিয়ে তার জায়গায় বসিয়ে দিলে উ। মনে রাথতে হবে, প্রথম বর্ণের ইকার তার এই বন্ধু উ'কে নিমন্ত্রণের জন্মে দায়ী। গোড়ায় যেখানে ইকারের ইঙ্গিত নেই সেখানে উ পথ পায় না ঢুকতে। পূর্বেই তার मृक्षां छ निरम्रिह । 'ठ्यांडानि' হয় ना 'ठिंड, नि', 'ठेकानि' হয় ना 'ठेकूनि', 'বাঁকানি' হয় না 'বাঁকুনি'। 'চিবুতে' 'ঘুমূতে' উচ্চারণ আমার কানে ঠিক ব'লে ঠেকে না, সে যে নিতান্ত কেবল অভ্যাসের জয়ে তা আমি মানতে পারি নে। বাংলা ভাষায় এ উচ্চারণ অনিবার্য নয়। আমার বিশ্বাস 'চিনাইতে' শব্দকে কেউ 'চিম্বতে' বলে না, অন্তত আমার তাই ধারণা। 'হুলাইতে' কেউ কি 'হুলুতে', কিংবা 'ছুটাইতে' 'ছুটুতে' বলে ? 'বুঝাইতে' বলতে 'বুঝুতে' কেউ বলে কিনা নিশ্চিত জানি নে, আশা করি বলে না। 'পুরাইতে' বলতে 'পুরুতে' কিংবা 'ঠকাইতে' বলতে 'ঠকুতে' শুনি নি। আমার নিশ্চিত বোধ হয় 'কান জুড়ুল' কেউ বলে না, অথচ 'ঘুমাইল' ও 'জুড়াইল' একই ছাঁদের কথা। 'আমাকে দিয়ে তার ঘোড়াটা কিনাইল' বাক্যটাকে চলতি ভাষায় যদি বলে 'আমাকে দিয়ে তার ঘোড়াটা কিন্তুল', আমার বোধ হয় দেটা বেআড়া শোনাবে। এই 'শোনাবে' শন্দটা 'শুরুবে' হয়ে উঠতে বোধ হয় এখনো দেরি আছে। আমরা এক কালে যে-স্ব

> হিন্দিতে 'হাতৃড়ি' শব্দের প্রতিশব্দ গ্রীলিঙ্গে 'হতোড়ি'। বিহারীতে স্ত্রীলিঙ্গে 'হতউন্নি'। উড়া এবং উরা প্রতায় থেকে উকারের প্রবেশ স্বাভাবিক। হিন্দিতেও হুব ওকারকে উকারের মত্যে বনবার ও লেথবার প্রবৃত্তি আছে: বোলবানা—বুলবানা, ফোড়বানা—কুড়বানা, গোবর + ঐলা—গুবরৈলা। উচ্চারণে অভ্যস্ত ছিলুম এখন তার অগ্রখা দেখি, যেমন: পেতোল (পিতোল), ভেতোর (ভিতোর), তেতো (ভিতো), সোন্দোর (স্থন্দোর), ডাল দে (দিয়ে) মেখে খাওয়া, তার বে (বিয়ে) হয়ে গেল।

উকারের ধ্বনি তার পরবর্তী অক্ষরেও প্রতিধ্বনিত হতে পারে, এতে আশ্চর্ষের কথা নেই, যেমন: মৃণ্ডু কুণ্ডু শুদুর ক্ষদুর পুতুর মৃগুর। তবু 'কুণ্ডল' ঠিক আছে, কিন্তু 'কুণ্ডল'তে লাগল উকার। 'স্থানর' 'স্থানরী'তে কোনো উৎপাত ঘটে নি। অথচ 'গণনা' শব্দে অনাহ্ত উকার এসে বানিয়ে দিলে 'গুনে'। 'শয়ন' থেকে হল 'গুয়ে', 'বয়ন' থেকে 'ব্নে', 'চয়ন' থেকে 'চুনে'।

वाःना चकारतत প্রতি वाःना ভাষার चनामरतत कथा পূর্বেই বলেছি। ইকারউকারের পূর্বে তার স্বরূপ লোপ হয়ে ও হয়। ঐ নিরীহ স্বরের প্রতি একারের
উপদ্রবন্ত কম নয়। উচ্চারণে তার একটা অকার-তাড়ানো রোঁক আছে। তার
প্রমাণ পাওয়া যায় সাধারণ লোকের মুখের উচ্চারণে। বাল্যকালে প্রলম্ম-ব্যাপারকে
'পেল্লায়' ব্যাপার বলতে শুনেছি নেয়েদের মুখে। সমাজের বিশেষ শুরে আজও এর
চলন আছে, এবং আছে: পেল্লাদ (প্রহ্লাদ), পেরনাম (প্রণাম), পেরথম (প্রথম),
পেরধান (প্রধান), পেরজা (প্রজা), পেসোনো (প্রসন্ম), পেসাদ অথবা পেরসাদ (প্রসাদ)।
'প্রত্যাশা' ও প্রত্যয়' শব্দের অপভ্রংশে প্রথম বর্ণে হস্তক্ষেপ না ক'রে হিতীয় বর্ণে বিনা
কৈফিয়তে একার নিয়েছে বাসা, হয়েছে 'পিত্তেম', 'পিত্তেয়', কখনো হয় 'পেত্তয়'।
একারকে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে ইকার এবং ঋকার, তারও দৃষ্ঠান্ত আছে,
যেমন: সেন্দো (সিন্ধ), নেত্তো (নিত্য বা নৃত্য), কেটো (কিটো), শেকোল (শিকল),
বেরোদ (রুহৎ), থেন্টান (খুন্টান)। প্রথম বর্ণকে ডিঙিয়ে মাঝখানের বর্ণে একার
লাফ দিয়েছে সেও লক্ষ্য করবার বিষয়, ষেমন: নিশ্বেস বিশ্বেস, সরেস (সরস), নীরেস
সিশেন বিলেত বিকেল অদেষ্ট।

স্বরবর্ণের খেয়ালের আর-একটা দৃষ্টাস্ত দেখানো যাক।—

'পিটানো' শব্দের প্রথম বৃর্ণের ইকার যদি অবিকৃত থাকে তা হলে দ্বিতীয় বর্ণের আকারকে দেয় ওকার করে, হয় 'পিটোনো'। ইকার যদি বিগড়ে গিয়ে একার হয় তা হলে আকার থাকে নিরাপদে, হয় 'পেটানো'। তেমনি: মিটোনো = মেটানো, বিলোনো — বেলানো, কিলোনো — কেলানো। ইকার একারে যেমন অদল বদলের সমন্ধ তেমনি উকারে ওকারে। শব্দের প্রথম বর্ণে উ যদি থাটি থাকে তা হলে দ্বিতীয় বর্ণের অকারকে পরাস্ত ক'রে করবে ওকার। যেমন 'ভূলানো' হয়ে থাকে 'ভূলোনো'। কিন্তু যদি ঐ উকারের শ্বলন হয়ে হয় ওকার তা হলে আকারের ক্ষত্তি

হয় না, তথন হয় 'ভোলানো'। তেমনি: ডুবোনো—ডোবানো, ছুটোনো—ছোটানো। কিন্তু 'ঘুমোনো' কথনোই হয় না 'ঘোমানো', 'কুলোনো' হয় না 'কোলানো' কেন। অকর্মক বলে কি ওর স্বতন্ত্র বিধান।

দেখা যাচ্ছে বাংলা উচ্চারণে ইকার এবং উকার খুব কর্মির্চ, একার এবং ওকার ওদের শরণাগত, বাংলা অকার এবং আকার উৎপাত সইতেই আছে।

স্বরবর্ণের কোঠার আমরা ঋ'কে ঋণস্বরূপে নিয়েছি বর্ণমালায়, কিন্তু উচ্চারণ করি ব্যঞ্জন বর্ণের— রি। সেইজন্মে অনেক বাঙালি 'মাতৃভূমি'কে বলেন 'মাত্রিভূমি'। যে কবি তাঁর ছন্দে ঋকারকে স্বরবর্ণরূপে ব্যবহার করেন তাঁর ছন্দে ঐ বর্ণে অনেকের বসনা ঠোকর খায়।

সাধারণত বাংলায় স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ নেই। তবু কোনো কোনো স্থলে স্বরের উচ্চারণ কিছু পরিমাণে বা সম্পূর্ণ পরিমাণে দীর্ঘ হয়ে থাকে। হসন্ত বর্ণের পূর্ববর্তী স্বরবর্ণের দিকে কান দিলে সেটা ধরা পড়ে, যেমন 'জল'। এথানে জ'এ যে অকার আছে তার দীর্ঘতা প্রমাণ হল 'জলা' শব্দের জ'এর সঙ্গে তুলনা করে দেখলে। 'হাত' আর 'হাতা'য় প্রথমটির হা দীর্ঘ, দিতীয়টির হ্রন্থ। 'পিঠ' আর 'পিঠে', 'ভূত' আর 'ভূতো', 'ঘোল' আর 'ঘোলা'— তুলনা করে দেখলে কথাটা স্পষ্ট হবে। সংস্কৃতে দীর্ঘরেরের দীর্ঘতা সর্বত্রই, বাংলায় স্থানবিশেষে। কথায় ঝোঁক দেবার সময় বাংলা স্থরের উচ্চারণ সব জায়গাতেই দীর্ঘ হয়, যেমন: ভা—রি তো পণ্ডিত, কে—বা কার থোঁজ রাথে, আ—জই থাব, হল—ই বা, অবা—ক করলে, হাজা—রে। লোক, কী—যে বকো, এক ধা—র থেকে লাগা—ও মার। যুক্তবর্ণের পূর্বে সংস্কৃতে স্বর দীর্ঘ হয়, বাংলায় তা হয় না।

বাংলায় একটা অতিরিক্ত স্বরবর্ণ আছে যা সংস্কৃত ভাষায় নেই। বর্ণমালায় সে 
চুক্চেছে একারের নামের ছাড়পত্র নিয়ে, তার জত্যে স্বতন্ত্র আসন পাতা হয় নি।
ইংরেজি bad শব্দের a তার সমজাতীয়। বাংলায় তার বিশেষ বানান করবার
সময় আমরা য ফলায় আকার দিয়ে থাকি। বাংলায় আমরা ঘেটাকে বলি অস্ত্যস্থ
য, চ বর্ণের জ'এর সঙ্গে তার উচ্চারণের ভেদ নেই। য'এর নীচে ফোঁটা দিয়ে
আমরা আর-একটা অক্ষর বানিয়েছি তাকে বলি ইয়। সেটাই সংস্কৃত অস্ত্যস্থ য।
সংস্কৃত উচ্চারণ-মতে 'য়ম' শব্দ 'য়ম'। কিন্তু এটাতে 'জম' উচ্চারণের অজুহাতে য়'র
ফোঁটা দিয়েছি সরিয়ে। 'নিয়ম' শব্দের বেলায় য়'র ফোঁটা রক্ষে করেছি, তার
উচ্চারণেও সংস্কৃত বজায় আছে। কিন্তু যফলা-আকারে (া) য়'কে দিয়েছি থেদিয়ে
আর আ'টাকে দিয়েছি বাঁকা করে। সংস্কৃতে 'তাস' শব্দের উচ্চারণ 'নিয়াস', বাংলায়

হল nas! তার পর থেকে দরকার পড়লে য ফলার চিহ্নটাকে ব্যবহার করি আকারটাকে বাঁকিয়ে দেবার জন্যে। Paris শব্দকে বাংলায় লিখি 'প্যারিস', সংস্কৃত বানানের নিয়ম অমুসারে এর উচ্চারণ হওয়া উচিত ছিল 'পিয়ারিস'। একদা 'গ্রায়' শব্দটাকে বাংলায় 'নেয়ায়' লেখা হয়েছে দেখেছি।

অথচ 'গ্রায়' শব্দকে বানানের ছলনায় আমরা তংসম শব্দ বলে চালাই। 'যম'কেও আমরা ভয়ে ভয়ে বলে থাকি বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ, অথচ রসনায় ওটা হয়ে দাঁড়ায় তদ্রব বাংলা।

সংস্কৃত শব্দের একার বাংলায় অনেক স্থলেই স্বভাব পরিবর্তন করেছে, যেমন 'থেলা', যেমন 'এক'। জেলাভেদে এই একারের উচ্চারণ একেবারে বিপরীত হয়। তেল মেঘ পেট লেজ— শব্দে তার প্রমাণ আছে।

পূর্বেই দেখিয়েছি আ এবং বাংলা আ স্বর্বর্গ সম্বন্ধে ইকার এবং উকারের ব্যবহার আধুনিক থবরের কাগজের ভাষায় য়াকে বলে চাঞ্চল্যজনক, অর্থাং এরা সর্বদা অপঘাত ঘটিয়ে থাকে। কিন্তু এদের অন্থগত একারের প্রতি এরা সদয়। 'এক' কিংবা 'একটা' শব্দের এ গেছে বেঁকে, কিন্তু উ তাকে রক্ষা করেছে 'একুশ' শব্দে। রক্ষা করবার শক্তি আকারের নেই, তার প্রমাণ 'এগারো' শব্দে। আমরা দেখিয়েছি ন'এর পূর্বে আ হয়ে য়ায় ও, 'য়েমন' 'ধন' 'মন' শব্দে। ঐ ন একারের বিকৃতি ঘটায়: ফেন দেন কেন মেন। ইকারের পক্ষপাত আছে একারের প্রতি, তার প্রমাণ দিতে পারি। 'লিখন' থেকে হয়েছে 'লেগা'— বিশুদ্ধ এ— 'গিলন' থেকে 'গেলা'। অথচ 'দেখন' থেকে 'গ্যাখা', 'বেচন' থেকে 'ব্যাচা', 'হেলন' থেকে 'হালা'। অসমাপিকা ক্রিয়ার মধ্যে এদের বিশেষ রূপগ্রহণের মূল পাওয়া য়ায়, য়েমন: লিখিয়া— লেখা ( পূর্ববঙ্গে 'ল্যাখা'), গিলিয়া— গেলা। কিন্তু: খেলিয়া— খ্যালা, বেচিয়া— ব্যাচা। মিলন অর্থে আর-একটা শক্ষ আছে 'মেলন', তার থেকে হয়েছে 'ম্যালা', আর 'মিলন' থেকে হয়েছে 'মেলা' ( মিলিত হওয়া)।

য ফলায় আকার না থাকলেও বাংলায় তার উচ্চারণ আকার, যেমন 'ব্যয়' শব্দে।
এটা হল আগুল্পরে। অন্তর ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব ঘটায়, যেমন 'সভ্য'। পূর্বে বলেছি
ইকারের প্রতি একারের টান। 'ব্যক্তি' শব্দের ইকার প্রথম বর্ণে দেয় একার বসিয়ে,
'ব্যক্তি' শব্দ হয়ে যায় 'বেক্তি'। হ'এর সঙ্গে য ফলা যুক্ত হলে কোথা থেকে জ'এ-ঝ'এ
জটলা ক'রে হয়ে দাঁড়ায় 'সোজ্বো'। অথচ 'সহু' শব্দটাকে বাঙালি তৎসম বলতে
বৃত্তিত হয় না। বানানের ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে দিলেই দেখা যাবে, বাংলায় তৎসম শব্দ নেই বল্লেই হয়। এমন-কি কোনো নতুন সংস্কৃত শব্দ আমদানি করলে বাংলার নিয়মে তথনি সেটা প্রাকৃত রূপ ধরবে। ফলে হয়েছে, আমরা লিখি এক আর পড়ি আর। অর্থাং আমরা লিখি সংস্কৃত ভাষায়, আর ঠিক সেইটেই পড়ি প্রাকৃত বাংলা ভাষায়।

য ফলার উচ্চারণ বাংলার কোঞাও সম্মানিত হয় নি, কিন্তু এক কালে বাংলার ক্রিয়াপদে পথ হারিয়ে সে স্থান পেয়েছিল। 'থাইল' 'আইল' শব্দের 'থাল্য' 'আল্য' রূপ প্রাচীন বাংলায় দেখা গিয়েছে। ইকারটা শব্দের মাঝখান থেকে ভ্রন্ত হয়ে শেষকালে গিয়ে পড়াতে এই ইঅ'র স্কৃতি হয়েছিল।

বাংলার অন্ত প্রদেশে এই যকলা-আকারের অভাব নেই, যেমন 'মায়াা মান্ত্র'। বাংলা সাধু ভাষার অসমাপিকা ক্রিয়াপদে যকলা-আকার ছন্মবেশে আছে, যেমন : হইয়া থাইয়া। প্রাচীন পুঁথিতে অনেক স্থলে তার বানান দেখা যায় : হয়া। খায়া।

সম্প্রতি একটা প্রশ্ন আমার কাছে এসেছে। 'যাওয়া থাওয়া পাওয়া দেওয়া নেওয়া' ধাতু 'যেতে থেতে পেতে দিতে নিতে' আকার নিয়ে থাকে, কিন্তু 'গাওয়া বাওয়া চাওয়া কওয়া বওয়া' কেন তেমনভাবে হয় না 'গেতে বেতে চেতে ক'তে ব'তে'। এর য়ে উত্তর আমার মনে এসেছে সে হচ্ছে এই য়ে, য়ে ধাতুতে হ'এর প্রভাব আছে তার ই লোপ হয় না। 'গাওয়া'র হিন্দি প্রতিশন্দ 'গাহনা', 'চাওয়া'র চাহনা, 'ক' । কহনা। কিন্তু 'থানা দেনা লেনা'র মধ্যে হ নেই। 'বাহন' থেকে 'বাওয়া', স্কতরাং তার সম্পে হ'এর সম্বন্ধ আছে। 'ছাদন' ও 'ছাওয়া'র মধ্যপথে বোধকরি 'ছাহন' ছিল, তাই 'ছাইতে'র জায়গায় 'ছেতে' হয় না।

স্বর্বর্ণের অনুরাগ-বিরাণের স্ক নিয়নভেদ এবং তার স্বৈরাচার কৌতুকজনক।
সংস্কৃত উচ্চারণে যে নিয়ম চলেছিল প্রাকৃতে তা চলল না, আবার নানা প্রাকৃতে নানা
উচ্চারণ। বাংলা ভাষা কয়েক শো বছর আগে যা ছিল এখন তা নেই। এক ভাষা
ব'লে চেনাই শক্ত। আগে বলত 'পড়ই', এখন বলে 'পড়ে'; 'হোহ' হয়ে গেছে 'হও';
'আমহি' হল 'আমি'; 'বাম্হন' হল 'বাম্ন'; এই বদল হওয়ার ঝোঁক বহু লোককে
আশ্রয় ক'রে এমন স্বতোবেগে চলছে যেন এ সন্ধীব পদার্থ। হয়তো এই মুহুর্তেই
আমাদের উচ্চারণ তার কক্ষপথ থেকে অতি ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। ফ হচ্ছে f, ভ
হচ্ছে ব, চ হচ্ছে স, এখনো কানে স্পত্ত ধরা পড়ছে না।

বে প্রাচীন প্রাক্তের সঙ্গে বাংলা প্রাক্কতের নিকটসম্বন্ধ তার রঙ্গভূমিতে আমাদের স্বরবর্ণগুলি জন্মান্তরে কী রকম লীলা করে এসেছে তার অনুসরণ করে এলে অপশ্রংশের কতকগুলি বাঁধা রীতি হয়তো পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সে পথের পথিক আমি নই। খবর নিতে হলে থেতে হবে স্থনীতিকুমারের ছারে।

কিন্তু এ সম্বন্ধে রসনার প্রকৃতিগত কোনো সাধারণ নিম্নম বের করা কঠিন হবে। কেননা দেখা যাচ্ছে, পূর্ব উত্তর বঙ্গে এবং দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গে অনেক স্থলে কেবল যে উচ্চারণের পার্থক্য আছে তা নয়, বৈপরীত্যও লক্ষিত হয়।

বাংলা ভাষায় স্বরবর্ণের উচ্চারণবিকার নিয়ে আরও কিছু আলোচনা করেছি আয়ার বাংলা শব্দতত্ত্বে ।

স্বরবর্ণ সম্বন্ধে পালা শেষ করার পূর্বে একটা কথা বলে নিই। এর পরে প্রত্যন্ত্র সম্বন্ধে যেখানে বিস্তারিত করে বলেছি সেথানটা পড়লে পাঠকরা জানতে পারবেন বাংলা ভাষাটা ভঙ্গীওয়ালা ভাষা।

বাংলায় এ ও উ এই তিনটে স্বরর্ণ কেবল যে অর্থবান শব্দের বানানের কাজে লাগে তা নয়। সেই শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কিছু ভঙ্গী তৈরি করে। 'হরি'কে যখন 'হরে' বলি কিংবা 'কালা'কে বলি 'কেলো', তখন সেটা সম্মানের সম্ভাষণ বলে শোনাবে না। কিন্তু 'হরু' বা 'কালা', 'ভূল্' বা 'থুকু', এমন-কি 'থাছ' শব্দে স্নেহ বহন করে। পূর্বে দেখানো হয়েছে বাংলা ই এবং উ স্বরটা সম্মানী, এ এবং ও অন্তাজ। আ স্বরটা অনাদৃত, ওর ব্যবহার আছে অনাদরে, যেমন: মাখন — মাখনা, মদন — মদনা, বামন — বাম্না। ইংরেজিতে 'রবট' থেকে 'বার্টি', 'এলিজাবেথ' থেকে 'লিজি', 'মার্গারেট' থেকে 'মার্গি', 'উইলিয়ম' থেকে 'উইলি', চার্ল্স্য' থেকে 'চার্লি'— ইকার স্বরে দেয় আস্মীয়তার টান। ইকারে আদর প্রকাশ বাংলাতেও পাওয়া যায়। সেখানে আকারকে ঠেলে দিয়ে ই এদে বদে, যেমন: লতা — লতি, কণা — কনি, ক্ষমা — ক্ষেমি, সরলা — সর্লি, মীরা — মীরি। অকারান্ত শব্দেও এ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যেমন: স্বর্ণ — স্বর্নি। এগুলি সব মেয়ের নাম। আই বোগেও আদরের স্বর লাগে, যেমন: ম্বর্ণ — স্বর্নি। এগুলি সব মেয়ের নাম। আই বোগেও আদরের স্বর লাগে, যেমন: নিমাই নিতাই কানাই বলাই। এ কিংবা ও স্বরের অবজ্ঞা, উ স্বরের স্বেছব্যঞ্জনা সংস্কৃতে পাই নে।

বাংলা বর্ণমালায় কতকগুলো বর্ণ আছে যারা বেকার, আর কতকগুলো আছে যারা বেগার থাটে অর্থাৎ নিজের কর্তব্য ছেড়ে অক্টের কাজে লাগে। ক বর্গের অমুনাসিক ও সাধু ভাষায় যুক্তবর্ণে ছাড়া অম্বত্ত আপন গৌরবে স্থান পায় নি। যেখানে রসনায় তার উচ্চারণকে স্বীকার করেছে সেখানে লেখায় উপেক্ষা করেছে তার স্বরূপকে। 'রক্তবর্ণ' বলতে বোঝায় যে শব্দ ভাকে লেখা হয়েছে 'রাক্ষা', অর্থাৎ তখনকার ভদ্রলোকের। ভুল বানান করতে রাজি ছিলেন, কিন্তু ও'র বৈধ দাবি কিছুতে মানতে

<sup>&</sup>gt; শক্তত্ত্ব : রবীক্র-রচনাবলীর দ্বাদশ পণ্ড

চান নি। বানান-জগতে আমিই বোধ হয় সবপ্রথমে ও'র প্রতি দৃষ্টি দিয়েছিলেম, সেও বোধ করি ছন্দের প্রতি মমতাবশত। যেখানে 'ভাদ্দা' বানান ছন্দকে ভাঙে সেখানে ভাঙন রক্ষা করবার জন্তে ও'র শরণ নিম্নে লিখেছি 'ভাঙা'। কিন্তু চ বর্গের এগর যথোচিত সদগতি করা যার নি। এই এঞ অন্ত ব্যপ্তমবর্গকে আঁকড়িয়ে টিকে থাকে, একক নিজের জোরে কোথাও ঠাই পায় না। ঐ 'ঠাই' কথাটা মনে করিয়ে দিলে যে, এক কালে এঞ ছিল ঐ শকটার অবলম্বন। প্রাচীন সাহিত্যে অনেক শক্ষ পাওয়া যায় অন্তিমে যার এগই ছিল আশ্রয়, যেমন: নাঞি মুঞি থাঞা হঞা। এইজাতীয় অসমাপিকা ক্রিয়া মাত্রেই এগের প্রভূষ ছিল। আমার বিশ্বাস, এটা রাঢ়দেশের লেথক ও লিপিকরদের অভ্যন্ত ব্যবহার। অন্তনাসিক বর্জনের জন্তেই পূর্ববন্ধ বিখ্যাত।

বাংলা বর্ণমালায় আর-একটা বিভীষিকা আছে, মূর্বল্ল এবং দন্তা ন'এ ভেদাভেদ-তত্ত্ব। বানানে ওদের ভেদ, ব্যবহারে ওরা অভিন্ন। মূর্বল্ল ন'এর আসল উচ্চারণ বাঙালির জানা নেই। কেউ কেউ বলেন, ওটা মূলত জাবিছি। ওছিয়া ভাষায় এর প্রভাব দেখা যায়। ড়'এ চন্দ্রবিন্দুর মতো ওর উচ্চারণ। থাড়া চাড়াল ভাড়ার প্রভৃতি শব্দে ওর পরিচয় পাওয়া যায়।

ল কলকাতা অঞ্চলে অনেক স্থলে নকার গ্রহণ করে, ষেমন: নেওয়া স্থন নের্, নিচু (ফল), নাল (লালা), নাগাল নেপ ফাপা, নোয়া (সধবার হাতের), ফাজ, নোড়া (লোট্র), ফাংটা (উলন্ধ)। কাব্যের ভাষায়: করিস্ক চলিন্থ। গ্রাম্য ভাষায়: নাটি, ফ্রাকা (লেথা), নাল (লাল বর্ণ), নহা ইত্যাদি।

বাংলা বর্ণমালায় সংস্কৃতের তিনটে বর্ণ আছে, শ স য। কিন্তু সবক'টির অন্তিত্বের পরিচয় উচ্চারণে পাই নে। ওরা বাঙালি শিশুদের বর্ণপরিচয়ে বিষম বিভ্রাট ঘটিয়েছে। উচ্চারণ ধ'রে দেখলে আছে এক তালব্য শ। আর বাকি ছটো আসন দখল করেছে সংস্কৃত অভিধানের দোহাই পেড়ে। দস্ত্য স'এর উচ্চারণ অভিধান অমুসারে বাংলায় নেই বটে, কিন্তু ভাষায় তার ছটো-একটা ফাঁক জুটে গেছে। যুক্তবর্ণের যোগে রসনায় সে প্রবেশ করে, যেমন: স্নান হন্ত কান্তে মান্তল। এ মিশ্র অশ্রু: তালব্য শ'এর ম্থোষ পড়েছে কিন্তু আওয়াজ দিচ্ছে দন্ত্য স'এর। সংস্কৃতে যেখানে র ফলার সংশ্রবে এসেছে তালব্য শ, বাংলায় সেখানে এল দন্ত্য স। এ ছাড়া 'নাচতে' 'মুছতে' প্রভৃতি শব্দে চ-ছ'এর সঙ্গে ত'এর ঘেঁষ লেগে দন্ত্য স'এর ধ্বনি জাগে।

সংস্কৃতে অন্তাস্থ, বর্গীয়, তুটো ব আছে। বাংলায় যাকে আমরা বলে থাকি তংসম শব্দ, তাতেও একমাত্র বর্গীয় ব'এর ব্যবহার। হাওয়া থাওয়া প্রভৃতি ওয়া-ওয়ালা শব্দে অন্তাস্থ ব'এর আভাস পাওয়া যায়। আসামি ভাষায় এই ওয়া অন্তাস্থ ব দিয়েই লেখে, যেমন : 'হওয়া'র পরিবর্তে 'হবা'। হ এবং অস্ত্যস্থ ব'এর সংযুক্ত বর্ণেও রসনা অস্তাস্থ ব'কে স্পর্শ করে, যেমন : আহ্বান জিহ্বা।

বাংলা বর্ণমালার সবপ্রান্তে একটি যুক্তবর্ণকে স্থান দেওয়া হয়েছে, বর্ণনা করবার সময় তাকে বলা হয় : ক'এ মুর্যন্ত ষ 'ফিয়েয়'। কিন্ত তাতে না থাকে ক, না থাকে মুর্যন্ত ষ। শব্দের আরস্তে সে হয় ৺; অস্তে মধ্যে ছটো ৺এ জ্রোড়া ধ্বনি, য়েমন 'বক্ষ'। এই ক'র একটা বিশেষত্ব দেখা য়য়, ইকারের পূর্বে সে একার গ্রহণ করে, য়েমন : ক্ষেতি ক্ষেমি ক্ষেপি। তা ছাড়া আকার হয় ঢাকার, য়েমন 'ক্ষান্ত' হয় 'খ্যান্তো'; কারও কারও মুথে 'ক্ষমা' হয় 'খ্যামা'।

## 30

আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্র যতই বেড়ে চলেছে ততই দেখতে পাচ্ছি, আমাদের চলতি ভাষার কারখানায় জোড়তোড়ের কৌশলগুলো অত্যস্ত চুর্বল। বিশেয়কে বিশেষণ বা ক্রিয়াপদে পরিণত করবার সহজ উপায় আমাদের ভাষায় নেই বললেই হয়। তাই বাংলা ভাষার আপন রীতিতে নতুন শব্দ বানানো প্রায় অসাধ্য। সংস্কৃত ভাষায় কতকগুলো টুকরো শব্দ আছে যেগুলোর স্বতন্ত্র কাজ নেই, তারা বাক্যের লাইন বদলিয়ে দেয়। রেলের রাস্তায় যেমন সিগ্তাল, ভিন্ন দিকে ভিন্ন রঙের আলোয় তাদের ভিন্ন রকমের সংকেত, সংস্কৃত ব্যাকরণের উপসর্গগুলো শব্দের মাথায় চড়া সেইরকম সিগ্তাল। কোনোটাতে আছে নিষেধ, কোনোটা দেখায় এগোবার পথ, কোনোটা বাইরের পথ, কোনোটা নীচের দিকে, কোনোটা উপরের দিকে, কোনোটা চার দিকে, কোনোটা ডাকে ফিরে আসতে। 'গত' শব্দে আ উপসর্গ জুড়ে দিলে হয় 'আগত', সেটা লক্ষ্য করায় কাছের দিক; নির্ জুড়ে দিলে হয় 'নির্গত', দেখিয়ে দেয় বাইরের দিক; অহ্ন জুড়ে দিলে হয় 'অহুগত', দেখিয়ে দেয় পিছনের দিক; তেমনি 'সংগত' 'তুর্গত' 'অপগত' প্রভৃতি শব্দে নানা দিকে তর্জনী চালানো। উপসর্গ থাকে সামনে, প্রত্যয় থাকে পিছনে। তারা আছে একই শব্দের নানা অর্থ বানাবার কাজে। নতুন শব্দ বিরির করবার বেলায় তাদের নইলে চলে না।

শব্দগড়নের কাজে বাংলাতেও কতকগুলো প্রত্যয় পাওয়া যায়। তার একটার দৃষ্টাস্ত অন, যার থেকে হয়েছে: চলন বলন গড়ন ভাঙন। এরই সহকারী আ প্রত্যয়, যার থেকে পাওয়া যায় বিশেষ পদে: চলা বলা গড়া ভাঙা। এই প্রত্যয়টা বাংলায় স্বচেয়ে সাধারণ, প্রায় স্ব ক্রিয়াতেই এদের জোড়া যায়। এই আ প্রত্যয় বিশেষণেও লাগে, ষেমন: ঠেলা গাড়ি, ভাঙা রাস্তা। কিন্তু তি দিয়ে একটা প্রত্যয় আছে যেটা বিশেষভাবে বিশেষণেরই, যেমন: চলতি গাড়ি, কাটতি মাল, ঘাটতি ওজন। মুশকিল এই যে, সব জায়গাতেই কাজে লাগাতে পারি নে, কেন পারি নে তারও স্পষ্ট কৈফিয়ত পাওয়া ধায় না। 'গড়তি টেবিল' কিংবা 'কথা-কইতি থোকা' বলতে মুখে বাধে, এর কোনো সংগত কারণ ছিল না। কাজ চালাবার জয়ে অন্ত কোনো প্রতায় থুঁজতে হয়, সব সময়ে থুঁজে পাওয়া যায় না। যে টেবিল গড়া চলছে তাকে দংস্কৃতে বোধ হয় 'দংঘটমান' বলা চলে, কিন্তু বাংলায় কিছু হাৎড়ে পাই নে। যে থোকা কথা কয় ইএ প্রত্যয়ের সাহায়ে তাকে 'কথা-কইয়ে' বলা যেতে পারে। অথচ ঐ প্রত্যয় দিয়ে 'হাসিয়ে' 'কাঁদিয়ে' বলা নিষিদ্ধ। কাঁদার বেলায় আর-এক প্রত্যয় थुँदा भा छा। यात्र छैदन, तनि 'कैं। इदन'। किन्न 'हान्यदन' तन्तन हामित छैदन् करत। অথচ 'নাচুনে' চলতে পারে। 'দৌড়ুনে' কথার দরকার আছে কিন্তু বলা হয় না, কেউ যদি সাহস ক'রে বলে খুশি হব। 'জতধাবনশীল ঘোড়া'র চেয়ে 'জোরে-দৌড়ুনে ঘোড়া' কানে ভালোই শোনায়। এই শব্দগুলোর প্রত্যয়টাকে ঠিক উনে বলা চলবে না; 'নাচুনে' শব্দের গোড়া হচ্ছে: নাচন 🕂 ইয়া = নাচনিয়া। বাংলা ভাষার প্রকৃতি ই এবং আ'কে উ এবং এ করে দিয়েছে, হয়ে উঠেছে 'নাচুনে'। এই কথাটা মনে ক'রে কৌতুক লাগে যে, ছটো অসদৃশ স্বরবর্ণকে ঠেলে দিয়ে কোথা থেকে উ এবং এ যায় জুটে।

সংস্কৃতে প্রত্যয় নিয়ম মেনে চলে, বাংলায় প্রায়ই ফাঁকি দেয়। বেহুর-বিশিষ্টকে বলি 'বেহুরা' ( চলতি উচ্চারণ 'বেহুরো' ); হুর-বিশিষ্টকে বলি নে 'হুরা' বা 'হুরো', আর কী বলি তাও তো ভেবে পাই নে। 'হুরেলা গলা' হয়তো বলে থাকি জানি নে, অস্তত বলতে দোষ নেই। বালি-বিশিষ্টকে বলি 'বালিয়া', অপভংশে 'বেলে'; কিন্তু চিনি-বিশিষ্টকে বলব না 'চিনিয়া' বা 'চিনে', চিনদেশজ বাদামকে 'চিনে বাদাম' বলতে আপত্তি করি নে।

অনা প্রত্যয়-যোগে হয় 'পাও' থেকে 'পাওনা', 'গাও' থেকে 'গাওনা'। কিস্ক 'ধাও' থেকে 'ধাওনা' হয় না। অন্ত প্রত্যয় যোগে হতে পারে 'ধাওয়াই'। 'কূট' থেকে 'কোটনা'; 'ফূট' থেকে 'ফূটকি' হয়, 'ফোটনা' হয় না। 'বাঁটা' থেকে 'বাঁটনা' হয়; 'ফুঁটো' থেকে 'ফুঁটোই' হবে, 'ফুঁটনা' হবে না।

সংস্কৃতে মং প্রত্যয় কোথাও 'মান' কোথাও 'বান' হয়, কিন্তু তার নিয়ম পাকা। সেই নিয়ম মেনে যেথানে দরকার 'মান' বা 'বান' লাগিয়ে দেওয়া যায়। সংস্কৃতে 'শক্তিমান' বলব, 'ধনবান' বলব; বাংলায় একটাকে বলব 'জোরালো' আর-একটাকে 'টাকাওয়ালা'। অন্য ভাষাতেও ভাষার থেয়াল ক্ষণে ক্ষণে দেখা দেয়, কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি কম। যেমন ইংরেজিতে আছে: হেল্থি ওয়েল্থি প্লাকি লাকি ওয়েটি ফিকি মিন্টি কণি। কিন্তু 'কারেজি' নয়, 'কারেজিয়ন'। তব্ একটা নিয়ম পাওয়া যায়। এক সিলেব্ল্'এর হালকা কথায় প্রায় সর্বত্তই বিশিষ্ট অর্থে y লাগে, বড়ো মাত্রার কথায় এই প্রত্যেয় খাটে না।

পূর্বেই বলেছি বাংলা ভাষাতেও প্রত্যয় আছে, কিন্তু তাদের প্রয়োগ সংকীর্ণ, আর তাদের নিয়ম ও ব্যতিক্রমে পান্না চলেছে, কে হারে কে জেতে।

সংস্কৃতে আছে ত প্রত্যয়-যুক্ত 'বিকশিত পুল্প', বাংলায় 'ফোটা ফুল'। বুক-ফোটা কান্না, চুল-চেরা তর্ক, মন-মাতানো গান, মুয়ে-পড়া ডাল, কুলি-থাটানো ব্যাবসা : এই দৃষ্টাস্তগুলোতে পাওয়া যায় আ প্রত্যয়, আনো প্রত্যয়। কাজ চলে, কিন্তু এর চেয়ে আর-একটু জটিল হলে মৃশকিল বাধে। 'অচিন্তিতপূর্ব ঘটনা' থাস বাংলায় সহজে বলবার জো নেই।

কিন্তু এ কথাও জেনে রাখা ভালো, খাস বাংলায় এমন-সব বলবার ভন্নী আছে যা আর কোথাও পাওয়া যায় না। শব্দকে দ্বিগুণ করবার একটা কোশল কথা বাংলায় চলতি, কোনো অর্থবান শব্দে তার ইশারা দেওয়া যায় না। মাঠ ধুধ্ করছে, রৌদ্র করছে বাঁবোঁ: মানেওয়ালা কথায় এর ব্যাখ্যা অসম্ভব। তার কারণ, অর্থের চেয়ে ধ্বনি সহজে মনে প্রবেশ করে: উদ্খুদ্ নিস্পিস্ ফ্যাল্ফ্যাল্ কাচুমাচু শব্দের ধরাবাঁধা অর্থ নেই। তাদের কাছ থেকে যেন উপরিপাওনা আদায় হয়, তাতে ব্যাকরণী টাঁকশালের ছাপ নেই।

বাংলায় আন-একরকম শব্দ বৈত আছে তাদের মধ্যে অর্থের আভাস পাই, কিন্তু তানা যতটা বলে তান চেয়ে আঙুল দেখিয়ে দেয় বেশি। সংস্কৃতে আছে 'পতনোম্খ', বাংলায় বলে 'পড়ো-পড়ো'। সংস্কৃতে যা 'আসন্ধ' বাংলায় তা 'হব-হব'। সেইরকম : গেল-গেল যায়-যায়। সংস্কৃতে যা 'বাঙ্গাকুল' বাংলায় তা 'কাঁদো-কাঁদো'। সংস্কৃতে বলে 'অবক্লদ্ধস্বনে', বাংলায় বলে 'বাধো-বাধো গলায়'। বাংলায় ঐ কথাগুলোতে কেবল যে একটা ভাব পাওয়া যায় তা নয়, যেন ছবি পাই। একটা শ্লোক বলা যাক—

যাব-যাব করে, চরণ না সরে, ফিরে-ফিরে চায় পিছে, পড়ো-পড়ো জলে ভরো-ভরো চোথ শুধু চেমে থাকে নীচে।

ঠিক এরকম একটুকরো রেখালেখা এই বাধো-বাধো ভাষাতেই বানানো চলে।

বাংলায় বর্ণনার ছবিকে স্পষ্ট করবার জন্মেই এই-যে অস্পষ্ট ভাষার কায়দা, এর কথা বাংলা শব্দত্তর গ্রন্থে ধন্যাত্মক শব্দের আলোচনায় আরও বিস্তারিত করে বলেছি।

বাংলায় কোনো কোনো প্রতায় অর্থগত ব্যবহার অতিক্রম ক'রে এইরকম ইঙ্গিতের দিকে পৌচেছে, তার উল্লেখ করা যাক: কিপ্টেমো ছিব্লেমো ছেলেমো জ্যাঠামো ঠ্যাটামো কাজ্লেমো বিট্লেমো পেজোমো হাংলামো বোকামো বাঁদ্রামো গোঁড়ামো মাংলামো গুঙামো।

দংস্কৃতের কোন্ প্রত্যয়ের সঙ্গে এর তুলনা করব ? ত্ব প্রত্যয় দিয়ে 'কিপ্টেমো'কে 'কিপ্টেত্ব' বলা যেতে পারে। কিন্তু ত্ব প্রত্যয় নির্বিকার, ভালো-মন্দ প্রিয়-অপ্রিয় জড়-অজড়ে ভেদ করে না। অথচ উপরের ফর্নটা দেখলেই বোঝা যাবে, শক্তলো একেবারেই ভক্তজাতের নয়। গাল-বর্ষণের জ্ঞেই যেন পাঁকের পিণ্ড জনা করা হয়েছে। ঐ নো বা আমো প্রত্যয়ের যোগে 'বাদ্রামো' বলি, কিন্তু 'সিংহুনো' বলি নে। 'কিপ্টেমো' হল, 'দাতামো' হল না। 'পেজোমো' বলা চলে অনায়াসে, কিন্তু 'সেধোমো' (সাধুত্ব) বলতে বাধে। একটা প্রত্যয় দিয়ে বিশেষ ক'রে মনের ঝাল মেটাবার উপায় বোধ করি আর-কোনো ভাষাতেই নেই।

আর-একটা প্রতায় দেখো, পনা: বুড়োপনা গ্রাকাপনা ছিব্লেপনা আত্রেপনা গিন্নিপনা। সবগুলোর মধ্যেই কটাক্ষপাত। ব্যাকরণের প্রত্যয়ের যেরকম ভেদনিবিচার হওয়া উচিত, এ একেবারেই তা নয়। চণ্ডীমণ্ডপে বসে বিক্লদ্ধ দলকে থোঁচা দেবার জন্মেই এগুলো যেন বিশেষ করে শান-দেওয়া।

আনা প্রত্যয়টা দেখে।: বাবুআনা বিবিআনা সাহেবিআনা নবাবিআনা মুক্বি-আনা গরিবিআনা। বলা বাহুল্য, এর ভাবখানা একেবারেই ভালো নয়। ঐ যে 'গরিবিআনা' শক্টা বলা হয়েছে, ওর মধ্যেও কপট অহংকারের ভাণ আছে। যদি বলা যায় 'সাধুআনা' তা হলে ব্যুতে হবে সেটা স্ত্যিকার সাধুত্ব নয়।

এই জাতের আর-একটা প্রত্যয় আছে, গিরি। তার সঙ্গে প্রায় 'ফলাতে' কথার যোগ হয়: বার্গিরি গুরুগিরি সাধুগিরি দাতাগিরি। এতে ভাণ করা, মিথ্যে অহংকার করা বোঝায়।

আরও একটা প্রত্যন্ত দেখা যাক, অনি বা আনি: বকুনি ধনকানি ছিঁচ্কাঁছনি শাসানি হাঁপানি নাকানি-চোবানি জনুনি কাঁপুনি ম্থ-বাঁকানি থাাকানি লোক-হাসানি ফোঁপানি গ্যাঙানি ভ্যাঙানি ঘাঙানি থিঁচুনি ছট্ফটানি কুট্কুটুনি ফোস্ফোঁসানি। এর স্বগুলিই গাল-দেওয়া শব্দ নম্ন, কিন্তু অপ্রিম্ন। হাসিটা তো ভালো জিনিস, কিন্তু, আনি

<sup>&</sup>gt; দ্বাদশখণ্ড রবীক্স-রচনাবলীর ৩৭৪ পূ

প্রতায় দিয়ে হল 'লোকছাদানি', হাসির গুণটা গেল বিগড়িয়ে। ছাঁকুনি নিজুনি বিম্ননি চাটনি শব্দ বস্তবাচক, সেইজন্মে তাদের মধ্যে নিন্দার ঝাঁজ প্রবেশ করতে পারে নি।

ইআ [ বিকারে 'এ'-] প্রভারটা যথন বস্তুস্চক না হয়ে ভাবস্চক হয়, তথন তার ইঞ্চিতে কোথাও স্থাবর বা প্রকার আভাস পাব না। যেমন: নজ্বজে নিজ্বিজে খিট্খিটে কট্মটে টন্টনে কন্কনে মিন্মিনে প্যান্পেনে ঘাান্ঘেনে ভাজিভেজে ভাগিভেলে ম্যাজ্মেজে ম্যাজ্মেজে জবজ্ববে খস্থসে জ্যাল্জেলে। সামাল কয়েকটা ব্যতিক্রম আছে, 'জল্জলে' 'টুক্টুকে'; সংখ্যা বেশি নয়।

এবার দেখা যাক উআ'র বিকারে 'ও' প্রত্যয়: ঘেয়ো বেতো জোরো হলো টেকো জেঁকো গুঁফো কুনো বুনো পেঁকো, ফোতো (বাব্), রোখো খেলো ভেতো, খেগো (পোকায়)। এগুলোও স্থবিধের নয়; হয় তুচ্ছ নয় পীড়াকর। ভাত যে থায় দে নিন্দনীয় নয়, কিন্তু কাউকে যদি বলি 'ভেতো' তবে তাকে সম্মান করা হয় না। জীবমাত্রই থালপদার্থ ব্যবহার করে, সেটা দোষের নয়; কিন্তু কোনো-একটা খালের সম্পর্কে কাউকে যদি বলা হয় 'থেগো' তা হলে ব্যুতে হবে সেই থাল সম্বন্ধে অবজ্ঞার কারণ আছে। যথাস্থানে যথাপরিমাণে জল উপাদেয়, কিন্তু যাকে বলি 'জোলো' তার মূল্য বা স্বাদের সম্বন্ধে অপবাদ দেওয়া হয়।

মন্দত্ব বোঝাতে সংস্কৃতে হঃ ব'লে একটা উপসর্গ আছে, কু'ও যোগ করা যায়।
কিন্তু বাংলায় এই প্রতায়গুলোতে যে কুংসাবিশিষ্ট অবমাননা আছে অন্ত কোনো
ভাষায় বোধ হয় তা পাওয়া যায় না।

এবার স্ত্রীলিন্ধ প্রতায়ের আলোচনা ক'রে প্রত্যয়ের পালা শেষ করা যাক।

খাপছাড়াভাবে সংস্কৃতের অনুসরণে নী ও ঈ প্রত্যয়ের যোগে স্ত্রীলঙ্গ বোঝাবার রীতি বাংলায় আছে, কিন্তু তাকে নিয়ম বলা চলে না। সংস্কৃত ব্যাকরণকেও মেনে চলবার অভ্যেস তার নেই। সংস্কৃতে ব্যাদ্রের স্ত্রী 'ব্যাদ্রী', বাংলায় সে 'বাঘিনী'। সংস্কৃতে 'সিংহী'ই স্ত্রীজাতীয় সিংহ, বাংলায় সে 'সিংহিনী'। আকারযুক্ত স্ত্রীবাচক শব্দ সংস্কৃত থেকে বাংলা ধার নিয়েছে, যেমন 'লতা'; কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গে আ প্রত্যয় বাংলায় নেই। সংস্কৃতে আছে জানি, এত বেশি জানি যে, আকারান্ত শব্দ দেখবামাত্র তাকে নারীশ্রেণীয় বলে সন্দেহ করি। বাংলাদেশের মেয়েদের 'স্বিতা' নাম দেখে প্রায়ই আশঙ্কা হয় 'পিতা'কে পাছে কেন্ট এই নিয়মে মাতা ব'লে গণ্য করে। মেয়েদের নামে 'চন্দ্রমা' শব্দেরও ব্যবহার দেখেছি, আরু মনে পড়ছে কোনো ঘূর্যোগে ভগবান চন্দ্রমা স্ত্রীছ্মবেশে বাঙালির ঘরেও দেখা দিয়েছেন, বাঙালির কাব্যেও অবতীর্ণ হয়েছেন।

এ দিকে 'নীলিমা' 'তনিমা' প্রভৃতি পুংলিন্ধ শব্দ আকারের টানে নেয়েদের নামের গর্পে এক মালায় গাঁথা পড়ে। 'নিভা' নামক একটা ছিন্নমুণ্ড শব্দ 'শব্দক্রনিভাননা' থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যুক্ত হয়েছে বাঙালি মেয়েদের নামমালায় আকারের টিকিট দেখিয়ে।

প্রীলিন্দের কোনো একটি বা একাধিক প্রত্যয় যদি নিবিশেষে বা বাধা নিয়মে ভাষায় খাটত তা হলে একটা শৃষ্থলা থাকত, কিন্তু সে হ্রনোগ ঘটে নি । বাংলায় 'উট' হয়তো 'উটী', কিন্তু 'মোব' হয় না 'মোবী', এমন-কি 'মোবিনী'ও না— কী হয় বলতে পারি নে, বোধ করি 'মানী নোব'। 'হাতি' নম্বন্ধেও ঐ এক কথা, 'নাতনী' বলি কিন্তু 'হাতিনা' বলি নে । উট-হাতির চেয়ে কুকুর-বিভাল পরিচিত জীব, 'কুকুরী' 'বিড়ালী' বললেই চলত, কিংবা 'কুকুরনী' 'বিড়ালনী'। বলা হয় না। মামুষ সম্বন্ধেও কেমন একটা ইতন্তত আছে— 'যোটানি' 'উড়েনি' ব'লে থাকি, কিন্তু 'পাঞ্জাবিনী' 'শিথিনী' 'মগিনী' বলি নে; 'মাদ্রাজিনী'ও তদ্রপ; 'বাঙালিনী' বলি নে, 'কাঙালিনী' বলে থাকি।

আত্মীয়তা স্থক্ষের নামগুলিতে স্ত্রী প্রত্যায়ের ছাপ আছে: দিদি মাসি পিসি শালী শাশুড়ি ভাইঝি বোনঝি। 'ননদ' শব্দে ইনী যোগ না করলেও তার প্রভাব সম্পূর্ব থেকে যায়। জা শালাজ প্রভৃতি শব্দে দীর্ঘ ঈকারের সমাগম নেই।

জाउपिठ वावनापिठ नात्म नी हेनी यत्थि हतः वाम्नी कारप्रक्ती। अञ जाठ मयस्म मत्मह আছে। 'विक्ति' कथता छिनि नि। 'वाग्किनी' हतः, 'लामनी' 'हाज़िनी' छ छत्नि छि, 'मां छ हानिनी' वनत्न थिका नात्म ना। भूक्किनी स्वावानी नामि जिने कामात्रनी क्रावानी जां जिनी: मर्वकार वावहात हत्। अथह स्माह वावमा स्त्रत्न छ्वात्म स्वर्ण छ्वाति । स्वावान क्रावानी छेना विकास क्रावान स्वावान स्व

একটা বিষয়ে বাংলাকে বাহাত্বরি দিতে হবে। যুরোপীয় অনেক ভাষায়, তা ছাড়া হিন্দি হিন্দুস্থানি গুজরাটি মারাঠিতে, কাল্পনিক থেয়ালে বা স্বরবর্ণের বিশেষত্ব নিয়ে লিন্ধভেদপ্রথা চলেছে। ভাষার এই অসংগত ব্যবহার বিদেশীদের পক্ষে বিষম সংকটের। বাংলা এ সম্বন্ধে বাস্তবকে মানে। বাংলায় কোনোদিন ঘুড়ি উদ্দীয়মানা হবে না, কিংবা বিজ্ঞাপনে নির্মলা চিনির পাকে স্থমধুরা রসগোল্লার প্রেটত্ব ঘোষণা করবে না। কিংবা শুশাষার কাজে দারুণা মাথাধরায় বর্ফশীতলা জলপটির প্রয়োগ-সম্ভাবনা নেই।

এইথানে একটা কথা জানিয়ে রাথি। সংস্কৃত ভাষার নিয়মে বাংলার স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যায়ে এবং অন্তর দীর্ঘ ঈকার বা ন'এ দীর্ঘ ঈকার মানবার বোগ্য নয়। খাঁটি বাংলাকে বাংলা বলেই স্বীকার করতে যেন লজ্ঞা না করি, প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা যেনন আপন সত্য পরিচয় দিতে লজ্ঞা করে নি। অভ্যাদের দোষে সম্পূর্ণ পারব না, কিন্তু লিঙ্গভেদস্টক প্রতায়ে সংস্কৃত ব্যাকরণ কতকটা স্বীকার করার ঘারা তার ব্যাভিচারটাকেই পদে পদে ঘোষণা করা হয়। তার চেয়ে ব্যাকরণের এই-সকল স্বেচ্ছাচার বাংলা ভাষারই প্রকৃতিগত এই কথাটা স্বীকার করে নিয়ে যেখানে পারি সেখানে খাটি বাংলা উচ্চারণের একমাত্র হ্রস্ব ইকারকে মানব। 'ইংরেজি' বা 'মুসলমানি' শব্দে যে ই-প্রতায় আছে সেটা যে সংস্কৃত নয়, তা জানাবার জন্মই অসংকোচ হ্রস্ব ইকার ব্যবহার করা উচিত। ওটাকে ইন্-ভাগান্ত গণ্য করলে কোন্ দিন কোনো পণ্ডিভাভিমানী লেখক 'মুসলমানিনী' কায়দা বা 'ইংরেজিনী' রাষ্ট্রনীতি বলতে গৌরব বোধ করবেন এমন আশ্রুণা থেকে যায়।

#### \$8

বাংলা বিশেয়পদে বহুবচনের প্রভাব অল্পই। অধিকাংশ স্থলেই 'সব' 'গুলি' 'সকল' প্রভৃতি শব্দ জোড়া দিয়ে কাজ চালানো হয়। এ ভাষায় সর্বনাম শব্দে বহুবচনের প্রভৃতি শব্দ জোড়া দিয়ে কাজ চালানো হয়। এ ভাষায় সর্বনাম শব্দে বহুবচনের বিভক্তি যতটা চলে অন্মন্ত ততটা নয়। বহুবচনে 'মাম্বুষরা' ব'লে থাকি অথচ 'ঘোড়ারা' বলতে কানে ঠেকে, অথচ 'ঘোড়াদের' বলা চলে। মোটের উপর এ কথা খাটে যে সচেতন জীবদের নিয়ে বহুবচনে রা এবং সম্বন্ধে ও কর্মকারকে দের চিহ্ন বাবহার হয়ে থাকে। 'মোষেরা খুব বলবান জীব' বা 'ময়ুরদের পুচ্ছ লম্বা' এটা নিয়মবিক্ষদ্ধ নয়। এই রা চিহ্ন সাধারণ বিশেষ্যে লাগে। বিশেষ বিশেষ্যে ওর প্রয়োগ কানে বাধে। বলতে পারি 'ঐ মোষরা পাঁকে ডুবে আছে', কিন্তু 'ঐ মোয়গুলো পাঁকে ডুবে আছে' বললেই মানানসই হয়। 'মোষরা' বললে মোষজাতিকে মনে আসে, 'মোষগুলো' বললে মনে আসে বিশেষ মোযের দল।

'মাত্র্যরা নিষ্ঠ্রতায় পশুকে হার মানালো' ঠিক শোনায়, এও ঠিক শোনায়:
কুলিগুলো নির্দ্রতার পশুকে হার মানালো' ঠিক শোনায়, এও ঠিক শোনায়:
কুলিগুলো নির্দ্রতার পশুকে বোঝা চাপিয়েছে। কিন্তু 'মাত্র্যগুলো পশুকে
কুলিগুলো নির্দরতাবে গাড়িতে বোঝা চাপিয়েছে। কিন্তু 'মাত্র্যগুলো গুলো।
হার মানায়' অশুদ্ধ। সাধারণ বিশোষ্যে রা চলে, কিন্তু বিশোষ বিশোষ্যে গুলো।
হার মানায়' অশুদ্ধ। সাধারণ বিশোষ্য রা চলে, কিন্তু বিশোষ বিশোষ্য গুলো।
করে নি। এখানে 'মাত্র্যগুলো' বললেই সংশ্রু থাকে না।

'টেবিলর।' 'চৌকিরা' নিষিদ্ধ। জড়পদার্থের 'গুলো' ছাড়া গতি নেই। আর-একটা শব্দ আছে, কথার পূর্বে বসে সমষ্টি বোঝায়, যেমন 'সব': সব চৌকি, সব জন্তু, সব মান্ত্র্য। কিন্তু এখানে এই শব্দ কেবলমাত্র বহুবচন বোঝায় না, সঙ্গে সঙ্গে একটা ঝোঁক দেয়। সব চৌকি সরিয়ে দাও, অর্থাং একটাও বাকি রেগো না। সব ভিথিরিই বাঙালি, অর্থাং নির্বিশেষে বাঙালি। 'সব' প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গলোঁ? প্রয়োগটা বোগ দিতে চায়, বেমন: সব চৌকিগুলোই ভাঙা, সব ভিথিরিগুলোই চেঁচাচ্ছে। এথানে 'সব' বোঝাচ্ছে একাস্কতা, আর 'গুলো' বোঝাচ্ছে বহুবচন। বহুবচনে এক সময়ে 'সব' ব্যবহৃত হত। কবিতায় এখনো দেখা বায়, বেমন: পাথিসব তোমাসব ইত্যাদি। আমরা বলি: কাফ্রিরা সব কালো। বহুবচনের রা বিভক্তির সঙ্গে জোড়া লাগে 'সব' শব্দ: এরা সব গেল কোথায়। শুধু 'এরা গেল কোথায়' বললেই চলে, কিন্তু 'সব' শব্দর ঘারা সমষ্টির উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এই 'সব' শব্দ একবচনকে বহুবচন করে না, বহুবচনকে স্থনির্দিষ্ট করে। 'সবাই' শব্দে আরও বেশি জোর লাগে: এরা যে সবাই চলে গেছে, কিংবা, চৌধুরীদের সবাইকেই নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। 'সব' শব্দের সমার্থক হচ্ছে 'সকল': এরা সকলেই চ'লে গেছে, কিংবা, চৌধুরীদের সকলকেই নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। কিন্তু 'সকল' শব্দের প্রয়োগ 'সব' শব্দের চেয়ে সংকীর্ণ।

এই প্রসঙ্গে আমাদের ভাষার একটা বিশেষ ভঙ্গীর কথা বলি। 'সব' শব্দের অর্থে কোনো দ্যণীয়তা নেই, 'যত' সর্বনাম শব্দটাও নিরীহ। কিন্তু হুটোকে এক করলে সেই জুড়িশব্দটা হয়ে ওঠে নিন্দার বাহন। 'মূর্থ' 'কুঁড়ে' কিংবা 'লক্ষীছাড়া' প্রভৃতি কটুষাদ বিশেষণ ঐ 'যত সব' শব্দটাকে বাহন ক'রে ভাষায় যেন মূথ সিট্কোতে আসে, যথা: যত সব বাদর, কিংবা কুঁড়ে, কিংবা লক্ষীছাড়া। এথানে বলা উচিত ঐ 'যত' শব্দটার মধ্যেই আছে বিষ। 'যত বাদর এক জারগায় জুটেছে' বললেই যথেষ্ট অকথ্য বলা হয়। লক্ষ্য করবার বিষয়টা এই যে, 'যত' শব্দটা একটা অসম্পূর্ণ সর্বনাম, 'তত' দিয়ে তবে এর সম্পূর্ণতা। 'তত' বাদ দিলে 'যত' হয়ে পড়ে বেকার, লেগে যায় অন্থিক গালমন্দর কাছে।

বাংলা ভাষায় সর্বনামের খুব ঘটা। নানা শ্রেণীর সর্বনাম, যথা ব্যক্তিবাচক, স্থানবাচক, কালবাচক, পরিমাণবাচক, তুলনাবাচক, প্রথাবাচক।

'মূই' এক কালে উত্তমপুক্ষ সর্বনামের সাধারণ ব্যবহারে প্রচলিত ছিল, প্রাচীন কাব্যগ্রন্থে তা দেখতে পাই। 'আমহি' ক্রমশ 'আমি' রূপ ধরে ওকে করলে কোণঠেদা, ও রইল গ্রাম্য ভাষার আড়ালে। সেকালের সাহিত্যে ওকে দেখা গেছে দীনতাপ্রকাশের কাজে, যেমন: মুঞি অতি অভাগিনী।

নিজের প্রতি অবজ্ঞা স্বাভাবিক নয় তাই ওকে সংকোচে সরে দাঁড়াতে হল। কিন্তু মধ্যমপুরুষের বেলায় যথাস্থানে কুণ্ঠার কোনো কারণ নেই, তাই 'তুই' শব্দে বাধা ঘটে নি, নীচের বেঞ্চিতে ও রয়ে গেল। 'তুহি' 'তুমি'-রপে ভতি হয়েছে উপরের কোঠায়।

এরও গৌরবার্থ অনেকথানি ক্ষয়ে গেল, বোধকরি নির্বিচার সৌজন্তের আতিশয়ে।

তাই উপরওয়ালাদের জন্তে আরও একটা শব্দের আমদানি করতে হয়েছে, 'আপহি'

থেকে 'আপনি'। আইনমতে মধ্যমপুরুষের আসন ওর নয়, ওর অমুবর্তী ক্রিয়াপদের

রূপ দেখলেই তার প্রমাণ হয়। 'তুমি'র বেলায় 'আছ'; 'আপনি'র বেলায় 'আছেন',

এই শব্দটি যদি থাটি মধ্যমপুরুষ-জাতীয় হত তা হলে ওর অমুচর ক্রিয়াপদ হতে
পারত 'আপনি আছ' কিংবা 'আছঁ'।

'আপনি' শব্দের মূল হচ্ছে সংস্কৃত 'আত্মন্'। বাংলায় প্রথমপুরুষেও 'স্বয়ং' অর্থে এর ব্যবহার আছে, যেমন: সে আপনিই আপনার প্রভূ। আত্মীয়কে বলা হয় 'আপনলোক'। হিন্দিতে সম্মানস্চক অর্থে প্রথমপুরুষ মধ্যমপুরুষ উভয়তই 'আপ' ব্যবহৃত হয়।

বাংলা ভাষায় উত্তমপুক্ষে 'আম'-প্রত্যয়যুক্ত ক্রিয়াপদের ব্যবহার চলে, সে সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। তার তিনরকম রূপ প্রচলিত : করলাম, করল্ম, করলেম। 'করলাম' নিদ্যা হতে শুক্র করে বাংলার পূর্বে ও উত্তরে চলে থাকে। এর প্রাচীন রূপ দেখেছি : আইলাঙ কইলাঙ। আমরা দক্ষিণী বাঙালি, আমাদের অভ্যন্ত 'করল্ম' ও 'করলেম'। উত্তমপুক্ষষের ক্রিয়াপদে সাহ্মনাসিক উকার পঞ্চে এখনো চলে, যেমন : হেরিয়্ম করিয়। কলকাতার অপভাষায় 'করয়্ম' 'থেমু' বাবহার শোনা যায়। ক্রিয়াপদে এই সান্ধনাসিক উ প্রাচীন সাহিত্যে যথেষ্ট পাই : কেন গেল্লু কালিন্দীর কূলে, ছুকুলে দিল্লু ত্থ, মল্লু সই। 'করলেম' শব্দের আলোচনা পরে করা যাবে। ক্রন্তিবাসের পুরাতন রামায়ণে দেখেছি 'রাখিলোম প্রাণ'। তেমনি পাওয়া যায় 'তুমি'র জায়গায় 'তোমি'। বাংলা ভাষায় উকারে ওকারে দেনাপাওনা চলে এ তার প্রমাণ।

প্রথমপুরুষের মহলে আছে 'সে' আর 'তিনি'। রামমোহন রায়ের সময়ে দেখা যায়
'তিনি' শব্দের সাধুভাষার প্রয়োগ 'তেঁহ'। মেয়েদের মুখে 'তেনার' 'তেনবা' আজও
শোনা যায়, ওটা 'তেঁহ' শব্দের কাছাকাছি। প্রাচীন রামায়ণে 'তাঁর' 'তাঁহার' শব্দ নেই
বললেই হয়, তার বদলে আছে 'তান' 'তাহান'। ন'কারের অন্থনাসিকটা বহুবচনের
রূপ। তাই সম্মানের চন্দ্রবিন্দৃতিলকধারী বহুবচনরূপী 'তেঁহ' ও 'তিঁহো' (পুরাতন
সাছিত্যে) হয়েছে 'তিনি'। গৌরবে তার রূপ বহুবচনের বটে, কিন্তু ব্যবহার একবচনের।
তাই পুনর্বার বহুবচনের আবশ্যকে রা বিভক্তি জুড়ে 'তাঁহা' শব্দের রাস্তা দিয়ে
'তাঁহারা' শব্দ সাজানো হয়ে থাকে। সেই সঙ্গে যে ক্রিয়াপদটি তার দথলে তাতে আছে
প্রাচীন ন'কারান্ত বহুবচনরূপ, য়েমন 'আছেন'। আমাদের সৌভাগাক্রমে পরবর্তী

উন্থ আছে সে নিবাসঘ<mark>টিত নয়, সে হচ্ছে লোকটার ধু</mark>ঠতার বা মূর্যতার পরিচয় নিয়ে। কোথাকার সাধুপুরুষ এসে জুটল: লোকটার সাধুতা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ হচ্ছে না।

'বেমতি' 'তেমতি' পচে আশ্রয় নিষেছে। 'সেইমতো' 'এইমতো' এথনো টি কে আছে। কিন্তু 'এর মতো' 'তার মতো'র ব্যবহারটাই বেশি। করণকারকে রয়ে গেছে 'কোনোমতে'। অথচ 'কোনোমতো' বা 'কোন্মতো' শক্টা নেই।

'কেন' শব্দটা সর্বনাম। এর অর্থ প্রশ্নবাচক, এর রূপটা করণকারকের। ঘটনা ঘটল কেন: অর্থাৎ ঘটল কী কারণের দ্বারা। 'কেনে বা' প্রাচীন কাব্যেও পড়েছি, গ্রাম্য লোকের মুখেও শোনা যায়।

কেন, কেন বা, কেনই বা। 'লোকটা কেন কাঁদছে' এ একটা সাধারণ প্রশ্ন। 'কেন বা কাঁদছে' বললে কালাটা যে বার্থ বা অবোধ্য সেইটে বলা হল। কেন বা এলে বিদেশে: অর্থাৎ বিদেশে আসাটা নিজ্জল। কেনই বা মরতে এখানে এলুম: এ হল পরিতাপের ধিকার। এর মধ্যে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই প্রয়োগগুলির স্বগুলোই অপ্রিয়তাব্যঞ্জক। কেন তিনি তিব্বতি পড়ছেন তা নিজেই জানেন না: এ সহজ কথা। যেই বলা হল 'কেনই বা তিনি তিব্বতি পড়তে বসলেন' অমনি বোঝা যায়, কাজটা স্ববৃদ্ধির মতো হয় নি।

'কেন' শব্দের এক বর্গের শব্দ 'যেন' 'হেন'। 'যেন' সাদৃশ্য বোঝাতে। 'হেন' শব্দের প্রয়োগ বিশেষণে, যথা। হেন রূপ দেখি নাই কভু, হেন কাজ নেই যা সে করতে পারে না, সে-হেন লোকও ভেড়ে এল। হেন কাজ = এমন কাজ। সে-হেন = তার মতো।

'যেন' শব্দটাতে বিজপের ভঙ্গী লাগানো চলে: যেন নবাব থাঞ্চে থা, যেন আহলাদে পুতৃল, যেন কাত্তিকটি, যেন ডানাকাটা পরী। বাংলায় বিজপের ভঙ্গীরীতি অত্যন্ত স্থলভ।

'তেন' শব্দের ব্যবহার লোপ পেয়েছে। 'হেন' শব্দের অর্থ 'মতো' কিংবা 'এই-মতো'। এর সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যায় 'তেন' শব্দের অর্থ 'সেইমতো'। 'হেন-তেন' জোড়া শব্দ এখনো চলিত আছে। হেন-তেন কত কী ব'কে গেল: অর্থাৎ, ব'কল কখনো এরকম কখনো সেরকম, অসংলগ্ন বকুনি। প্রাচীন বাংলায় দেখেছি 'যেন কলা তেন বর'। এখানে 'যেন' শব্দের 'যে-হেন' অর্থ।

'যেন' শব্দটা 'হেন' শব্দের জুড়ি। পদাবলীতে পাওয়া গেছে, 'যেহু' ( যে-ছেন )। বোঝা যায় এই 'হেন' শব্দের যোগেই 'যেন' শব্দ চেছারা পেয়েছে। আধুনিক বাংলায় 'যেন' শব্দটা তুলনা-উপমার কাজেই লাগে, কিন্তু পুরাতন বাংলায় তার অর্থের বিকৃতি হয় নি। তথন তার অর্থ ছিল 'যেমন': যেন যায় তেন আইসে, যেন রাজা তেন দেশ।

'হেন' শব্দটা রয়ে গেছে ভাষার মহদাশ্রয় পছে। কিন্তু 'সে' কিংবা 'এ' শব্দের ঘোগে এখনো চলে, যেমন: সে-হেন লোক। এই 'হেন' শব্দের ঘোগে এ 'সে' শব্দে অক্ষমতা বা অসম্মানের আভাস দেয়। যেমন: সে-হেন লোক দৌড় মারলে। 'হেন' শব্দের ঘোগে 'এ' শব্দে অসামান্ততা বোঝায়, যেমন: এ-হেন লোক দেখা যায় না, এ-হেন তুর্দশাতেও মান্ত্রয় পড়ে।

'কেন'র দক্ষে 'যে' যোগ করলে পরিতাপ বা ভর্ৎসনার ভঙ্গী আদে, যেমন: কেন যে মরতে আসা, কেন যে এতগুলো পাস করলে। 'কী করতে' শক্ষারও ঐ-রকম ঝোঁক, অর্থাৎ তাতে আছে ব্যর্থতার ক্ষোভ।

শুধু 'কী' শব্দের মধ্যেও এই রক্ষের ভদী। এই কাজে ওর সঙ্গে যোগ দেয় ই অব্যয়: কী চেহারাই করেছ, কী কবিতাই লিখেছেন, কী সাধুগিরিই শিখেছ। এ 'কী'এর সঙ্গে 'বা' যোগ করলে কাঁজ আরও বাড়ে। 'কী বা'কে বাঁকিয়ে 'কীবে' করলে ভদীতে আরও বিদ্রপ পৌছয়। ই'র সহযোগিতা বাদ দিলে 'কী' বিশুদ্ধ প্রকাশের কাজে লাগে: কী স্থন্দর তার মুখ।

সন্মান থর্ব করবার বিশেষ প্রত্যয় বাংলা ভাষায় যথেষ্ট পাওয়া গেল, সর্বনামের প্রয়োগেও বক্রোক্তি দেখা গেছে। কিন্তু প্রদান বা প্রশংসা -প্রকাশের প্রয়োজনে ভাষায় কেবল একটা বিশেষ ভঙ্গী আছে 'আহা' অব্যয় শক্ষটার যোগে, যেমন: আহা মানুষটি বড়ো ভালো। করুণা প্রকাশেও এর ব্যবহার আছে। অথচ 'আহামরি' শব্দের পরিণামটা ভালো হয় নি। গোড়ায় এর উদ্দেশ্য ভালোই ছিল, এখন এ শক্ষটার যে প্রকৃত স্বভাব সেইটাই গেছে বিপরীত হয়ে। এটা হয়েছে বিজ্ঞপের বাহন। ওটাকে আরও একটু প্রশস্ত ক'রে হল 'আহা ম'রে যাই'; এর ঝাঁজ আরও বেশি। পদে পদে বাংলায় এই বাঁকা ভঙ্গীটা এসে পড়ে: ভা-রি তো পণ্ডিত, ম-স্ত নবাব। এদের কণ্ঠস্বর উৎসাহে দীর্ঘকৃত হয়ে গাল পাড়ে যথার্থ মানেটাকে ভিঙিয়ে। হাঁদারাম ভোঁদারাম বোকারাম ভাবাগঙ্গারাম শক্ষপ্রলোর ব্যবহার চূড়ান্ত মূঢ়তা প্রকাশের জন্তে। কিন্তু 'প্রবৃদ্ধিরাম' 'প্রপটুরাম' বলবার প্রয়োজনমাত্র ভাষা অহুভব করে না। স্বচেয়ে অভুত এই যে 'রাম' শব্দের সঙ্গেই যত বোকা বিশেষণের যোগ, 'বোকা লক্ষ্মণ' বলতে কারও ফিটিই হয় না।

'কি' যেখানে অবায় সেখানে প্রশের সংকেত। উহু বিশেষ্টের সহযোগে বিশেষণে ওর প্রয়োগ আছে। তুমি কী করছ: অর্থাৎ 'কী কাজ' করছ। আর-একটা প্রয়োগ বিস্ময়

বোঝাতে, যেমন: কী স্থন্দর। পূর্বেই বলেছি তীক্ষধার স্বরবর্ণ ই সঙ্গে না থাকলে এর সৌজন্ম বজায় থাকে। বিশেষণ-প্রয়োগে 'কী', যথা: কী কাজে লাগবে জানি নে। 'কী' বিশেষণ শব্দে অচেতন বা নির্বস্তুক বা অনির্দিষ্ট বোঝায়: ওর কী দশা হবে, কী হ'তে কী হল। বিকল্প বোঝাতে ওর প্রয়োগ আছে, ষেমন: কী রাম কী শ্রাম কাউকেই বাদ দেওয়া যায় না। 'কোন্' বিশেষণ জড় চেতন তুইয়েই লাগে।

সর্বনামের কর্মকারকে সাধারণত কে বিভক্তি: আমাকে তোমাকে। 'সে'র বেলায় 'তাকে' কিংবা 'সেটিকে' 'সেটাকে'।

বাংলা সর্বনাম করণকারকে একটা বিভক্তির উপরে আর-একটি চিহ্ন জোড়া হয়।
বিভক্তিটা সম্বন্ধপদের, যেমন 'আমার', ওতে জোড়া হয় 'দ্বারা' শব্দ : আমার দ্বারা।
আর-একটা শব্দচিহ্ন আছে 'দিয়ে'। তার বেলায় মূলশব্দে লাগে কর্মকারকের
বিভক্তিঃ আমাকে দিয়ে।

'কী' শব্দের করণকারকের রূপ : কিসে, কিসে ক'রে, কী দিয়ে, কিসের দারা। অধিকরণেরও রূপ 'কিসে', যথা : এ লেখাটা কিসে আছে। এ-সমস্তই একবচনের ও অজীববাচকের দৃষ্টান্ত, এরা বহুবচনে হবে : এগুলোকে দিয়ে, সেগুলোকে দিয়ে, কোন্গুলোকে দিয়ে, তাদের দিয়ে, ওদের দিয়ে। অসম্মানে মান্ত্রের বেলা হয়; নচেৎ হয় : এদের দিয়ে, তাদের দিয়ে, ওদের দিয়ে।

শাধারণত বাংলায় বিশেষণপদের বহুবচনরপ নেই। ওদের অধিকৃত বিশেষ্য শব্দগুলিতে বহুবচনের ব্যবস্থা করতে হয়, যথা: বুনো পশুদের, পিতলের ঘটিগুলোর। বলা বাহুল্য 'ঘটিদের' হয় না, 'পশুদের' হয়। রা এবং দের বিভক্তি জড়বাচক শব্দের অধিকারে নেই। তার পক্ষে গুলো শব্দই বৈধ। অথচ গুলো অপর পক্ষের ব্যবহারেও লাগে। কিন্তু পরিমাণবাচক 'এত' 'তত' 'যত' 'কত' বিশেষণের সঙ্গে বহুবচন-বিভক্তি গুলো যুক্ত হয়। তা ছাড়া 'এ' 'দে' 'থ' 'ও' 'ঐ' 'দেই' 'কোন্' শব্দের সঙ্গে বহুবচনে কর্তৃপদে গুলো ও কর্মকারকে বা সম্বন্ধে দের যোগ করা হয়।

বাংলা সর্বনামশন্দ-প্রয়োগে একটা থটকার জায়গা আছে।

'আমাকে তোমাকে খাওয়াতে হবে' এমন কথা শোনা যায়। কে কাকে খাওয়াবে তর্কটা পরিন্ধার হয় না। এমন স্থলে যিনি খাওয়াবার কর্তা তাঁকে সম্বন্ধ-আসনে বসালে কথাটা পাকা হয়। আর সেটা যদি ক্রিয়াপদের পূর্বেই থাকে তা হলে ছিধা মেটে। 'আমাকে তোমার খাওয়াতে হবে' বাকাটা স্পষ্ট। গোল বাবে বহুবচনের বেলায়। কেননা বহুবচনের সম্বন্ধপদে দের আর কর্মকারকের দের একই চেহারার। এর একমাত্র উপায় কে বিভক্তি ছারা কর্মকারককে নিঃসংশয় করা। 'আমাদেরকে

ভোমাদের খাওয়াতে হবে' বললে নিশ্চিন্ত মনে নিমন্ত্রণে থাওয়া যায়। সম্বন্ধকারকের চিহ্নে কর্মকারকের কাজ চালিয়ে নেওয়া ভাষার অমার্জনীয় চিলেমি।

#### 30

বাংলায় নির্দেশকশব্দরূপে প্রধানত ব্যবহৃত হয়: টি টা খানি থানা। ইংরেজিতে এর প্রতিরূপ the। ইংরেজিতে the বসে শব্দের পূর্বে, বাংলায় নির্দেশক শব্দ বসে শব্দের পরে, বস্তুবাচক বা জীববাচক শব্দের অস্থবঙ্গে। যা বস্তু বা জীব-বাচক নয় স্থানবিশেষে তার সঙ্গেও যোগ হয়, যেমন: বেশি লজ্জাটা ভালো নয়, ওর হাসিটি বড়ো মিটি। এখানে লজ্জা ও হাসিকে বস্তুর মতোই কল্পনা করে নেওয়া হয়েছে।

এক ঘুই তিন শব্দ সংখ্যাবাচক। ওদের সঙ্গে প্রায় নিত্যযোগ টি ও টা'র। ইংরেজিতে এ দপ্তর নেই। বাংলায় সংখ্যাবাচক শব্দ যখন সমাসে বাঁধা পড়ে তখন তাদের টি টা পড়ে থ'সে, যেমন: দশসের আটহাত পাঁচমিশলি। তা ছাড়া 'জন' শব্দের সংযোগে টি টা চলে না। 'একটি জন' বলি নে, অথচ 'একটি মানুষ' বলেই থাকি।

আরও কয়েকটি নির্দেশক শব্দ আছে, যেমন: টু টুক্ টুকু গোছা গাছি। তেল জল ধুলো কালা প্রস্তৃতি অনির্দিষ্ট-আকার-বাচক শব্দে সংখ্যাবাচক শব্দের ব্যবহার চলে না। 'একটা তেল' 'একটি ধুলো' বলি নে, কিন্তু 'একটু তেল' 'একটু ধুলো' বলেই থাকি। 'অনেকটা জল' 'অনেকটা ময়দা' বলে থাকি কিন্তু 'অনেকটি' মাটি বা ছুধ বলা চলে না। কেননা টা শব্দে বাাপকতা বোঝায়, টি শব্দে বোঝায় খণ্ডতা।

টু টুক্ টুকু: স্বল্পতিক। সজীব পদার্থে এর ব্যবহার নেই। ছোটো গাধার বাচ্ছাকেও কেউ 'গাধাটুকু' বলবে না, পরিহাস ক'রে 'মাফুষ্টুকু' বলা চলে।

সক্ষ লম্বা জিনিসের সঙ্গে 'গাছি' 'গাছা'র ব্যবহার : দড়িগাছা বেতগাছা হারগাছা। ছই-একটা ব্যতিক্রম থাকতে পারে, যেমন 'চুড়িগাছি'। লম্বায়-ছোটো জিনিসে চলে হই-একটা ব্যতিক্রম থাকতে পারে, যেমন 'চুড়িগাছি'। লম্বায়-ছোটো জিনিসে চলে না; 'গোঁফগাছি' কিছুতেই নয়। টুকু চলে ছোটো জিনিসে, কিন্তু গড়নওয়ালা জিনিসে নয়। 'চুনটুকু' হয়, 'পদ্মটুকু' হয় না; 'আংটিটুকু' হয় না, 'পশমটুকু' হয়। সন্ন্যাসীঠাকুরের 'রাগটুকু' প্রভৃতি অবস্তুবাচক শব্দেও চলে; 'একটুকু' হয়, কিন্তু 'গুটুকু' 'তিনটুকু' হয় না। 'ঐটুক্' শব্দের সঙ্গে 'থানি' জোড়া যায়, 'থানা' যায় না; 'একটুকথানি', কিন্তু 'একটুকথানা' নয়। জীববাচক শব্দে থাটে না; 'একটুক জীব' নেই কোথাও।

আরও কয়েকটি নির্দেশক পদ আছে যা শব্দের পূর্বে বলে। তারা সর্বনাম জাতের, যেমন: সেই এই ঐ। বাংলা বিশেয়শব্দে সংস্কৃত বিশেয়শব্দের অন্থ্যার বিদর্গ না থাকাতে কর্তৃকারকে চিচ্ছের কোনো উৎপাত নেই। একেবারে নেই বলাও চলে না। কর্তৃপদে মাঝে মাঝে একারের সংকেত দেখা যায়, যেমন: পাগলে কী না বলে।

ভাষাবিজ্ঞানীরা এইরকম প্রয়োগকে তির্যক্রপ বলেন, এ যেন শব্দকে ত্যাড়চা করে দেওয়া। সব গৌড়ীয় ভাষায় এই তির্যক্রপ পাওয়া যায়, যেমন: দেবে জনে যোড়ে। বাংলায় বলি: দেবে মানবে লেগেছে, পাঁচজনে যা বলে। 'ঘোড়ে' বাংলায় নেই, আছে 'ঘোড়ায়': ঘোড়ায় লাখি মেরেছে।

এই তির্বক্রপের ভিতর দিয়েই কারকের বিভক্তিগুলো তৈরি হয়েছে, আর হয়েছে বছবচনের রূপ, যেমন: মানুষে থেকে, মানুষেরা মানুষেতে মানুষেদের। তোমা আমা যাহা তাহা থেকে: তোমার আমার যাহার তাহার তোমাকে আমাকে ইত্যাদি।

এই তির্যক্রপের কর্তৃকারক এক সময়ে সাধারণ অর্থে ছিল: আপনে শিথায় প্রভ্ শচীর নন্দনে, সোই আপনে করু সেবা। প্রাচীন রামায়ণে দেখা যায় নামসংজ্ঞায় প্রায় সর্বত্রই এই তির্যক্রপ, যেমন: স্থমিত্রায়ে কৌশল্যায়ে মহুরায়ে লোমপাদে। এখন এর ব্যবহারে একটা বিশেষত্ব ঘটেছে। 'বানরে কলা খায়' বলে থাকি, 'গোপালে সন্দেশ খায়' বলি নে। বাংলার কোনো কোনো অংশে তাও বলে শুনেছি। ময়মনসিংহগীতিকায় আছে: কোনো দোযে দোষী নয় আমার সোয়ামিজনে।

শ্রেণীবাচক কর্তৃপদে তির্যক্রপ দেখা যায়, অগুত্র যায় না। 'বাঘে গোরুটাকে থেয়েছে' বললে বোঝায়: বাঘজাতীয় জন্ততে গোরুকে থেয়েছে, ভালুকে থায় নি। যথন বলি 'রামে মারলে মরব, রাবণে মারলেও মরব', তথন ব্যক্তিগত রাম রাবণের কথা বলি নে; তথন রামশ্রেণীয় আঘাতকারী ও রাবণশ্রেণীয় আঘাতকারীর কথা বলা হয়।

'জন' শব্দের তির্যক্রপ 'জনা'। একো জনা একো রকমের: এই 'জনা' বিশেষ একজনের সম্বন্ধে নয়, জনগুলি এক একটি শ্রেণীগৃত। 'একহ' শব্দ থেকে হয়েছে 'একো'।

মনে রাথা দরকার, কর্তৃপদের এই তির্যক্রপ জড় পদার্থে থাটে না। যথন বলি 'মেঘে অন্ধকার করেছে' তথন ব্যতে হবে, 'মেঘে' করণকারক।

গৌড়ীয় ভাষার প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায়, শব্দরূপে সম্বন্ধপদের চিহ্নই প্রাধান্ত পেয়েছিল। অবশেষে প্রয়োজনমত তারই উপরে স্বতম্ত্র কারকের বিভক্তি যোগ করতে হয়েছে। তারই নিদর্শন পাই কর্মকারকে 'তোমারে' গ্রীরামেরে' প্রভৃতি শব্দে। আধুনিক বাংলা পদ্যেও এই রে বিভক্তিরই প্রাধান্ত। বাংলা রামায়ণ-মহাভারতে কর্মকারকে কে বিভক্তি অল্প। কবিকস্বণে দেখা গেছে: খাওয়াব তোমাকে হে নবাৎ আম্রন্যে। অন্তত্ত্ব: উজানী নগরকে বাসিবে যেন হিম। এরকম প্রয়োগ বেশি নেই।

বাংলা নির্বস্তক পদার্থ-বাচক শব্দের কর্মকারকে টা টি'র প্রয়োগবাহল্য, ষথা 'মৃত্যুভয় দূর করো', 'চক্ষ্লজ্জা ছাড়ো'। কিন্তু ওরই মধ্যে একটু বিশেষত্বের ঝোঁক দিয়ে বলা চলে: মৃত্যুভয়টা দূর করো, চক্ষ্লজ্জাটা ছাড়ো। 'মৃত্যুভয়টাকে দূর করো' বলতেও দোষ নেই।

মান্থবের বা জন্ত-জানোয়ারের বেলায় কর্মকারকের চিহ্ন নিয়ে শৈথিল্য করা হয় নি: গোপাল যদি সন্দেশের যোগ্য হয় তা হলে গোপালকেই সন্দেশ দেওয়া যায়। কিন্তু যে বিশেল্যপদ সাধারণবাচক তার বেলায় কর্মকারকের চিহ্ন কাজে লাগে না, যেমন: রাথাল গোক্ষ চরায়। 'গোক্ষকে' চরায় না। ময়রা সন্দেশ বানায়, 'সন্দেশকে' বানায় না।

বিপদ এই, একটা নিয়মের নাগাল যেই পাওয়া যায় অমনি জুটে যায় অনিয়মের দৃষ্টান্ত, যথা: যে গাড়োয়ান গোঞ্চকে পীড়ন করে সে তো কশাইয়েরই খুড়তুতো ভাই। এথানে গোক্ষ যদিও সাধারণ বিশেষ্য তব্ এথানে কর্মকারকে কে বিভক্তি ঘারা তার সঙ্গে বিশেষ বিশেষ্যের মতো ব্যবহার করা হল। ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো: এথানে 'ঝি' 'ঝৌ' বিশেষ বিশেষ্য নয়, সাধারণ বিশেষ্য, তব্ কে বিভক্তি গ্রহণ করেছে। এটা বেআইনি বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আইন আছে প্রচ্ছন্ন হয়ে। রাখালসাধারণ গোক্ষ চরিয়ে থাকে, সেই তার ব্যাবসা। কিন্তু গাড়োয়ান গোক্ষকে যে পীড়ন করে সে একটা বিশেষ ঘটনা, না পিটোতেও পারত। বউয়ের উপকারের জন্মে শান্তড়ি যদি ঝিকে মারে সে একটা বিশেষ ব্যাপার, মারাটা সাধারণ ঘটনা নয়। ব'লে থাকি 'ময়রা মালপো তৈরি করে', 'মালপোকে তৈরি করে' বলিই নে। কিন্তু অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলা অসম্ভব নয় যে: ময়রা মালপোকে করে বলিই নে। কিন্তু অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলা অসম্ভব নয় যে: ময়রা মালপোকে করে তোলে জুতোর স্ক্বতলা। মালপো তৈরি করাটা নিঃসন্দেহ সাধারণ ব্যাপার নয়।

সর্বনামের প্রসদেশ করণকারকের নিয়ম পূর্বেই বলা হয়েছে। অন্ত বিশেষ্যপদ সম্বনেও প্রায় সেই একই কথা। দ্বারা দিয়ে ক'রে: এই তিনটে শব্দ করণকারকের প্রধান উপকরণ। সর্বনামের সঙ্গে অন্ত বিশেষ্যপদের একটা প্রভেদ বিভক্তি নিয়ে; সর্বনামে কে, বিশেষ্যে এ। যথা: হাতে মারা ভালো ভাতে মারার চেয়ে, পৃথিবী পুরাবে তুমি ভরতের ধনে। সর্বনামে এই বিভক্তি বিকল্পে য়, যেমন:
তোমায় দিয়ে। নিয়ের দৃষ্টান্তে কর্মকারকের চিহ্ন দেখি নে, যথা: মন দিয়ে শোনো,
হাত দিয়ে থাও, লোক দিয়ে চিঠি পাঠাও। মন দিয়ে কাজ করো, বাজে কাজে
হাত দিয়ো না: এথানে মনও নির্বস্তক, হাতও তাই; এ হাত দৈহিক হাত নয়, এ
হাত বলতে বোঝায় চেষ্টা। লোক দিয়ে চিঠি পাঠাও: এ লোক কোনো বিশেষ
লোক নয়, সাধারণভাবে যাকে হোক কাউকে দিয়ে চিঠি পাঠাবার কথা হচ্ছে। ঘরামি
দিয়ে চাল ছাইতে হবে: এখানে বিকল্পে 'ঘরামিকে দিয়ে'ও হয়। কিন্তু ব্যক্তিবাচক
বিশেয়ে কর্মকারকের কে বিভক্তি থাকাই চাই: রামকে দিয়ে সই করিষে নিয়ো।
মাহ্র ছাড়া অন্ত জাববাচক বিশেয় সম্বন্ধেও এই নিয়ম, যেমন: বাঁদরকে দিয়ে চাষ
করানো চলে না, ধোবার গাণাকে দিয়ে ঘোড়নৌড় খেলাবে না কি।

করণকারকে 'ক'রে' শব্দ অধিকরণরপের সঙ্গে যুক্ত হয় : গ্লাসে ক'রে জল খাও, তুলিতে ক'রে আঁকো।

করণকারকে 'দিয়ে' আর 'ক'রে' শব্দে পার্থক্য আছে। 'পান্ধিতে ক'রে' যাওয়া চলে, 'পান্ধি দিয়ে' চলে না। থাবার বেলায় বলি 'হাতে ক'রে থাও'; নেবার বেলায় বলি 'হাত দিয়ে নাও'। একটাতে হাত হচ্ছে উপায়, আর-একটাতে হাত হচ্ছে আধার। পান্ধিতে 'ক'রে' মান্ন্য যায়, কিন্তু যায় পথ 'দিয়ে'। এখানে পান্ধি উপায়, পথ আধার। কিন্তু অর্থহিদাবে বিকল্পে হাত উপায়ও হতে পারে, আধারও হতে পারে। তাই 'হাত দিয়ে খাও' বলাও চলে, 'হাতে ক'রে থাও' বলতেও দোহ নেই।

ব'লে থাকি : বড়ো রাস্তা দিয়ে বধন ধাবে গাড়িতে ক'রে ধেয়ো। কোনো সাহেব যদি বলে 'রাস্তায় ক'রে যাবার সময় গাড়ি দিয়ে যেয়ো', বুঝাব সে বাঙালি নয়। লোক 'দিয়ে' পাঠাব চিঠি, লোকটা উপায়; ব্যাগে 'ক'রে' সে চিঠি নেবে, ব্যাগটা আধার।

#### 39

'হতে' আর 'থেকে' এই হুটো শব্দ বাংলা অপাদানের সম্বল। প্রাচীন ছিন্দিতে 'হতে' শব্দের জুড়ি পাওয়া যায় 'হুন্তো', নেপালিতে 'ভন্দা', সংস্কৃত 'ভবস্ত'। প্রাচীন রামায়ণে দেখেছি: ঘরে হনে, ভূমি হনে।

অপভ্রংশ প্রাকৃতের অপাদানে পাওয়া যায়: হোংতও হোংতউ। 'থেকে' শব্দটার ধ্বনিসাদৃশ্য পাওয়া যায় নেপালিতে, যেমন: 'তাঁছা দেখি – দেখান থেকে, মাঝ দেখি – মাঝ থেকে। গুজরাটিতে আছে 'থকি'। বাংলায় অপাদানে একটা গ্রাম্য প্রয়োগ আছে 'ঠেঞে' ( ঠাই হতে ), যথা : তোমার ঠেঞে কিছু আদায় করতে হবে।

একদা পালি ব্যাকরণে পেয়েছিল্ম 'অজ্জতগ্গে' শব্দ। এর সংস্কৃত মূল 'অত্যতঃ অগ্রে'; 'আজ থেকে' শব্দের সঙ্গে এর ধ্বনি ও অর্থের মিল আছে। জানি নে পণ্ডিতদের কাছে এ ইন্দিত গ্রাহ্ম হবে কি না।

এখানে একটা কথা মনে রাধতে হবে। 'পশুর থেকে মান্তবের উৎপত্তি' এ কথা বলা চলে। কিন্তু 'মান্তব থেকে গদ্ধ বেরচ্ছে' বলি নে, বলি 'মান্তবের গা থেকে' কিংবা 'কাপড় থেকে'। 'বিপিন থেকে টাকা পেয়েছি' বলা চলে না, বলতে হয় 'বিপিনের কাছ থেকে টাকা পেয়েছি'। এর কারণ, অচেতন পদার্থের নামের সঙ্গেই 'থেকে' শব্দের সাক্ষাং সম্বন্ধ। তাই 'মেঘ থেকে' বৃষ্টি নামে, 'পাথি থেকে' গান ওঠেনা, 'পাথির কণ্ঠ থেকে' গান ওঠে।

কেবল 'থেকে' নয়, 'হতে' শব্দ-প্রয়োগেও ঐ একই কথা। 'অযোধ্যা হতে' রাম নির্বাসিত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি হঃখ পেয়েছিলেন 'রাবণের কাছ হতে'।

তুলনামূলক অর্থেও ব্যবহৃত হয়: হতে থেকে চেয়ে চাইতে।

অন্য প্রদক্ষে সম্বন্ধপদের আলোচনা হয়ে গেছে। এক কালে বহুবচনে সম্বন্ধপদের 'দিগের' শব্দের পূর্বেও সম্বন্ধের আর-একটা বিভক্তি থাকত, যেমন 'আমারদিগের'।

বাংলা সম্বন্ধপদের একটা প্রত্যয় আছে 'কার'। এর ব্যবহার সার্বৃত্তিক নয়। সময়বাচক ক্রিয়াবিশেষণে 'এখন' 'তখন' 'যখন' 'কখন'এর সঙ্গে 'কার' জোড়া হয়। বিশেষ
কোনো 'বেলাকার' 'দিনকার' 'রাতকার'ও চলে। 'আজ' এবং 'কাল' শব্দে কর্মকারকের
বিভক্তির সঙ্গে যোগ ক'রে ওর ব্যবহার আজকেকার কালকেকার। 'পশু কার',
অমৃক 'হপ্তাকার' বা 'বছরকার' হয়, কিন্তু অমৃক 'মাসকার' কিংবা অমৃক 'ঘটাকার' হয়
না। 'সকলকার' হয়, 'সমস্তকার' হয় না। 'সত্যকার' হয়, 'মিগ্যাকার' হয় না। ভিতরকার বাহিরকার উপরকার নিচেকার এদিককার ওদিককার এধারকার ওধারকার—
চলে। ব্যক্তি বা বস্ত্রবাচক শব্দ সম্পর্কে এর ব্যবহার নেই। 'জন' শব্দ যোগে
সংখ্যাবাচক শব্দে 'কার' প্রয়োগ হয় : একজনকার ত্রজনকার। কিন্তু 'জন' ছাড়া
মন্ত্র্যবাচক আর-কোনো শব্দের সঙ্গে ওর যোগ নেই। 'ইংরেজকার' বলা চলে না।

#### 36

হওয়া থাকা আর করা, এই তিন অবস্থাকে প্রকাশ করে ক্রিয়াপদে। আমি ধনী, তুমি পণ্ডিত—এ কথা ইংরেজিতে বলতে গেলে এর সঙ্গে 'হওয়া' ক্রিয়াপদ যোগ করতে হয়, বাংলায় সেটা উহু থাকে। 'রাস্তাটা সোজা', 'পুকুরটা গভীর', যখন বলি
তথন সেটাতে তার নিতা অবস্থা জানায়। কিন্তু 'বর্ষায় পুকুর ঘোলা হয়েছে' এটা
আকস্মিক অবস্থা, তাই হওয়ার কথাটা তুলতে হয়। ওর লোভ হয়েছে, মনে হচ্ছে
ওর জব হবে— বাক্যগুলিও এইরকম।

সাবেক বাংলায় বিশেশ বা সর্বনাম শব্দ -সহযোগে ইংরেজি is ও are -এর অন্তর্মপ প্রয়োগ পাওয়া যায়: তুমি কে বটো, সে কে বটে, আমি রাজার বিদ্বারি বটি। অচেতনবাচক শব্দেও চলত, যেমন: ঐ গাছটা কী বটে, এই নদী গলাই বটে। 'বটে' শক্ষটা এখনো ভাষায় আছে, বিশেষ ঝোঁক দেবার জন্মে, যেমন: লোকটা ধনী বটে। আবার ভঙ্গীর কাজেও লাগে, যেমন: বটে, চালাকি পেয়েছ! 'বটে'র সঙ্গে 'কিন্তু'র যোগ হলে ভঙ্গীটা আরও জনে, যেমন: উনি সর্দারি করেন বটে কিন্তু টের পাবেন। ইংরেজিতে বভাব বা অবস্থা বোঝাতে is বা are ব্যতীত বিশেশ্যের গতি নেই, বাংলায় তা নয়। ইংরেজিতে বলাই চাই He is lame, কিন্তু বাংলায় যদি বলি 'সে খোঁড়া বটে' তা হলে হয় বোঝাবে, তার খোঁড়া অবস্থাটা একটা বিশেষ আবিষ্কার, নয় ওর সঙ্গে একটা অসংগত ব্যাপারের যোগ আছে। যেমন: ও খোঁড়া বটে কিন্তু দৌড়য় খুব। কিংবা সন্দেহের বিদ্রেপ প্রকাশ করে: তুমি খোঁড়া বটে! অর্থাৎ, খোঁড়া নও যে তা প্রমাণ করতে পারি।

বাংলায় থাকার কথাটা যথন জানাই তথন বলি— আছি বা আছে, ছিলে ছিল বা ছিল্ম। 'আছিল' শব্দেরই সংক্ষেপ 'ছিল'। কিন্তু ভবিগুতের বেলায় হয় 'থাকব'। বাংলায় ক্রিয়াপদের রূপ প্রধানত এই থাকার ভাবকে আশ্রয় করে। করেছে করছে করেছিল করছিল— শব্দগুলো 'আছি' ক্রিয়াপদকে ভিত্তি ক'রে স্থিতির অর্থকেই মুখ্য করেছে। সংস্কৃত ভাষায় এটা নেই, গৌড়ীয় ভাষায় আছে। হিন্দিতে বলে 'চলা থা', চলেছিল। কাজটা যদিও চলা, তবু থা শব্দে বলা হচ্ছে, চলার অবস্থাতে স্থিতি করেছিল। গতিটা যেন স্থিতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

যে কাজকে নির্দেশ করা হচ্ছে প্রধানত সেই কাজের মূল ধাতুকে দিয়েই ক্রিয়াপদের গড়ন। 'থা' ধাতুতে খাওয়া বোঝায়, খাওয়া কাজের সমস্ত ক্রিয়ারপ এই ধাতুর যোগেই তৈরি। কিন্তু বাংলা ভাষায় অনেকস্থলে কার্যটা ক্রিয়ার রূপ ধরে নি। ক্ষ্মা পাওয়া, তৃষ্ণা পাওয়া, প্রতি দিনের ঘটনা; অথচ বাংলায় সেটা ক্রিয়ারপ নেয় নি, বিশেষ্যের সঙ্গে জোড়া লাগিয়ে বলতে হয়: ক্ষ্মা পেল, তৃষ্ণা পেল। হওয়া উচিত ছিল 'ক্ষ্মিল' 'তৃষিল', কাব্যে এইরকম ক্রিয়ারপের কোনো বাধা নেই। কিন্তু গভবাংলায় ক্রিয়াপদকে অনেক স্থলে গোটা বিশেষ্যপদের ভার ব্য়ে বেড়াতে হয়।

বাংলায় হুটো ক্রিয়াপন স্কুড়ে ক্রিয়াবিশেষণ গড়ার একটা রীতি আছে। তাতে যে ইদিতের ভাষা তৈরি হয়েছে তার ভাবপ্রকাশের শক্তি অসাধারণ। সামান্ত এই কথাটা 'রয়ে বদে কান্ত করা' যা বলে তা কোনো বাঁধা সংস্কৃত শব্দে বলাই যায় না। 'উঠেপ'ড়ে' 'উঠেহেঁটে' কিংবা 'নেচেকুঁদে' বেড়ানোতে ছুতি প্রকাশ পায় সেটার ঠিক উপযুক্ত শব্দ অভিবানে খুঁজে পাওয়া যায় না। এদের স্বজাতীয় শব্দ : তেড়েছুঁড়ে কেটেছেঁটে বেঁচেবর্তে রয়েসয়ে হেসেথেলে। এমন আরও বিস্তর আছে। অনেক স্থলে করাড়া শব্দের ঘূটিতে অর্থের সাম্য থাকে না। বস্তুত ওগুলো শব্দযোজনার একরকম খেপামি। 'বেয়েছেয়ে দেখা'য় যা বলা হচ্ছে তার সঙ্গে বাওয়া এবং ছাওয়ার কোনো সম্পর্কই নেই। যথন বলি 'নেড়েচেড়ে দেখতে হবে' তথন 'নেড়ে' শব্দের সহচরটিকে ব্যবহার করা হয় অর্থহীন বাটখারার মতো ওজন ভারী করবার জন্তে। চেয়েচিস্তে কেঁদেকেটে: এরা আছে অনুপ্রাদের গাঁঠ বাঁধার কাজে। এটেসেটে থেটেখুটে খেয়ে-দেয়ে ঠেলেঠলে: এরা ধ্বনির পুনরার্ভিতে মনকে ঠেলে দেবার কাজ করে।

আর-একরকম ক্রিয়াবিশেষণ আছে পদকে ছনো করে দিয়ে। যেমন, 'জর হবে হবে' কিংবা 'জর জর করছে'। মনটা 'পালাই পালাই' করে। এর মধ্যে থানিকটা অনিশ্চয়তা অর্থাং হওয়ার কাছাকাছি ভাব আছে। 'লড়াই লড়াই থেলা' দত্তিয়কার লড়াই নয় কিন্তু যেন লড়াই। 'হতে হতে হল না' অর্থাং হতে গিয়ে হল না। এতে যেমন জোর কমায়, আবার কোনো স্থলে জোর বাড়ায়: দেখতে দেখতে জল বেড়ে গেল, হাতে হাতে ফল পাওয়া। সরে সরে যাওয়া, চলে চলে ক্লান্ত, কেঁদে কেঁদে চোথ লাল, পিছু পিছু চলা, কাছে কাছে থাকা: এই দ্বিত্বে নিরস্তরতার ভাব পাওয়া যায়, কিন্তু একটানা নিরস্তরতা নয়, এর মধ্যে একটা বারংবারত্ব আছে। 'পাতে-পাতেই মাছের মৃড়ো দেওয়া হয়েছে' বললে মনে হয় সেটা যেন একে একে পরে পরে গণনীয়। 'পাথয়টা পড়ি পড়ি করছে', কোনো কালেই হয়তো পড়বেনা, কিন্তু প্রত্যেক মৃহূর্তে বারে বারে তার ভাবথানা পড়বার মতো। 'আপনি আপনিই তিনি বকে যাছেন' বললে কেবল য়ে স্থগত বকা বোঝায় তা নয়, বোঝায় পুন: পুন: বকা। এরকম ভাবব্যঞ্জনা কোনো স্পষ্টার্থক বিশেষণের দ্বারা সন্তব্ব নয়। এ যেন সিনেমায় ছবি নেওয়ার প্রণালীতে পুন: পুন: অমুভৃতির সমষ্টি।

ক্রিয়ার বিশেষণে অর্থহীন ধ্বনি সম্বন্ধে বাংলা শব্দতত্ত্ব বইখানিতে অনেক দৃষ্টাস্ত দেখিয়েছি, যেমন : ফদ্ ক'বে, চট্ ক'রে, ধূপ্ ক'রে, ধাঁ ক'রে, দোঁ ক'রে, চাঁচ ক'রে দেওয়া, গাঁটি হয়ে বসা, চিপ করে প্রণাম করা। এদের কোনো শব্দই সার্থক নয়, অথচ অর্থবান শব্দের চেয়ে এরা স্পষ্ট করে মনে রেথাপাত করে। ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্ছর, ধু ধু করছে মাঠ, থই থই করছে জল: এরা এক আঁচড়ের ছবি।

শারীরিক বেদনাগুলি ইংরেজি ভাষায় অর্থবান শব্দ দিয়ে বোঝানো হয়, যেমন:
throbbing cutting gnawing pricking ইত্যাদি। এরকম দৈহিক উপলব্ধির
ভিন্ন ভিন্ন শব্দ বাংলা ভাষায় নেই। বাংলার আছে ধ্বনি: দব্দব্ ঝন্ঝন্ টন্টন্
কন্কন্ কুটকুট্ কর্কর্ তিজিক্তিজিক্ খিন্থিন্ ঝিম্ঝিম্ হুজ্হুজ্ সির্সির্। এই
ধ্বনিগুলির সঙ্গে অন্তুতির কোনোই শব্দাত সাদৃশ্য নেই, তব্ এই নির্থক শব্দগুলির
দ্বারা অন্তুতির যেমন স্পাই ধারণা হয় এমন আর কিছুতেই হতে পারে না।

বাংলা ক্রিয়াপদে আর-এক বিশেষত্ব আছে হুটো ক্রিয়ার জ্রোড় দেওয়া, তাদের মধ্যে অর্থের সংগতি না থাকলেও, যেমন: হয়ে যাওয়া, হয়ে পড়া, হতে থাকা, হয়ে ওঠা; করে বাওয়া, করে ফেলা, করে তোলা, করে দেওয়া, করে চলা, করে ওঠা, করতে থাকা। হয়ে পড়া, করে ফেলা 'র ভাবটা একই; একটা অক্রিয়, একটা সক্রিয়। আর-একরকম আছে বিশেয়ের সঙ্গে ক্রিয়ার কিংবা হই ক্রিয়ার অসংগত য়োগ, য়েমন: মার থাওয়া, উঠে পড়া, গাল দেওয়া, বসে যাওয়া, ঘুরে মরা, গিয়ে পড়া, থেয়ে বাঁচা, নেড়ে দেওয়া।

#### 10

ক্রিয়াপদে ত্ রকমের অহজ্ঞা আছে। এক, উপস্থিত ব্যক্তিকে অন্নরোধ বা আদেশ করা। আর, উপস্থিত বা অনুপস্থিত কারও সম্বন্ধে ইচ্ছা প্রকাশ করা, যেমন 'ও কর্মক'।

হোক যাক চলুক বা করুক প্রভৃতি শব্দগুলিতে ক প্রত্যয় পুরোনো ভাষায় সর্বত্র প্রচলিত ছিল না, যথা : জাউ, মন্দ পবন বহু, উদিত হুউ চন্দা, মুউরগণ নাদ করু।

পূর্বেই বলেছি বাংলা ভাষার প্রধান লক্ষণ, তার ভঙ্গীর প্রাবল্য। উপরোক্ত প্রেণীর ক্রিয়াপনে একটা অনর্থক গে শব্দের ঘোগে যে ইন্ধিত প্রকাশ করা হয় সেটা সহজ শব্দের ঘারা হয় না, যথা: হোকগে করুকগে মরুকগে। এতে উদাসীতে ও ক্ষোভে জড়িয়ে যে ভাবটা ব্যক্ত করে সেটা অন্ত ভাষায় সহজে বলা যায় না। কেননা গে শব্দের কোনো অর্থ নেই, ওটা একটা মুদা। 'হোকগে' শব্দের ইংরেজি তর্জমা করতে হলে বলতে হয়: Let it happen, I don't care। ওর সঙ্গে 'ত্মিও যেমন' যদি যোগ করা যায় তা হলে ভঙ্গিমা আরও প্রবল হয়ে ওঠে। ইংরেজি বাক্যে হয়তো এর কাছাকাছি যায়: Oh let it be, don't bother। মোটের উপর এই

শক্ত দ্বীর ভাবথানা এই বে, যা হচ্ছে বা করা হচ্ছে সেটা ভালো নয়, সেটা ক্ষতিকর, বা অপ্রিয়, কিন্তু তবু ওটাকে গ্রাহ্ম করার দরকার নেই। 'মক্ষকণে' শব্দে এই ভাষাভদ্দী খুবই স্পষ্ট হয়েছে। এই ছোট্ট বাংলা শক্ষটির ইংরেজি প্রতিবাক্য: Hang it, let it go to the dogs।

ইংরেছিতে সাধারণ ব্যবহারের ক্রিয়াপদ অন্প্রজার প্রায়ই এক মাত্রার হয়, যেমন, run stop cut beat shoot march hold throw। যেখানে যুগ ক্রিয়াপদ ব্যবহার হয় সেথানে এক মাত্রার ঘটি শব্দ জোড়া লাগে, যেমন: come in, go out, cut down, stand up, run on ইত্যাদি। বলা বাহল্য, এইরপ সংক্ষিপ্ত শব্দে আজ্ঞার জোর পৌছয়। স্থাউটের বা ফৌজের কুচকাওয়াজে ইংরেজিতে যে-সব আদেশবাক্য আছে এই কারণে সেগুলো জোরালো হয়। যে-সকল শব্দ ব্যক্তনবর্ণে হয় তারা ধাকা দেয় জোরে। stand up শব্দ উভয়ে মিলে ছই মাত্রার বটে কিন্তু তাতে ছই বাঞ্জনবর্ণের ঘটো ঠোকর আছে।

'দাঁড়াও' শব্দটাও হুই মাত্রার, কিন্তু তার আগাগোড়া স্বরবর্ণ, তাদের স্পর্শ মোলায়েম। কথাটা ধাঁ করে ছোটে না।

'তৃই' তোরা' বর্গের অমুজ্ঞায় এই তুর্বলতা নেই! বোদ্ ওঠ্ ছোট্ থাম্ কাট্ মার্
ধর্ থেল্: এগুলি দৌড়দার শব্দ। আদিকালে ভাষায় 'তু' 'তুই' ছিল একমাত্র মধ্যমপুরুষের সর্বনাম শব্দ। সেটা যদি চলে আসত তা হলে ক্রিয়াপদকে স্বরবর্গ এমন নরম
করে রাখত না, হসন্ত ব্যক্তনবর্গে তাকে তীক্ষতা দিত। 'করো' হ'ত 'কর্'। 'কোরো'
হ'ত 'করিস'। 'দাঁড়া' শব্দ যদিও স্বরবর্গ বহন করে তব্ 'দাঁড়াও' শব্দের চেয়ে তার
মধ্যে প্রভূশক্তি বেশি। 'তুমো' আর 'তুমোও' তুলনা করলে অমুজ্ঞার দিক থেকে
প্রথমোক্তটির প্রবলতা মানতে হয়।

চলতি বাংলা ভদীপ্রধান ভাষা, তার একটা লক্ষণ ক্রিয়াপদের অন্তজায় অসংগত ভাবে 'না' শব্দের ব্যবহার। এর কাজ হচ্ছে আদেশ বা অন্থরোধকে অন্থনয়ে নরম করে আনা।

'হোক না' 'করোই না' ক্রিয়াপদে 'না' শব্দে নির্বন্ধ প্রকাশ পায়, কোনো-এক পক্ষের আনিচ্ছাকে যেন ঠেলে দেওয়। 'না' শব্দের দ্বারা 'হাঁ' প্রকাশ করা আর প্রথমপুরুষ-বাচক 'আপনি'কে মধ্যমপুরুষের অর্থে ব্যবহার একই মনস্তব্যুলক। যিনি উপস্থিত আছেন যেন তিনি উপস্থিত নেই, তাঁর সঙ্গে মোকাবিলায় কথা বলার স্পর্ধা বক্তার পক্ষে সম্ভব নয়, এই ভাণের দ্বারাই তাঁর উপস্থিতির মূল্য যায় বেড়ে। তেমনি অন্ধরোধ জানানোর পরক্ষণেই 'না' বলে তার প্রতিবাদ ক'রে অন্ধ্রোধের মধ্যে সম্মানের কাকৃতি এনে

দেওয়া হয়। 'না' শব্দের ক্রিয়াপদের রূপ বাংলা ভাষার আর-একটি বিশেষত্ব, যথা: আমি নই, তুমি নও, সে নয়, তিনি নন, আমি নেই, তুমি নেই, সে নেই, তিনি নেই; হুই নে, হুও না, হুন না, হুয় নি, হুন নি।

বাংলা ক্রিয়াপদে নানারকম শব্দ-যোজনায় নানারকম ভদ্দী। তার কতকগুলি সার্থক, কতকগুলি নির্থক। ক্রিয়াপদে এতরকম ইশারা বোধ হয় আর-কোনো ভাষায় নেই।

পড়ল বা, করলে বা, শব্দে আশহার স্থচনা। কোনো ক্রিয়াবিশেষণ-যোগে এর ভাবটা প্রকাশ হতে পারত না।

এতে যদি ইকার যোগ করা যায় তাতে আর-একরকম ভদী এসে পড়ে। ছলই বা, করলই বা : এর ভদীতে স্থরের বৈচিত্র্য অমুসারে ক্ষমাও বোঝাতে পারে, স্পর্ধাও বোঝাতে পারে, উপেক্ষাও বোঝাতে পারে।

হল বুঝি, করল বুঝি, হল ব'লে, করল ব'লে: আসর অপ্রিয়তার আশকা। হল বে, করল বে: উদ্বেগ।

হল তো, করলে তো: অপ্রত্যাশিতের সম্বন্ধে বিশ্বয়।

আবার ওকেই প্রশ্নের স্থবে বদলিয়ে যদি বলা হয় 'হল তো ?' তা হলে জানানো হয়: এখন তো আর কোনো নালিশ রইল না ?

হোক না, করুক না, হোক্দে, করুক্দে, মরুক্দে: ওদাদীতা। হলই বা, করুলই বা, নাই বা হল, নাহয় হল: স্পর্ধার ভাষা।

रंगर वा, कर्नर वा, नार वा रंग, नार्य रंग : न्यवाय जाव

हत्त ता, हत्य वा : विक्षा अवः स्रीकात मिनित्य ।

হবেই হবে, করবেই করবে: স্থনিশ্চিত প্রত্যাশা।

করতেই হবে, হতেই হবে, করাই চাই, হওয়াই চাই : ইচ্ছার জোর প্রয়োগ।

इटनरे इन: वर्था १ रा यि कटन वात-काटना कटर्नत मत्रकात दनरे।

হোক্গে ছাই, মক্ত্গে ছাই : প্রবল ওদাস্ত।

20

অব্যয়। বাংলা ভাষায় প্রশ্নস্থচক অব্যয় সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করেছি।
প্রশ্নস্থচক কি শব্দের অনুরূপ আর-একটি 'কি' আছে, তাকে দীর্ঘমর দিয়ে লেখাই
কর্তব্য। এ অব্যয় নয়, এ সর্বনাম। এ তার প্রকৃত অর্থের প্রয়োজন সেরে মাঝে
মাঝে খোঁচা দেবার কাজে লাগে, যেমন: কী ভোমার ছিরি, কী-যে ভোমার বৃদ্ধি।

তিনটি আছে বোদ্ধক অব্যয় শক: এবং আর ও। 'এবং' সংস্কৃত শক। এর প্রকৃত অর্থ 'এইমতো'। ইংরেদ্ধি and শব্দের অর্থে কতদিন এর ব্যবহার চলেছে জানি নে। প্রোনো কাব্যসাহিত্যে 'এবং' শব্দের দেখা পাই নি। আধুনিক কাব্যসাহিত্যেও এর ব্যবহার নেই বললেই হয়। খাঁটি বাংলা যোদ্ধক শব্দ 'আর', হিন্দি 'ঔর'। সংস্কৃত 'অপর' শব্দ থেকে এর উত্তব। 'এবং' শব্দ তার অর্থের অসংগতি সত্ত্বেও পুরাতন 'আর'কে সাধু ভাষা থেকে প্রায় তাড়িয়ে দিয়েছে। তাড়ানো সহদ্ধ হয়েছে তার প্রধান কারণ, স্বাভাবিক বাংলায় দ্বুসমাসেই যোদ্ধকের কাদ্ধ সারা হয়ে থাকে। আমরা বলি: হাতিঘোড়া লোকলম্বর নিয়ে রাদ্ধা চলেছেন। আমরা বলি: চৌকিটেবিল আয়না-আলমারিতে ঘর ঠাসা। ইংরেদ্ধিতে উভয় স্থলেই একটা and না বিসিয়ে চলে না, যথা: The king marches with his elephants, horses and soldiers। The room is full of chairs, tables, clothes-racks and almirahs।

বাংলায় যদি বলি 'রাস্তা দিয়ে চলেছে হাতি আর ঘোড়া', তা হলে বোঝাবে বিশেষ করে ওরাই চলেছে।

'আর' শব্দের আরও কয়েকটি কাজ আছে, যেমন: আর কত থাবে: অর্থাৎ অতিরিক্ত আরও কত থাবে। আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না: অর্থাৎ পুনশ্চ দেখা হবে না।

তোমাকে আর চালাকি করতে হবে না: এ একটা ভঙ্গিওয়ালা কথা। এই শব্দ থেকে 'আর' শব্দটা বাদ দিলেও চলে, কিন্তু তাতে ঝাঁজ মরে যায়।

সাহিত্যে 'ও' শব্দটা 'এবং' শব্দের সমান পর্যায়ে চলেছে। কিন্তু চলতি ভাষায় 'ও' সংস্কৃত 'চ'এর মতো, যথা : আমি যাচ্ছি তুমিও যাবে, অ্যাঙ যায় ব্যাঙ যায় খল্সে বলে আমিও যাব।

এক কালে এই 'ও' ছিল 'হ' রূপে, ষেমন: সেহ, এহ বাহা, এহ তো মানুষ
নয়। এই হ অবিকৃত রূপে বাকি আছে সাধু ভাষায় 'কেহ' শব্দে। চলতি ভাষায়
'কেও' থেকে ক্রমে 'কেউ' হয়েছে। পুরাতন সাহিত্যে 'কেহ' পাওয়া যায়, 'তেঁহ'
শব্দী আজ হয়েছে 'তিনি'। 'ওহ' নেই কিন্তু সাধু ভাষায় 'উহা' আছে। 'যেহ'
নেই, আছে 'যাহা'। এই শেষ ঘুটি বিশেষণ অপ্রাণী সম্পর্কে।

যোজক 'ও'র উৎপত্তি ফার্সি উঅ (অস্তাস্থ ব) শব্দ থেকে, স্থতরাং and'এর প্রতিশব্দরূপে এর ব্যবহার অবৈধ নয়। কিস্তু তবু ভাষায় ভালো করে নিশ খায় নি। তুমি ও আমি একসঙ্গেই যাব: এ থাটি বাংলা নয়। আমরা সহজে বলি: তুমি আমি একসব্দেই যাব। কেউ কেউ মনে করেন 'অপি' থেকে 'ও' হয়েছে, কিন্তু স্বরবিকারের নিয়ম অমুসারে সেটা সম্ভব কি না সন্দেহ করি।

রাজাও চলেছে সন্ন্যাসীও চলেছে: এ খাঁটি বাংলা। কিন্তু 'রাজা ও সন্ন্যাসী চলেছে' কানে ঠিক লাগে না। সে এগোয়ও না পিছোয়ও না: 'ও' শব্দের এই যথার্থ ব্যবহার। সে এগোয় নাও পিছোয় না: এ বাক্যটা হুর্বল।

তুমিও যেমন, হবেও বা : এ-সব জায়গায় 'ও' ভাষাভন্ধীর সহায়তা করে।

দেখা যায় 'এবং' শক্টাকে দিয়ে আমরা অনেক স্থানে and শব্দের অন্থকরণ করাই। He has a party of enemies and they vilify him in the newspapers এ বাকাট। ইংরেজি মতে শুদ্ধ, কিন্তু আমরা যখন ওরই তর্জমা করে বলি 'তাঁর একদল শত্রু আছে এবং ওরা থবরের কাগছে তাঁর নিন্দে করে', তখন বোঝা উচিত এটা বাংলারীতি নয়। আমরা এখানে 'এবং' বাদ দিই। He has enemies and they are subsidised by the government এই বাকাটা তর্জমা করবার সময় ফদ্ করে বলা অসম্ভব নয় যে: তাঁর শত্রু আছে এবং তারা সরকারের বেতনভোগী। কিন্তু ওটা ঠিক হবে না, 'এবং' পরিত্যাগ করতে হবে। বাকোর এক অংশে 'থাকা', আর-এক অংশে 'হওয়া', এদের মাঝখানে 'এবং' মধ্যস্থতা করবার অধিকার রাখে না। তিনি হচ্ছেন পাকা জোচ্চোর, এবং তিনি নোট জাল করেন: ইংরেজিতে চলে, বাংলায় চলে না।

'সে দরিদ্র এবং সে মূর্খ' এ চলে, 'সে চরকা কাটে এবং ধান ভেনে থায়' এও চলে। কারণ প্রথম বাক্যের তুই অংশই অন্তিম্ববাচক, শেষ বাক্যের তুই অংশই কর্তৃম্ববাচক। কিন্তু 'সে দরিদ্র এবং সে ধান ভেনে থায়' এ ভালো বাংলা নয়। আমরা বলি: সে দরিদ্র, ধান ভেনে থায়। ইংরেজিতে অনায়াসে বলা চলে: She is poor and lives by husking rice।

প্রয়োগবিশেষে 'যে' সর্বনামশন্ধ ধরে অব্যয়রূপ, যেমন: হরি যে গেল না।
'যে' শব্দ 'গেল না' ব্যাপারটা নির্দিষ্ট করে দিল। তিনি বললেন যে, আজই তাঁকে
যেতে হবে: 'তাঁকে যেতে হবে' বাক্যটাকে 'যে' শব্দ ঘেন ঘের দিয়ে স্বভন্ত করে দিলে।
ভধু উক্তি নয়, ঘটনাবিশেষকেও নির্দিষ্ট করা তার কাজ, যেমন: মধু যে রোজ বিকেলে
বেড়াতে যায় আমি জানতুম না। মধু বিকেলে বেড়াতে যায়, এই ব্যাপারটা 'যে'
শব্দের ছারা চিহ্নিত হল।

আর-একটা অব্যয় শব্দ আছে 'ই'। 'ও' শব্দটা মিলন জানায়, 'ই' শব্দ জানায় স্বাতস্ত্রা। 'তুমিও যাবে', অর্থাৎ মিলিত হয়ে যাবে। 'তুমিই যাবে', অর্থাৎ একলা যাবে। 'সে যাবেই ঠিক করেছে', অর্থাৎ তার যাওয়াটাই একান্ত। 'ও' দেয় জুড়ে,

বক্রোক্তির কাজেও 'ই'কে লাগানো হয়েছে: কী কাণ্ডই করলে, কী বাঁদরামিই
শিখেছ। 'কী শোভাই হয়েছে' ভালোভাবে বলা চলে, কিন্তু মন্দভাবে বলা আরও
চলে। এর সৃদ্ধে 'টা' জুড়ে দিলে তীক্ষতা আরও বাড়ে, যেমন: কী ঠকানটাই
ঠিকিয়েছে। আমরা সোজা ভাষায় প্রশংসা করে থাকি: কী চমৎকার, কী স্থন্দর।
ওর সঙ্গে একট্ট-আধট্ট ভিন্নিমা জুড়ে দিলেই হয়ে দাঁড়ায় বিদ্রূপ।

'তা' শব্দটো কোথাও সর্বনাম কোথাও অব্যয়। তুমি যে না বলে যাবে তা হবে না :
এখানে না বলে যাওয়ার প্রতিনিধি হচ্ছে তা, অতএব 'সর্বনাম'। তা, তুমি বরং গাড়ি
পাঠিয়ে দিয়ো: এই 'তা' অব্যয় এবং অর্থহীন, না থাকলেও চলে। তবু মনে হয়
একটুথানি ঠেলা দেবার জন্মে যেন প্রয়োজন আছে। তা, এক কাজ করলে হয়:
একটা বিশেষ কাজের দিকটা ধরিয়ে দিল ঐ 'তা'।

'বৃঝি', সহজ অর্থ 'বোধ করি'। অথচ বাংলা ভাষায় 'বৃঝি' 'বোধ করি' 'বোধ হচ্ছে' বললে সংশয়যুক্ত অন্থমান বোঝায়: লোকটা বৃঝি কালা, তুমি বৃঝি কলকাতায় যাবে। 'তুমি কি যাবে' এই বাকো 'কি' অব্যয়ে স্থম্পষ্ট প্রশ্ন। কিন্তু 'তুমি বৃঝি যাবে' এই প্রশ্নে যাবে কি না সন্দেহ করা হচ্ছে। বাংলা ভাষায় 'বৃঝি' শব্দে বৃঝি ভাবটাকে অনিশ্চিত করে রাথে। বৃঝির সঙ্গে 'বা' জুড়ে দিলে তাতে অন্থমানের স্থরটা আরও প্রবল হয়।

যদি, যদি বা, যদিই বা, যদিও বা। যদি অসায় কর শান্তি পাবে: এটা একটা সাধারণ বাক্য। যদি বা অস্তায় ক'রে থাকি: এর মধ্যে একটু ফাঁক আছে, অর্থাৎ না করার সম্ভাবনা নেই-যে তা নয়। যদিই বা অস্তায় করে থাকি: অস্তায় করাটা নিশ্চিত বলে ধরে নিলেও আরও কিছু বলবার আছে। যদিও বা অস্তায় করে থাকি: অস্তায় সত্ত্বেও স্পর্ধা আছে মনে।

'তো' অব্যয়শব্দে অনেক স্থলে 'তবু' বোঝায়, যেমন : বেলায় এলে তো খেলে না কেন। কিন্তু, তুমি তো বলেই খালাস, সে তো হেসেই অজ্ঞান, আমি তো ভালো মনে করেই তাকে ডেকেছিলুম, তুমি তো বেশ লোক, সে তো মস্ত পণ্ডিত— এ-সব স্থলে 'তো' শব্দে একটু ভংসনার বা বিশ্ময়ের আভাস লাগে, যথা : তুমি তো গেলে না, সে তো বসেই রইল, তবে সুলা দে ছি মাটি হল।

'গো' শব্দের প্রয়োগ সম্বোধনে 'তুমি' বর্গের মান্তব সম্বন্ধে, 'তুই' বা 'আপনি' বর্গের নয়: কেন গো, মশায় গো, কী গো, ওগো শুনে যাও, হাঁ গো তোমার হল কী। সংস্কৃত 'ভোঃ' শব্দের মতো এর বছল ব্যবহার নেই। হাঁ গো, না গোঃ মৃথের কথার চলে; মেরেদের মৃথেই বেশি। ভর কিংবা দ্বণা -প্রকাশে 'মা গো'। 'বাবা গো' শুর্ ভর-প্রকাশে। 'শোনো' শব্দের প্রতি 'গো' যোগ দিয়ে অনুরোধে মিনভির স্কর লাগানো যায়। 'কী গো' 'কেন গো' শব্দে বিদ্রূপ চলে: কেন গো, এত রাগ কেন; কেন গো, তোমার যে দেখি গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল; কী গো, এত রাগ কেন গো মশায়; কী গো, হল কী তোমার। ভয় বা দুঃখ -প্রকাশে মেরেদের মৃথে 'কী হবে গো', কিংবা অনুনয়ে 'একা কেলে যেয়ো না গো'। 'হাগা' 'কেনে গা' গ্রাম্য ভাষায়।

শুর্ 'হে' শব্দ আহ্বান অর্থে সাহিত্যেই আছে। মুথের কথায় চলে 'ওহে'। কিংবা প্রশ্নের ভাবে: কে হে, কেন হে, কীছে। অন্তজ্ঞায় 'চলো হে'। মাননীয়দের সম্বন্ধে এই 'ওহে'র ব্যবহার নেই। 'তুমি' 'তোমার' সঙ্গেই এর চল, 'আপনি' বা 'তুই' শব্দের সঙ্গে নয়।

'রে' শব্দ অসম্মানে কিংবা স্নেহপ্রকাশে: হাঁ রে, কেন রে, ওরে বেটা ভূত, ওরে হতভাগা, ওরে সর্বনেশে। এর সম্বন্ধ 'তুই' 'তোরা'র সঙ্গে।

'লো' 'লা' মেয়েদের মুখের সংখাধন। এও 'তুই' শব্দের যোগে। ভদ্রমহল থেকে ক্রমশ এর চলন গেছে উঠে।

অব্যয় শব্দ আরও অনেক আছে, কিন্তু এইথানেই শেষ করা যাক।

#### 52

ভাষার প্রকৃতির মধ্যে একটা গৃহিণীপনা আছে। নতুন শব্দ বানাবার সময় অনেক স্থলেই একই শব্দে কিছু মালমসলা যোগ ক'রে কিংবা ত্টো-তিনটে শব্দ পাশাপাশি আঁট করে দিয়ে তাদের বিশেষ বাবহারে লাগিয়ে দেয়, নইলে তার ভাণ্ডারে জায়গা হত না। এই কাজে সংস্কৃত ভাষার নৈপুণ্য অসাধারণ। ব্যবস্থাবন্ধনের নিয়মে তার মতো সতর্কতা দেখা যায় না। বাংলা ভাষায় নিয়মের থবরদারি যথেষ্ট পাকা নয়, কিন্তু সেও কতকগুলো নির্মাণরীতি বানিয়েছে। তার মধ্যে অনেকগুলোকে সমাসের পর্যায়ে ফেলা যায়, যেমন: চটামেজাজ নাকি স্থর তোলাউত্বন ভোলামন। এগুলো হল বিশেশু-বিশেষণের জ্যোড়। বিশেষণগুলোও ক্রিয়াপদকে প্রত্যায়ের শান দিয়ে বসানো। সেও একটা মিতব্যয়িতার কৌশল। বদমেজাজি ভালোমান্থিষ তিনমহলা, এগারোহাতি (শাড়ি): এখানে জ্যোড়া শব্দের শেষ অংশীদারের পিঠে ইকারের আকারের ছাপ লাগিয়ে দিয়ে তাকে এক শ্রেণীর বিশেশ্যে থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে আর-এক শ্রেণীর বিশেশ্যে। অবশেষে সেই বিশেশ্যের

গোড়ার দিকে বিশেষণ যোগ ক'রে তাকৈ বিশেষত্ব দিয়েছে। অবিক্বত বিশেষবিশেষণের মিলন ঘটানো হয়েছে সহজেই; তার দৃষ্টান্ত অনাবশ্রক। বিশেষ্যের সঙ্গে
বিশেষণের মিলন ঘটানো হয়েছে সহজেই; তার দৃষ্টান্ত অনাবশ্রক। বিশেষ্যের সঙ্গে
বিশেষ গোঁথে সংস্কৃত বছরীহি মধাপদলোপী কর্মধারয়ের মতো এক-একটা বাক্যাংশকে
সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। যেমন 'পুজোবাড়ি', অর্থাৎ পুজো হচ্ছে যে বাড়িতে সেই বাড়ি।
কাঠকয়লা: কাঠ পুড়িয়ে যে কয়লা হয় সেই কয়লা। হাটুজল: হাটু পয়ন্ত গভীর
যে জল সেই জল। মাটকোঠা: মাটি দিয়ে তৈরি হয়েছে যে কোঠা। ছই বিশেষণের
যোগে যে সমাস তারও গ্রন্থি ছাড়িয়ে দিলে অর্থের ব্যাখ্যা বিস্তৃত হয়ে পড়ে; যেমন:
কাঁচামিঠে: কাঁচা তব্ও মিষ্টি। বাদশাহি-কুঁড়ে: বাদশার সমত্ল্য তার কুঁড়েমি।
সেয়ানা-বোকা: লোকটাকে বোকার মতো দেখায় কিন্তু আসলে সেয়ানা। বিশেষ্য
এবং ক্রিয়া থেকে বিশেষণ-করা শব্দের যোগ, যেমন: পটলচেরা: অর্থাৎ পটল চিরলে
যে গড়ন পাওয়া যায় সেই গড়নের। কাঠঠোকরা: কাঠে যে ঠোকর মারে। চুলচেরা:
চুল চিরলে সে যত কুল্ম হয় তত কুল্ম।

কিন্ত শব্দরচনায় বাংলা ভাষার নিজের বিশেষত্ব আছে, তার আলোচনা করা যাক।

বাংলা ভঙ্গীওয়ালা ভাষা। ভাবপ্রকাশের এরকম সাহিত্যিক রীতি অন্ত কোনো ভাষায় আমার জানা নেই।

অর্থহীন ধ্বনিসমবায়ে শব্দরচনার দিকে এই ভাষায় যে ঝোঁক আছে তার আলোচনা পূর্বেই করেছি। আমাদের বোধশক্তি যে শব্দার্থজালে ধরা দিতে চায় না বাংলা ভাষা তাকে সেই অর্থের বন্ধন থেকে ছাড়া দিতে কুষ্ঠিত হয় নি, আভিধানিক শাসনকে লঙ্গন ক'রে সে বোবার প্রকাশ-প্রণালীকেও অঙ্গীকার করে নিয়েছে।

ধন্যাত্মক শব্দগুলিতে তার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছি। পোকা কিল্বিল্ করছে: এ বাকার ভাবটা ছবিটা কোনো স্পষ্ট ভাষায় বলা ষায় না। 'থিট্থিটে' শব্দের প্রতিশব্দ ইংরেজিতে আছে irritable, peevish, pettish; কিন্তু 'থিট্থিটে' শব্দের মতো এমন তার জাের নেই। নেশায় চূর্চূর্ হওয়া, কট্মট্ ক'রে তাকানাে, ধপান্ ক'রে পাছা, পা টন্ টন্ করা, গা মাাজ্ ম্যাজ্ করা: ঠিক এ-সব শব্দের ভাব বাঝানাে ধাত্প্রতায়ওয়ালা ভাষার কর্ম নয়। ইংরেজিতে বলে creeping sensation, বাংলায় বলে 'গা ছম্ছম্ করা'; আমার তাে মনে হয় বাংলারই জিত। গুটিকয়েক রঙের বােধকে ধ্বনি দিয়ে প্রকাশ করায় বাংলা ভাষার একটা আকুতি দেখতে পাওয়া ষায়: টুক্টুকে, টক্টকে, দগ্দগে লাল; ধব্ধবে, ফ্যাক্ফেকে, ফ্যাট্ফেটে সাদা; মিন্মিসে, কুচ্বুচে কালাে।

বাংলার শব্দের দ্বিত্ব ঘটিয়ে যে ভাবপ্রকাশের রীতি আছে সেও একটা ইশারার ভঙ্গী, যেমন : টাটকা-টাটকা গরম-গরম শীত-শীত মেঘ-মেঘ জ্বর-জ্বর যাব-যাব উঠি-উঠি। অর্থের অসংগতি, অত্যুক্তি, রূপক-ব্যবহার, তাতেও প্রকাশ হয় ভঙ্গীর চাঞ্চল্য ; অন্ত ভাষাতেও আছে, কিন্তু বাংলায় আছে প্রচুর পরিমাণে।

আকাশ থেকে পড়া, মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া, হাড় কালী করে দেওয়া, পিটিয়ে লম্বা করা, তেসে দেওয়া, গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ানো, নাকে তেল দিয়ে ঘুমোনো, তেলে বেগুনে জ্বলা, পিত্তি জ্বলে যাওয়া, হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি, ঘেনা পিত্তি, বুদ্ধির ঢেঁকি, পাড়া মাথায় করা, তুলো ধুনে দেওয়া, ঘোল থাইয়ে দেওয়া, হেসে কুকক্ষেত্র, হাসতে হাসতে পেটের নাড়ি ছেঁড়া, কিল থেয়ে কিল চুরি, আদায় কাঁচকলায়, আহলাদে আটথানা: এমন বিশুর আছে।

বাংলায় অনেক জোড়া শব্দ আছে যার এক অংশে অর্থ, অন্য অংশে নির্থকতা। তাতে করে অর্থের চারি দিকে একটা ঝাপসা পরিমণ্ডল স্বষ্টি করা হয়েছে; সেই জায়গাটাতে যা তা কল্পনা করবার উপায় থাকে।

আমরা বলি 'ওষ্ধপত্র'। 'ওষ্ধ' বলতে কী বোঝায় তা জানা আছে, কিন্তু 'পত্রটা' যে কী তার সংজ্ঞা নির্ণয় করা অসম্ভব। ওটুকু অব্যক্তই রেখে দেওয়া হয়েছে, স্কৃতরাং ওতে অনেক কিছুই বোঝাতে পারে। হয়তো ফীভার্মিক্\*চারের সঙ্গে মকরধ্বজ, ডাক্তারের প্রেস্কিপ্শন, থর্মমীটর, কুইনীনের বড়ি, হোমিয়োপ্যাথি ওষ্ধের বাক্ম। হয়তো তাও নয়। হয়তো কেবলমাত্র হু বোতল ডি-গুপ্ত। এমনি 'মালপত্র' 'দলিল-পত্র' 'বিছানাপত্র' প্রভৃতি শব্দে ব্যক্ত অব্যক্তের যুগলমিলন।

আর-একরকম জোড়মেলানো শব্দ আছে যেথানে তুই ভাগেরই এক মানে, কিংবা প্রায় সমান মানে; যেমন 'লোকলস্কর'। এই 'লস্কর' শব্দে সব জায়গাতেই যে ফৌজ বোঝাবেই তা নয়; প্রায় ওতে 'লোক' শব্দের অর্থের সঙ্গে অনির্দিষ্ট লোকসজ্যের ব্যাপকতা বোঝায়। অন্তর্রকম করে বলতে গেলে হয়তো বলতুম, হাজার হাজার লোক চলেছে; অথচ গুণে দেখলে হয়তো আড়াইশো'র বেশি লোক পাওয়া যেত না।

থুব 'চড়চাপড়' লাগালে: ওর মধ্যে চড়টা স্থনিশ্চিত, চাপড়টা অনিশ্চিত। ওটা কি তবে একবার গালে চড়, একবার পিঠে চাপড়। খুব সম্ভব তা নয়। তবে কি অনেকগুলো চড়। হতেও পারে।

মারাধরা মারধোর: বর্ণিত ঘটনায় শুধু হয়তো মারাই হয়েছিল কিন্ত ধরা হয় নি। কিন্তু 'মারধোর' শব্দের দ্বারা মারটাকে স্থনির্দিষ্ট সীমার বাইরে ব্যাপ্ত করা হল। যে উৎপাতটা ঘটেছিল তার ক্ষ্মুত্র ক্ষ্মুত্র অংশগুলো এই শব্দে ইঙ্গিতের মধ্যে সেরে দেওয়া হয়েছে।

'কালিকিষ্টি' এটা একটা ভঙ্গীওয়ালা কথা। শুধু 'কালো' বলে ষথন মনে তৃপ্তি হয় না তখন তার সঙ্গে 'কিষ্টি' যোগ করে কালিমাকে আরও অবজ্ঞায় ঘনিয়ে তোলা হয়।

ভাবনাচিন্তা আপদবিপদ কাটাছাঁটা হাঁকডাক শব্দে অর্থের বিস্তার করে। শুধু 'চিন্তা' হুঃখজনক, কিন্তু 'ভাবনাচিন্তা' বিচিত্র এবং দীর্ঘায়িত।

স্বতন্ত্র শব্দে 'আপদ' কিংবা 'বিপদ' বলতে যে বিশেষ ঘটনা বোঝায়, যুক্ত শব্দে ঠিক তা বোঝায় না। 'আপদবিপদ' সমষ্টিগত, ওর মধ্যে অনির্দিষ্টভাবে নানাপ্রকার তুর্যোগের সম্ভাবনার সংকেত আছে।

'ধারধার' শব্দে ধার করার উপরেও আর কিছু অস্পষ্টভাবে উদ্বৃত্ত থাকে। হয়তো, কাউকে ধ'রে পড়া। রূপক অর্থে শুধু 'ছাই' শব্দে তুচ্ছতা বোঝায় যথেষ্ট, এই অর্থে 'ছাই' শব্দের ব্যবহার হয়ে থাকে, যেমন: কী ছাই বকছ। কিন্তু 'ছাইভস্ম কী যে বকছ', এতে প্রলাপের বহর যেন বড়ো করে দেখানো হয়।

হাড়িকুঁড়ি' শব্দ সংক্ষেপে পাকশালার বছবিধ আয়োজনের ছবি এনে দেয়।
এরকম স্থলে তরতর বর্ণনার চেয়ে অস্পষ্ট বর্ণনার প্রভাব বেশি। 'মামলা-মকদ্দমা'
শব্দটা বিটিশ আদালতের দীর্ঘপ্রলম্বিত বিপত্তির দ্বিপদী প্রতীক। এইজাতীয় শব্দের
কতকগুলি নমুনা দেওয়া গেল: মাথামুণ্ডু মালমললা গোনাগুন্তি চালচলন বাঁধাছাঁদা
ছালিতামাশা বিয়েথাওয়া দেওয়াথোওয়া বেঁটেখাটো পাকাপোক্ত মায়াদয়া ছুটোছাটা
কুটোকাটা কাঁটাথোঁচা ঘোরাফেরা নাচাকোঁদা জাঁকজমক গড়াপেটা জানাশোনা
চাষাভ্যো দাবিদাওয়া অদলবদল ছেলেপুলে নাতিপুতি।

#### २२

চলতি বাংলার আর-একটি বিশেষত্ব জানিয়ে দিয়ে এ বই শেষ করি। যাঁরা শাধু ভাষায় গলসাহিত্যকে রূপ দিয়েছিলেন স্বভাবতই তাঁদের হাতে বাক্যবিল্ঞাসের একটা ধারা বাঁধা হয়েছিল।

তার প্রয়োজন নিয়ে তর্ক নেই। আমার বক্তব্য এই যে, এ বাঁধাবাঁধি বাংলা চলতি ভাষার নয়।

কোথায় গেলেন তোমার দাদা, তোমার দাদা কোথায় গেলেন, গেলেন কোথায় তোমার দাদা, দাদা তোমার গেলেন কোথায়, কোথায় গেলেন দাদা তোমার: প্রথম পাঁচটি বাক্যে 'গেলেন' ক্রিরাপদের উপর এবং শেষের বাক্যটিতে 'কোথায়' শব্দের উপর ক্রোক দিয়ে এই সবকটা প্রয়োগই চলে। আশ্চর্য তোমার সাহস, কিংবা, রেখে দাও ভোমার চালাকি, একেবারে ভাসিয়ে দিলে কেঁলে: সাধু ভাষার ছাঁদের চেয়ে এতে আরও বেশি জোর পৌছয়। যা থাকে অদৃষ্টে, যা করেন ভগবান, সে প'ড়ে আছে পিছনে: এ আমরা কেবল-ষে বলি তা নয়, এইটেই বলি সহজে।

বাংলা ভাষার একটা বিপদ তার ক্রিয়াপদ নিয়ে; 'ইল' 'তেছে' 'ছিল' -য়েগে বিশেষ বিশেষ কালবাচক ক্রিয়ার সমাপ্তি। ক্রিয়াপদের এই একঘেয়ে পুনরার্ত্তি এড়াবার জয়ে লেখকদের সতর্ক থাকতে হয়। বাংলা বাক্যবিক্তাসে য়িদ স্বাধীনতা না থাকত তা হলে উপায় থাকত না। এই স্বাধীনতা আছে বটে, কিস্তু তাই বলে স্বৈরাচার নেই। 'ভাসিয়ে একেবারে দিলে কেঁদে' কিংবা 'ভাসিয়ে দিলে একেবারে কেঁদে' বলি নে। 'সে প'ড়ে স্বার আছে পিছনে' কিংবা 'রেখে চালাকি দাও তোমার' হ্বার জ্যো নেই। তার কারণ জোড়া ক্রিয়ার জ্যোড় ভাঙা অবৈধ।

চলতি গত্তের একটা নম্না দেওয়া যাক। এতে সাধু গত্তভাষার বাক্যপদ্ধতি অনেকটা ভেঙে দেওয়া হয়েছে—

কুঞ্জবাবু চললেন মথ্রায়। তাঁর ভাই মৃকুন্দ যাবে দেটশন পর্যন্ত। বৈজু দারোয়ান চলেছে মাঠাকরুনের পাল্কির পাশে পাশে, লম্বা বাঁশের লাঠি হাতে, ছিটের মের্জাই গায়ে, গলায় রুদ্রাক্ষের নালা। ঘর সামলাবার জত্তে রয়ে গেছে ভক্ত সদার। টেমি কুকুরটা ঘুমোচ্ছিল সিমেণ্টের বস্তার উপর ল্যাজে মাথা গুঁজে, গোলমাল শুনে ছুটে এল এক লাফে। যত ওরা বারণ করে ততই কেঁই-কেঁই ঘেউ-ঘেঁউ রবে মিনতি জানায়, ঘন ঘন নাড়ে বোঁচা ল্যাজটা। রেল লাইন থেকে শোনা যাচ্ছে মালগাড়ি আসার শব্দ। ভাকগাড়ি আসতে বাকি আছে বিশ মিনিট মাত্র। বিষম ব্যস্ত হয়ে পড়ল মুকুন্দ ; সে যাবে কলকাতার দিকে, আজ দেখানে মোহনবাগানের ম্যাচ। ঐ বৃঝি দেখা পেল সিগ্ন্যাল-ডাউন। এ দিকে নামল ঝ্যাঝ্ম বৃষ্টি, তার সঙ্গে জোর হাওয়া। বেহারাগুলো পান্ধি নামালো অশথতলায়। হঠাৎ একটি ভিশিরি মেয়ে ছুটে এনে বললে, 'मत्रका थाला गा, একবার ग्थानि एएथ निहे।' मत्रका খুলে চমকে উঠলেন গিন্নিঠাকক্ষন, 'ওমা, ও কে গো! আমাদের বিনোদিনী যে! কে করলে ওর এ দশা!' কুকুরটা ওকে দেখেই লাফিয়ে উঠল, ওর বুকে তুই পা তুলে কাঁই-কাঁই করতে লাগল আনন্দে। বিনোদিনী একবার তার গলা জড়িয়ে ধরল হুই হাতে, তার পরেই ওকে দরিয়ে দিল, জোরে

ঠেলা দিয়ে। গোলেমালে কোথায় মেয়েটি পালালো ঝড়ের আড়ালে, দেখা গেল না। চারি দিকে সন্ধানে ছুটল লোকজন। বড়োবাব্ স্বয়ং হাঁকতে থাকলেন 'বিমু বিমু', মিলল না কোনো সাড়া। মুকুল রইল তার সেকেও ক্লাসের গাড়িতে, ক্লমালে মুথ লুকিয়ে একেবারে চুপ। মেলগাড়ি কথন্ গেল বেরিয়ে। বৃষ্ঠির বিরাম নেই।

#### २७

আমাদের দেহের মধ্যে নানাপ্রকার শরীরয়স্তে মিলে বিচিত্র কর্মপ্রণালীর যোগে শক্তি পাচ্ছে প্রাণ সমগ্রভাবে। আমরা তাদের বহন করে চলেছি কিছুই চিন্তা না করে। তাদের কোনো জায়গায় বিকার ঘটলে তবেই তার ছঃখবোধে দেহব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ করে চেতনা জেগে ওঠে।

আমাদের ভাষাকেও আমরা তেমনি দিনরাত্রি বহন করে নিয়ে চলেছি। শব্দপুঞ্জে বিশেষ্য বিশেষণে সর্বনামে বচনে লিঙ্গে সন্ধ্রিপ্রত্যয়ে এই ভাষা অত্যন্ত বিপুল এবং জটিল। অথচ তার কোনো ভার নেই আমাদের মনে, বিশেষ কোনো চিন্তা নেই। তার নিয়মগুলো কোথাও সংগত কোথাও অসংগত, তা নিয়ে পদে পদে বিচার ক'রে চলতে হয় না।

আমাদের প্রাণশক্তি যেমন প্রতিনিয়ত বর্ণে গদ্ধে রূপে রুসে বোধের জাল বিস্তার করে চলেছে, আমাদের ভাষাও তেমনি স্বষ্টি করছে কত ছবি, কত রস— তার ছন্দে, তার শব্দে। কত রক্মের তার জাহশক্তি। মানুষ যথন কালের নেপথ্যে অন্তর্ধান করে তথনো তার বাণীর লীলা সজীব হয়ে থাকে ইতিহাসের রঙ্গভূমিতে। আলোকের রঙ্গশালায় গ্রহতারার নাট্য চলেছে অনাদিকাল থেকে। তা নিয়ে বিজ্ঞানীর বিশ্ময়ের অন্ত নেই। দেশকালে মানুষের ভাষারক্ষের সীমা তার চেয়ে অনেক সংকীর্ণ, কিন্তু বাণীলোকের রহস্থোর বিশ্ময়করতা এই নক্ষত্রলোকের চেয়ে অনেক গভীর ও বাণীলোকের রহস্থোর বিশ্ময়করতা এই নক্ষত্রলোকের চেয়ে অনেক গভীর ও বাণীলোকের রহস্থোর বিশ্ময়করতা এই নক্ষত্রলোকের চেয়ে আনেক গভীর ও বাণীলোকের রহস্থোর বিশ্বয়করতা এই নক্ষত্রলোকের বেশি আশ্বর্ধ যে, আমাদের চোথে এসে পৌছল; কিন্তু তার চেয়ে আরও অনেক বেশি আশ্বর্ধ যে, আমাদের চোথে এসে পৌছল; কিন্তু তার চেয়ে আরও অনেক বেশি আশ্বর্ধ যে, আমাদের চোথ এসে পৌছল কিন্তু তার চেয়ে আরও অনেক বেশি আশ্বর্ধ যে, আমাদের চোধা নীহারিকাচক্রে ঘূর্ণ্যমান সেই নক্ষত্রলোককে স্পর্শ করতে পেরেছে।

#### রবীক্র-রচনাবলী

আমাকে কোনো ভাষাতাত্ত্বিক অন্থরোধ করেছিলেন আমার এই প্রকাশোন্যুথ বইখানিতে আমি যেন ভাষাবিজ্ঞানের ভূমিকা করে কান্ধ আরম্ভ করি। তার যে উত্তর দিয়েছিলুম নিম্নে তা উদ্ধৃত করে দিই। সেটা পড়লে পাঠকেরা বুঝবেন আমার বইখানি তত্ত্বের পরিচয় নিয়ে নম্ব, রূপের পরিচয় নিয়ে।—

আমার পক্ষে যা সবচেয়ে হুংসাধা তাই তুমি আমাকে ফরমাশ করেছ।
অর্থাৎ মান্থ্যের মৃতির ব্যাখা। করবার ভার যে নিয়েছে তাকে তুমি মান্থ্যের
শরীরবিজ্ঞানের উপদেষ্টার মঞ্চে চড়াতে চাও। অহংকারে মান্থ্যকে নিজের
ক্ষমতা সম্বন্ধে অন্ধ করে— মধুস্থানের কাছে আমার প্রার্থনা এই যে, দর্পহরণ
করবার প্রয়োজন ঘটবার পূর্বেই তিনি আমাকে যেন কুপা করেন। আমার
এ গ্রন্থে ব্যাকরণের বন্ধুর পথ একেবারেই এড়াতে পারি নি, প্রতি মৃহুর্তে
পদস্থালনের আশন্ধায় কম্পান্থিত আছি। ভয় আছে, পাছে আমার ম্পর্ধা দেখে
তান্থিকেরা 'হায় কৃষ্টি' 'হায় কৃষ্টি' ব'লে বক্ষে করাঘাত করতে থাকেন।
কোনো কোনো বিখ্যাত রূপশিল্পী শারীরতত্ত্বের যাথাতথ্যে ভুল করেও
চিত্রকলায় প্রশংসিত হয়েছেন, আমার বইখানি যদি সেই সৌভাগ্য লাভ
করে তা হলেই ধন্ম হব। ১৬।১১।৩৮

# পথের সঞ্চয়



## नर्थं ज्ञा

### যাত্রার পূর্বপত্র

মাঠের মাঝখানে এই আমাদের আশ্রমের বিভালয়। এখানে আমরা বড়োয় ছোটোয় একসঙ্গে থাকি, ছাত্র ও শিক্ষকে এক ঘরে শয়ন করি, তেমনি এখানে আরও আমাদের সঙ্গী আছে; আকাশ আলোক এবং বাতাসের সঙ্গেও আমরা কোনো আড়ালের সম্পর্ক রাখি নাই। এখানে ভোরের আলো একেবারে আমাদের চোখের উপর আলিইয়া পড়ে, আকাশের তারা একেবারে আমাদের মুখের উপর তাকাইয়া থাকে। ঝড় যখন আগে সে একেবারে দিক্প্রান্তে ধুলার উত্তরীয় তুলাইয়া বহু দ্র ছইতে আমাদের খবর দিতে থাকে। কোনো ঋতু যখন আসম্ম হয় তখন তাহার প্রথম সংবাদটি আমাদের গাছের পত্রে পত্রে প্রকাশিত হয়। বিশ্বপ্রকৃতিকে এক মুহুর্ত আমাদের ঘারের বাহিরে অপেক্ষা করিতে হয় না।

আমাদের ইচ্ছা পৃথিবীর মান্ধবের সক্তেও আমাদের এমনি একটা যোগ থাকে।
সর্বমান্ধবের ইতিহাসে যে-সমস্ত ঋতু আসে-যায়, পূর্যের যে উদয়ান্ত ঘটে, ঝড়-বাদলের
যে মাতামাতি চলে, সমন্তকেই যেন আমরা স্পষ্ট করিয়া এবং বড়ো আকাশের মধ্যে
বড়ো করিয়া দেখিতে পাই, ইহাই আমাদের মনের বাসনা। আমরা লোকালয় হইতে
দ্রে আছি বলিয়াই আমাদের এই স্থযোগ আছে। পৃথিবীর সমন্ত সংবাদ এখানে
কোনো একটি ছাঁচের মধ্যে আসিয়া পড়িতে পায় না, আমরা ইচ্ছা করিলে তাহাকে
অবাধে বিশুদ্ধ রূপে গ্রহণ করিতে পারি।

মানুষের জগতের দক্ষে আমাদের এই মাঠের বিভালয়ের সম্বন্ধটিকে অবারিত করিবার জন্য পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবার প্রয়োজন অন্তর্ভব করি। আমরা দেই বড়ো পৃথিবীর নিমন্ত্রণের পত্র পাইয়াছি। কিন্তু, দেই নিমন্ত্রণ তো বিভালয়ের হই শো ছাত্র পৃথিবীর নিমন্ত্রণের পত্র পাইতে পারিব না। তাই স্থির করিয়াছিলাম, ভোমাদের হইয়া মিলিয়া রক্ষা করিতে যাইতে পারিব না। তাই স্থির করিয়াছিলাম, ভোমাদের হইয়া মিলিয়া রক্ষা করিতে যাইতে পারিব না। তাই স্থির করিয়াছিলাম, ভোমাদের হইয়া মামি একলাই এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আসিব। আমার একলার মধ্যেই তোমাদের আমি একলাই এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আসিব। যথন আবার তোমাদের আশ্রমে ফিরিয়া আসিব তথন সকলের ভ্রমণ সারিয়া লইব। যথন আবার তোমাদের আশ্রমে ফিরিয়া আসিব তথন বাহিরের পৃথিবীটাকে আমার জীবনের মধ্যে অনেকটা পরিমাণে ভরিয়া আনিতে পারিব।

যথন ফিরিব তথন অবকাশমত অনেক কথা হইবে, এখন বিদায়ের সময় ছই-একটা কথা পরিকার করিয়া যাইতে চাই।

আমাকে অনেকেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি যুরোপে ভ্রমণ করিতে যাইতেছ কেন।' এ কথার কী জবাব দিব ভাবিয়া পাই না। ভ্রমণ করাই ভ্রমণ করিতে যাইবার উদ্দেশ্য, এমন একটা সরল উত্তর যদি দিই তবে প্রশ্নকর্তারা নিশ্চয় মনে করিবেন, কথাটাকে নিতান্ত হাল্কারকম করিয়া উড়াইয়া দিলাম। ফলাফল বিচার করিয়া লাভ-লোকসানের হিসাব না ধরিয়া দিতে পারিলে, মারুষকে ঠাণ্ডা করা যায় না।

প্রব্যোজন না থাকিলে মান্ত্র্য অকন্মাৎ কেন বাহিরে যাইবে, এ প্রশ্নটা আমাদের দেশেই সম্ভব। বাহিরে যাইবার ইচ্ছাটাই যে মান্ত্র্যের স্থভাবসিদ্ধ, এ কথাটা আমরা একেবারে ভূলিয়া গিয়াছি। কেবলমাত্র ঘর আমাদিগকে এত বাঁধনে এমন করিয়া বাঁধিয়াছে, চৌকাঠের বাহিরে পা বাড়াইবার সময় আমাদের এত অধাত্রা, এত অবেলা, এত হাঁচি টিক্টিকি, এত অশ্রুপাত যে, বাহির আমাদের পক্ষে অত্যন্তই বাহির হইয়া পড়িয়াছে; ঘরের সঙ্গে ভাহার সম্বন্ধ অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। আত্মীয়মণ্ডলী আমাদের দেশে এত নীরন্ধ নিবিড় যে, পরের মতো পর আমাদের কাছে আর-কিছুই নাই। এইজন্মই অল্প সময়ের জন্মও বাহির হইতে হইলেও সকলের কাছে আমাদের এত বেশি জবাবদিহি করিতে হয়। বাঁধা থাকিয়া থাকিয়া আমাদের ডানা এমনি বন্ধ হইয়া গিয়াছে যে, উড়িবার আনন্দ যে একটা আনন্দ, এ কথাটা আমাদের দেশে বিশ্বাসযোগ্য নহে।

অল্প বয়সে যখন বিদেশে গিয়াছিলাম তথন তাহার মধ্যে একটা আর্থিক উদ্দেশ্য ছিল, সিভিল সাভিদে প্রবেশের বা বারিস্টার হওয়ার চেষ্টা একটা ভালো কৈফিয়ত—কিন্ত, বাহান্ন বংসর বয়সে সে কৈফিয়ত থাটে না, এখন কোনো পার্মার্থিক উদ্দেশ্যের দোহাই দিতে হইবে।

আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্ম ভ্রমণের প্রয়োজন আছে, এ কথাটা আমাদের দেশের লোকেরা মানিয়াথাকে। সেইজন্ম কেহ কেহ কল্পনা করিতেছেন, এ বয়সে আমার যাত্রার উদ্দেশ্য তাহাই। এইজন্ম তাঁহারা আশ্চর্য হইতেছেন, সে উদ্দেশ্য মুরোপে সাধিত হইবে কী করিয়া। এই ভারতবর্ষের তীর্থে ঘুরিয়া এখানকার সাধু-সাধকদের সঙ্গ লাভ করাই একমাত্র মৃক্তির উপায়।

আমি গোড়াতেই বলিয়া রাখিতেছি, কেবলমাত্র বাহির হইয়া পড়াই আমার উদ্দেশ্য। ভাগ্যক্রমে পৃথিবীতে আদিয়াছি, পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় যথাসম্ভব সম্পূর্ণ করিয়া ধাইব, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। ত্ইটা চক্ষ্ পাইয়াছি, সেই তুটা চক্ষ্ বিরাটকে যত দিক দিয়া যত বিচিত্র করিয়া দেখিবে ততই সার্থক হইবে।

তব্ এ কথাও আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, লাভের প্রতিও আমার লোভ আছে; কেবল স্থা নহে, এই ভ্রমণের সংকল্পের মধ্যে প্রয়োজনসাধনেরও একটা ইচ্ছা গভীরভাবে লুকানো রহিয়াছে।

আমি মনে করি, যুরোপের কেহ যদি যথার্থ শ্রদ্ধা লইয়া ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া যাইতে পারেন তবে তাঁহারা তীর্থভ্রমণের ফললাভ করেন। তেমন যুরোপীয়ের সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছে, আমি তাঁহাদিগকে ভক্তি করি।

সে ভক্তির কারণ ইহা নহে যে, আমাদের ভারতবর্ষের মাহাত্ম্য তাঁহাদের শ্রদ্ধার মধ্য দিয়া প্রতিফলিত হইয়া আমাদের কাছে উজ্জ্বল হইয়া দেখা দেয়। তাঁহাদেরই স্থান্যের শক্তি দেখিয়া আমার মন প্রণত হয়। অপরিচয়ের বাধা ভেদ করিয়া সত্যকে স্থীকার ও কল্যাণকে গ্রহণ করিবার ক্ষমতা সর্বদা দেখিতে পাই না। পরের দেশে না গেলে সত্যের মধ্যে সহজে সঞ্চরণ করিবার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। যাহা অভ্যন্ত তাহাকেই বড়ো সত্য বলিয়া মানা ও যাহা অনভান্ত তাহাকেই তুচ্ছ বা মিথা বলিয়া বর্জন করা, ইহাই দীনাত্মার লক্ষণ।

অনভ্যাদের মন্দিরের কপাট ঠেলিয়া যথন আমরা সত্যকে পূজা দিয়া আসিতে পারি, তথন সত্যের প্রতি ভক্তিকে আমরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। আমাদের সেই পূজা স্বাধীন; আমাদের সেই ভক্তি প্রথার দ্বারা অন্ধভাবে চালিত নহে।

যুরোপে গিয়া সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে আমরা সত্যকে প্রত্যক্ষ করিব, এই শ্রন্ধাটি লাইয়া যদি আমরা সেথানে যাত্রা করি তবে ভারতবাসীর পক্ষে এমন তীর্থ পৃথিবীতে কোথায় মিলিবে। ভারতবর্ধে আমি শ্রন্ধাপরায়ণ যে যুরোপীয় তীর্থযাত্রীদিগকে দেখিয়াছি আমাদের দুর্গতি যে তাঁহাদের চোখে পড়ে নাই তাহা নহে, কিন্তু সেই ধুলায় তাঁহাদিগকে অন্ধ করিতে পারে নাই; দ্বীর্ণ আবরণের আড়ালেও ভারতবর্ষের অন্তর্যক তাঁহারা দেখিয়াছেন।

যুরোপেও যে সত্যের কোনো আবরণ নাই তাহা নছে। সে আবরণ জীর্ণ নছে, তাহা সমূজ্জন। এইজন্মই সেধানকার অস্তরতম সত্যটিকে দেখিতে পাওয়া হয়তো আরও কঠিন। বীর প্রহরীদের দারা রক্ষিত, মণিমুর্কার বালরের দারা খচিত, সেই পর্দাটাকেই সেধানকার সকলের চেমে মূল্যবান পদার্থ মনে করিয়। আমরা আশ্চর্য হইয়া ফিরিয়া আসিতে পারি— তাহার পিছনে যে দেবতা বিসয়া আছেন তাঁহাকে হয়তো প্রণাম করিয়া আসা ঘটিয়া উঠে না।

সেই পর্দাটাই আছে আর তিনি নাই, এমন একটা অন্তুত অশ্রদ্ধা লইয়া যদি সেধানে যাই তবে এই পথ-গরচাটার মতো এতবড়ো অপব্যয় আর কিছুই হইতে পারে না।

যুরোপীয় সভ্যতা বস্তুগত, তাহার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা নাই, এই একটা বুলি চারি
দিকে প্রচলিত হইয়াছে। যে কারণেই হউক, এইরূপ জনশ্রুতি যথন প্রচার লাভ করিতে আরম্ভ করে তথন তাহার আর সতা হওয়ার প্রয়োজন থাকে না। পাঁচজনে যাহা বলে ষষ্ঠ ব্যক্তির তাহা উচ্চারণ করিতে বাধে না এবং নানা কণ্ঠের আবৃত্তিই তথন যুক্তির স্থান গ্রহণ করিয়া বসে।

এ কথা গোড়াতেই মনে রাখা দরকার, মানবসমাজে যেখানেই আমরা যে-কোনো
মঙ্গল দেখি-না কেন, তাহার গোড়াতেই আধ্যাত্মিক শক্তি আছে। অর্থাং, মামুষ
কখনোই সত্যকে কল দিয়া পাইতে পারে না, তাহাকে আত্মা দিয়াই লাভ করিতে
হয়। যুরোপে যদি আমরা মান্থষের কোনো উন্নতি দেখি তবে নি\*চয়ই জানিতে
হইবে, সে উন্নতির মূলে মান্থষের আত্মা আছে— কখনোই তাহা জড়ের স্থাই নহে।
বাহিরের বিকাশে আত্মারই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

যুরোপে মাহ্র মানবাত্মাকে প্রকাশ করিতেছে না, কেবল জড়বস্তকেই স্থূপাকার করিতেছে, এ কথাও বা আর যদি বলি 'বনস্পতি কেবল শুকনো পাতা ঝরাইয়া মাটি ছাইয়া ফেলে, সে আপনার জীবনকে প্রকাশ করে না'— তবে সেও তেমনি। বস্তত, বনস্পতির প্রবল প্রাণশক্তিই প্রচুর পল্লব বর্ষণ করে, অবিশ্রাম পরিত্যক্ত মৃত পত্রে তাহার মৃত্যু প্রমাণ করে না। জীবনই প্রতি মৃহুর্তে মরিতে পারে— মৃত্যু যথন বন্ধ হইয়া যায় তথনই যথার্থ মৃত্যু।

যুরোপে দেখিতেছি, মান্ত্রষ নব নব পরীক্ষা ও নব নব পরিবর্তনের পথে চলিতেছে—
আজ যাহাকে গ্রহণ করিতেছে কাল তাহাকে সে তদাগ করিতেছে। সে কোথাও
চুপ করিয়া থাকিতেছে না। অনেকে বলিয়া থাকেন, ইহাতেই তাহার আধ্যাত্মিকতার
অভাব প্রমাণ করে।

বিশ্বজগতেও আমরা কেবলই পরিবর্তন ও মৃত্যু দেখিতেছি। তবু কি এই বিশ্ব সম্বন্ধেই ঋষিরা বলেন নাই বে, আনন্দ হইতেই এই সমস্ত-কিছু উৎপদ্ম হইতেছে। অমৃতই কি আপনাকে মৃত্যু-উৎসের ভিতর দিয়া নিরম্ভর উৎসারিত করিতেছে না।

বাহিরকেই চরম করিয়া দেখিলে ভিতরকে দেখা হয় না এবং বাহিরকেও সভ্যরূপে গ্রহণ করা অসম্ভব হয়। যুরোপেরও একটা ভিতর আছে, তাহারও একটা আত্মা আছে, এবং সে আত্মা ছুর্বল নহে। যুরোপের সেই আধ্যাত্মিকতাকে যথন দেখিব তখনই তাহার সত্যকে দেখিতে পাইব— তখনই এমন একটি পদার্থকে জানিতে পারিব যাহাকে আত্মার মধ্যে গ্রহণ করা যায়, যাহা কেবল বস্তু নহে, যাহা কেবল বিচ্চা নহে, যাহা আনন্দ।

যে কথাটা আমি বলিবার চেষ্টা করিতেছি তাহা সহজে ব্ঝিবার মতো একটা ঘটনা সম্প্রতি ঘটিয়াছে। তুই হাজার যাত্রী লইয়া আট্লাটিক সমূদ্রে এক জাহাজ পাড়ি দিতেছিল; সেই জাহাজ অর্ধরাত্রে চলমান হিমশৈলে ঠেকিয়া যথন ভূবিবার উপক্রম করিল তথন অধিকাংশ মুরোপীয় ও আমেরিকান যাত্রী নিজের জীবন-রক্ষার প্রতি ব্যাকুলতা প্রকাশ না করিয়া স্ত্রীলোক ও বালকদিগকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই প্রকাণ্ড অপমৃত্যুর অভিঘাতে মুরোপের বাহিরের আবরণ সরিয়া যাওয়াতে আমরা এক মৃহুর্তে তাহার অন্তর্গুর মানবাত্মার একটি সত্য মৃতি দেখিতে পাইয়াছি।

যেমনি দেখিয়াছি অমনি তাহার কাছে মাথা প্রণত করিতে আমাদের আর লজ্জা হয় নাই। অমনি আত্মার পরিচয়ে আত্মার আনন্দ উদারভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

এই ঘটনার অনতিকালের মধ্যে আমাদের কয়েকজন বন্ধু ঢাকা হইতে ক্রিমারে করিয়া ফিরিতেছিলেন। ক্রিমারের আঘাতে পদ্মার মাঝখানে একটা নৌকা ভূবিয়া গেল, তাহার তিনজন আরোহী জলের মধ্যে পড়িল। অনতিদ্রে পাশ দিয়া আর-একখানা নৌকা চলিয়া যাইতেছিল— জাহাজের সকল লোকে মিলিয়া চীংকার করিয়া উদ্ধারের জন্ম তাহার মাঝিকে বিশুর ডাকাডাকি করিল, সে কর্ণপাত মাত্র না করিয়া চলিয়া গেল; বিপদের কোনো আশঙ্কা ছিল না, নিকটেও সে ছিল, কাজটাকে কোনো-মতেই হুংসাধ্য বলা চলে না।

আমার আর-একদিনের কথা মনে পড়িল। রাত্রে প্রবল বাড় হইয়া গিয়াছে।

সকালবেলা বাতাসের বেগ কমিয়া গেছে, কিন্তু নদী চঞ্চল। গোরাই নদার তীরে

আমার বোট বাঁধা; হঠাৎ মনে হইল, নদীর মাঝখান দিয়া স্বীলোকের দেহ ভাসিয়া

চলিয়াছে, জলের উপরে চুল এলাইয়া পড়িয়াছে, আর কিছুই দেখা য়য় না। ঘাটের
কাছে যাহারা ছিল আমি সকলকেই ডাকিয়া বলিলাম, 'আমার ছোটো লাইফ-বোটটি

বাছিয়া উহাকে উদ্ধার করিয়া আনো, কী জানি হয়তো বাঁচিয়া আছে।' কেহই অগ্রসর

হইল না। আমি বলিলাম, 'য়ে-কেহ য়াইবে প্রত্যেককে আমি পাঁচ টাকা পুরস্কার

হবল না। আমি বলিলাম, 'য়ে-কেহ য়াইবে প্রত্যেককে আমি পাঁচ টাকা পুরস্কার

দিব।' তথনি কয়েকজন লোক নোকা ভাসাইয়া দিয়া ভাহাকে তুলিয়া আনিল, এবং

মৃছিত স্বীলোকটি ক্রমণ চেতনা লাভ করিল। পুরস্কারের আশা না থাকিলে কেহই

যাইত না।

আর-একদিন আমি বোটে করিয়া একটা বড়ো বিল দিয়া আদিতেছিলাম। বিলের জল বেথানে নদীতে আসিয়া পড়ে সেখানে মাছ ধরিবার স্থবিধা করিবার জন্ম জেলের। বড়ো বড়ো থোঁটা পুঁতিয়া জলের নির্গমনপথকে সংকীর্ণ করিয়া দেয়, তাহাতে জলধারার বেগ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে; এইরপ স্থানে অনেক বোঝাই নৌকাকে বিপন্ন হইতে দেখিয়াছি। এই সংকীর্ণ পথ পার হইবার কালে আমার বোট কোনোমতে খোঁটার আঘাত বাঁচাইতে গিয়া ভারি একটি সংকটের জায়গায় আটকাইয়া পড়িল। আট-দশ হাত দ্রেই জেলেরা মাছ ধরিতেছিল। আমাদের সাহায্য করিবার জন্ম তাহাদিগকে ডাকাডাকি করা গেল, তাহারা তাকাইয়াও দেখিল না। বোটের মাঝি পুরস্বার কর্ল করিল। তাহারা ডাক বাড়াইবার প্রত্যাশায় বিধরতার ভাগ করিল। ডাক বাড়িয়া যথন বেশ একটা মোটা অন্ধে উঠিয়াছে তখন জেলেদের শ্রবণশক্তির বাধা হঠাৎ সম্পূর্ণ দ্র হইয়া গেল। অথচ তাহাদেরই কৃতকর্মের কল আমরা ভোগ করিতে বিসয়াছিলাম; আমাদের দেশের কোনো পাঠককে এ কথা বলা বাহুলা, যদি হাকিমের বোট হইত তাহা হইলে ইহাদের শ্রুতিশক্তির পরীক্ষায় অন্তর্মপ ফল দেখা যাইত।

বোলপুরের বাজারে একটা দোকানে যথন আগুন লাগিয়াছিল তথন তোমাদের মনে আছে, আগুন নিবাইবার কাজে চারজন বিদেশী কাব্লি তোমাদের সাহায্য করিয়াছে; পাড়ার লোককে ডাকিয়া সাড়া পাও নাই। মনে আছে, যাহাদের নিকট কলসী চাহিতে গিয়াছিলে তাহারা, পাছে তাহাদের কলস অপবিত্র হইয়া নষ্ট হয়, এজন্ম দিতে চাহিল না।

আমরা আমাদের চারি দিকে এই-যে আত্মত্যাগের কার্পণ্য দেখিতে পাই, দৃষ্টান্ত-বাহুল্যের দ্বারা তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে না। কেননা, আমরা মুখে যে যাহাই বলি-না কেন, অন্তত মনে মনে আমাদের চরিত্রের এই দৈন্য সকলেই স্বীকার করিয়া থাকি।

আত্মত্যাগের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার কি কোনো যোগ নাই। এটা কি ধর্মবলেরই একটা লক্ষণ নহে। আধ্যাত্মিকতা কি কেবল জনসঙ্গ বর্জন করিয়া শুচি হইয়া থাকে এবং নাম জপ করে। আধ্যাত্মিক শক্তিই কি মাহুষকে বীর্য দান করে না।

টাইটানিক জাহাজ ডোবার ঘটনায় আমরা এক মুহুর্তে জনেকগুলি মানুষকে মুত্যুর সন্মুখে উজ্জ্ব আলোকে দেখিতে পাইয়াছি। ইহাতে কোনো-একজন মাত্র মানুষের অসামান্ততা প্রকাশ হইয়াছে এমন নহে। সকলের চেয়ে আশ্চর্য এই যে, যাহারা

১ 'টাইটানিক'-ডুবি: ১৪ এপ্রিল ১৯১২

লক্ষীর ক্রোড়ে লালিত ক্রোড়পতি, যাহারা টাকার জোরে চিরকাল নিজেকে অন্তন্যকলের চেয়ে বেশি বলিয়াই মনে করিয়া আসিয়াছে, ভোগে যাহারা বাধা পায় নাই এবং রোগে বিপদে যাহারা আপনাকে বাঁচাইবার স্থযোগ অন্ত-সকলের চেয়ে সহজেলাভ করিয়া আসিয়াছে, তাহারা ইচ্ছা করিয়া ছুর্বলকে অক্ষমকে বাঁচিবার পথ ছাড়িয়া দিয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়াছে। এরপ ক্রোড়পতি এ জাহাজে কেবল এক-আধজন মাত্র ছিল না।

আক্ষিক উৎপাতে মানুষের আদিম প্রবৃত্তিই সভ্য সমাজের সংযম ছিন্ন করিয়া দেখা দিতে চায়, ভাবিবার সময় হাতে পাইলে মানুষ আত্মসম্বরণ করিতে পারে। টাইটানিক জাহাজে অন্ধকার রাত্রে কেহ বা নিম্রার মধ্যে হঠাৎ জাগিয়া, কেহ বা আমোদ প্রমোদের মধ্য হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া, সমুখে অপঘাতমূত্যুর কালো মূর্ভি দেখিতে পাইল। তথন যদি ইহাই দেখা যায়, মানুষ পাগলের মতো হইয়া অক্ষমকে ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছে না, তবে বৃ্ঝিতে হইবে, এই বীরত্ব আক্ষিক নয়, ব্যক্তিগত নয়; সমস্ত জাতির বহুদিনের তপস্থার সহিত আধ্যাত্মিক শক্তি ভীষণ পরীক্ষায় মৃত্যুর উপরে জয়লাভ করিল।

এই জাহাজড়বিতে একদন্দে নিবিড় করিয়া যে শক্তিকে দেখিয়াছি, যুরোপে সেই শক্তিকেই কি নানা দিকে নানা আকারে দেখি নাই। দেশহিতের ও লোকহিতের জ্ঞ সর্বস্বত্যাগ ও প্রাণবিদর্জনের দৃষ্টান্ত কি দেখানে প্রত্যহই হাজার হাজার দেখা যায় না। সেই অজ্ঞ্রদঞ্চিত পুঞ্জীভূত ত্যাগের দ্বারাই কি যুরোপীয় সভ্যতা প্রবাল-দ্বীপের মতো মাথা তুলিয়া উঠে নাই।

কোনো সমাজে যথার্থ কোনো উন্নতিই হইতে পারে না যাহার ভিত্তি তৃঃথের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। এই তৃঃথকে তাহারাই বরণ করিতে পারে না যাহার। মেটেরিয়ালিন্ট, যাহারা জড়বস্তুর দাস। বস্তুতেই যাহাদের চরম আনন্দ, বস্তুকে তাহারা ত্যাগ করিবে কেন। কল্যাণকে তাহারা আপনার প্রাণের চেয়ে কেন বড়ো করিয়া স্বীকার করিবে। শান্তবিহিত যে পুণাকে মাত্ম্য পারলোকিক বিষয়সম্পত্তির মতোই জানে সেই স্বার্থপর প্রণার জন্তুও সে তৃঃথম্বীকার করিতে পারে— কিন্তু যে পুণা শান্তবিধির সামগ্রী নহে, যাহা তীর্থঘাতার তৃঃথ নহে, যাহা শুভনক্ষত্রযোগের দান নহে, যাহা হৃদয়ের স্বাধীন প্ররোচনা, সেই তৃঃথ, সেই মৃত্যুকে কি কথনো কোনো বস্তু-উপাসক গ্রহণ করিতে পারে।

য়ুরোপে দেশের জন্ম, মান্তুষের জন্ম, জ্ঞানের জন্ম, প্রেমের জন্ম, হৃদয়ের স্বাধীন আবেনে, সেই হৃঃথকে, সেই মৃত্যুকে আমরা প্রতিদিনই বরণ করিতে দেখিয়াছি। ইহার মধ্যে সমস্তটাই থাটি নহে, ইহার মধ্যে অনেকটা আছে যাহা বাহাত্রি, কিন্তু সেই অপবাদ দিয়া সত্যকে ধর্ব করিবার চেক্টা করা উচিত নহে। কোনো কোনো রাত্রে চন্দ্রের চারি দিকে একটা জ্যোতির চক্র দেখা যায়। আমরা জানি, তাহা চন্দ্র নহে, তাহা ছায়া, তাহা মিথাা। কিন্তু, চন্দ্র মাঝখানে না থাকিলে সেই চন্দ্রের ভাণটুকুও থাকিতে পারে না। সকল সমাজেই যেটি শ্রেষ্ঠ পদার্থ তাহাকে খিরিয়া, তাহার আলোক ধার করিয়া লইয়া, একটা ভাণের মণ্ডল স্বজিত হইয়া থাকে। কিন্তু, সেই নকলটা আসলের প্রতিবাদ করে না, তাহারই সমর্থন করে। ভণ্ড সন্ন্যানীকে দেখিয়া আমাদের দেশের সাধুসন্ন্যানীকে অবিশাস করিয়া বসিলে ঠকিতে হইবে।

যুরোপের যাঁহারা অসামাত লোক তাঁহাদের কথা আমরা বইয়ে পড়িয়াছি, তাঁহাদিগকে কাছে দেখি নাই। কাছে যে ছই-একজনকে দেখিয়াছি মুরোপের জ্যোতিক্মগুলীর মধ্যে তাঁহারা স্থান পান নাই। অনেক দিন হইল একটি স্থইডেনের মান্থ্যকে দেখিয়াছিলাম, তাঁহার নাম হামার্ত্রেন'। তিনি সেই দ্রদেশে বসিয়া দৈবক্রমে রামমোহন রায়ের কি একটুকু পরিচয় কোনো একটা বইয়ে পাইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার মনে এমন একটি ভক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাঁহার দারিদ্রা সত্ত্বও দেশ ছাড়িয়া তিনি বহু কটে সমুন্দ্র পার হইয়া এই বাংলাদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানকার ভাষা জানিতেন না, মান্থ্যকে চিনিতেন না, তব্ বাঙালির বাড়িতেই আশ্রম লইয়া এই রামমোহন রায়ের দেশকেই তিনি বরণ করিয়া লইলেন। যে অল্ল কয়দিন বাঁচিয়াছিলেন, কী ছঃসহ ক্রেশ সহ্থ করিয়া, কী নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে, অথচ কী সম্পূর্ণ নম্রতার মধ্যে নিজেকে প্রভ্রেন রাখিয়া, তিনি এই দেশের হিতের জন্ত নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা কখনোই ভূলিতে পারিবেন না। নিমতলার ঘাটে তাঁহার মৃতদেহ দাহ করা হইয়াছিল; তহ্বপলক্ষ্যে, হিন্দুর শ্রশান কল্যিত করা হইল বলিয়া, আমাদের কোনো সাপ্তাহিক পত্র ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিল।

ভগিনী নিবেদিতা বামী বিবেকানন্দের প্রতি ভক্তি বহন করিয়া কিরূপ অভূত আত্মতাগের দারা ভারতবর্ষের নিকট আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

১ স্ত্রন্ট্রা: রবীন্দ্র-রচনাবলীর শ্বাদশ থতে 'বিদেশীয় অভিথি এবং দেশীয় আভিথ্য'

২ জন্টব্য : রবীন্দ্র-রচনাবলীর অন্টাদশ থণ্ডে 'ভগিনী নিবেনিতা'

এই দুঠান্তেই আমরা দেখিয়াছি, এই ঘুটি ভক্ত এমন স্থানে এমন অবস্থার
মধ্যে আত্মনান করিয়াছেন ষেধানে তাঁহাদের জীবনের কোনো পূর্বাভান্ত সহজ পথ
তাঁহাদের সম্মুখে ছিল না; ষেধানে তাঁহাদের হৃদয়মনের আজমকালের সংস্কার পদে
পদে কঠোর বাধা পাইয়াছে; যেধানে কেবল যে তাঁহারা আত্মোংসর্গ করিয়াছেন তাহা
নহে, পদে পদে আত্মোংসর্গের পথ তাঁহাদের নিজেকে খনন করিয়া চলিতে হইয়াছে—
কেননা, তাঁহাদের প্রবেশ চারি দিকেই অবক্ষম।

সতাকে ভক্তি করিবার এই ক্ষমতা, এবং সত্যের জন্ম হর্গম বাধা লজ্জ্বন করিয়া দিনের পর দিন আপনাকে অকুন্তিতভাবে নিংশেষে দান করিবার এই শক্তি, এ যে তাঁহাদের জাতীয় সাধনা হইতেই তাঁহারা পাইয়াছিলেন। এই আশ্চর্য শক্তি কি বস্তু-উপাসনার সাধনা হইতে কেহ কোনোদিন লাভ করিতে পারে। ইহা কি যথার্থ ই আধ্যাত্মিক নহে। এবং জিজ্ঞাসা করি, এই শক্তি কি আমাদের দেশে যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাই।

কিন্তু, তাই বলিয়া আমাদের দেশে কি আধাাত্মিকতা নাই। আমি তাহা বলি
না। এথানেও আধ্যাত্মিকতার একটা দিক প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের দেশের
যাঁহারা সাধক তাঁহারা কেছ বা জ্ঞানে, কেছ বা ভক্তিতে অথওস্বরূপকে সমস্ত থওপদার্থের মধ্যে সহজেই স্বীকার করিতে পারেন। এইখানে জ্ঞানের দিকে এবং ভাবের
দিকে, অনেক কালের চিন্তায় এবং সাধনায়, তাঁহাদের বাধা অনেক পরিমাণে ক্ষয়
হইয়া আসিয়াছে। এইজ্ল আমাদের দেশের যাঁহারা সাধুপুরুষ তাঁহারা চিৎলোকে বা
হাদয়ধানে অনন্তের সঙ্গে সহজে যোগ উপলন্ধি করিতে পারেন।

আমাদের দেশের মানবপ্রকৃতিতে এই শক্তিটি দেখিবার জন্ম যদি কোনো বিদেশী শ্রদ্ধা ও দৃষ্টিশক্তি লইয়া আসেন তবে নিশ্চয়ই তিনি কৃতার্থ হইবেন, এবং সম্ভবত তিনি আপনার প্রকৃতির ভিতরকার একটা অভাব পূরণ করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন।

আমার বলিবার কথা এই যে, আমাদের মধ্যেও তেমনি পূরণ করিবার মতো একটা অভাব আছে, এবং সেই অভাবই আমাদিগকে তুর্বলতার অবসাদের মধ্যে বহুদিন হইতে আকর্ষণ করিতেছে।

এ কথা শুনিলেই আমাদের দেশাভিমানীরা বলিয়া উঠেন, হাঁ, অভাব আছে বটে, কিন্তু তাহা আধ্যাত্মিকতার নহে, তাহা বস্তুজ্ঞানের, তাহা বিষয়বৃদ্ধির— মুরোপ তাহারই জারে পৃথিবীর অন্ত-সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, তাহা কোনোমতেই হইতে পারে না। কেবল বস্তুসঞ্চয়ের উপরে কোনো জাতিরই উন্নতি দাঁড়াইতে পারে না এবং কেবল বিষয়বৃদ্ধির জোরে কোনো জাতিই বললাভ করে না। প্রদীপে অজস্র তেল ঢালিতে পারিলেও দীপ জলে না এবং দলিতা পাকাইবার নৈপুণো স্থদক্ষ হইয়া উঠিলেও দীপ জলে না— যেমন করিয়াই হউক, আগুন ধরাইতেই হইবে।

আজ পৃথিবীকে মুরোপ শাসন করিতেছে বস্তুর জোরে, ইহা অবিশ্বাসী নান্তিকের কথা। তাহার শাসনের মূল শক্তি নিঃসন্দেহই ধর্মের জোর, তাহা ছাড়া আর কিছু হইতেই পারে না।

বৌদ্ধর্ম বিষয়াসন্তির ধর্ম নহে, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। অথচ ভারতবর্ষে বৌদ্ধর্মের অভ্যাদয়কালে এবং তৎপরবর্তী ঘূগে দেই বৌদ্ধসভ্যতার প্রভাবে এ দেশে শিল্প বিজ্ঞান বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্যশক্তির যেমন বিস্তার হইয়াছিল এমন আর কোনো কালে হয় নাই।

তাহার কারণ এই, মান্তবের আত্মা যথন জড়বের বন্ধন হইতে মুক্ত হয় তথনি আনন্দে তাহার সকল শক্তিই পূর্ণ বিকাশের দিকে উন্নম লাভ করে। আধ্যাত্মিকতাই মান্তবের সকল শক্তির কেন্দ্রগত, কেননা তাহা আত্মারই শক্তি। পরিপূর্ণতাই তাহার স্থভাব। তাহা অন্তর বাহির কোনো দিকেই মান্ত্যকে ধর্ব করিয়া আপনাকে আঘাত করিতে চাহে না।

মূরোপের যে শক্তি, তাহার বাহ্যরূপ যাহাই হউক-না কেন, তাহার আস্তর রূপ যে ধর্মবল সে সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহমাত্র নাই।

এই তাহার ধর্মবল অত্যন্ত সচেতন। তাহা মান্ত্যের কোনো তৃ:থ কোনো অভাবকেই উদাসীনভাবে পাশে ঠেলিয়া রাখিতে পারে না। মান্ত্যের সর্বপ্রকার তুর্গতি মোচন করিবার জন্ম নিত্যনিয়তই তাহা তৃ:সাধ্য চেষ্টায় নিযুক্ত রহিয়াছে। এই চেষ্টার কেন্দ্রস্থলে যে একটি স্বাধীন শুভবৃদ্ধি আছে, যে বৃদ্ধি মান্ত্যকে স্বার্থত্যাগ করাইতেছে, আরাম হইতে টানিয়া বাহির করিতেছে এবং অকুন্তিত মৃত্যুর মুখে তাক দিতেছে, তাহাকে শক্তি জোগাইতেছে কে। কোথায় সেই অমৃত আছে যাহা এই উদার মঙ্গলকামনাকে এমন করিয়া গতেজ রাথিয়াছে।

খুস্টের জীবনরক্ষ হইতে বে ধর্মবীজ মুরোপের চিত্তক্ষেত্রে পড়িয়াছে তাহাই সেথানে এমন করিয়া ফলবান হইয়া উঠিয়াছে। সেই বীজের মধ্যে যে জীবনীশক্তি আছে, সেটি কী। সেটি হংথকে পরম ধন বলিয়া গ্রহণ করা।

স্বর্গের দয়া যে মাস্ক্র্যের প্রেমে মাস্ক্র্যের সমস্ত ছ:থকে আপনার করিয়া লয়, এই কথাটি আজ বহু শত বংসর ধরিয়া নানা মত্ত্বে অন্তুষ্ঠানে সংগীতে মুরোপ শুনিয়া আসিতেছে। শুনিতে শুনিতে এই আইডিয়াটি তাহার এমন একটি গভীর মর্মস্থানকে

অধিকার করিয়া বসিয়াছে যাহা চেতনারও অন্তরালবর্তী অতিচেতনার দেশ— সেইথানকার গ্রোপন নিস্তন্ধতার মধ্য হইতে মান্তবের সমস্ত বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে— সেই অগোচর গভীরতার মধ্যেই মান্তবের সমস্ত ঐশ্বর্থের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

সেইজন্ত আজ যুরোপে সর্বদা এই একটা আশ্চর্য ঘটনা দেখিতে পাই, যাহার।
মুখে খৃন্টধর্মকে অমান্ত করে এবং জড়বাদের জয় ঘোষণা করিয়া বেড়ায় তাহারাও
সময় উপস্থিত হইলে ধনে প্রাণে আপনাকে এমন করিয়া তাাগ করে, নিন্দাকে ছঃখকে
এমন বীরের মতো বহন করে যে, তথনি বুঝা যায়, তাহারা নিজের অজ্ঞাতসারেও
মৃত্যুর উপরে অয়তকে স্বীকার করে এবং স্থ্রের উপরে মঙ্গলকেই সত্য বলিয়া
মানে।

টাইটানিক জাহাজে থাঁহারা নিজের প্রাণকে নিশ্চিতভাবে অবজ্ঞা করিয়া পরের প্রাণকে রক্ষার চেন্টা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই যে নিষ্ঠাবান ও উপাসনারত খৃন্টান তাহা নহে। এমন-কি তাঁহাদের মধ্যে নাস্তিক বা আজ্ঞেয়িকও কেহ কেহ থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা কেবলর্মাত্র মতান্তরগ্রহণের দ্বারা সমস্ত জাতির ধর্মসাধনা হইতে নিজেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিবেন কী করিয়া। কোনো জাতির মধ্যে থাঁহারা তাপস তাঁহারা সে জাতির সকলের হইয়া তপস্যা করেন। এইজ্ব্যু সেই জাতির পনেরো-তাঁহারা সে জাতির সকলের হইয়া তপস্যা করেন। এইজ্ব্যু সেই জাতির পনেরো-আনা মৃঢ়ও যদি সেই তাপসদের গান্ধে ধূলা দেয় তথাপি ভাহারাও তপস্থার ফল হইতে একেবারে বঞ্চিত হয় না।

ভগবানের প্রেমে মান্থবের ছোটো বড়ো সমস্ত ছংখ নিজে বহন করিবার শক্তি ও সাধনা আমাদের দেশে পরিব্যাপ্তভাবে দেখিতে পাই না, এ কথা যতই অপ্রিয় হউক, তথাপি ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। প্রেমভক্তির মধ্যে যে ভাবের আবেগ, যে রসের লীলা, তাহা আমাদের যথেষ্ট আছে; কিন্তু প্রেমের মধ্যে যে ছংখস্বীকার, যে আত্মত্যাগ, যে সেবার আকাজ্জা আছে, যাহা বীর্ষের ছারাই সাধ্য, ছংখস্বীকার, যে আত্মত্যাগ, যে সেবার আকাজ্জা আছে, যাহা বীর্ষের ছারাই সাধ্য, তাহা আমাদের মধ্যে ক্ষীণ। আমরা যাহাকে ঠাকুরের সেবা বলি তাহা ছংখপীড়িত তাহা আমাদের মধ্যে ক্ষীণ। আমরা যাহাকে ঠাকুরের সেবা বলি তাহা ছংখপীড়িত মান্থবের মধ্যে ভগবানের সেবা নহে। আমরা প্রেমের রসলীলাকেই একান্তভাবে গ্রহণ করিয়াছি, প্রেমের ছংখলীলাকে স্বীকার করি নাই।

তৃঃথকে লাভের দিক দিয়া স্বীকার করার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা নাই ; তৃঃথকে প্রেমের দিক দিয়া স্বীকার করাই আধ্যাত্মিকতা। রূপণ ধনসঞ্চয়ের যে তৃঃথ ভোগ প্রেমের দিক দিয়া স্বীকার করাই আধ্যাত্মিকতা। রূপণ ধনসঞ্চয়ের যে তৃঃথ ভোগ করে, পারলোকিক দদাতির লোভে পুণ্যকামী যে তৃঃথব্রত গ্রহণ করে, মৃক্তিলোল্প করে, পারলোকিক দদাতির লোভে পুণ্যকামী যে তৃঃথব্রত গ্রহণ করে তাহা মৃক্তির জন্ম যে তৃঃথদাধন করে এবং ভোগী ভোগের জন্ম যে তৃঃথকে বরণ করে তাহা কোনোমতেই পরিপূর্ণতার সাধনা নহে। তাহাতে আত্মার অভাবকেই দৈন্যকেই

প্রকাশ করে। প্রেমের জন্ম যে হংখ তাহাই যথার্থ ত্যাগের ঐশ্বর্য; তাহাতেই মানুষ মৃত্যুকে জন্ম করে ও আত্মার শক্তিকে ও আনন্দকে সকলের উর্ধের মহীদ্যান করিয়া তুলে।

এই ছংথলীলার ক্ষেত্রেই আমরা আপনাকে ছাড়িয়া বিশ্বকে সত্যভাবে গ্রহণ করিতে পারি। সত্যের মূল্যই এই ছংগ। এই ছংগসম্পদই মানবাত্মার প্রধান ঐশ্বর্ধ। এই ছংগের দ্বারাই তাহার বল প্রকাশ হয় এবং এই ছংথের দ্বারাই সে আপনাকে এবং অন্তকে লাভ করে। তাই শাস্ত্রে বলে, নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। অর্থাৎ, ছংগস্বীকার করিবার বল যাহার নাই সে আপনাকে সত্যভাবে উপলব্ধি করিতে পারে না।

ইহার একটা প্রমাণ এই, আমর। নিজের দেশকে নিজে লাভ করিতে পারি নাই। আমাদের দেশের লোক কেহ কাহারও আপন হইল না, দেশ যাহাকে চায় সে সাড়া দেয় না। এখানকার জনসংখ্যা বড়ো কম নয়, কিন্তু সেই সংখ্যাবহুলতায় তাহার শক্তি প্রকাশ না করিয়া তাহার তুর্বলতাই ব্যক্ত করে।

তাহার প্রধান কারণ এই, আমরা হৃংথের দ্বারা পরস্পরকে আপন করিতে পারি নাই। আমরা দেশের মান্ন্বকে কোনো মূল্য দিই নাই— মূল্য না দিয়া পাইব কী করিয়া। মা আপন গর্ভের সস্তানকেও অহরহ সেবাহৃংথের মূল্য দিয়া লাভ করেন। যাহাকেই আমরা সত্য বলিয়া মনের মধ্যে শ্রদ্ধা করি তাহাকেই এই মূল্য আমরা স্বভাবতই দিয়া থাকি, কাহাকেও তাগিদ করিতে হয় না। চারি দিকের মান্ন্যুবকে আমরা অন্তরের সহিত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই, তাই আপনাকে আনন্দের সহিত ত্যাগ করিতেও পারিলাম না।

মান্থৰকে এইরপ সত্য বলিয়া দেখা, ইছা আত্মার সত্যদৃষ্টি অর্থাৎ প্রেমের দ্বারাই ঘটে। তত্ত্বজ্ঞান যথন বলে 'সর্বভূতই এক', সে একটা বাক্যমাত্র; সেই তত্ত্বকথার দ্বারা সর্বভূতকে আত্মবং করা যায় না। প্রেম-নামক আত্মার যে চরম শক্তি, যাহার ধৈর্ঘ অসীম, আপনাকে ত্যাগ করাতেই যাহার স্বাভাবিক আনন্দ, সেই সেবাতংপর প্রেম নহিলে আর-কিছুতেই পরকে আপন করা যায় না; এই শক্তির দ্বারাই দেশপ্রেমিক পরমাত্মাকে সমস্ত দেশের মধ্যে উপলব্ধি করেন, মানবপ্রেমিক পরমাত্মাকে সমস্ত মানবের মধ্যে লাভ করেন।

য়ুরোপের ধর্ম য়ুরোপকে সেই হঃধপ্রদীপ্ত সেবাপরায়ণ প্রেমের দীক্ষা দিয়াছে। ইহার জোরেই সেথানে মান্ত্রের সঙ্গে মান্ত্রের মিলন সহজ হইয়াছে। ইহার জোরেই সেথানে হঃখতপস্থার হোমাগ্নি নিবিতেছে না এবং জীবনের সকল বিভাগেই শত শত তাপস আত্মাহতির যজ্ঞ করিয়া সমস্ত দেশের চিত্তে অহরহ তেজ সঞ্চার করিতেছেন। সেই দুঃসহ ষজ্ঞহতাশন হইতে যে অমৃতের উদ্ভব হইতেছে তাহার দ্বারাই সেখানে শিল্প বিজ্ঞান সাহিত্য বাণিজা রাষ্ট্রনীতির এমন বিরাট বিস্তার হইতেছে; ইহা কোনো কারখানাঘরে লোহার যথ্রে তৈরি হইতেই পারে না; ইহা তপস্থার স্বৃষ্টি, এবং সেই তপস্থার অগ্নিই মান্ত্র্যের আধ্যাত্মিক শক্তি, মান্ত্র্যের ধর্মবল।

দেইজন্ম দেখিতে পাই, বৌদ্ধমূগে ভারতবর্ধ **যখন প্রেমের সেই ত্যাগ্**ধর্মকে বরণ ক্রিয়া লইয়াছিল তথনি স্মাজে তাহার এমন একটি বিকাশ ঘটিয়াছিল ধাহা য়ুরোপে স্ম্প্রতি দেখিতেছি। রোগীদের জন্ম ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা, এমন-কি পশুদের জন্মও চিকিংদালয় এথানে স্থাপিত হইয়াছিল, এবং জীবের ছঃখ-নিবারণের চেষ্টা নানা আকার ধারণ করিয়া দেখা দিয়াছিল; তখন নিজের প্রাণ ও আরাম তুচ্ছ করিয়া ধর্মাচার্যগণ তুর্গম পথ উত্তীর্ণ হইয়া পরদেশীয় ও বর্বরজাতীয়দের সদগতির জক্ত দলে দলে এবং অকাতরে হুঃথ বছন করিয়াছেন। ভারতবর্ধে সেদিন প্রেম আপনার হুঃখরূপকে বিকাশ করিয়াই ভক্তগণকে বীর্ঘবান মহৎ মন্বয়ত্ত্বের দীক্ষা দান করিয়াছিল। সেইজন্তই ভারতবর্ধ সেদিন ধর্মের ঘারা কেবল আপনার আত্মা নছে, পৃথিবীকে জয় করিতে পারিয়াছিল এবং আধ্যাত্মিকতার তেজে ঐহিক পারত্রিক উন্নতিকে একত্র সন্মিলিত করিয়াছিল। তথন যুরোপের খৃষ্টা<mark>ন সভ্যতা স্বপ্নের অতীত ছিল।</mark> ভারতবর্ষের সেই তু:খব্রত আত্মত্যাগপরায়ণ প্রেমের উজ্জ্বপ দীপ্তি ক্বত্তিমতা ও ভাবরসাবেশের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছে, কিন্তু তাহা কি নিৰ্বাপিত হইয়াছে। বাহিন্নে যদি কোথাও তাহার উদ্বোধন দেখিতে পায় তবে আপনাকে কি তাহার আবার আপনি মনে পড়িবে না। আজ যাহা পরের ঘরে বিরাজ করিতেছে তাহাকেই কি তাহার আপনার সামগ্রী বলিয়া চেতনা হইবে না। শক্তির আগুন যেধানে প্রচ্র পরিমাণে জলে সেধানে ছাইভন্মও প্রভৃত হইয়া উঠে, এ কথা মনে রাধিতে হইবে। নির্জীবতার উত্তাপ অল্প, তাহার দায় সামান্ত, তাহার হুর্গতির মৃতিও অতি প্রশাস্ত। অশাস্তির ক্ষোভ এবং পাপের প্রচণ্ডতা য়ুরোপীয় সমাজে যেমন প্রত্যক্ষ হয় এমন আমাদের দেশে নহে, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে।

কিন্তু, তাহাকে তাহারা উদাসীনভাবে মানিয়া লয় নাই। তাহা তাহাদের চিত্তকে অভিভূত করে নাই, বরঞ্চ নিয়তই জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছে। ম্যালেরিয়ার বাহন মশা হইতে আরম্ভ করিয়া সমাজের ভিতরকার পাপ পর্যন্ত সকল অম্বরের সঙ্গেই সেখানে হাতাহাতি লড়াই চলিতেছে, অদৃষ্টের উপর বরাত দিয়া কেহ বিসয়া নাই; নিজের প্রাণকেও সংকটাপন্ন করিয়া বীরের দল সংগ্রাম করিতেছে। সম্প্রতি London Police Courts নামক একটি আশ্চর্য বই পড়িতেছিলাম। সেই গ্রন্থে

লণ্ডন-রাজধানীর নীচের অন্ধকার তলায় দারিদ্যের মালিয় ও পাপের পদ্বিলতা উদ্বাটিত হইয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই চিত্র যতই নিদারুণ হউক, খৃন্টান তাপদের অন্তুত ধৈর্য বীর্য ও করুণাপরায়ণ প্রেম সমস্ত বীভংসতাকে ছাড়াইয়া উঠিয়া উজ্জ্বল দীপ্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। গীতায় একটি আশার বাণী আছে, স্বল্পরিমাণ ধর্মও মহৎ ভয় হইতে ত্রাণ করে। কোনো সমাজে সেই ধর্মকে যতক্ষণ সজীব দেখা যায় ততক্ষণ দেখানকার ভ্রিপরিমাণ ত্র্গতির অপেক্ষাও তাহাকে বড়ো করিয়া জানিতে হইবে।

যুরোপে ছর্বল জাতির প্রতি স্থায়ধর্মের ব্যভিচার দেখা যাইতেছে না এমন নহে, কিন্তু তাহাই একান্ত হইয়া নাই। দেই দঙ্গেই সেই নিষ্ঠুর বলদুগু লুৱতার মধ্য হইতেই ধিকার ও ভ<দনা উচ্চুদিত হইতেছে। প্রবলের অক্তায়ের প্রতিবাদ করিতে পারেন এবং প্রতিকার করিতে চাহেন এমন সাহসিক বীরও সেধানে অনেক আছেন। দূরবর্তী পরজাতির পক্ষ অবলম্বন করিয়া নির্ঘাতন সহু করিতে কুষ্ঠিত নহেন, এমন দূঢ়নিষ্ঠ সাধুব্যক্তির দেখানে অভাব নাই। ভারতবাসীরা স্বদেশের রাজ্যশাসনে প্রশস্ত অধিকার লাভ করেন, দেই চেষ্টায় প্রবুত্ত গুটিকয়েক ভারতবর্ষীয় আমাদের দেশে আছেন— কিন্তু দীক্ষা তাঁহারা কাহাদের কাছে পাইয়াছেন এবং যথার্থ সহায় তাঁহাদের ক্ষেত্রকে সংকীর্ণ করিবার জন্ম দেশের লোককে ধর্মের দোহাই দিতেছেন, তাঁহারা কোন্ দেশের মাহেষ। তাঁছারা সংখ্যার অল্প কিন্তু সত্যদৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যাইবে, তাঁছারা সংখ্যায় অল্প নহেন। কেননা, তাঁহাদের মধ্যেই তাঁহাদের শেষ নহে। দেশের মধ্যে গোচর এবং অগোচর তাঁহাদের একটি পরম্পরা আছে; তাঁহারা সকলেই এক কাজ ক্রিতেছেন বা এক সময়ে আছেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহারাই সমাজের ভিতরকার স্থায়শক্তি। তাঁহারাই ক্ষত্রিয়; পৃথিবীর সমস্ত তুর্বলকে ক্ষয় হইতে ত্রাণ করিবার জন্ম তাঁহারা সহজ কবচ ধারণ করিয়াছেন। হঃধ হইতে মামুষকে উদ্ধার করিবার জ্ঞ যিনি তুঃখ বহন করিয়াছিলেন, মৃত্যু হইতে মানুষকে অমৃতলোকে লইয়া যাইবার জন্ম যিনি মৃত্যু স্বীকার করিয়াছেন, সেই তাঁহাদের স্বর্গীয় গুরুর অপমানিত রক্তাক্ত তুর্গম পথে তাঁহারা সারি সারি চলিয়াছেন। সমস্ত জাতির চিত্তপ্রান্তরের মাঝধান দিয়া তাঁহারাই অমূত্মন্দাকিনীর ধারা।

আমর। দর্বদাই নিজেকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিয়া থাকি যে, আমরা ধর্মপ্রাণ আধ্যাত্মিক জাতি, বাহিরের বিষয়ে আমাদের মনোযোগ নাই; এইজন্মই বহির্বিষয়েই আমরা দুর্বল হইয়াছি। বাহিরের দৈত্য সম্বন্ধে আমাদের লঙ্জাকে এমনি করিয়া আমরা থর্ব করিতে চাই। আমাদের অনেকেই মুখে আক্ষালন করিয়া বলিয়া থাকেন, দারিদ্রাই আমাদের ভূষণ।

ঐশর্যকে অধিকার করিবার শক্তি ষাহাদের আছে দারিদ্র্য তাহাদেরই ভূষণ।
যে ভূষণের কোনো মূল্য নাই তাহা ভূষণই নহে। এইজন্ম ত্যাগের দারিদ্র্যই ভূষণ,
অভাবের দারিদ্র্য ভূষণ নহে; শিবের দারিদ্র্যই ভূষণ, অলক্ষ্মীর দারিদ্র্য কর্ম্ব। যাহারা
পেট ভরিয়া খাইতে পায় না বলিয়া নিয়ত অবসাদে মলিন, যাহারা কোনোমতে
প্রাণ বাঁচাইতে চায় অথচ প্রাণ বাঁচাইবার কঠিন উপায় গ্রহণ করিবার শক্তি নাই বলিয়া
যাহারা বারবার ধূলায় লুটাইয়া পড়ে, দরিদ্র বলিয়াই ষাহারা স্থ্যোগ পাইলে অন্ত
দরিদ্রকে শোষণ করে এবং অক্ষম বলিয়াই ক্ষমতা পাইলে যাহারা অন্ত অক্ষমকে আঘাত
করে, কথনোই দারিদ্রা তাহাদের ভূষণ নহে।

আমাদের এই-যে দুঃখ দারিস্ত্র্য অপমান ইহাকে কোনোমতেই আমাদের ধর্মপ্রাণতার পুরস্কার বলিয়া আমরা আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করিতে পারি নাই; তাহাকে ব্যক্তিগত ভক্তিসাধনার মধ্যে বন্ধ করিয়াছি, তাহার আহ্বানে সমস্ত মান্ত্র্যকে একত্র করি নাই; যেখানে সমাজশাসনের অন্ধ উৎপাতের দ্বারা বিধিবিধানের পাথরের জাঁতায় মান্ত্র্যের বিচারশক্তি ও স্বাধীন মঙ্গলবৃদ্ধিকে পিষিয়া সমস্তকে একাকার করিয়াছি সেইখানেই ধর্মবোধের সংকীর্ণতা ও অচেতনতাই আমাদিগকে জড়পিণ্ড করিয়া দাসত্বের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে। আমরা এখনো মনে করিতেছি, আইনের দ্বারা আমাদের তুর্গতির প্রতিকার হইবে, রাষ্ট্রশাসনসভায় আসন লাভ করিলে আমরা মান্ত্র্য হইয়া উঠিব— কিন্তু জাতীয় সদ্গতি কলের সামগ্রী নহে, এবং মান্ত্র্যের আত্মা যুতক্ষণ আপনার ভিতর হইতে তাহার পুরা মূল্য চুকাইয়া দিবার জন্ম প্রস্তুত্ব হইতে না পারিবে ততক্ষণ, নান্তঃ পন্থা বিগতে অয়নায়।

তাই বলিতেছিলাম, তীর্থান্তার মানস করিয়াই যদি মুরোপে যাইতে হয় তবে তাই বলিতেছিলাম, তীর্থান্তার মানস করিয়াই যদি মুরোপে যাইতে হয় তবে তাহা নিক্ষল হইবে না। সেথানেও আমাদের গুরু আছেন; সে গুরু সেখানকার নানবসমাজের অন্তর্বতম দিবাশক্তি। সর্বন্তই গুরুকে শ্রুদ্ধার গুণে সন্ধান করিয়া লইতে মানবসমাজের অন্তর্বতম দিবাশক্তি। সর্বন্তই গুরুকে শ্রুদ্ধার গুণে সন্ধান করিয়া লইতে মানেও সমাজের যিনি প্রাণপুরুষ, হয়; চোথ মেলিলেই তাঁহাকে দেখা যায় না। সেখানেও সমাজের যিনি প্রাণপুরুষ, অন্ধাতা ও অহংকার -বশত তাঁহাকে না দেখিয়া ফিরিয়া আসা অসম্ভব নহে; এবং এমন একটা অন্তুত ধারণা লইয়া আসাও আশ্চর্য নহে যে— ইংলণ্ডের প্রতাপ পার্লামেন্টের একটা অন্তুত ধারণা লইয়া আসাও আশ্চর্য কারখানাঘরে প্রস্তুত হইতেছে এবং পাশ্চাত্য ঘারা স্টে হইতেছে— মুরোপের ক্রশ্বর্য কারখানাঘরে প্রস্তুত হইতেছে এবং পাশ্চাত্য মহাদেশের সমস্ত মাহাত্ম্য মুদ্ধের অন্ত্র, বাণিজ্যের জাহান্ত এবং বাহ্ববস্তুপুঞ্জের দ্বারা মহাদেশের সমস্ত মাহাত্ম্য মুদ্ধের স্বত্য অনুভূতি যাহার নাই অতি সহজেই সে মনে সংঘটিত। নিজের মধ্যে শক্তির সত্য অনুভূতি যাহার নাই অতি সহজেই সে মনে

করিয়া বসে, শক্তি বাহিরেই আছে এবং যদি কোনো স্কংযাগে আমরাও কেবলমাত্র এ জিনিসগুলা দুখল করিতে পারি তাহা হইলেই আমাদের অভাবপূরণ হয়। কিন্তু, যেনাহং নামতা স্থাম্ কিমহং তেন কুর্গাম্— এ কথাটি মুরোপেরও অন্তরের কথা। য়রোপও নিশ্চয়ই জানে, রেলে টেলিগ্রাফে কলে কারখানায় সে বড়ো নহে। এইজ্যুই যুরোপ বীরের মার স্তাত্রত গ্রহণ করিয়াছে; বীরের মায় সত্যের জম্ম ধনপ্রাণ উৎসূর্ণ ক্রিতেছে; এবং যতই ভুল ক্রিতেছে, যতই বার্থ হইতেছে, ততই দ্বিগুণতর উৎসাহের সহিত নৃতন করিয়া উচ্ছোগ <mark>আরম্ভ করিতেছে— কিছুতেই হাল ছা</mark>াড়য়া দিতেছে না। মাঝে মাঝে অমঙ্গল দেখা দিতেছে, সংঘাতে সংঘৰ্ষে বাহু জ্বলিয়া উঠিতেছে, সমুদ্ৰমন্থনে মাঝে মাঝে বিষও উলগার্থ হইতেছে, কিন্তু মন্দকে তাহারা কোনোমতেই মানিয়া লইতেছে না। অন্ত্র তাহাদের প্রস্তুত, দৈয়দল তাহাদের নিভীক, এবং সত্যের দীক্ষায় তাহারা মৃত্যুজয়ী বল লাভ করিয়াছে। সত্যের সমুখান হইতে আমরা আলস্ত করিয়াছি, সত্যের সাধনায় আমরা উদাসীন, আমরা ঘরগড়া বাধা-বাধনের মধ্যে আপাদনস্তক আপনাকে জড়াইয়া তাহাকেই সত্য আশ্রয় বলিয়া কল্পনা করিয়াছি। সেইজন্ম বিপদের দিন যথন আসন্ন হয়, সত্য পস্থা ব্যতীত যথন আমাদের আর গতি নাই, তথন আমরা কিছুতেই আপনাকে জাগ্রত করিতে পারি না, আপনাকে ত্যাগ করিতে পারে না। তথনো থেলা করাকেই কাজ করা মনে করি, নকল করিয়াই আসলের ফল প্রত্যাশা করি, কৃত্রিম উৎসাহকে উদাপ্ত রাখিতে পারি না, আরক কর্মকে শেষ করিতে পারি না এবং ভ্রিপরিমাণ তাত্তিকতা ও ভাবুকতার জালে জড়িত হইয়া বারষার ব্যর্থ হইতে থাকি। দেইজ্ঞ সত্যের দায়িত্বকে বীরের গ্রায় স্বাস্তঃকরণে স্বীকার করিবার দীক্ষা, সেই সত্যের প্রতি অবিচালত প্রাণান্তিক নিষ্ঠা, জীবনের সমস্ত শ্রেষ্ট সম্পদকে প্রাণপণ ত্বংথের মূল্য দিয়া অর্জন করিবার সাধনা, এবং বৃদ্ধি হৃদয় ও কর্মে সকল দিক দিয়া মাহুষের কল্যাণসাধন ও মাহুষের প্রতি শ্রন্ধা দারা ভগবানের ত্ঃসাধ্য দেবাত্ৰত গ্ৰহণ কৰিবাৰ জন্ম তীৰ্থবাত্ৰী<mark>ৰ পক্ষে মুৰোপে যাত্ৰা কথনোই নি</mark>ক্ষ**ণ হইতে** পারে না। অবশ্র, যদি তাহার মনে শ্রদ্ধা থাকে এবং সর্বাদ্ধীণ মন্ত্রত্ত্বের পরিপূর্ণতাকেই যদি সে আধ্যাত্মিক সাকল্যের সত্য পরিচয় বলিয়া বিশ্বাস করে।

আমি জানি, যুরোপের দক্ষে এক জায়গায় আমাদের স্বার্থের সংঘাত ঘটিয়াছে এবং সেই সংঘাতে আমাদিগকে অন্তরে বাহিরে অনেক স্থলে গভীর বেদনা পাইতে হইতেছে। সে বেদনা আমাদের আধ্যাত্মিক দৈন্তেরই ত্বংখ এবং আমাদের দক্ষিত পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত হইলেও তাহা বেদনা। আমাদের পক্ষে এই বেদনার উপলক্ষ্য যাহার। তাহাদের ক্ষতা ও নিষ্ট্রবার পরিচয় আমর। নানা আকারে পাইয়া থাকি।

ইহাও আমরা প্রতিদিন দেখিয়াছি, তাহারা নিজের নীচতাকে উদ্ধত কপটতার ঘারা গোপন করিয়াছে ও পরজাতীয়ের মাহাত্মাকে অন্ধতা ও অহংকারের ঘারা অস্বীকার করিয়াছে। এই কারণেই আমাদের সেই ক্ষতবেদনা লইয়া য়ুরোপের সতাকে দেখিতে ও তাহাকে গ্রহণ করিতে আমরা অস্তরের মধ্যে বাধা পাইয়া থাকি। তাহাদের ধর্মকেও আমরা অবিখাস করি ও তাহাদের সভ্যতাকে আমরা বস্তুজালজড়িত স্থূলপদার্থ বিলয়া নিন্দা করিয়া থাকি। শুধু তাহাই নহে, আমাদের ভয় আছে, পাছে প্রবলের প্রবলতাকেই আমরা সত্যের আসন দিয়া তাহার পূজা করি ও তাহার কাছে ধূলিল্টিত হইয়া আপনাকে অপবিত্র করি; পাছে অত্যের গৌরবকে নিজের গৌরবের সহিত গ্রহণ করিতে না পারি; পাছে আত্ম-অবিখাসের অবসাদে নিজের সত্যকে বিসর্জন দিয়া অমুকরণের শৃশ্যতার মধ্যে পরের কায়ার ছায়া ও পরের ধ্বনির প্রতিধানি হইয়া জগৎ-সংসারে নিজেকে একেবারে ব্যর্থ করিয়া দিই; পাছে এইরূপ একটা অভুত ভ্রম করিয়া বিসি যে, অশ্যকে স্বীকার করিছে গিয়া নিজেকে অস্বীকার করিয়া বিসাহ যথার্থ উদার্ধের পন্ধা।

এই-সমস্ত বিদ্ববিপদ আছে; সেইজন্মই এই পথে সত্যসন্ধানের যাত্রা তীর্থযাত্রা।
সমস্ত অসত্যকে উত্তীর্ণ হইয়াই চলিতে হইবে; বাধার দু:খকে সহ্য করিয়াই অগ্রসর
হইতে হইবে; আত্ম-অভিমানের ব্যর্থ বোঝাকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে হইবে,
অথচ আত্মগৌরবের পাথেয়কে একান্ত যত্নে রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। বস্তুত,
অত্যন্ত বিদ্নের দ্বারাই আমরা এই তীর্থযাত্রার পূর্ণ ফললাভের আশা করিতে পারি;
কারণ যাহা সহজে পাই তাহা সচেতন হইয়া গ্রহণ করি না; অথচ কোনো মহৎ লাভের
যথার্থ সফলতাই চেতনার পূর্ণতর বিকাশ, অর্থাৎ, আমরা যাহা-কিছু সত্যভাবে লাভ
করি তাহার দ্বারা আপনাকেই সত্যতররূপে উপলব্ধি করি— তাহা যদি না করি, যদি
বাহিরের বস্তুকেই বাহিরে পাই, তবে তাহা মায়া, তাহা মিথা।

# বোম্বাই শহর

বোষাই শহরটার উপর একবার চোথ বুলাইয়া আসিবার জন্ত কাল বিকালে বাহির হইয়াছিলাম। প্রথম ছবিটা দেখিয়াই মনে হইল, বোষাই শহরের একটা বিশেষ চেহারা আছে; কলিকাতার যেন কোনো চেহারা নাই, সে যেন যেমন-তেমন করিয়া জ্যোড়াতাড়া দিয়া তৈরি হইয়াছে। আসল কথা, সম্দ্র বোষাই শহরকে আকার দিরাছে, নিজের অর্ণচন্দ্রাকৃতি বেলাভূমি
দিয়া তাহাকে আঁকড়িয়া ধরিয়াছে। সমুদ্রের আকর্ষণ বোষাইয়ের সমস্ত রাস্তা-গলির
ভিতর দিয়া কাজ করিতেছে। আমার মনে হইতেছে, যেন সমুদ্রটা একটা প্রকাণ্ড
ছংপিণ্ড, প্রাণধারাকে বোষাইয়ের শিরা-উপশিরার ভিতর দিয়া টানিয়া লইতেছে
এবং ভরিয়া দিতেছে। সমুদ্র চিরদিন এই শহরটিকে বৃহৎ বাহিরের দিকে মুখ করিয়া
রাখিয়া দিয়াছে।

প্রকৃতির সঙ্গে কলিকাতার মিলনের একটি বন্ধন ছিল গলা। এই গলার ধারাই স্থদ্রের বার্তাকে স্থদ্র রহস্তের অভিমুখে বহিয়া লইয়া যাইবার থোলা পথ ছিল। শহরের এই একটি জানালা ছিল যেখানে মুখ বাড়াইলে বোঝা যাইত, জগংটা এই লোকালয়ের মধ্যেই বন্ধ নহে। কিন্তু, গলার প্রাকৃতিক মহিমা আর রহিল না, তাহাকে তুই তীরে এমনি আঁটার্নাটা পোশাক পরাইয়াছে, এবং তাহার কোমরবন্ধ এমন ক্ষিমা বাঁধিয়াছে যে, গলাও লোকালয়েরই পেয়াদার মূতি ধরিয়াছে, গাধাবোট বোঝাই করিয়া পাটের বন্তা চালান করা ছাড়া তাহার যে আর-কোনো বড়ো কাজ ছিল তাহা আর ব্ঝিবার জো নাই। জাহাজের মান্তলের কণ্টকারণ্যে মকরবাহিনীর মকরের শুঁড় কোথায় লজায় লুকাইল।

সম্দ্রের বিশেষ মহিমা এই বে, মাহ্মধের কাজ সে করিয়া দেয় কিন্তু দাসত্বের চিহ্ন সে পলায় পরে না। পার্টের কারবার তাহার বিশাল বক্ষের নীলকান্ত মণিটিকে ঢাকিয়া ফেলিতে পারে না। তাই এই শহরের ধারে সম্দ্রের মৃতিটি অক্লান্ত; যেমন এক দিকে সে মাহ্মধের কাজকে পৃথিবীময় ছড়াইয়া দিতেছে তেমনি আর-এক দিকে সে মাহ্মধের শ্রান্তি হরণ করিতেছে, ঘোরতর কর্মের সম্মুথেই বিরাট একটি অবকাশকে মেলিয়া রাথিয়াছে।

তাই আমার ভারি ভালো লাগিল যথন দেখিলাম, শত শত নরনারী সাজসজ্জা করিয়া সমুদ্রের ধারে গিয়া বিসিয়াছে। অপরাত্কের অবসরের সময় সমুদ্রের ডাক কেছ অমান্ত করিতে পারে নাই। সমুদ্রের কোলের কাছে ইছাদের কাজ, এবং সমুদ্রের কোলের কাছে ইছাদের কাজ, এবং সমুদ্রের কোলের কাছে ইছাদের আনন্দ। আমাদের কলিকাতার শহরে এক ইডেন-গার্ডেন আছে, কিন্তু সে রুপণের ঘরের মেয়ে, তাছার কঠে আহ্বান নাই। সেই রাজপুরুষের তৈরি বাগান— সেখানে কত শাসন, কত নিষেধ। কিন্তু, সমুদ্র তো কাছারও তৈরি নহে, ইছাকে তো বেড়িয়া রাথিবার জো নাই। এইজন্ত সমুদ্রের ধারে বোয়াই শহরের এমন নিত্যোৎসব। কলিকাতার কোথাও তো সেই অসংকোচ আনন্দের একটুকু স্থান নাই।

সবচেয়ে যাহা দেখিয়া হাদয় জুড়াইয়া যায় তাহা এখানকার নরনারীর মেলা।
নারীবর্জিত কলিকাতার দৈলটা যে কতথানি তাহা এখানে আসিলেই দেখা যায়।
কলিকাতায় আমরা মান্ত্র্যকে আধ্থানা করিয়া দেখি, এইজল তাহার আনন্দরূপ দেখি
না। নিশ্চয়ই সেই না-দেখার একটা দণ্ড আছে।

নিশ্চয়ই তাহা মাহুষের মনকে সংকীর্ণ করিতেছে, তাহার স্বাভাবিক বিকাশ হইতে বঞ্চিত করিতেছে। অপরাত্নে স্ত্রীপুরুষ ও শিশুরা সমুদ্রের ধারে একই আনন্দে মিলিত হইয়াছে, সত্যের এই একটি অত্যস্ত স্বাভাবিক শোভা না দেখিতে পাওয়ার মতো ভাগাহীনতা মান্তবের পক্ষে আর-কিছুই হইতে পারে না। যে ত্বঃথ আমাদের অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে তাহা আমাদিগকে অচেতন করিয়া রাখে, কিন্তু তাহার ক্ষতি প্রত্যাহই জমা হইতে থাকে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। ঘরের কোণের মধ্যে আমরা নরনারী মিলিয়া থাকি, কিন্তু সে মিলন কি সম্পূর্ণ। বাহিরে মিলিবার যে উদার বিশ্ব রহিয়াছে সেথানে কি সরল আনন্দে একদিনও আমাদের পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ হইবে না।

আমাদের গাড়ি ম্যাথেরান পাছাড়ের উপরে একটা বাগানের সমূথে আসিয়া দাড়াইল। ছোটো বাগানটিকে বেষ্টন করিয়া চারি দিকে বেঞ্চ পাতা। সেথানেও দেখি কুলস্ত্রীরা আত্মীয়দের সঙ্গে বসিয়া বায়সেবন করিতেছেন। কেবল পার্সি রমণী নছে, কপালে-সিঁছরের-ফোঁটা-পরা মারাঠি মেয়েরাও বসিয়া আছেন— মূথে কেমন প্রশাস্ত প্রসন্নতা। নিজের অস্তিউটো যে একটা বিষম বিপদ, দেটাকে চারি দিকের দৃষ্টি ছইতে কেমন করিয়া ঠেকাইয়া রাখা যায়, এ ভাবনা লেশমাত্র তাঁহাদের মনে নাই। মনে মনে ভাবিলাম, সমস্ত দেশের মাথার উপর হইতে কত বড়ো একটা সংকোচের বোঝা নামিয়া গিয়াছে এবং তাহাতে এখানকার জীবনথাত্রা আমাদের চেয়ে কত দিকে সহজ প্রস্থার ইয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীর মুক্ত বায়ুও আলোকে সঞ্চরণ করিবার সহজ অধিকারটি লোপ করিয়া দিলে মান্ত্রয় নিজেই নিজের পক্ষে কিরপ একটা অস্বাভাবিক বিল্ল ছইয়া উঠে, তাহা আমাদের দেশের মেয়েদের সর্বদা সসংকোচ অসহায়তা দেখিলে বৃত্তিতে পারা যায়। রেলোয়ে স্টেশনে আমাদের মেয়েদের দেখিলে, তাহাদের প্রতি সমস্ত দেশের বহুকালের নিষ্ঠ্রতা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। ম্যাথেরানের এই বাগানে মৃরতে ঘূরিতে আমাদের বীজন-পার্ক ও গোলদিঘিকে মনে করিয়া দেখিলাম— ঘূরিতে ঘূরিতে আমাদের বীজন-পার্ক ও গোলদিঘিকে মনে করিয়া দেখিলাম— ঘূরিতে ঘূরিতে আমাদের বীজন-পার্ক ও গোলদিঘিকে মনে করিয়া দেখিলাম— তাহার সে কী লক্ষীছাড়া কপণতা।

প্রজাপতির দল যথন ফুলের বনে মধু খুঁজিয়া ফেরে তথন তাহারা যে বাব্যানা করিয়া বেড়ায় তাহা নহে, বস্তুত তথন তাহারা কাজে ব্যস্ত। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা আপিসে যাইবার কালো আচকান পরে না। এখানকার জনতার বেশভ্যায় যথন নানা রঙের স্মাবেশ দেখি তথন আমার সেই কথা মনে পড়ে। কাজকর্মের ব্যস্ততাকে গায়ে পডিয়া শ্রীহীন করিয়া তুলিবার যে কোনো একান্ত প্রয়োজন আছে আয়ার তো তাহা মনে হয় না। ইহাদের পাগড়িতে, পাড়ে, মেয়েদের শাড়িতে, যে বর্ণজ্ঞটা দেখিতে পাই তাহাতে একটা জীবনের আনন্দ প্রকাশ পায় এবং জীবনের আনন্দকে জাগ্রত করে। বাংলাদেশ ছাড়াইয়া তাহার পরে অনেক দূর হইতে আমি এইটেই দেখিতে দেখিতে আসিয়াছি। চাষা চাষ করিতেছে কিস্ক তাহার মাথায় পাগড়ি এবং গায়ে একটা মেরজাই পরা। মেয়েদের তো কথাই নাই। আমাদের সঙ্গে এখানকার বাহিরের এই প্রভেদটি আমার কাছে সামান্ত বলিয়া ঠেকিল না। কারণ, এই প্রভেদটুকু অবলম্বন করিয়া ইহাদের প্রতি আমার মনে একটি শ্রন্ধার সঞ্চার হইল। ইহারা নিজেকে অবজ্ঞা করে না; পরিচ্ছন্নতা দ্বারা ইহারা নিজেকে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। **এটুকু মান্তবের পরম্পরের প্রতি পরম্পরের কর্তব্য**; এইটুকু আবরণ, এইটুকু সজ্জা প্রত্যেকের না থাকিলে মান্তবের রিক্ততা অত্যন্ত কুশ্রী হইয়া দেখা দেয়। আপনার সমাজকে কুদৃশু দীনতা হইতে প্রত্যেকেই যদি রক্ষার চেষ্টা না করে তবে কত বড়ো একটা শৈথিল্য সমস্ত দেশকে বিশ্বের চক্ষে অপমানিত করিয়া রাখে, তাহা অভ্যাদের অসাড়তা-বশতই আমরা বুঝিতে পারি না।

আর-একটা জিনিস বোম্বাই শহরে অত্যন্ত বড়ো করিয়া চোথে পড়িল। সে এখানকার দেশী লোকের ধনশালিতা। কত পার্সি মুসলমান ও গুজরাটি বণিকদের নাম এখানকার বড়ো বড়ো বাড়ির গায়ে খোদা দেখিলাম। এত নাম কলিকাতায় কোথাও দেখা যায় না। সেখানকার ধন চাকরিতে ও জমিদারিতে; এইজন্ম তাহা বড়ো মান। জমিদারির সম্পদ বদ্ধ জলের মতো; তাহা কেবলই ব্যবহারে ক্ষীণ ও বিলাসে দ্ধিত হইতে থাকে। তাহাতে মানুষের শক্তির প্রকাশ দেখি না; তাহাতে ধনাগমের নব নব তরঙ্গলীলা নাই। এইজন্ম আমাদের দেশে যেটুকু ধনসঞ্চম আছে তাহার মধ্যে অত্যন্ত একটা ভীক্ষতা দেখি। মাড়োয়ারি পার্সি গুজরাটি পাঞ্জাবিদের মধ্যে অত্যন্ত একটা ভীক্ষতা দেখি। মাড়োয়ারি পার্সি গুজরাটি পাঞ্জাবিদের মধ্যে দানে মুক্তহন্ততা দেখিতে পাই, কিন্তু বাংলাদেশ সকলের চেয়ে অল্প দান করে। আমাদের দেশের চাদার খাতা আমাদের দেশের গোকর মতো— তাহার চরিবার স্থান নাই বলিলেই হয়। ধন জিনিসটাকে আমাদের দেশে সচেতনভাবে অন্থভব করিতেই পারিল না, এইজন্ম আমাদের দেশের ক্রপণতাও কুন্সী, বিলাসও বীভংস। এখানকার ধনীদের জীবনযাত্রা সরল অথচ ধনের মূতি উদার, ইহা দেখিয়া আনন্দবোধ হয়।

#### পথের সঞ্চয়



#### জলস্থল

আমরা ডাঙার মান্ত্রষ, কিন্তু আমাদের চারি দিকে সম্প্র। জল এবং স্থল এই চুই বিরোধী শক্তির মাঝখানে মান্ত্রষ। কিন্তু, মান্ত্র্যের প্রাণের মধ্যে এ কী সাহস। যে জলের কূল দেখিতে পাই না মান্ত্র্য তাহাকেও বাধা বলিয়া মানিল না, তাহার মধ্যে ভাসিয়া পড়িল।

যে জল মান্ত্যের বন্ধু দেই জল ডাঙার মাঝখান দিয়াই বহে। সেই নদীগুলি ডাঙার ভিনিনীদের মতো। তাহারা কত দ্রের পাথর-বাঁধা ঘাট হইতে কাঁথে করিয়া জল লইয়া আদে; তাহারাই আমাদের তৃষ্ণা দূর করে, আমাদের অন্নের আয়োজন করিয়া দেয়। কিন্তু, আমাদের সঙ্গে সমুদ্রের এ কী বিষম বিরোধ। তাহার অগাধ জলরাশি সাহারার মক্ষভূমির মতোই পিপাসায় পরিপূর্ণ। আশ্চর্য, তবু সে মান্ত্যকে নিরস্ত করিতে পারিল না। সে যমরাজের নীল মহিষ্টার মতো কেবলই শিঙ তুলিয়া মাথা ঝাঁকাইতেছে, কিন্তু কিছুতেই মান্ত্যকে পিছু হঠাইতে পারিল না।

পৃথিবীর এই তুইটা ভাগ— একটা আশ্রয়, একটা অনাশ্রয়; একটা স্থির, একটা চঞ্চল; একটা শান্ত, একটা ভীষণ। পৃথিবীর যে সন্তান সাহস করিয়া এই উভয়কেই গ্রহণ করিতে পারিয়াছে সেই তো পৃথিবীর পূর্ণ সম্পদ লাভ করিয়াছে। বিদ্লের কাছে যে মাথা হেঁট করিয়াছে, ভয়ের কাছে যে পাশ কাটাইয়া চলিয়াছে, লক্ষ্মীকে সে পাইল না। এইজন্ম আনাদের পুরাণকথায় আছে, চঞ্চলা লক্ষ্মী চঞ্চল সমুদ্র হইতে উঠিয়াছেন, তিনি আমাদের স্থির মাটিতে জন্মগ্রহণ করেন নাই।

বীরকে তিনি আশ্রম করিবেন, লক্ষীর এই পণ। এইজন্তই মাহুষের সামনে তিনি প্রকাণ্ড এই ভয়ের তরঙ্গ বিস্তার করিয়াছেন। পার হইতে পারিলে তবে তিনি ধরা দিবেন। যাহারা কুলে বসিয়া কলশব্দে ঘুমাইয়া পড়িল, হাল ধরিল না, পাল মেলিল না, পাড়ি দিল না, তাহারা পৃথিবীর এশ্বর্য হইতে বঞ্চিত হইল।

আমাদের জাহাজ যথন নীল সমুদ্রের ক্রুদ্ধ হৃদয়কে ফেনিল করিয়া, দগর্বে পশ্চিমদিগন্তের কূলহীনতার অভিমুখে অগ্রদর হইতে লাগিল, তথন এই কথাটাই আমি
ভাবিতে লাগিলাম। স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম, যুরোপীয় জাতিরা সমুদ্রকে যেদিন বরণ
করিল সেইদিনই লক্ষ্মীকে বরণ করিয়াছে। আর, যাহারা মাটি কামড়াইয়া পড়িল
ভাহারা আর অগ্রদর হইল না, এক জায়গায় আসিয়া থামিয়া গেল।

মাটি যে বাঁধিয়া রাথে। সে অতি স্নেহশীলা মাতার মতো সন্তানকে কোনোমতে দুরে যাইতে দেয় না। শাক-ভাত তরি-তরকারি দিয়া পেট ভরিয়া থাওয়ায়, তাহার

পরে ঘনছারাতলে শ্রামল অঞ্চলের উপর ঘুম পাড়াইয়া দেয়। ছেলে যদি একটু ঘরের বাহির হইতে চায় তবে তাহাকে অবেলা অযাত্রা প্রভৃতি জুজুর ভয় দেখাইয়া শাস্ত করিয়া রাথে।

কিন্তু, মান্তবের যে দূরে যাওয়া চাই। মান্তবের মন এত বড়ো যে, কেবল কাছটুকুর মধ্যে তাহার চলাফেরা বাধা পায়। জার করিয়া সেইটুকুর মধ্যে ধরিয়া রাখিতে গেলেই, তাহার অনেকখানি বাদ পড়ে। মান্তবের মধ্যে যাহারা দূরে যাইতে পাইয়াছে তাহারাই আপনাকে পূর্ণ করিতে পারিয়াছে। সমুক্রই মান্তবের সম্মুখবর্তী সেই অতিদ্রের পথ; ছর্লভের দিকে, ছঃসাধ্যের দিকে সেই তো কেবলই হাত তুলিয়া তুলিয়া তাক দিতেছে। সেই ডাক শুনিয়া যাহাদের মন উতলা হইল, যাহারা বাহির হইয়া পড়িল, তাহারাই পৃথিবীতে জিতিল। এ নীলাম্বরাশির মধ্যে ক্ষের বাশি বাজিতেছে, কুল ছাড়িয়া বাহির হইবার জন্ম ডাক।

পৃথিবীর একটা দিকে সমাপ্তির চেহারা, আর-একটা দিকে অসমাপ্তির। ডাঙা তৈরি হইয়া গিয়াছে; এখনো তাহার মধ্যে যেটুকু ভাঙাগড়া চলিতেছে তাহার গতি মৃত্যুন্দ, চোখে পড়েই না। সেটুকু ভাঙাগড়ারও প্রধান কারিগর জল। আর, সমুদ্রের গর্ভে এখনো স্বষ্টির কাজ শেষ হয় নাই। সমুদ্রের মজুরি করে যে-সকল নদনদী তাহারা দূর দ্রান্তর হইতে ঝুড়ি ঝুড়ি কাদা বালি মাথায় করিয়া আনিতেছে। আর, কত লক্ষ্ লক্ষ শামুক বিত্মক প্রবালকীট এই রাজমিস্থির স্বষ্টির উপকরণ অহোরাত্র জোগাইয়া দিতেছে। ডাঙার দিকে দাড়ি পড়িয়াছে, অন্তত সেমিকোলন; কিন্তু সমুদ্রের দিকে সমাপ্তির চিহ্ন নাই। দিগস্তব্যাপী অনিশ্চয়তার চিরচঞ্চল রহস্তান্ধকারের মধ্যে কী যে ঘটিতেছে, তাহার ঠিকানা কে জানে। অশান্ত এবং অশ্রান্ত এই সমৃদ্র; অনস্ত তাহার উত্যম।

পৃথিবীর মধ্যে যে জাতি এই সমুদ্রকে বিশেষভাবে বরণ করিয়াছে তাহারা সমুদ্রের এই ক্লহীন প্রয়াসকে আপন চরিত্রের মধ্যে পাইয়াছে। তাহারাই এমন কথা বলিয়া থাকে, কোনো-একটা চরম পরিণাম মানবজীবনের লক্ষ্য নহে; কেবল অবিশ্রাম-ধাবমান গতির মধ্যেই আপনাকে প্রসারিত করিয়া চলাই জীবনের উদ্দেশ্য। তাহারা অনিশ্চিতের মধ্যে নির্ভয়ে বাঁপোইয়া পড়িয়া কেবলই নব নব সম্পদকে আহরণ করিয়া আনিতেছে। তাহারা কোনো-একটা কোলে বাসা বাঁধিয়া বিদ্যা থাকিতে পারিল না। দূর তাহাদিগকে ডাকে; ত্র্লভ তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতে থাকে। অসম্ভোষের টেউ দিবারাত্রি হাজার হাজার হাতুড়ি পিটাইয়া তাহাদের চিত্তের মধ্যে কেবলই ভাঙাগড়ায় প্রবৃত্ত আছে। রাত্রি আসিয়া যথন সমস্ত জগতের চোথে পলক টানিয়া দেয় তথনো তাহাদের

কারথানাঘরের দীপচক্ষ্ নিমেষ ফেলিতে জানে না। ইহারা সমাপ্তিকে স্বীকার করিবে না; বিশ্রামের সঙ্গেই ইহাদের হাতাহাতি লড়াই।

আর, ডাঙার যাহারা বাসা বাঁধিয়াছে তাহারা কেবলই বলে, 'আর নহে, আর দরকার নাই।' তাহারা যে কেবল ক্ষার পাছটাকে সংকীর্ণ করিতে চাহে তাহা নহে, তাহারা ক্ষাটাকে স্কন্ধ মারিয়া নিকাশ করিয়া দিতে চায়। তাহারা যেটুকু পাইয়াছে তাহাকেই কোনোমতে স্থায়ী করিবার উদ্দেশে কেবলই চারি দিকে স্থনিশ্চিতের সনাতন বেড়া বাঁধিয়া তুলিতেছে। তাহারা মাথার দিবা দিয়া বলিতেছে, 'আর যাই কর, কোনোমতে সমৃদ্র পার হইতে চেষ্টা করিয়ো না। কেননা সমুদ্রের হাওয়া যদি লাগে, অনিশ্চিতের স্বাদ যদি পাও, তবে মান্থবের মনের মধ্যে অসন্তোষের যে একটা নেশা আছে তাহাকে আর কে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে।' সেই অপরিচিত নৃতনের রাগিণী লইয়া কালো সমুদ্রের বাঁশির ডাক কোনো-একটা উতলা হাওয়ায় যাহাতে ঘরের মধ্যে আসিয়া পৌছিতে না পারে, সেইজন্ম ক্রিম প্রাচীরগুলাকে যত সমৃচ্চ করা সন্তব সেই চেষ্টাই কেবল চলিতেছে।

কিন্তু, এই সমূদ্র ও ডাঙার স্বাভন্তা সম্পূর্ণ শ্বীকার করিয়া, তাহার বিরোধ ঘুচাইবার দিন আসিয়াছে বলিয়া মনে করি। এই ছয়ে মিলিয়াই মাল্লমের পৃথিবী। এই ছয়ের মধ্যে বিচ্ছেদকে জাগাইয়া রাখিলেই, মাল্লমের যত-কিছু বিপদ। তবে এতদিন এই বিচ্ছেদ চলিয়া আসিতেছে কেন। সে কেবল ইহারা হরগৌরীর মতো তপস্থার দ্বারা পরস্পারকে পাইবে বলিয়াই। ঐ-য়ে এক দিকে স্থাণ্ড দিগম্বরবেশে সমাধিস্থ হইয়া বসিয়া আছেন, আর-এক দিকে গৌরী নব নব বসন্তপুষ্পে আপনাকে সাজাইয়া তুলিতেছেন—স্বর্গের দেবতারা ইহাদেরই শুভ্যোগের অপেক্ষা করিয়া আছেন, নহিলে কোনো মঙ্গলপরিণাম জন্মলাভ করিবে না।

আমরা ডাঙার লোকেরা ভগবানের সমাপ্তির দিককেই সত্য বলিয়া আশ্রয় করিয়াছি তাহাতে ক্ষতি হইত না; কিন্তু আমরা তাঁহার ব্যাপ্তির দিকটাকে একেবারেই মিথ্যা বলিয়া, মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছি। সত্যকে এক অংশে মিথ্যা বলিলেই তাহাকে অপরাংশেও মিথ্যা করিয়া তোলা হয়। আমরা স্থিতিকে আনন্দকে মানিলাম, কিন্তু শক্তিকে তুঃথকে মানিলাম না। তাই আমরা রানীকে অপমান করাতে রাজার স্তব করিয়াও রক্ষা পাইলাম না; সত্য আমাদিগকে শত শত বৎসর ধরিয়া নানা আঘাতেই মারিতেছেন।

সমুদ্রের লোকেরা ভগবানের ব্যাপ্তির দিকটাকেই একেবারে একাস্ত সভ্য করিয়া ধরিয়া বৃসিয়া আছে। তাহারা স্মাপ্তিকে কোনোমতেই মানিবে না, এই তাহাদের পণ। এই জন্ম বাহিরের দিকে তাহারা যেমন কেবলই আহরণ করিতেছে অথচ সস্তোষ নাই বলিয়া কিছুকেই লাভ করিতেছে না, তেমনি তবজানের দিকেও তাহারা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, সত্যের মধ্যে গম্যস্থান বলিয়া কোনো পদার্থ ই নাই, আছে কেবল গ্মন। কেবলই হইয়া উঠা, কিন্তু কী যে হইয়া উঠা তাহার কোনো ঠিকানা কোনো-খানেই নাই। ইহা এমন একটি সমুদ্রের মতো যাহার ক্লও নাই, তলও নাই, আছে কেবল তেউ— যাহা পিপাসাও মেটায় না, কমলও ফলায় না, কেবলই দোলা দেয়।

আমরা দেখিলাম আনন্দকে, আর তৃঃখকে বলিলাম মিখা। মায়া; উহারা দেখিল তৃঃখকে, আর আনন্দকে বলিল মিখা। মায়া। কিন্তু, পরিপূর্ণ সত্যের মধ্যে তো কোনোটাই বাদ পড়িতে পারে না; পূর্ব পশ্চিম সেখানে না মিলিলে পূর্বও মিখা। হয় পশ্চিমও মিখা। হয়। আনন্দান্ধ্যের খলিমানি ভূতানি জায়ন্তে— অর্থাৎ আনন্দ হইতেই এই সমন্ত-কিছু জন্মিতেছে— এ কথা যেমন সত্য, 'স তপোহতপ্যত' অর্থাৎ তপস্থা হইতে, তৃঃখ হইতেই সমন্ত-কিছু স্ট হইতেছে, এ কথা তেমনি সত্য। গায়কের চিত্তে দেশকালের অতীত গানের পূর্ণ আনন্দও যেমন সত্য আবার দেশকালের ভিতর দিয়া গান গাহিয়া প্রকাশ করিবার বেদনাও তেমনি সত্য। এই আনন্দ এবং তৃঃখ, এই সমাপ্তি ও ব্যাপ্তি, এই চিরপুরাতন এবং চিরন্তন, এই ধনধান্তপূর্ণ ভূমি ও তুঃখাশ্রুচঞ্চল সমৃদ, উভয়কে মিলিত করিয়া স্বীকার করাই সত্যকে স্বীকার করা।

এইজন্ম দেখিতেছি, যাহারা চরমকে না মানিয়া কেবল বিকাশকেই মানিতেছে তাহারা উন্মন্ত হইয়া উঠিয়া অপঘাতমৃত্যুর অভিমূখে ছুটিতেছে, পদে পদেই তাহাদের জাহাজ কেবল আকস্মিক বিপ্লবের চোরা পাহাড়ের উপর গিয়া ঠেকিতেছে। আর যাহারা বিকাশকে মিথ্যা বলিয়া কেবলমাত্র চরমকেই মানিতে চায়, তাহারা নির্বীর্থ ও জীর্ণ হইয়া এক শয্যায় পড়িয়া অভিভূত হইয়া মরিতেছে।

কিন্ত, চলিতে চলিতে একদিন ঐ ডাঙার গাড়ি এবং সমুদ্রের জাছাজ যথন একই বন্দরে আসিয়া পৌছিবে এবং ছই পক্ষের মধ্যে পণাবিনিময় হইবে তথনি উভয়ে বাঁচিয়া যাইবে। নহিলে কেবলমাত্র আপনার পণ্য দিয়া কেছ আপনার দারিত্রা ঘুচাইতে পারে না; বিনিময় না করিতে পারিলে বাণিজ্য চলে না এবং বাণিজ্য না চলিলে লক্ষীর দেখা পাওয়া যায় না।

এই বাণিজ্যের যোগেই মাম্ব পরস্পর মিলিবে বলিয়াই, পৃথিবীতে ঐশ্বর্য দিকে দিকে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। একদা জীবরাজ্যে স্ত্রীপুরুষের বিভাগ ঘটাতেই যেমন দেখিতে দেখিতে বিচিত্র স্থপত্নথের আকর্ষণের ভিতর দিয়া প্রাণীদের প্রাণসম্পদ আজ আশ্চর্যরূপে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তেমনি মাম্ববের প্রকৃতিও কেহ বা স্থিতিকে কেহ

বা গতিকে বিশেষভাবে আশ্রম করাতেই আজ আমরা এমন একটি মিলনকে আশা করিতেছি, মান্ত্রের সভ্যতাকে যাহা বিচিত্রভাবে সার্থক করিয়া তুলিবে।

আরব-সমূত্র ১৬ জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩১৯

### সমুদ্রপাড়ি

বন্দর পার হইয়া জাহাজে গিয়া উঠিলাম। আরও অনেকবার জাহাজে চড়িঘাছি। প্রত্যেক বারেই প্রথমটা কেমন মনের মধ্যে একটা সংকোচ উপস্থিত হয়। সে সংকোচ অপরিচিত স্থানে অপরিচিত মান্তবের মধ্যে প্রবেশ করিবার সংকোচ নহে। জাহাজটার সঙ্গে নিজের জীবনের বিচ্ছেদ অত্যন্ত বেশি করিয়া অন্তত্ব করি। এ জাহাজ যাহারা গড়িয়াছে, যাহারা চালাইতেছে, তাহারাই এ জাহাজের প্রভ্— আমি টাকা দিয়া টিকিট কিনিয়া এখানে স্থান পাইয়াছি। এই সমুদ্রের চিহ্নহীন পথের উপর দিয়া কত বংশ ধরিয়া ইহাদের কত নাবিক আপনার জীবনের অদৃশ্য রেখা রাথিয়া গিয়াছে; বারম্বার কত শত মৃত্যুর দ্বারা তবে এই পথ ক্রমে সরল হইয়া উঠিতেছে। আমি ষে আজ এই জাহাজে দিনে নির্ভয়ে আহার বিহার করিতেছি ও রাত্রে নিশ্চিম্ন মনে ঘুমাইতেছি, এই নির্ভয়তা কি শুধু টাকা দিয়া কিনিবার জিনিস। ইহার পশ্চাতে স্তরে স্থবে কত চিন্তা কত সাহসের সঞ্চয় সমুচ্চ হইয়া রহিয়াছে; সেখানে আমাদের কোনো অর্থ জমা হয় নাই।

যথন এই ইংরেজ স্বীপুরুষদের দেখি, তাহারা ডেকের উপর খেলিতেছে, ঘুমাইতেছে, হাস্থালাপ করিতেছে, তথন আমি দেখিতে পাই— ইহারা তো কেবলমাত্র জাহাজের উপরে নাই, ইহারা স্বজাতির শক্তির উপর নির্ভর করিয়া আছে। ইহারা নিশ্চয় জানে উপরে নাই, ইহারা করা হইয়াছে এবং ষাহা করিবার তাহা করা হইয়ে, সেজয় যাহা করিবার তাহা করা হইয়াছে এবং ষাহা করিবার তাহা করা হইবে, সেজয় ইহাদের সমস্ত জাতি জামিন রহিয়াছে। যদি প্রাণসংশয়-সংকট উপস্থিত হয় তবে কবল যে কাপ্তেন আছে তাহা নছে, ইহাদের সমস্ত জাতির প্রকৃতিগত উয়ম ও কেবল যে কাপ্তেন আছে তাহা নছে, ইহাদের সমস্ত জাতির প্রকৃতিগত উয়ম ও নিরলস সতর্কতা শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করিবার জয় প্রস্তত হইয়া নিরলস সতর্কতা শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করিবার জয় প্রস্তত হইয়া রহিয়াছে। ইহারা সেই দৃঢ় ক্ষেত্রের উপর এমন প্রচুল্লমুখে প্রসন্নচিত্তে সঞ্চরণ করিতেছে, চারি দিকের তরঙ্গের প্রতি জক্ষেপ করিতেছে না। এই জায়গায় ইহারা নিজেরা চারি দিকের তরঙ্গের প্রতিভেছি— আর আমরা যাহা দিই নাই তাহাই লইতেছি; যাহা দিয়াছে তাহাই পাইতেছে— আর আমরা যাহা দিই নাই তাহাই লইতেছি; স্বত্রাং সমৃদ্র পার হইতে হইতে দেনা রাথিয়া রাথিয়া যাইতেছি। তাই জাহাজে

ভেকের উপরে ইংরেজ যাত্রীদের সঙ্গে একত্র মিলিয়া বসিতে আমার মন হইতে কিছুতে সংকোচ ঘুচিতে চায় না।

ভাঙায় বিসিয়া অনেক বিলাতি জিনিস ব্যবহার করিয়া থাকি, সেজন্ত মনের মধ্যে এমনতরো দৈন্ত বোধ হয় না; জাহাজে আমরা আরও যেন কিছু বেশি লইতেছি। এতা শুধু কলকারথানা নয়, সন্দে সদ্দে মায়্রষ আছে। জাহাজ য়াহারা চালাইতেছে তাহারা নিজের সাহস দিয়া, শক্তি দিয়া পার করিতেছে; তাহাদের যে ময়্রাজ্বের উপর ভর দিয়া আছি নিজেদের মধ্যে তাহারই যদি কোনো পরিচয় থাকিত তবে যে টাকাটা দিয়া টিকিট কিনিয়াছি তাহার ঝম্ঝমানির সঙ্গে অন্ত ম্লোর আওয়াজটাও মিশিয়া থাকিত। আজ মনের মধ্যে এই বড়ো একটা বেদনা বাজে যে, উহারা প্রাণ দিয়া চালাইতেছে আর আমরা টাকা দিয়া চলিতেছি, ইহার মাঝখানে যে একটা প্রকাণ্ড সম্দ্র পড়িয়া রহিল তাহা আমরা কবে কোন্ কালে পার হইতে পারিব! এখনো আরম্ভ করা হয় নাই, এখনো অকাতরে কত প্রাণ দেওয়া বাকি রহিয়াছে— এখনো কত বন্ধন ছিঁড়িতে হইবে, কত সংস্কার দলিতে হইবে, সে কথা যখন ভাবি তখন ব্রিতে পারি, আজ গোটাকয়েক খবরের কাগজের নৌকা বানাইয়া তাহারই খেলার পালের উপর আমরা যে বক্তৃতার ফুঁ লাগাইতেছি তাহাতে আমাদের কিছুই হইবে না।

কুলকিনারার বন্ধন ছাড়াইয়া একেবারে নীল সমুদ্রের মাঝখানে আদিয়া পড়িয়াছি।
ভয় ছিল, ডাঙার জীব সমুদ্রের দোলা সহিতে পারিব না— কিন্তু, আরব-সমুদ্রে এখনো
নৈস্থমের মাতামাতি আরস্ত হয় নাই। কিছু চঞ্চলতা নাই তাহা নহে, কারণ,
পশ্চিমের উজান হাওয়া বহিয়াছে, জাহাজের মুখের উপর টেউয়ের আঘাত লাগিতেছে,
কিন্তু এখনো তাহাতে আমার শরীরের অন্তর্বিভাগে কোনো আন্দোলন উপস্থিত
করিতে পারে নাই। তাই সমুদ্রের সঙ্গে আমার প্রথম সন্তাষণটা প্রণয়সন্তাষণ দিয়াই
ভক্ত হইয়াছে। মহাসাগর কবির কবিঅটুকুকে ঝাঁকানি দিয়া নিঃশেষ করিয়া দেন
নাই, তিনি যে ছল্দে মুদক বাজাইতেছেন আমার রক্তের নাচ তাহার সঙ্গে দিব্য তাল
রাখিয়া চলিতে পারিতেছে। যদি হঠাৎ খেয়াল য়ায় এবং একবার তাঁহার সহস্র উত্তত
হন্তে তাওবনতোর ক্রম্ম বোল বাজাইতে থাকেন, তাহা হইলে আর মাথা তুলিতে
পারিব না। কিন্তু, ভাবখানা দেখিয়া মনে হইতেছে, ভীক্ত ভক্তের উপর এ যাত্রায়
তাঁহার সেই অট্টহাস্তের তুমুল পরিহাস প্রয়োগ করিবেন না।

তাই জাহাজের রেলিং ধরিয়া জলের দিকে তাকাইয়া আমার দিন কাটিতেছে। শুক্লপক্ষের শেষ দিকে আমাদের যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। যেমন সমুদ্র তেমনি সমুদ্রের উপরকার রাত্রি; স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ত্ই অন্তহীনের হৃদর মিলনটি দেখিতে থাকি; ত্তরের সঙ্গে চঞ্চলের, নীরবের সঙ্গে মুখরের, দিগন্তব্যাপী আলাপ চুপ করিয়া শুনিয়া লই। জাহাজের তুই ধারে জলন্ত ফেনরাশি কাটিয়া কাটিয়া পড়ে, তাহার ভন্নীট আমার দেখিতে বড়ো হৃদর লাগে। ঠিক মনে হয়, য়েন জাহাজটাকে ফুলের বীজকোষের মতো করিয়া তাহার তুই পাশে সাদা পাপড়ি মুহূর্তে মূহূর্তে বিকশিত হইয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে।

সম্মুখে আমার নিস্তব্ধ রাত্রে এই মহাসমুদ্রের স্থগন্তীর কললীলা, আর পশ্চাতে আমার এই জাহাজের যাত্রীদের অবিশ্রাম হাস্থালাপ আমোদ আফ্রাদ। যতবার আমি জাহাজে আদিয়াছি প্রত্যেক বারেই আমার এই কথাটি মনে হইয়াছে যে, আমাদের ক্ষু জীবনটুকুর চারি দিকেই যে-একটি অক্ষ্ম অনন্ত রহিয়াছেন, তাঁহার দিকে এই যাত্রীদের এক মূহূর্তও তাকাইবার অবকাশ নাই। জীবনের প্রতি ইছাদের আস্ক্রি এত অত্যস্ত বেশি যে, জীবনের গভীর সত্যকে উপলব্ধি করিতে হইলে তাহার নিকট হইতে যতটুকু দূরে যাওয়া আবশুক ইহারা এক মৃহুর্তের জন্তও ততটুকু দূরে যাইতে পারে না। এইজন্ম ইহাদের ধর্মোপাসনা যেন একটা বিশেষ আয়োজনের ব্যাপার, নিজেকে যেন এক জায়গা হইতে বিশেষভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া ক্ষণকালের জন্ম আর-এক জায়গায় লইয়া যাইতে হয়। এ জাহাজ যদি ভারতবাদী যাত্রীদের জাহাজ হইত তাহা হইলে দিনের সমস্ত কাজকর্ম-আমোদ-আফ্লাদের অত্যস্ত মাঝগানেই দেখিতে পাইতাম শানুষ অশংকোচে অনস্তকে হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিতেছে; সমস্ত হাসিগল্পের মাঝে মাঝেই নিতান্ত সহজেই ধর্মগংগীত ধ্বনিত হইয়া উঠিত। সসীমের সঙ্গে অসীম, জীবের সঙ্গে শিব যে একেবারে মিলিয়া আছেন। তুইয়ের সহযোগেই যে সত্য সর্বত্র পরিপূর্ণ, এই চিন্তাটা আমাদের চিত্তের মধ্যে এত সহজ হইয়া আছে যে, এ সম্বন্ধে আমাদের মনে কোনো সংকোচমাত্র নাই। কিন্তু, এই ইংরেজ যাত্রীরা তাহাদের হাস্তালাপের কোনো-একটা ছেদে ধর্মসংগীত গাহিতেছে, এ কথা মনে করিতেই পারি না এবং ইহারা যদি ডেকের উপর জুয়া থেলিতে থেলিতে হঠাৎ কোনো-এক সময়ে চোখ তুলিয়া দেখিতে পায় যে ইহাদের স্বজাতীয় কেহ চৌকিতে বদিয়া উপাদনা করিতেছে, তবে নিশ্চয়ই তাহাকে পাগল বলিয়া মনে করিবে এবং সকলেই মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিবে। এইজন্মই ইহাদের জীবনের মধ্যে আধ্যাত্মিক সচেতনতার একটি সহজ স্থনম শ্রী দেখিতে পাই না— ইহাদের কাজকর্ম-হাস্থালাপের মধ্যে কেবলই এক-দিক-ঘেঁষা একটা তীব্ৰতা প্ৰকাশ পায়।

এই জাহাজটার মধ্যে কী আশ্চর্য আয়োজন। এই-যে জাহাজ দেশকালের সঙ্গে

অহরহ লড়াই করিতে করিতে চলিয়াছে, তাহার সমস্ত রহস্থটা আমাদের গোচর মহে। তাহার লোহকঠিন হংপিও উঠিতেছে পড়িতেছে, দিনরাত সেই ধুক্ধুক্ স্পদ্দন অন্তরত্ব করিতেছি। যেথানে তাহার জঠরানল জলিয়াছে এবং তাহার নাড়ির মধ্যে উত্তপ্ত বাম্পের বেগ আলোড়িত হইয়া উঠিতেছে, সেথানকার প্রচণ্ড শক্তির সমস্ত উল্যোগ আমাদের চোথের আড়ালে রহিয়াছে। আমাদের উপরিতলে এই প্রচুর অবকাশ ও আলস্তের মাঝে মাঝে ঘণ্টাধ্বনি স্নানাহারের সময় জ্ঞাপন করিতেছে। এই-যে দেড়শো- ছইশো যাত্রীর আহারবিহারের আয়োজন— এ কোথায় হইতেছে সেই কথা ভাবি। সেও চোথের আড়ালে। তাহারও শব্দমাত্র শুনি না, গন্ধমাত্র পাই না। আহারের টেবিলে গিয়া যথন বিদি, সমস্ত স্থ্যজ্জিত, প্রস্তত। ভোজ্যসামগ্রীর পরিবেষণের ধারা বেন নদীর প্রবাহের মতো অনায়াসে চলিতে থাকে।

ইহার মধ্যে যেটা বিশেষ করিয়া ভাবিবার কথা সেটা এই যে, ইহারা লেশমাত্র অস্থবিধাকেও মানিয়া লইতে চায় না; এতবড়ো একটা সমুদ্রে পাড়ি— নাহয় আহারবিহারে কিছু টানাটানিই হইল, নাহয় মোটামুটি রকমেই কাজ সারিয়া লওয়া গেল। কিন্তু তা নয়; ইহারা কোনো ওজরকেই ওজর বলিয়া গণ্য করিবে না; ইহারা সকল অবস্থাতেই আপনার সকল রকমের দাবিকে সর্বোচ্চ সীমায় টানিয়া রাখিতে চায়। তাহার ফল হয় যে, অবশেষে সেই অসম্ভব দাবিও মেটে। দাবি করিবার সাহস যাহাদের নাই তাহারাই কোনোমতে অভাবের সঙ্গে আপোষ করিয়া দিন কাটায়— তাহারাই বলে, অর্ধ: তাজতি পণ্ডিতঃ। তাহাতে হয় এই যে, সেই অর্ধের মধ্য হইতেও কেবলই অর্ধ বাদ পড়িয়া যায় এবং পণ্ডিত আপনার পাণ্ডিত্যের মধ্যেই ক্রমাগত পণ্ড হইতে থাকেন।

কিন্তু, সমস্ত স্থবিধাই লইব, এ দাবি করিয়া বিসিয়া কী প্রকাণ্ড ভার বহন করিতে হয়! প্রত্যেক সামান্ত আরামের ব্যবস্থা কত মস্ত জায়গা জুড়িয়া বসে! এই ভার বহন করিবার শক্তি ইহাদের আছে, সেথানে ইহারা কিছুমাত্র কুন্তিত নহে। এই উপলক্ষে আমার মনে পড়ে আমাদের বিতালয়ের ব্যবস্থা। সেথানেও ত্রণো লোকের জন্ত চার বেলাকার খাওয়া জোগাড় করিতে হয়। কিন্তু প্রয়াসের সীমা নাই, ভোর চারটে ইইতে রাত্রি একটা পর্যন্ত হাঁকডাকের অবধি দেখি না। অথচ, ইহার মধ্যে নিতান্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু নাই বলিলেও হয়। আয়োজনের ভার যথাসাধ্য কম করা গিয়াছে, কিন্তু আবর্জনার ভার কিছুমাত্র কমে না। গোলমাল বাড়িয়া চলে, ময়লা জমিতে থাকে— ভাতের ফেন, তরকারির থোসা এবং উচ্ছিষ্টাবশেষ লইয়া কী করা যায় তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না। ক্রমে সে সম্বন্ধে ভাবনা পরিহার করিয়া জড়

প্রকৃতির উপর বরাত দিয়া কোনোক্রমে দিন কাটানো যায়। এ কথা কিছুতেই আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি না যে, ইহা কিছুতেই চলিবে না। কারণ, তাহা বলিতে গেলেই ভার বহন করিতে হয়। শেষকালে গোড়ায় গিয়া দেখি, সেই ভার বহন করিবার ভরদা এবং শক্তি আমাদের নাই, এইজন্ম আমরা কেবলই হুঃথ এবং অস্ক্রবিধা বহন করি কিন্তু দায়িত্ব বহন করিতে চাই না।

একজন উচ্চপদস্থ রেলোয়ে ইঞ্জিনিয়ার আমাদের সহ্যাত্রী আছেন; তিনি আমাকে বলিতেছিলেন, 'চাবি তালা প্রভৃতি নানা ছোটোখাটো প্রয়োজনের জিনিস আমি রেলোয়েবিভাগের জন্ম এই দেশ হইতেই সংগ্রহ করিতে অনেক চেটা করিয়াছি। কিন্তু, বরাবর দেখিতে পাই, তাহার মূল্য বেশি অথচ জিনিস তেমন ভালো নয়।' এ দিকে পণ্যত্রবার দাম এবং বেতনের পরিমাণ বাড়িয়াই চলিয়াছে অথচ এখানে যে-সমস্ত জ্ব্য উৎপন্ন হইতেছে পৃথিবীর বাজারদরের সঙ্গে তাহা তাল রাথিয়া চলিতে পারিতেছে না। তিনি বলিলেন, যুরোপীয় কর্তৃত্বে এ দেশে যে-সমস্ত কারখানা চলিতেছে এ দেশের লোকের উপর তাহার প্রভাব অতি সামান্য। আর, দেশীয় কর্তৃত্বে যেখানে কাজ চলে সেখানে দেখিতে পাই, পুরা কাজ আদায় হয় না— মান্ত্র্যের যত্থানি শক্তি আছে তাহার অধিকাংশকেই খাটাইয়া লইবার যেন তেজ নাই। এইজন্মই মজুরির পরিমাণ অল্প হওয়া সত্বেও মূল্য কমিতে চায় না। কেননা, মান্ত্র্য যতগুলি খাটতেছে শক্তি ততিটা খাটতেছে না।

এ কথাটা শুনিতে অপ্রিয় লাগে, কিন্তু দেশের দিকে তাকাইয়া দেখিলে সর্বত্রই এইটেই চোথে পড়ে। আমাদের দেশে সকল কাজই হঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহার একটিমাত্র কারণ, যোলো-আনা মামুষকে আমরা পাই না। এইজন্ম আমাদিগকে বেশি লোক লইয়া কারবার করিতে হয়, অথচ বেশি লোককে ঠিক ব্যবস্থামতে চালনা করা এবং তাহাদের পেট ভরাইয়া দেওয়া আমাদের শক্তির অতীত। এইজন্ম কাজের চেয়ে কাজের উৎপাত অনেকগুণ বেশি হইয়া উঠে, আয়োজনের চেয়ে আবর্জনাই বাড়ে এবং তরণীতে ছিদ্র ক্রমে এত দেখা দেয় যে দাঁড়-টানার চেয়ে জল-ছেঁচাতেই বেশি শক্তি ব্যয় করিতে হয়— আমাদের দেশে যে-কেহ যে-কোনো কাজে হাত দিয়াছে তাহাকে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে।

আমি সেই ইঞ্জিনিয়ারটিকে বলিলাম, 'তোমাদের দেশে যৌথ কারবার ও কল-আমি সেই ইঞ্জিনিয়ারটিকে বলিলাম, 'তোমাদের দেশে যৌথ কারবার ও কল-কারথানার গুণেই কি জিনিসের মূলা কম হইতেছে না।' তিনি বলিলেন, তাহা হইতে পারে, কিন্তু কোনো দেশে যৌথ কারবার আগে এবং উন্নতি তাহার পরে, এমন কথা বলা যায় না। মান্ত্র্য হথন যৌথ কারবারে মিলিবার উপযুক্ত হয় তথনি যৌথ কারবার আপনিই ঘটিয়া উঠে। তিনি কহিলেন, 'আমি মাদ্রাজের দিকে দক্ষিণ ভারতে অনেক দেশীয় বৌথ কারবারের উৎপত্তি ও বিলুপ্তি দেখিয়াছি। দেখিতে পাই, অষ্ট্রানটার প্রতি যে লয়াল্টি অর্থাৎ যে নিষ্ঠা ও শ্রন্ধার প্রয়োজন তাহা কাহারও নাই, প্রত্যেকে স্বতম্ভাবে নিজের দিকে তাকায়। ইহাতে কখনোই কোনো জিনিস বাঁধিতে পারে না। এই দুঢ়নিষ্ঠ প্রাণপণ লয়াল্টি যদি জাতীয় চরিত্রের মধ্যে স্ঞারিত হয় তবে সমস্ত সম্মিলিত শুভামুষ্ঠান সম্ভবপর হয়।'

কথাটা আমার মনে লাগিল। অন্তর্গানের দ্বারা মন্ত্রলাধন করা যায়, এ কথাটা সত্য নহে— গোড়াতেই মান্ত্র আছে। আমাদের দেশে একজন মান্ত্র্যকে আশ্রম করিয়া এক-একটা কাজ জাগিয়া উঠে; তাহার পরে সেই কাজকে যাহারা গ্রহণ করে তাহারা তাহাকে যতটা আশ্রম করে ততটা আশ্রম দেয় না। কারণ, তাহারা কাজের দিকে তেমন করিয়া তাকায় না যেমন করিয়া নিজের দিকে তাকায়। কথায় কথায় তাহাদের মৃষ্টি শিথিল হইয়া পড়ে, বাধাকে তাহারা অতিক্রমের চেষ্টা না করিয়া বাধাকে ত্যাগ করিয়া পালাইতে চায়, এবং কেবলই মনে করিতে থাকে, ইহার চেয়ে আর কোনোরূপ অবস্থা হইলে ইহার চেয়ে আরও ভালো ফল পাওয়া যাইত। এমনি করিয়া তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়— একটা হইতে পাঁচটা টুক্রা দাঁড়ায় এবং পাঁচটাই বার্থ হয়। ভালোমন্দ বাধাবিপত্তি সমস্তটাকে বীরের মতো স্বীকার করিয়া আরদ্ধ কর্মকে একান্ত ল্যাল্টির সঙ্গে শেষ পর্যন্ত বহন করিবার অধ্যবসায় যতদিন আমাদের সাধারণের চিত্তে না জাগিবে ততদিন সম্প্রিলত হিতাক্ষ্ঠান ও যৌথ বাণিজ্য আমাদের দেশে একেবারে অসম্ব্রব হইবে।

এই লয়াল্টি, ইহা বৃদ্ধিগত নহে, ইহা হ্বদয়গত, জীবনগত। সমস্ত অপূর্ণতার ভিতর দিয়া মাস্থব নিজেকে কিসের জোরে বহন করে। একটা জীবনের গভীর আকর্ষণে। লাভ-লোকসানের সমস্ত হিসাব সেই জীবনের টানের কাছে লঘু। এমনটা যদি না হইত তবে কথায় কথায় সামান্ত কারণে, সামান্ত ক্ষতিতে, সামান্ত অসন্তোহে, মান্ত্র্য আত্মহত্যা করিয়া নিজতি লইত। সেইরূপ যে কর্মে আমরা জীবনকে নিয়োগ করিয়াছি তাহার প্রতি যদি আমাদের জীবনগত নিষ্ঠা না থাকে, তাহার প্রতি যদি আমাদের একটা বেহিসাবি আকর্ষণ না থাকে, তাহার প্রতি অপরাহত শ্রদ্ধা লইয়া আমরা যদি পরাভবের দলেও দাঁড়াইতে না পারি, যদি মৃত্যুর ম্থেও তাহার জয়পতাকাকে সর্বোচ্চে তুলিয়া ধরিবার বল না পাই, যদি অভিমন্তার মতো বৃহহের মধ্য হইতে বাহির হইবার বিভাটাকে আমরা একেবারে অগ্রাহ্থ না করি, তাহা হইলে আমরা কিছুই স্বষ্টি করিতে পারিব না, রক্ষা করিতেও পারিব না। 'ইহা

আনাদের অতএব ইহা আমারই' এই কথাটাকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত লাভক্ষতি, সমস্ত হারজিতের মধ্যে প্রাণপণে বলিবার শক্তি সর্বাত্রে আমাদের চাই; তাহার পরে যে-কোনো অনুষ্ঠানকেই আশ্রায় করি-না কেন, একদিন না একদিন বিম্নসমূদ্র পার হইতে পারিব।

নিরতিশয় কর্মের প্রয়াসের দারা য়্রোপের জীবন জীর্ণ হইতেছে, এই কথাটা আজকাল পশ্চিমদেশেও শোনা যায় এবং এই কথাটা একেবারে মিথ্যাও নহে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, য়ুরোপ কোনো অভাব কোনো অস্থবিধাকেই কিছুমাত্র মানিবে না, এই তাহার পণ। নিজের শক্তির উপরে তাহার অক্ষ বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস থাকাতেই তাহার শক্তি পূর্ণ গৌরবে কাজ করিতেছে এবং অসাধ্য সাধন করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু, তব্ও শক্তির সীমা আছে। বাতিও খুব বড়ো করিয়া জালাইব অথচ সলিতাও ক্ষম করিব না, এ তো কোনোমতেই হয় না।

এইজন্ত পা\*চাত্যদেশে জীবন্যাত্রার দাবি এক দিকে যত বাড়িতেছে আর-এক দিকে ততই দে দাহ করিতেছে। আরামকে স্থবিধাকে কোথাও থর্ব করিব না পণ করিয়া বসাতে তাহার বোঝা কেবলই প্রকাণ্ড বড়ো হইয়া উঠিতেছে। এই বোঝা তো কোনো-একটা জায়গায় চাপ দিতেছে। যেখানে সেই চাপ পড়িতেছে দেখানে যে পরিমাণে হঃথ জন্মিতেছে দে পরিমাণে ক্ষতিপূরণ হইতেছে না। এইজন্ত ভারসামঞ্জন্তের প্রয়াস আয়েয় ভূমিকম্পের আকারে সমস্ত পীড়িত, সমাজের ভিতর হইতে ক্ষণে ক্ষণে মাথা তুলিবার উপক্রম করিতেছে। মায়্রযের স্থবিধাকে স্বাষ্ট করিবার জন্ত কল কেবলই বাড়িয়া চলিতেছে এবং মান্রযের জায়গা কল জুড়িয়া বসিতেছে। কোথায় ইহার অন্ত? মান্ত্রয় আপনাকে আপনার অভাবপ্রণের য়য় করিয়া তুলিতেছে— কিন্তু, সেই আপনাকে সে পাইবে কোন্ অবসরে? যেমন করিয়াই হউক, এক জায়গায় তাহাকে দাঁড়ি টানিয়া দিয়া বলিতেই হইবে, 'এই রহিল আমার উপকরণ, এখন আমাকে আমার উদ্ধার করা চাই। যাহাতে আমার আবশ্যক তাহা আমাকে অবশ্য জোগাইতে হইবে, কিন্তু এ-সমন্তে আমার আবশ্যক নাই।'

অর্থাৎ, মান্থবের উত্তম যথন কেবলই একটানা চলিতে থাকে তথন সে একটা জায়গায় আসিয়া আপনাকে আপনি ব্যর্থ করিয়া বসে। পূর্ণতার পথ সোজা পথ নহে। জায়গায় আসিয়া আপনাকে আপনি ব্যর্থ করিয়া বসে। পূর্ণতার পথ সোজা পথ নহে। ফুরোপ সেইজন্ম আজ ফুরোপের যাহা বেদনা আমাদের বেদনা কখনোই তাহা নহে। ফুরোপ তাহার দেহকে সম্পূর্ণ করিয়া তাহার মধ্যে আত্মাকে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছে। আমাদের আত্মা দেহ হারাইয়া প্রেতের মতো পৃথিবীতে নিফল হইয়া ফিরিতেছে। সেই আত্মার বাহ্ প্রতিষ্ঠা কোথায়? তাহার মধ্যে যে ঈশ্বরের সাধর্ম্য আছে, সে

আপুনার ঐশ্বর্য বিস্তার না করিয়া বাঁচে না। দে যে আপুনাকে নানা দিকে প্রকাশ ক্রিতে চায়— রাজ্যে, বাণিজ্যে, সমাজে, শিল্পে, দাহিত্যে, ধর্মে— এথানে সেই প্রকাশের উপকরণ কই? সেই উপকরণের প্রতি তাহার কর্তৃত্ব কোণায়? দেখিতেছি, তাহার কলেবর এক জায়গায় যদি বাঁধে তো আর-এক জায়গায় আলগা হইয়া পড়ে— ক্ষণকালের জন্ম যদি তাহা নিবিড় হইয়া দাঁড়ায় তবে পরক্ষণেই বাষ্প হইন্না উড়িয়া যায়। তাই আজ যেমন করিয়াই হউক, আমাদিগকে এই দেহতত্ব সাধন করিতে হইবে; যেমন করিয়া হউক, আমাদিগকে এই কথাটা ব্ঝিতে হইবে যে, কলেবরহীন আত্মা কথনোই সতা নহে— কেননা, কলেবর আত্মারই একটা দিক। তাহা গতির দিক, শক্তির দিক, মৃত্যুর দিক— কিন্তু তাহারই সৃহবোগে আত্মার স্থিতি, আনন্দ, অমৃত। এই কলেবরস্ঞ্টির অসম্পূর্ণতাতেই আমাদের দেশের শ্রীহীন আত্মা শতান্দীর পর শতান্দী হাহাকার করিয়া ফিরিতেছে। বাহিরের সত্যকে দূরে ফেলিয়া আমাদের অন্তরাত্মা কেবলই অবাধে শ্বপ্ন স্থষ্টি করিতেছে। সে আপনার ওজন হারাইয়া ফেলিতেছে, এইজন্ম তাহার অন্ধ বিশ্বাসের কোনো প্রমাণ নাই, কোনো পরিমাণ নাই; এইজন্ম কোথাও বা মতাকে লইয়া মে মায়ার মতো থেলা করিতেছে, কোথাও বা মায়াকে লইয়া সে সভ্যের মতো বাবহার করিতেছে।

আরব-সমূদ্র ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯

### যাত্রা

একদিন মান্থৰ ছিল ব্নো, ঘোড়াও ছিল বনের জন্তু। মান্থৰ ছুটিতে পারিত না, ঘোড়া বাতালের মতো ছুটিত। কী স্থানর তাহার ভদ্দী, কী অবাধ তাহার স্বাধীনতা। মান্থৰ চাহিয়া দেখিত, আর তাহার স্বাধী হইত। সে ভাবিত, 'এরকম বিহ্যুৎগামী চারটে পা যদি আমার থাকিত তাহা হইলে দ্রকে দ্র মানিতাম না, দেখিতে দেখিতে দিগ্দিগন্তর জয় করিয়া আসিতাম।' ঘোড়ার স্বাক্তে যে-একটি ছুটিবার আনন্দ ক্রত তালে নৃত্য করিত সেইটের প্রতি মান্থযের মনে মনে ভারি একটা লোভ হইল।

কিন্তু, মাত্রষ শুধু-শুধু লোভ করিয়া বসিয়া থাকিবার পাত্র নহে। 'কী করিলে ঘোড়ার চারটে পা আমি পাইতে পারি' গাছের তলায় বসিয়া এই কথাই সে ভাবিতে লাগিল। এমন অডুত ভাবনাও মান্ত্রম ছাড়া আর-কেছ ভাবে না। 'আমি ছুই-পা-ওয়ালা খাড়া জীব, আমার চার পায়ের সংস্থান কি কোনোমতেই হুইতে পারে। অতএব, চিরদিন আমি এক-এক পা ফেলিয়া ধীরে ধীরে চলিব আর ঘোড়া তড়্বড় করিয়া ছুটিয়া চলিবে, এ বিধানের অন্তথা হুইতেই পারে না।' কিন্তু, মান্ত্রমের অশাস্ত মন এ কথা কোনোমতেই মানিল না।

একদিন সে ফাঁস লাগাইয়া বনের ঘোড়াকে ধরিল। কেশর ধরিয়া তাহার পিঠের উপর চড়িয়া বিসিয়া নিজের দেহের সঙ্গে ঘোড়ার চার পা জুড়িয়া লইল। এই চারটে পাকে সম্পূর্ণ নিজের বশ করিতে তাহার বছদিন লাগিয়াছে, সে অনেক পড়িয়াছে, অনেক মরিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই দমে নাই। ঘোড়ার গতিবেগকে সে ডাকাতি করিয়া লইবেই এই তাহার পণ। তাহারই জিত হইল। মন্দগামী মাত্র্য জ্বতগ্মনকে বাঁধিয়া ফেলিয়া আপনার কাজে খাটাইতে লাগিল।

ভাঙায় চলিতে চলিতে মান্থম এক জায়গায় আসিয়া দেখিল সম্মুখে তাহার সমুদ্র,
আর তো এগোইবার জো নাই। নীল জল, তাহার তল কোথায়, তাহার কুল দেখা
যায় না। আর, লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ টেউ তর্জনী তুলিয়া ভাঙার মান্থমদের শাসাইতেছে;
বলিতেছে, 'এক পা যদি এগোও তবে দেখাইয়া দিব, এখানে ভোমার জারিজুরি
খাটিবে না।' মান্থম তীরে বসিয়া এই অকুল নিমেধের দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু,
নিমেধের ভিতর দিয়া একটা মন্ত আহ্বানও আসিতেছে। তরঙ্গগুলা অটুহাস্থে মৃত্য
করিতেছে— ডাঙার মাটির মতো কিছুতেই তাহাদিগকে বাধিয়া রাখিতে পারে নাই।
দেখিলে মনে হয়, লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ ইস্কুলের ছেলে যেন ছুটি পাইয়াছে— চীৎকার করিয়া,
মাতামাতি করিয়া, কিছুতেই তাহাদের আশ মিটিতেছে না; পৃথিবীটাকে তাহারা যেন
মাতামাতি করিয়া, কিছুতেই তাহাদের আশ মিটিতেছে না; পৃথিবীটাকে তাহারা যেন
ফুট্বলের গোলার মতো লাথি ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া আকাশে উড়াইয়া দিতে চায়। ইহা
দেখিয়া মান্থযের মন তীরে বসিয়া শাস্ত হইয়া পড়িয়া থাকিতে পারে না। সমুদ্রের এই
দাতুনি মান্থযের মনে তীরে বসিয়া শাস্ত হইয়া পড়িয়া থাকিতে পারে না। সমুদ্রের এই
দাতুনি মান্থযের রক্তের মধ্যে করতাল বাজাইতে থাকে। বাধাহীন জলরাশির এই
মাতুনি মান্থযের রক্তিকে মান্থম্ব আপন করিতে চায়। সমুদ্রের এই দ্রম্বজয়ী আনন্দের
দিগস্তবিস্থত মুক্তিকে মান্থম্ব আপন করিতে চায়। সমুদ্রের এই দ্রম্বজয়ী আনন্দের
প্রতি মান্থম্ব লোভ দিতে লাগিল। টেউগুলার মতো করিয়াই দিগস্তকে লুঠ করিয়া
লইবার জন্ম মান্থযের কামনা।

কিন্তু, এমন অন্তুত সাধ মিটিবে কী করিয়া; এই তীরের রেখাটা পর্যন্ত মান্তবের অধিকারের সীমা— তাহার সমস্ত ইচ্ছাটাকে এই দাড়ির কাছে আসিয়া শেষ করিতে অধিকারের সীমা— তাহার সমস্ত ইচ্ছাটাকে এই দাড়ির কাছে আসিয়া শেষ করিতে ছইবে। কিন্তু, মান্তবের ইচ্ছাকে যেখানে শেষ করিতে চাওয়া যায় সেইখানেই সে ইইবে। কিন্তু, মান্তবের ইচ্ছাকে যেখানে চরম বলিয়া মানিতে চাহিল না। উচ্ছুসিত হইয়া উঠে। কোনোমতেই সে বাধাকে চরম বলিয়া মানিতে চাহিল না।

অবশেষে একদিন বুনো ঘোড়াটার মতোই সমুদ্রের কেনকেশর ধরিয়া মান্তব তাহার পিঠের উপর চড়িয়া বিদিল। ক্রুদ্ধ সাগর পিঠ নাড়া দিল; মান্তব কত ডুবিল, কত মরিল, তাহার সীমা নাই। অবশেষে একদিন মান্ত্ব এই অবাধ্য সাগরকেও আপনার সঙ্গে জুড়িয়া লইল। তাহার এক কূল হইতে আর-এক কূল পর্যন্ত মান্তবের পায়ের কাছে আসিয়া মাথা হেঁট করিয়া দিল।

বিশাল সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত মান্ত্রটা যে কিরকম, আজ আমরা জাহাজে চড়িয়া তাহাই অন্তর্গ করিতেছি। আমরা তো এই একটুখানি জীব, তরণীর এক প্রান্তে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছি, কিন্তু দ্র বহুদ্র পর্যন্ত সমস্ত আমার সঙ্গে মিলিয়াছে। যে দ্রকে আজ রেখামাত্রও দেখিতে পাইতেছি না তাহাকেও আমি এইখানে স্থির দাঁড়াইয়া অধিকার করিয়া লইয়াছি। যাহা বাধা তাহাই আমাকে পিঠে করিয়া লইয়া অগ্রসর করিয়া দিতেছে। সমস্ত সমুদ্র আমার, যেন আমারই বিরাট শরীর, যেন তাহা আমার প্রসারিত জানা। যাহা-কিছু আমাদের বাধা তাহাকেই আমাদের চলিবার পথ, আমাদের মুক্তির উপায় করিয়া লইতে হইবে, আমাদের প্রতি ঈশ্বরের এই আদেশ আছে। যাহারা এই আদেশ মানিয়াছে তাহারাই পৃথিবীতে ছাড়া পাইয়াছে। যাহারা মানে নাই এই পৃথিবীটা তাহাদের পক্ষে কারাগার। নিজের গ্রামটুকু তাহাদিগকে বেড়িয়াছে, ঘরের কোণটুকু তাহাদিগকে বাধিয়াছে, প্রত্যেক পা ফেলিতেই তাহাদের শিকল বস্থম্ করে।

মনের আনন্দে চলিতেছি। ভয় ছিল, সমুদ্রের দোলা আমার শরীরে সহিবে না।
সে ভয় কাটিয়া গেছে। ষেটুকু নাড়া থাইতেছি তাহাতে আঘাত করিতেছে না, যেন
আদর করিতেছে। সমুদ্র আমাকে কোলে করিয়া বহিয়া চলিয়াছে— রুগ্ণ বালককে
তাহার পিতা ষেমন করিয়া লইয়া ষায় তেমনি সাবধানে। এই জন্ম এ যাত্রায় এখন পর্যন্ত
আমার চলিবার কোনো পীড়া নাই, চলিবার আনন্দই ভোগ করিতেছি।

কেবলমাত্র এই চলিবার আনন্দটুকুই পাইব বলিয়া আমি বাহির হইয়াছি। অনেক দিন হইজে এই চলিবার, এই বাহির হইয়া পড়িবার, একটা বেগ আমাকে উতলা করিয়া তুলিতেছিল। অনেক দিন আমাদের আশ্রমের বাড়িতে দোতলার বার্নান্দায় একলা বিসিয়া যখন আমাদের শালগাছগুলার উপরের আকাশের দিকে তাকাইয়াছি তখন সেই আকাশ দ্রের দিকে তাহার তর্জনী বাড়াইয়া দিয়া আমাকে সংকেত করিয়াছে। যদিও সেই আকাশটি নীরব তবু দেশদেশান্তরের যত অপরিচিত গিরিনদী- অরণ্যের আহ্বান কত দিগ্দিগন্তর হইতে উচ্ছুসিত হইয়া উঠিয়া এই আকাশের নীলিমাকে পরিপূর্ণ করিয়াছে। নিঃশন্ধ আকাশ বহুদ্রের সেই-সমস্ত মর্মরধ্বনি,

সেই-সমস্ত কলগুল্পন, আমার কাছে বহন করিয়া আনিত। আমাকে কেবলই বলিত, 'চলো, চলো, বাহির হুইয়া এসো।' সে কোনো প্রয়োজনের চলা নহে, চলার আনন্দেই চলা।

প্রাণ আপনি চায় চলিতে; সেই তাহার ধর্ম। না চলিলে সে যে মৃত্যুতে গিয়া ঠেকে। এইজন্ত নানা প্রয়োজনের ও খেলার ছুতায় সে কেবল চলে। পদ্মার চরে শরতের সময়ে তো হাঁসের দল দেখিয়াছ। তাহারা কোন্ হুর্গম হিমালয়ের শিখরবেষ্টিত নির্জন সরোবরতীরের নীড় ছাড়িয়া কত দিনরাত্রি ধরিয়া উড়িতে উড়িতে এই পদ্মার বাল্তটের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। শীতের দিনে বাস্পে বরফে ভীষণ হইয়া উঠিয়া হিমালয় তাহাদিগকে তাড়া লাগাইয়া দেয়— তাহারা বাসা বদল করিতে চলে। স্থতরাং সেই সময়ে হাঁসেদের পক্ষে দক্ষিণপথে যাত্রার একটা প্রয়োজন আছে বটে। কিন্তু, তব্ সেই প্রয়োজনের অধিক আর-একটা জিনিস আছে। এই-যে বহু দ্রের গিরি নদী পার হইয়া উড়িয়া যাওয়া, ইহাতে এই পাথিদের ভিতরকার প্রাণের বেগ আনন্দলাভ করে। ক্ষেণে ক্ষেণ করিবার ডাক পড়ে, তথনি সমস্ত জীবনটা নাড়া থাইয়া আপনাকে আপনি অন্থভব করিবার স্থযোগ পায়।

আমার ভিতরেও বাসা বদল করিবার ভাক পড়িয়াছিল। যে বেষ্টনের মধ্যে বিসিয়া আছি সেখান হইতে আর-একটা কোথাও ষাইতে হইবে। চলো, চলো, চলো। বারনার মতো চলো, সমুদ্রের টেউয়ের মতো চলো, প্রভাতের পাথির মতো চলো, অরুণোদয়ের আলোর মতো চলো। সেইজন্তই তো পৃথিবী এমন বৃহৎ, জগৎ এমন বিচিত্র, আকাশ এমন অসীম। সেইজন্তই তো বিশ্ব জুড়িয়া অর্থ পরমার্থ নৃত্য করিতেছে এবং অগণা নক্ষত্রলোক আপন-আপন আলোকের শিবির লইয়া প্রান্তর্কারী বেছমিনদের মতো আকাশের ভিতর দিয়া যে কোথায় চলিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। চিরকালের মতো কোনো একই জায়গায় বাসা বাঁধিয়া বসিব, বিশ্বের এমন ধর্মই নহে। সেইজন্তই মৃত্যুর তাক আর কিছুই নহে, সেই বাসাবদলের তাক। জীবনকে কোনোমতেই সে কোনো সনাতন প্রাচীরের মধ্যে বন্ধ হইয়া থাকিতে দিবে না— জীবনকে সেই জীবনের পথে অগ্রসর করিবে বলিয়াই মৃত্যু।

তাই আমি আজ চলিয়াছি; রূপকথার রাজপুত্ত ষেমন হঠাৎ একদিন অকারণে
তাই আমি আজ চলিয়াছি; রূপকথার রাজপুত্ত ষেমন হঠাৎ একদিন অকারণে
লাত সমুদ্র পার হইবার জন্ম বাহির হইয়া পড়িত, তেমনি করিয়া আমি আজ বাহিরে
চলিয়াছি। রাজকন্যা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, সে ঘুম ভাঙে না; সোনার কাঠি চাই।
একই জায়গায় একই প্রথার মধ্যে বিসিয়া বিসিয়া জীবনের মধ্যে জড়তা আসে;
সেল অচেতন হইয়া পড়ে; সে কেবল আপ্নার শয়াটুকুকেই আঁকড়িয়া থাকে;

এই বৃহৎ পৃথিবীকে বােধ করিতেই পারে না; তথন সোনার কাঠি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে; তথনি দ্রে পাড়ি দেওয়া চাই; তথন এমন একটা চেতনার দরকার যাহা আমাদের চােথের কানের মনের কন্ধ ছারে কেবলই নৃতন-নৃতন নৃতনের আঘাত দিতে থাকিবে— যাহা আমাদের জীর্ণ পর্দাটাকে টুক্রা টুক্রা করিয়া চিরন্তনকে উদ্ঘাটিত করিয়া দিবে। কী বৃহৎ, কী স্কলর, কী উমুক্ত এই জগং! কী প্রাণ, কী আলোক, কী আনল ! মান্তম এই পৃথিবীকে ঘিরিয়া ফেলিয়া কত রকম করিয়া দেখিতেছে, ভাবিতেছে, গড়িতেছে! তাহার প্রাণের, তাহার মনের, তাহার কল্পনার লীলাক্ষেত্র কোনোথানে ফুরাইয়া গেল না। পৃথিবীকে বেইন করিয়া মান্তযের এই-যে মনোলোক ইহার কী অফুরান ও অভুত বৈচিত্রা। সেই-সমন্তকে লইয়াই যে আমার এই পৃথিবী। এইজন্তই এই-সমস্তটিকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া প্রত্যক্ষ দেখিবার জন্ম মনের মধ্যে আহ্বান আদে।

এই বিপুল বৈচিত্রাকে তন্ন তন্ন করিয়া নিঃশেষে দেখিবার সাধ্য ও অবকাশ কাহারও নাই। বিশ্বকে দর্শন করিব বলিয়া তাহার সম্মুখে বাহির হইতে পারিলেই দর্শনের ফল পাওয়া যায়। যদিও এক হিসাবে বিশ্ব সর্বত্তই আছে তবু আলস্ত ছাড়িয়া, অভ্যাস কাটাইয়া, চোখ মেলিয়া, যাত্রা করিলে তবেই আমাদের দৃষ্টিশক্তির জড়িমা কাটিয়া যায় এবং আমাদের প্রাণ উদ্বোধিত হইয়া বিশ্বপ্রাণের স্পর্শ উপলব্ধি করে। যে নিশ্চল, যে নিক্তম, সে লোক সেই জিনিসকেই হারাইয়া বসে যাহা একেবারেই হাতের কাছে আছে। তাই নিকটের ধনকে দুঃখ করিয়া দূরে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেই তাহাকেই অত্যন্ত নিবিড় করিয়া পাওয়া যায়। আমাদের সমস্ত ভ্রমণেরই ভিতরকার আসল উদ্দেশ্যটি এই— যাহা আছেই, যাহা হারাইতে পারেই না, তাহাকেই, কেবলই প্রতি পদে 'আছে আছে আছে বলিতে বলিতে চলা— পুরাতনকে কেবলই নৃতন নৃতন করিয়া সমস্ত মন দিয়া ছুঁইয়া ছুঁইয়া যাওয়া।

লোহিত সমুদ্র ২১ জৈচি ১৩১৯

### আনন্ত্রপ

আজ সকালে জাহাজের ছাদের উপর রেলিঙ ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। আকাশের পাণ্ড্র নীল ও সমুদ্রের নিবিড় নীলিমার মাঝখান দিয়া পশ্চিম দিগন্ত হইতে মৃতুশীতল বাতাস আসিতেছিল। আমার ললাট মাধুর্বে অভিষিক্ত হইল। আমার মন বলিতে লাগিল, 'এই তো তাঁহার প্রসাদস্থার প্রবাহ।'

সকল সময় মন এমন করিয়া বলে না। অনেক সময় বাহিরের সৌন্দর্যকে আমরা বাহিরে দেখি— তাহাতে চোধ জুড়ায়, কিন্তু তাহাকে অন্তরে গ্রহণ করি না। ঠিক যেন অমৃতফলকে আদ্রাণ করি, তাহার স্বাদ লই না।

কিন্তু সৌন্দর্য যেদিন অন্তরাত্মাকে প্রত্যক্ষ স্পর্শ করে সেইদিন তাহার মধ্য হইতে অসীম একেবারে উদ্রাসিত হইয়া উঠে। তথনি সমস্ত মন এক মুহূর্তে গান গাহিয়া উঠে, 'নহে, নহে, এ শুধু বর্ণ নহে, গন্ধ নহে— এই তো অমৃত, এই তাঁহার বিশ্বব্যাপী প্রসাদের ধারা।'

আকাশ ও সমূদ্রের মাঝখানে প্রভাতের আলোকে এই-যে অনির্বচনীয় মাধুর্য স্তরে স্তরে দিকে দিকে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, ইহা আছে কোন্থানে। ইহা কি জলে। ইহা কি বাতাযে। এই ধারণার অতীতকে কে ধারণ করিতে পারে।

ইহাই আনন্দ, ইহাই প্রসাদ। ইহাই দেশে দেশে, কালে কালে, অগণ্য প্রাণীর প্রাণ জুড়াইয়া দিতেছে, মন হরণ করিতেছে— ইহা আর কিছুতেই ফুরাইল না। ইহারই অমৃতস্পর্শে কত কবি কবিতা লিখিল, কত শিল্পী শিল্প রচনা করিল, কত জননীর হাদয় স্বেহে গলিল, কত প্রেমিকের চিত্ত প্রেমে ব্যাকুল হইয়া উঠিল— সীমার বক্ষ রশ্বে প্রেছে গলিল, কত প্রেমিকের চিত্ত প্রেমে ব্যাকুল হইয়া উঠিল— সীমার বক্ষ রশ্বে প্রেছে ভেদ করিয়া এই অসীমের অমৃত-ফোয়ারা কত লীলাতেই যে লোকে লোকে উৎসারিত প্রবাহিত হইয়া চলিল তাহার আর অন্ত দেখি না— অন্ত দেখি না। তাহা আশ্বর্য, প্রমাশ্বর্য।

ইহাই আনন্দরপমমূতম্। রূপ এথানে শেষ কথা নহে, মৃত্যু এথানে শেষ অর্থ নছে। এই-যে রূপের মধ্য দিয়া আনন্দ, মৃত্যুর মধ্য দিয়া অমৃত। শুধুই রূপের মধ্যে আসিয়া মন ঠেকিল, মৃত্যুর মধ্যে আসিয়া চিন্তা ফুরাইল, তবে জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া কী পাইলাম! বস্তুকে দেখিলাম, সত্যুকে দেখিলাম না!

আমার কি কেবলই চোথ আছে, কান আছে। আমার মধ্যে কি সত্য নাই, আনন্দ নাই। সেই আমার সত্য দিয়া আনন্দ দিয়া যথন পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে জগতের দিকে চাহিয়া দেখি তথনি দেখিতে পাই, সমূথে আমার এই তরন্ধিত সমূদ্র— এই প্রবাহিত বায়্— এই প্রসারিত আলোক— বস্ত নহে, ইহা সমগুই আনন্দ, সমস্তই লীলা, ইহার সমস্ত অর্থ একমাত্র তাঁহারই মধ্যে আছে; তিনি এ কী দেখাইতেছেন, কী বলিতেছেন, আমি তাহার কীই বা জানি! এই আকাশপ্লাবী আনন্দের সহস্রলক্ষ ধারা যেখানে এক মহাম্রোতে মিলিয়া আবার তাঁহারই এই হৃদয়ের মধ্যে ফিরিয়া যাইতেছে সেইখানে মুহুর্তকালের জন্ম দাঁড়াইতে পারিলে এই সমস্ত-কিছুর মূহৎ অর্থ, ইহার প্রম পরিণামটিকে দেখিতে পাইতাম। এই-যে অচিন্তনীয় শক্তি, এই-যে অবর্ণনীয় সৌন্দর্য, এই-যে অপরিদীম সত্য, এই-যে অপরিমেয় আনন্দ, ইহাকে যদি কেবল মাটি এবং জল বলিয়া জানিয়া গেলাম তবে দে কী ভয়ানক ব্যর্থতা, কী মহতী বিনষ্টি। নহে নহে, এই তো তাঁহার প্রদাদ, এই তো তাঁহার প্রকাশ, এই তো আমাকে স্পর্ণ করিতেছে, আমাকে বেষ্ট্র করিতেছে, আমার চৈত্তের তারে তারে স্থর বাজাইতেছে, আমাকে বাঁচাইতেছে, আমাকে জাগাইতেছে, আমার মনকে বিশ্বের নানা দিক দিয়া ভাক দিতেছে, আমাকে পলে পলে যুগ্যুগান্তরে পরিপূর্ণ করিতেছে; শেষ নাই, কোথাও শেষ নাই, কেবলই আরও আরও আরও; তবু সেই এক, কেবলই এক, সেই আনন্দময় অমৃতময় এক! সেই অতল অক্ল অথণ্ড নিস্তৰ্ধ নিঃশব্দ স্থগম্ভীর এক— কিন্তু, কত তাহার চেউ, কত তাহার কলসংগীত।

> প্রাণ ভরিয়ে, তৃষা হরিয়ে আরো আরো আরো দাও প্রাণ! তব ভুবনে, তব ভবনে আরো আরো আরো দাও স্থান! আরো আলো আরো আলো নয়নে, প্রভু, ঢালো! <u>ৰোৱ</u> স্থরে স্থরে বাঁশি পরে তুমি আরো আরো আরো দাও তান। আরো বেদনা, আরো বেদনা, আরো আরো দাও চেতনা। মোরে দার ছ্টায়ে, বাধা টুটায়ে মোরে করো তাণ, মোরে করো তাণ! আরো প্রেমে, আরো প্রেমে স্পামি ডুবে যাক নেমে! মোর

### স্থাধারে আপনারে তুমি আরো আরো আরো করো দান।

লোহিত সম্প্র ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯

### তুই ইচ্ছা

কেবল মানুষই বলে, আশার অন্ত নাই। পৃথিবীর আর-কোনো জীব এমন কথা বলে না। আর-সকল প্রাণী প্রকৃতির একটা সীমার মধ্যে প্রাণ ধারণ করে এবং তাহার মনের সমস্ত আকাজ্ঞাও সেই সীমাকে মানিয়া চলে। জন্তদের আহার বিহার নিজের প্রাকৃতিক প্রয়োজনের সীমাকে লজ্মন করিতে চায় না। এক জায়গায় তাহাদের সাধ মেটে এবং সেখানে তাহারা ক্ষান্ত হইতে জানে। অভাব পূর্ণ হইলে তাহাদের ইচ্ছা আপনি থামিয়া যায়, তাহার পরে আবার সেই ইচ্ছাকে তাড়না করিয়া জাগাইবার জন্ম তাহাদের দ্বিতীয় আর-একটা ইচ্ছা নাই।

নাহ্মষের প্রকৃতিতে আশ্চর্য এই দেখা যায়, একটা ইচ্ছার উপর সওয়ার হইয়া আর-একটা ইচ্ছা চাপিয়া আছে। পেট ভরিয়া গেলে থাইবার ইচ্ছা যথন আপনি মিটিয়া যায়, তথনো সেই ইচ্ছাকে জাের করিয়া জাগাইয়া রাখিবার জন্ত নাহ্মষের আর-একটা ইচ্ছা তাগিদ করিতে থাকে। সে কোনােমতে চাট্নি থাইয়া, ঔষধ প্রয়োগ করিয়া, আহারের অবসর ইচ্ছাকে প্রয়োজনের উর্ধেণ্ড চালনা করিতে থাকে।

ইহাতে মামুষের যথেষ্ট ক্ষতি করে। কারণ, ইহা স্বাভাবিক ইচ্ছা নছে। স্বাভাবিক ইচ্ছা সহজেই আপন প্রাকৃতিক স্বভাবের সীমার মধ্যে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। আর, মামুষের এই অস্বাভাবিক ইচ্ছা কিছুতেই তৃপ্তি মানিতে চায় না। তাহার মধ্যে একটা কী আছে যে কেবলই বলিতেছে— আরও, আরও, আরও!

কিন্তু, যাহাতে মান্তবের ক্ষতি করিতে পারে সে ইচ্ছা মান্তবের থাকে কেন। নিজের কিন্তু, যাহাতে মান্তবের ক্ষতি করিতে পারে সে ইচ্ছা মান্তবের থাকে কেন। এই ত্বরন্ত ইচ্ছাটার দিকে তাকাইয়াই মান্তব বিশ্বব্যাপারে একটা শয়তানের কল্পনা এই ত্বরন্ত ইচ্ছাটার দিকে তাকাইয়াই মান্তব বিশ্বব্যাপারে একটা শয়তানের কল্পনা করিয়াছে। য়িছদি পুরাণের প্রথম নরনারী যথন স্বর্গোভালেন, 'ইহার মধ্যেই সন্তপ্ত ইচ্ছাকে প্রকৃতির সীমার মধ্যে বাধিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, 'ইহার মধ্যেই সন্তপ্ত ইচ্ছাকে প্রকৃতির সীমার মধ্যেই বিল্ব রাজ্যই তোমাদের রহিল, জ্ঞানের রাজ্যে লোভ দিয়ো না।' থাকিয়ো। প্রাণের রাজ্যই তোমাদের রহিল, জ্ঞানের রাজ্যে বন্ধ রহিল; কেবল স্বর্গোভানের প্রত্যেক জীবজন্তই সেই সভ্যোধের সীমার মধ্যেই বন্ধ রহিল; কেবল

মানুষই বলিল, 'যাহা পাওয়া গেছে তাহার চেয়ে আরও পাওয়া চাই।' এই-যে আরো'র দিকে সে পা বাড়াইল এ বড়ো বিষম রাজ্য। এখানে স্বাভাবিক পরিতৃপ্তির কোনো সীমা কোথাও নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া নাই, এই জন্ম কোন্ দিকে কত দূর পর্যন্ত যে যাওয়া যায় তাহার পরামর্শনাতা পাওয়া শক্ত। এই জন্ম এই অতৃপ্তির পথহীন রাজ্যে মরিবার আশক্ষা চারি দিকেই বিকীর্ণ। এমন ভয়ানক ক্ষেত্রে মানুষকে ঘূনিবার বেগে যে টানিয়া আনিল শাহ্ব তাহাকে গালি দিয়া বলিল 'শয়তান'।

কিন্ত, রাগই করি আর বাই করি, জগতে শরতানকৈ তো মানিতে পারি না। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, মানুষের এই-যে ইচ্ছার উপরে আরো'র জন্ম আরও একটা ইচ্ছা ইহা তাহার বাহিরের দিক হইতে একটা শত্রুর আক্রমণ নহে। ইহাকে মানুষ রিপু বলে বলুক, কিন্তু এই ইচ্ছাই তাহার যথার্থ মানবস্বভাবগত ইচ্ছা। স্বতরাং যতক্ষণ এই ইচ্ছাকে সে জন্মী করিতে না পারিবে ততক্ষণ তাহার কিছুতেই শান্তি নাই— ততক্ষণ তাহাকে কেবলই আঘাত থাইন্বা খাইন্বা ম্রিতে হইবে।

কিন্তু, এই আরো'র ইচ্ছাকে সে জয়ী করিবে কেমন করিয়া। আহার করিলে পেট তাহার ভরিবেই, ভোগ করিলে এক জায়গায় তাহার নিবৃত্তিতে আসিয়া ঠেকিতেই হইবে— আরো'র ইচ্ছাকে সেথানে কোনো-একটা সীমায় আসিয়া হার মানিতেই হইবে। শুধু হার মানা নয়, সে জায়গায় সে ছঃথ পাইবে এবং ছঃথ ঘটাইবে। ব্যাধি আসিবে, বিকৃতি আসিবে, সে নিজেকে এবং অন্তকে বাধা দিতে থাকিবে। কেননা, প্রকৃতি যেথানে সীমা টানিয়াছেন তাহাকে লজ্মন করিতে গেলেই শান্তি আছে।

শুধু তাই নয়। প্রকৃতির সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে আমাদের এই আরো'র ইচ্ছাকে দৌড় করাইতে গেলেই পরস্পরের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িতে হয়। যেটুকু আমার আছে তাহার চেয়ে বেশি লইতে গেলেই যেটুকু তোমার আছে তাহার উপর হাত দিতে হয়। তথন, হয় গোপনে ছলনা নয় প্রকাশ্যে গায়ের জোর আশ্রয় করিতে হয়। তথন ত্র্বলের মিথ্যাচার ও প্রবলের দৌরাত্যো সমাদ্ধ লণ্ডভণ্ড ইইতে থাকে।

এমনি করিয়াই পাপ আসে, বিনাশ আসে। কিন্তু, এই পাপ যদি না আসিত তবে
নাম্য পথ দেখিতে পাইত না। এই আরো'র অতৃপ্তি যেখানে তাহাকে টানিয়া লইয়া
যাম গেখানে যদি পাপের আগুন জলে, তবে ঘোড়াটাকে কোনোমতে বাগ মানাইয়া
কিরাইয়া আনিবার কথা মনে আসে। এইজ্ঞ মন্মগুলোকে অন্যান্ত সকল শিক্ষার
উপরে সেই সাধনাটা প্রচলিত যাহাতে ঐ আরো'র ইচ্ছাটাকে বশে আনা যায়।
কেননা, মান্ম্যকে ঈশ্বর ঐ একটা ভয়ংকর বাহন দিয়াছেন, ও আমাদের কোথায় লইয়া
গিয়া যে ফেলে তাহার ঠিকানা নাই। উহার মুখে লাগাম পরাও, উহাকে চালাইতে

শিখ। কিন্তু তাই বলিয়া উহার দানাপানি একেবারে বন্ধ করিয়া উহাকে মারিয়া ফেলিলে চলিবে না। কেননা, এই আরো'র ইচ্ছাই মান্তবের যথার্থ বাহন।

প্রয়োজনগাধনের ইচ্ছা জন্তদের বাহন। এইটে না থাকিলে তাহাদের জীবনযাত্রা একেবারেই চলিত না। এই ইচ্ছাটাই প্রাকৃতিক জীবনের মূল ইচ্ছা। ইহাই ত্বংখ দূর করিবার ইচ্ছা। এই ইচ্ছা যেখানে বাধা পায় সেইখানেই জন্তদের ত্বংখ, যেখানে তাহার পূর্ব হয় সেইখানেই তাহাদের স্বখ। তাই দেখা যায়, জন্তদের স্বখ ত্বংখ আছে কিন্তু পাপপুণা নাই।

কিন্তু, মাম্বের মধ্যে এই-বে আরো'র ইচ্ছা ইহা আরামের ইচ্ছা নহে, স্থবের ইচ্ছা নহে, বস্তুত ইহা তঃথেরই ইচ্ছা। মাম্ব বে কেবলই প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া আপন জ্ঞানপ্রেম ও শক্তি -রাজ্যের উত্তরমেক ও দক্ষিণমেক আবিন্ধার করিবার জন্ম বার্হির হইয়া পড়িতেছে, ইহা তাহার স্থথের সাধনা নহে। ইহা তাহার কোনো বর্তমান প্রয়োজন -সাধনের ইচ্ছা নহে।

বস্তুত মানুষের মধ্যে এই-যে হুই ন্তরের ইচ্ছা আছে ইহার মধ্যে একটা প্রয়োজনের ইচ্ছা, আর-একটা অপ্রয়োজনের ইচ্ছা। একটা যাহা না হুইলে কিছুতেই চলে না তাহার ইচ্ছা, এবং অন্তটা যাহা না হুইলে অনায়াসেই চলে তাহার ইচ্ছা। আশ্চর্য এই যে মানুষের মনে এই দিতীয় ইচ্ছাটার শক্তি এমন প্রবল যে, সে যথন জাগিয়া উঠে তথন সে এই প্রথম ইচ্ছাটাকে একেবারে ছার্থার করিয়া দেয়। তথন সে স্থ-স্থবিধা-প্রয়োজনের কোনো দাবিতেই একেবারে কর্ণপাত করে না। তথন সে বলে, 'আমি স্থথ চাহি না, আমি আরো'কেই চাই; স্থথ আমার স্থথ নহে, আরো'ই আমার স্থথ।' তথন সে বলে, 'ভূমৈব স্থথম্।'

স্থুধ বলিতে যাহা ব্ঝায় তাহা ভূমা নহে। ভূমা স্থুধ নহে, আনন্দ। স্থাথের সঙ্গে আনন্দের প্রভেদ এই যে, স্থাথের বিপরীত তৃঃখ, কিন্তু আনন্দের বিপরীত তঃখ নহে। শিব যেমন করিয়া হলাহল পান করিয়াছিলেন, আনন্দ তেমনি করিয়া তঃখকে অনায়াসেই গ্রহণ করে। এমন-কি, তঃথের দ্বারাই আনন্দ আপনাকে সার্থক করে, আপনার পূর্ণতাকে উপলব্ধি করে। তাই তঃখের তপস্থাই আনন্দের তপস্থা।

তাই দেখিতেছি, অন্যান্ত জস্তদের ন্যায় মান্তবের নীচের ইচ্ছাটা দুঃখনিবৃত্তির ইচ্ছা, আর উপরের ইচ্ছাটা দুঃখনে আত্মসাৎ করিয়া আনন্দলাভের ইচ্ছা। এই ইচ্ছাই কেবলই আমাদিগকে বলিতেছে, 'নাল্লে স্থখমন্তি, ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।'

তোই প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে আপন সহজ বোধটুকু লইয়া জন্ত হুংখনিবৃত্তিচেষ্টার সনাতন গণ্ডির মধ্যে বদ্ধ হইয়া রহিল। মানুষ তাহার মানসক্ষেত্রে জ্ঞান প্রেম শক্তির কোনো দীমাতেই বন্ধ হইতে চাহিল না ; সে বলিল, 'অভ্যাসকে নহে, সংস্কারকে নহে, প্রথাকে নহে, আমি ভূমাকে জানিব।'

তাই যদি হয় তবে এই আরো'র ইচ্ছাকে, এই আনন্দের ইচ্ছাকে, এত করিয়া বশে মানিবার জন্ম মানুষের এমন প্রাণপণ চেষ্টার প্রয়োজন কী ছিল। এই প্রকাণ্ড ইচ্ছার প্রবল স্রোতে চোধ বুজিয়া আত্মসমর্পণ করিলেই তো মানুষের মন্মুন্তব্ব সার্থক ইইত।

ইচ্ছাকে বল্গাবদ্ধ করিবার প্রধান কারণ এই যে, দুটা ইচ্ছার অধিকারনির্ণয় লইয়া মান্থবকে বিষম সংকটে পড়িতে হইয়াছে। আমাদের প্রাক্তিক প্রয়োজনের একটা ক্ষেত্র আছে, দেখানে আমরা সীমাবদ্ধ। দেখানে আমাদের বাসনাকে তাহার সহজ্ব সীমার চেয়ে জাের করিয়া টানিয়া বাড়াইতে গেলেই বিপদ ঘটিবে। এই সীমানার বেড়াটা কিছু পরিমাণে স্থিতিস্থাপক, এইজন্ত কিছু দ্র পর্যন্ত তাহা টান সয়। দুঃসাহসে ভর করিয়া সেই টান কেবলই বাড়াইতে গেলে রাবণের স্বর্ণলক্ষা ধ্বংস হয়, ব্যাবিলনের সৌবচ্ড়া ভাঙিয়া পড়ে; আমাদের আরো-ইচ্ছার মন্থনদণ্ডকে ঐ দিকেই পাক দিতে গেলে ব্যাধি বিক্তিও পাপপের বিষ মথিত হইয়া উঠে।

দেখা যাইতেছে, মান্ত্যের অহমের দিকটাই সংকীর্ণ। সেধানে অতিরিক্ত পরিমাণে যাহাই গ্রহণ করিতে চাও তাহাই বোঝা হইয়া উঠে। নিজের স্থুখ, নিজের স্বার্থ, নিজের ক্ষমতাকে অপরিসীম করিবার চেটা আত্মহত্যার চেটা। ও জায়গায় ভূমার ভর একেবারেই সম্মনা। আহারে বিহারে স্বার্থসাধনে ভূমা অতি বীভৎস।

এই কারণে মানুষের এই আরো'র ইচ্ছাটা বখন মত্ত হন্তীর মতে। তাহার ক্ষণভঙ্গুর অহমের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে তখন তাহার বিষম বিপদ। কেবল যদি তাহাতে নিজের ও অত্যের হংগ আনিত তাহা হইলেও কথা ছিল না। কিন্তু, ইহার হুর্গতি তাহার চেয়ে আরও অনেক বেশি। ইহাতে পাপ আনে; হুংগের পরিমাপে তাহার পরিমাপ নছে। কারণ, পূর্বেই আভাগ দিয়াছি, কেবলমাত্র হুংথের দারা মানুষের ক্ষতি হয় না— এমন-কি, হুংথের দারা মানুষের মঙ্গল হইতে পারে— কিন্তু, পাপই মানুষের পরম ক্ষতি।

ইহার উন্টা দিকটাও দেখো। মান্তবের প্রয়োজনের ইচ্ছা, অর্থাং সীমাবদ্ধ সাংসারিক ইচ্ছা যথন স্বার্থের ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া পরমার্থের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে তথন সেও বড়ো কুংসিত। তথন সে কেবলই পুণোর হিসাব রাখিতে থাকে। যাহা পূর্ণ-আনন্দ, যাহা সকল ফলাফলের অতীত, ভাহাকে ফলাফলের অঙ্কে গুণভাগ করিয়া গণনা করিতে থাকে। এবং সেই গণনার উপর নির্ভর করিয়া মান্ত্র অহংকৃত হইয়া উঠে, কেবলই বাহ্যিকতার জালে জড়াইয়া পড়ে এবং স্বার্থপর শুচিতাকে কুপণের ধনের মতো সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে অত্যন্ত সাবধানে জমা করিয়া তুলিতে থাকে। তথন সে ভূমার ক্ষেত্রে বিজ্ঞ সাংসারিকের মতো নিজের একটা বেড়া তুলিয়া দিয়া বৈষয়িকতার স্পৃষ্টি করে। ইহাও পাপের আর-এক মূর্তি। ইহা আধ্যাত্মিককে বাহ্যিক ও পরমার্থকে স্বার্থ করিয়া তোলা।

মাহ্নবের মনে এই-বে একটা পাপের বোধ আসে সে জিনিসটা কী তাছা ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, আমাদের যে মহতী ইচ্ছা আমাদিগকে ভূমার দিকে লইয়া যাইবে তাছাকে ঠিক বিপরীত পথে ক্ষুদ্র অহমের অভিমুখে টানিয়া আনিলে কেবল যে হঃখ বটে তাছা নহে— এমন-কি, স্থলবিশেষে হঃখ না ঘটিতেও পারে— তাহাতে আমরা ভূমাকে হারাই। আমাদের বড়োর দিক, আমাদের সত্যের দিক, নষ্ট হইয়া যায়; জন্তুর পক্ষে তাহাতে কিছুই আসে যায় না, কিন্তু মাহ্নবের পক্ষে তেমন বিনাশ আর-কিছু নাই। এই বিনাশের বোধ সকলের চিত্তে সমান নহে, এমন-কি কারও কারও চিত্তে অত্যন্ত ক্ষীণ। কিন্তু, মোটের উপর সমগ্র মানবের মনে এই পাপের বোধ হঃখবাধের চেয়ে অনেক বড়ো হইয়া আছে। এতই বড়ো যে বহু হুথের দ্বারা মাহ্নয় এই পাপেকে ক্ষয় করিতে চায়। পাপ-নামক শব্দের দ্বারা মাহ্নয় মিক্ষের যে-একটি গভীরতম তুর্গতিকে ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছে, ইহার দ্বারাই মাহ্নয় আপনার সত্যতম পরিচয় দিয়াছে।

সে পরিচয়টি এই যে, সীমাবদ্ধ প্রকৃতির মধ্যে মাম্বরের স্বাভাবিক বিহারক্ষেত্র নহে, অনন্তের মধ্যেই মাম্বরের আনন্দ; অহমের দিকই মাম্বরের চরম সত্যের দিক নহে, অক্রের দিকেই তাহার সতা। মাম্বর আপনার মধ্যে যে-একটি পরম ইচ্ছাকে পাইয়াছে, যে ইচ্ছা কোনোমতেই অল্পকে মানিতে চায় না, তাহা ছংসহ তপস্থার মধ্য দিয়া জ্ঞানে যে ইচ্ছা কোনোমতেই আল্পকে মানিতে চায় না, তাহা ছংসহ তপস্থার মধ্য দিয়া জ্ঞানে বিজ্ঞানে শিল্পে সাহিত্যে মাম্বরের চিত্তকে আনন্দময় মৃক্তির অভিমুথে কেবলই প্রবাহিত করিয়া চলিয়াছে এবং তাহা প্রেমভক্তি ও পবিত্রতায় মাম্বরের সমস্ত চেতনাধারাকে এক অপরিসীম অতলম্পর্শ অমৃতপারাবারের মধ্যে উত্তীর্ণ করিয়া দিতেছে। মাম্বরের সেই পরম গতিকে যাহা-কিছু বাধা দেয়, যাহা তাহাকে বিপরীত দিকে টানে, তাহাই পাপ, তাহাই ত্র্গতি, তাহাই তাহার মহতী বিনষ্টি।

লোহিত সমুত্র ২৩ জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩১৯

## অন্তর বাহির

ভোরে ক্যাবিনে বিছানায় যথন প্রথম ঘুম ভাঙিয়া গেল গবাক্ষের ভিতর দিয়া দেখিলাম, সমৃদ্রে আজ টেউ দিয়াছে; পশ্চিম দিক হইতে বেগে বাতাস বহিতেছে। কান পাতিয়া তরঙ্গের কলশন্দ শুনিতে শুনিতে এক সময় মনে হইল, কোন্-একটা অদৃশ্যমন্ত্রে গান বাজিয়া উঠিতেছে। সে গানের শন্দ যে মেঘগর্জনের মতো প্রবল তাহা নছে, তাহা গভীর এবং বিলম্বিত; কিন্তু, যেমন মৃদন্ধ-করতালের বলবান শব্দের ঘটার মধ্যে বেহালার একটি তারের একটানা তান সকলকে ছাপাইয়া বৃকের ভিতরে বাজিতে থাকে, তেমনি সেই ধীর গঞ্জীর স্থরের অবিরাম ধারা সমস্ত আকাশের মর্মস্থলকে পূর্ণ করিয়া উচ্ছলিত হইতেছিল। শেষকালে এমন হইল, আমার মনের মর্যেয়ে যে হার শুনিতেছিলাম তাহাই কণ্ঠে আনিবার চেটা করিতে লাগিলাম। কিন্তু, এরূপ চেটা একটা দৌরাত্মা; ইহাতে সেই বড়ো স্থরটির শান্তি নট করিয়া দেয়; তাই আমি চুপ করিলাম।

একটা কথা আমার মনে হইল, প্রভাতে মহাসমুদ্র আমার মনের যত্ত্বে এই-যে গান জাগাইল তাহা তো বাতাসের গর্জন ও তরঙ্গের কলঞ্চনির প্রতিধ্বনি নহে। তাহাকে কিছুতেই এই আকাশব্যাপী জলবাতাসের শব্দের অমুকরণ বলিতে পারি না। তাহা সম্পূর্ণ স্বতম্ব; তাহা একটি গান; তাহাতে স্বরগুলি ফুলের পাপড়ির মতো একটির পরে আর-একটি ধীরে ধীরে স্তরে স্তরে উদ্যাটিত হইতেছিল।

জ্ঞথচ আমার মনে ইইতেছিল, তাহা স্বতন্ত্র কিছুই নহে, তাহা এই সমুদ্রের বিপুল শব্দোচ্ছ্যাসেরই অন্তর্বত্বর ধানি; এই গানই পূজামন্দিরের স্থগন্ধি ধৃপের ধৃমের মতো আকাশকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে পূর্ণ করিয়া কেবলই উপরে উঠিতেছে। সমুদ্রের নিশাসে নিশাসে ধাহা উচ্ছুসিত ইইতেছে তাহার বাহিরে শব্দ, তাহার অন্তরে গান।

বাহিরের দঙ্গে ভিতরের একটা যোগ আছে বটে, কিন্তু সে যোগ অমুরূপতার যোগ নহে; বরঞ্চ দেখিতে পাই, সে যোগ সম্পূর্ণ বৈসাদৃশ্যের যোগ। তুই মিলিয়া আছে, কিন্তু তুইয়ের মধ্যে মিল যে কোন্থানে তাহা ধরিবার জ্বো নাই। তাহা অনির্বচনীয় মিল; তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণযোগ্য মিল নহে।

চোথে লাগিতেছে ম্পন্দনের আঘাত, আর মনে দেখিতেছি আলো; দেছে ঠেকিতেছে বস্তু, আর চিত্তে জাগিতেছে গৌন্দর্য; বাহিরে ঘটিতেছে ঘটনা, আর অন্তরে টেউ থেলাইয়া উঠিতেছে স্থুখত্বংখ। একটার আয়তন আছে, তাহাকে বিশ্লেষণ করা যায়; আর-একটার আয়তন নাই, তাহা অথগু। এই-যে 'আমি' বলিতে যাহাকে ব্ঝি তাহা বাহিরের দিকে কত শব্দ গন্ধ স্পর্শ, কত মৃহুর্তের চিন্তা ও অন্নভৃতি, অথচ এই-সমস্তেরই ভিতর দিয়া যে-একটি জিনিস আপন সমগ্রতায় প্রকাশ পাইতেছে তাহাই আমি এবং তাহা তাহার বাহিরের রূপের প্রতিরূপ মাত্র নহে, বরঞ্চ বাহিরের বৈপরীত্যের দ্বারাই সে ব্যক্ত হইতেছে।

বিশ্বরূপের অস্তরতর এই অপরপকে প্রকাশ করিবার জন্মই শিল্পীদের গুণীদের এত ব্যাকুলতা। এইজন্ম তাঁহাদের সেই চেষ্টা অনুকরণের ভিতর দিয়া কথনোই সফল হইতে পারে না। অনেক সময়ে অভ্যাসের মোহে আমাদের বোধের মধ্যে জড়তা আসে। তথন, আমরা যাহাকে দেখিতেছি কেবলমাত্র তাহাকেই দেখি। প্রত্যক্ষ রূপ যথন নিজেকেই চরম বলিয়া আমাদের কাছে আত্মপরিচয় দেয় তথন যদি সেই পরিচয়টাকেই মানিয়া লই তবে সেই জড় পরিচয়ে আমাদের চিত্ত জাগে না। তথন পৃথিবীতে আমরা চলি, ফিরি, কাজ করি, কিন্তু পৃথিবীকে আমরা চিত্তধারা গ্রহণ করি না। কারণ, এই পৃথিবীর অন্তরতর অপরপতাই আমাদের চিত্তের সামগ্রী। অভ্যাসের আবরণ মোচন করিয়া সেই অপরপতাকে উদ্যাটিত করিবার কাজেই কবিরা গুণীরা নিযুক্ত।

এইজন্ম তাঁহারা আমাদের অভ্যস্ত রূপটির অন্ত্সরণ না করিয়া তাহাকে খুব একটা নাড়া দিয়া দেন। আঁহারা এক রূপকে আর-এক রূপের মধ্যে লইয়া পিয়া তাহার চরমতার দাবিকে অগ্রাহ্ম করিয়া দেন। চোখে দেখার সামগ্রীকে তাঁহারা কানে শোনার জায়গায় দাঁড় করান, কানে শোনার সামগ্রীকে তাঁহারা চোখে দেখার রেখার মধ্যে রূপাস্তরিত করিয়া ধরেন। এমনি করিয়া তাঁহারা দেখাইয়াছেন জগতে রূপ জিনিসটা গ্রুব সত্য নহে, তাহা রূপকমাত্র; তাহার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে তবেই তাহার বন্ধন হইতে মুক্তি, তবেই আনন্দের মধ্যে পরিত্রাণ।

আমাদের গুণীরা ভৈরোঁতে টোড়িতে স্থর বাঁধিয়া বলিলেন, ইহা সকালবেলাকার গান। কিন্তু, তাহার মধ্যে সকালবেলার নবজাগ্রত সংসারের নানাবিধ ধ্বনির কি কোনো নকল দেখিতে পাওয়া যায়। কিছুমাত্র না। তবে ভৈরোঁকে টোড়িকে সকালবেলার রাগিণী বলিবার কী মানে হইল। তাহার মানে এই, সকালবেলাকার সমস্ত শব্দ ও নিঃশব্দতার অন্তর্গতর সংগীতটিকে গুণীরা তাঁহাদের অন্তঃকরণ দিয়া শুনিয়াছেন। সকালবেলাকার কোনো বহিরব্দের সঙ্গে এই সংগীতকে মিলাইবার চেষ্টা করিতে গেলে সে চেষ্টা বার্থ হইবে।

আমাদের দেশের সংগীতের এই বিশেষস্বটি আমার কাছে বড়ো ভালো লাগে। আমাদের দেশে প্রভাত মধ্যাহ্ন অপরাহ্ন সায়াহ্ন অর্ধরাত্রি ও বর্ধাবসন্তের রাগিণী রচিত হইয়াছে। সে রাগিণীর সবগুলি সকলের কাছে ঠিক লাগিবে কি না জানি না। অন্তত আমি সারঙ রাগকে মধ্যাহ্নকালের স্থর বলিয়া হৃদরের মধ্যে অন্তত্তক করি না। তা হউক, কিন্তু বিশেষরের খাসমহলের গোপন নহবতথানায় যে কালে কালে ঋতুতে ঋতুতে নব নব রাগিণী বাজিতেছে, আমাদের গুণীদের অন্তঃকর্ণে তাহা প্রবেশ করিয়াছে। বাহিরের প্রকাশের অস্তরালে যে-একটি গভীরতর অন্তরের প্রকাশ আছে আমাদের দেশের টোড়ি কানাড়া তাহাই জানাইতেছে।

যুরোপের বড়ো বড়ো শংগীতরচয়িতারা নিশ্চয়ই কোনো না কোনো দিক দিয়া তাঁহাদের গানে বিশ্বের সেই অন্তরের বার্তাই প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন ; তাঁহাদের রচনার সঙ্গে যদি তেমন করিয়া পরিচয় হয় তবে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। আপাতত যুরোপীয় সংগীতসভার বাহির-দেউড়িতে বাজে লোকের ভিড়ের মধ্যে যেটুকু শোনা যায় তাহার সম্বন্ধে তুই-একটা কথা আমার মনে উঠিয়াছে।

আমাদের জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ সন্ধ্যার সময় গান-বাজনা করিয়া থাকেন। বর্থনি সেরূপ বৈঠক বলে আমিও সেই ঘরের এক কোণে গিয়া বিসি। বিলাতি গান আমার স্বভাবত ভালো লাগে বলিয়াই যে আমাকে টানিয়া আনে তাহা নহে। কিন্তু, আমি নিশ্চয় জানি, ভালো জিনিস ভালো লাগার একটা সাধনা আছে। বিনা সাধনায় যাহা আমাদিগকে মৃগ্ধ করে তাহা অনেক সময়েই মোহ এবং যাহা নিরস্ত করে তাহাই যথার্থ উপাদেয়। সেইজন্ম যুরোপীয় সংগীত আমি শুনিবার অভ্যাস করি। যথন আমার ভালো না লাগে তথনো তাহাকে অশ্রদ্ধা করিয়া চুকাইয়া দিই না।

এ জাহাজে একজন যুবক ও চুই-একজন মহিলা আছেন, তাঁহারা বােধ হয় মন্দ গান করেন না। দেখিতে পাই, শ্রোতারা তাঁহাদের গানে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। মেদিন সভা বিশেষ রূপে জমিয়া উঠে সেদিন একটির পর একটি করিয়া অনেকগুলি গান চলিতে থাকে। কোনো গান বা ইংলণ্ডের গােরবগর্ব, কোনো গান বা হতাশ প্রণয়িনীর বিদায়সংগীত, কোনো গান বা প্রেমিকের প্রেমনিবেদন। সবগুলির মধ্যে একটা বিশেষত্ব আমি এই দেখি, গানের স্থরে এবং গায়কের কঠে পদে পদে খুব একটা জাের দিবার চেটা। সে জাের সংগীতের ভিতরকার শক্তি নহে, তাহা যেন বাহিরের দিক হইতে প্রয়াদ। অর্থাৎ, স্বদয়াবেগের উত্থানপতনকে স্থরের ও কণ্ঠম্বরের ঝােঁক দিয়া খুব করিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া দিবার চেটা।

ইহাই স্বাভাবিক। আমাদের হৃদয়োচ্ছ্বাসের সঙ্গে সজে সভাবতই আমাদের কণ্ঠস্বরের বেগ কথনো মূহ কথনো প্রবল হইয়া উঠে। কিন্তু, গান তো স্বভাবের নকল নহে; কেননা, গান আর অভিনয় তো এক জিনিস নয়। অভিনয়কে যদি গানের সঙ্গে মিলিত করি তবে গানের বিশুদ্ধ শক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া দেওয়া হয়। তাই জাহাজের সেলুনে বসিয়া যথন ইহাদের গান শুনি তথন আমার কেবলই মনে হইতে থাকে, হৃদয়ের ভাবটাকে ইহারা যেন ঠেলা দিয়া, চোথে আঙুল দিয়া দেথাইয়া দিতে চায়।

কিন্তু, সংগীতে তো আমরা তেমন করিয়া বাহিরের দিক দিয়া দেখিতে চাই না। প্রেমিক ঠিকটি কেমন করিয়া অন্তব করিতেছে তাহা তো আমার জানিবার বিষয় নহে। সেই অন্তভূতির অন্তরে অন্তরে যে সংগীতটি বাজিতেছে তাহাই আমরা গানে জানিতে চাই। বাহিরের প্রকাশের সঙ্গে এই অন্তরের প্রকাশ একেবারে ভিন্নজাতীয়। কারণ, বাহিরের দিকে যাহা আবেগ, অন্তরের দিকে তাহাই সৌন্দর্য। ইথরের স্পন্দন ও আলোকের প্রকাশ যেমন স্বতন্ত্র, ইহাও তেমনি স্বতন্ত্র।

আমরা অশ্রবর্ণ করিয়া কাঁদি ও হাস্ত করিয়া আনন্দ প্রকাশ করি, ইহাই বাভাবিক। কিন্তু, তুঃথের গানে গায়ক যদি সেই অশ্রপাতের ও স্থথের গানে হাস্ত্রধ্বনির সহায়তা গ্রহণ করে, তবে তাহাতে সংগীতের সরস্বতীর অবমাননা করা হয়
সন্দেহ নাই। বস্তুত যেথানে অশ্রুর ভিতরকার অশ্রুটি ঝরিয়া পড়ে না এবং হাস্ত্রের
ভিতরকার হাস্তাটি ধ্বনিয়া উঠে না, সেইখানেই সংগীতের প্রভাব। সেইখানে মাত্রবের
হাসিকারার ভিতর দিয়া এমন একটা অসীমের মধ্যে চেতনা পরিব্যাপ্ত হয় যেথানে
আমাদের স্থপত্থের স্থরে সমস্ত গাছপালা নদীনির্মরের বাণী ব্যক্ত হইয়া উঠে এবং
আমাদের হৃদয়ের তরঙ্গকে বিশ্বহৃদয়সমূক্রেরই লীলা বলিয়া বুঝিতে পারি।

কিন্ত, হুরে ও কণ্ঠে জোর দিয়া, ঝোঁক দিয়া, হৃদয়াবেশের নকল করিতে গেলে সংগীতের সেই গভীরতাকে বাধা দেওয়া হয়। সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটার মতো সংগীতের নিজের একটা ওঠানামা আছে, কিন্তু সে তাহার নিজেরই জিনিস; কবিতার ছন্দের মতো সে তাহার সোন্দর্যনৃত্যের পাদবিক্ষেপ; তাহা আমাদের হৃদয়াবেশের পুতুলনাচের, খেলা নহে।

অভিনয়-জিনিসটা যদিও মোটের উপর অক্যান্ত কলাবিভার চেয়ে নকলের দিকে বেশি বোঁকে দেয়, তবু তাহা একেবারে হরবোলার কাণ্ড নহে। তাহাও স্বাভাবিকের পর্দা ফাঁক করিয়া তাহার ভিতর দিকের লীলা দেখাইবার ভার লইয়াছে। স্বাভাবিকের দিকে বেশি ঝোঁক দিতে গেলেই সেই ভিতরের দিকটাকে আচ্ছন্ন করিয়া দেওয়া হয়। রঙ্গমঞ্চে প্রায়ই দেখা যায়, মান্ত্র্যের হলয়াবেগকে অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইবার জন্ম অভিনেতারা কণ্ঠম্বরে ও অঙ্গভঙ্গে জবর্দন্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে। তাহার কারণ এই য়ে, য়ে ব্যক্তি সত্যকে প্রকাশ না করিয়া সত্যকে নকল করিতে চায় সে মিথাা-

সাক্ষ্যদাতার মতো বাড়াইয়া বলে। সংয়য় আগ্রয় করিতে তাহার সাহস হয় না। আমাদের দেশের রন্ধ্যঞ্চে প্রত্যহই মিথ্যাসাক্ষীর সেই গলদ্বর্ম ব্যায়াম দেখা যায়। কিন্তু, এ সম্বন্ধে চূড়াস্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়াছিলাম বিলাতে। সেখানে বিখ্যাত অভিনেতা আভিঙ্কের ছাম্লেট ও বাইড অফ লামার্মুর দেখিতে গিয়াছিলাম। আভিঙ্কের প্রচণ্ড অভিনয় দেখিয়া আমি হতবৃদ্ধি হইয়া গেলাম। এরপ অসংয়ত আতিশয়ো অভিনেতব্য বিষয়ের স্বচ্ছতা একেবারে নই করিয়া ফেলে; তাহাতে কেবল বাহিরের দিকেই দোলা দেয়, গভারতার মধ্যে প্রবেশ করিবার এমন বাধা তো আমি আর কখনো দেখি নাই।

আর্ট-জিনিসটাতে সংধ্যের প্রয়োজন সকলের চেয়ে বেশি। কারণ, সংঘ্যই অন্তরলোকে প্রবেশের সিংহদার। মানবজীবনের সাধনাতেও, ঘাঁহারা আধ্যাত্মিক সত্যকে উপলব্ধি করিতে চান তাঁহারাও বাহ্ন উপকরণকে সংক্ষিপ্ত করিয়া সংঘ্যকে আশ্রয় করেন। এইজন্ম আত্মার সাধনায় এমন একটি অন্তুত কথা বলা হইয়াছে: ত্যক্তেন ভূঞ্জীথাঃ। ত্যাগের দ্বারা ভোগ করিবে। আর্টেরও চরম সাধনা ভূমার সাধনা। এইজন্ম প্রবল আঘাতের দ্বারা হলয়কে মাদকতার দোলা দেওয়া আর্টের সত্য ব্যবসায় নহে। সংঘ্যের দ্বারা তাহা আমাদিগকে অন্তরের গভীরতার মধ্যে লইয়া ঘাইবে, এই তাহার সত্য লক্ষ্য। যাহা চোখে দেখিতেছি তাহাকেই নকল করিবে না, কিম্বা তাহারই উপর থ্ব মোটা ভূলির দাগা ব্লাইয়া তাহাকেই অতিশয় করিয়া ভূলিয়া আমাদিগকে ছেলে-ভূলাইবে না।

এই প্রবলতার ঝাঁক দিয়া আমাদের মনকে কেবলই থাকা মারিবার চেটা মুরোপীয় আর্টের ক্ষেত্রে সাধারণত দেখিতে পাওয়া যায়। মোটের উপর মুরোপ বাস্তবকে ঠিক বাস্তবের মতো করিয়া দেখিতে চায়। এইজয়্ম যেখানে ভক্তির ছবি আঁকা দেখি শেখানে দেখিতে পাই, হাত হথানি জোড় করিয়া মাথা আকাশে তুলিয়া চোখের তারা ঘটি উল্টাইয়া ভক্তির বাহু ভঙ্গিমা নিরতিশয় পরিক্ট করিয়া আঁকা। আমাদের দেশে যে-সকল ছাত্র বিলাতি আর্টের নকল করিতে যায় তাহারা এইপ্রকার ভঙ্গিমার পয়ায় ছ্টিয়াছে। তাহারা মনে করে, বাস্তবের উপর জোরের সঙ্গে ঝোঁক দিলেই যেন আর্টের কাজ স্থাসিক হয়। এইজয়্ম নারদকে আঁকিতে গেলে তাহারা যাত্রার দলের নারদকে আঁকিয়া বসে— কারণ, ধ্যানের দৃষ্টিতে দেখা তো তাহাদের সাধনা নহে; যাত্রার দলে ছাড়া আর তো কোথাও তাহারা নারদকে দেখে নাই।

আমাদের দেশে বৌদ্ধযুগে একদা গ্রীক শিল্পীরা তাপস বুদ্ধের মূর্তি গড়িয়াছিল। তাহা উপবাসজীর্ণ কুশ শরীরের যথায়থ প্রতিরূপ; তাহাতে পাঁজরের প্রত্যেক হাড়টির হিসাব গণিয়া পাওয়া যায়। ভারতবর্ষীয় শিল্পীও তাপস বুদ্ধের মূর্তি গড়িয়াছিল, কিন্তু ভাহাতে উপবাসের বাস্তব ইতিহাস নাই। তাপসের আন্তর মূর্তির মধ্যে হাড়গোড়ের হিসাব নাই; তাহা ডাক্তারের সার্টিফিকেট লইবার জন্ম নহে। তাহা বাস্তবকে কিছুমাত্র আমল দেয় নাই বলিয়াই সত্যকে প্রকাশ করিতে পারিয়াছে। ব্যবসায়ী আর্টিস্ট্ বাস্তবের সাক্ষী, আর গুণী আর্টিস্ট্ সত্যের সাক্ষী। বাস্তবকে চোথ দিয়া দেখি আর সত্যকে মন দিয়া ছাড়া দেখিবার জো নাই। মন দিয়া দেখিতে গেলেই চোখের সামগ্রীর দৌরাক্মকে থর্ব করিতেই হইবে; বাহিরের রূপটাকে সাহসের সঙ্গে বলিতেই হইবে, 'তুমি চরম নও, তুমি পরম নও, তুমি লক্ষ্য নও, তুমি সামান্য উপলক্ষ্যমাত্র।'

আরব-সমূদ্র ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯

### খেলা ও কাজ

ভূমধ্য-সাগরের প্রথম ঘাট পোর্ট-দৈয়দ। এইখান হইতে আমাদিগকে ম্রোপের পারে পাড়ি দিতে হইবে। সন্ধ্যার সময় আমরা বন্দরে পৌছিলাম। শহরের বাতায়নগুলিতে তখন আলো জলিয়াছে। আরোহীদিগকে ডাঙায় পৌছাইয়া দিবার জ্যু ছোটো ছোটো নৌকা এবং মোটর-বোট ফাঁকে ফাঁকে চারি দিকে আসিয়া আমাদের জাহাজ ঘিরিয়াছে। পোর্ট-দৈয়দের দোকান-বাজার ঘ্রিবার জ্যু অনেকেই সেখানে নামিলেন। আমি সেই ভিড়ের মধ্যে নামিলাম না। জাহাজের রেলিঙ ধরিয়া দাড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। অন্ধকার সমুদ্র এবং অন্ধকার আকাশ— হইয়ের সংগমস্থলে অল্প একটুখানি জায়গায় মায়য় আপনার আলো কয়টি জালাইয়া রাত্রিকে একেবারে অস্বীকার করিয়া বিসয়াছে।

পোর্ট- দৈয়দে অনেকগুলি নৃতন আরোহী উঠিবার কথা। পুরাতনের দল এই শংবাদে বিশেষ ক্ষ্ম হইয়া উঠিয়াছে। আর-সমস্ত নৃতনকে মানুষ খুঁজিয়া বাহির করে, কিন্তু নৃতন মানুষ! এমন উদ্বেগের বিষয় আর-কিছুই নাই। সে কাছে আসিলে তাহার সঙ্গে ভিতরে বাহিরে বোঝাপড়া করিয়া লইতেই হইবে। সে তো কেবলমাত্র কোতৃহলের বিষয় নহে। তাহার মন লইয়া সে অন্তের মনকে ঠেলাঠেলি করে। মানুষের ভিড়ের মতো এমন ভিড় আর নাই।

পোর্ট-সৈয়দে যাহারা জাহাজে চড়িল তাহারা প্রায় সকলেই ফরাসি। আমাদের ডেক এখন মান্তবে মাত্রবে ভরিয়া গিয়াছে। এখন পরস্পরের দেহতরী বাঁচাইয়া চলিতে হুইলে রীতিমত মাঝিগিরির প্রয়োজন হয়।

সকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত ডেকের উপর যুরোপীয় নরনারীদের প্রতিদিনের কাল্যাপন আমি আরও করেকবার দেখিয়াছি, এবারও দেখিতেছি। প্রথমটাই চোথে পড়ে, ইহারা দর্বদাই চঞ্চল হইয়া আছে। এতটা চাঞ্চল্য আমাদের অভ্যন্ত নহে। আমাদের গরম দেশে আমরা কোনোমতে ঠাণ্ডা থাকিতে চাই— চোথের সামনে অন্ত কেহ অন্থিরতা প্রকাশ করিলেও আমাদের গরম বোধ হয়। 'চুপ করো, দ্বির থাকো, মিছামিছি কাজ বাড়াইয়ে। না' ইহাই আমাদের সমন্ত দেশের অন্থাসন। আর, ইহারা কেবলই বলে, 'একটা-কিছু করা যাক।' এইজন্ম ইহারা ছেলে বুড়া সকলে মিলিয়া কেবলই দাপাদাপি করিতেছে। হাসি গল্প থেলা আমোদের বিরাম নাই, অবসান নাই।

অভ্যাসের বাধা সরাইয়া দিয়া আমি যথন এই দৃষ্ঠ দেখি আমার মনে হয়, আমি যেন বাহ্য প্রকৃতির একটা লীলা দেখিতেছি। বেন বারনা বারিতেছে, যেন নদী চলিতেছে, যেন গাছপালা বাতাসে মাতামাতি করিতেছে। আপনার সমস্ত প্রয়োজন সারিয়াও প্রাণের বেগ আপনাকে নিঃশেষ করিতে পারিতেছে না; তথন সে আপনার সেই উদ্বত্ত প্রাচূর্যের দ্বারা আপনাকেই আপনি প্রকাশ করিতেছে।

আমরা যখন ছোটো ছেলেকে কোথাও সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই তথন কিছু থেলনার আয়োজন রাখি; নহিলে তাহাকে শাস্ত রাথা শক্ত হয়। কেননা, তাহার প্রাণের প্রোত তাহার প্রয়োজনের সীমাকে ছাপাইয়া চলিয়াছে। সেই উচ্ছলিত প্রাণের বেগ আপনার লীলার উপকরণ না পাইলে অধীর হইয়া উঠে। এইজন্মই ছেলেদের বিনা কারণে ছুটাছুটি করিতে হয়, তাহারা যে চেঁচামেচি করে তাহার কোনো অর্থই নাই এবং তাহাদের খেলা দেখিলে বিজ্ঞ ব্যক্তির হাসি আমে এবং কাহারও কাহারও বিরক্তি বোধ হয়। কিন্ত, তাহাদের এই খেলার উৎপাত আমাদের পক্ষে যত বড়ো উপদ্রব হউক, খেলা বন্ধ করিলে উপদ্রব আরও গুরুতর হইয়া উঠে সন্দেহ নাই।

এই-যে যুরোপীয় যাত্রীরা জাহাজে চড়িয়াছে, ইহাদের জন্মও কতরকম খেলার আয়োজন রাথিতে হইয়াছে তাহার আর সংখ্যা নাই। আমাদের যদি জাহাজ থাকিত ভাহা হইলে তাস পাশা প্রভৃতি অত্যন্ত ঠাণ্ডা খেলা ছাড়া এ-সমস্ত দৌড়ধাপের খেলার রাবস্থা করার দিকে আমরা দৃক্পাতমাত্র করিতাম না। বিশেষত কয় দিনের জন্ম পথ চলার মুখে এ-সমস্ত অনাবশ্যক বোঝা নিশ্চয়ই বর্জন করিতাম এবং কেহ তাহাতে কিছু মনেও করিত না।

কিন্তু, মুরোপীয় যাত্রীদিগকে ঠাণ্ডা রাথিবার জন্ম খেলা চাই। তাহাদের প্রাণের বেণের মধ্যে প্রাতাহিক ব্যবহারের অতিরিক্ত মন্ত একটা পরিশিষ্ট ভাগ আছে, তাহাকে চুপ করিয়া বসাইয়া রাথিবে কে। তাহাকে নিয়ত ব্যাপৃত রাখা চাই। এইজন্ম খেলনার পর খেলনা জোগাইতে হয় এবং খেলার পর খেলা স্থি করিয়া তাহাকে ভুলাইয়া রাথার প্রয়োজন।

তাই দেখি, ইহারা ছেলেব্ড়ো কেবলই ছট্ফট্ এবং মাতামাতি করিতেছে। সেটা আমাদের পক্ষে একেবারেই অনাবশুক বলিয়া প্রথমটা কেমন অভুত ঠেকে। মনে ভাবি, বয়স্ক লোকের পক্ষে এ-সমস্ত ছেলেমান্থমি নিরর্থক অসংযমের পরিচয়মাত্র। ছেলেদের খেলার বয়স বলিয়াই খেলা তাহাদিগকে শোভা পায়; কাজের বয়সে এতটা খেলার উৎসাহ অত্যন্ত অসংগত।

কিন্তু, যখন নিশ্চয় ব্ঝিতে পারি যুরোপীয়ের পক্ষে এই চাঞ্চল্য এবং খেলার উত্তম নিতান্তই স্বভাবসংগত, তখন ইহার একটি শোভনতা দেখিতে পাই। ইহা যেন বসস্ত-কালের অনাবশুক প্রাচূর্যের মতো। যত ফল ধরিবে তাহার চেয়ে অনেক বেশি মুকুল ধরিয়াছে। কিন্তু, এই অনাবশুক ঐশ্বর্য না থাকিলে আবশুকে পদে পদে রুপণতা ঘটিত।

ইহাদের খেলার মধ্যে কিছুমাত্র লজ্জার বিষয় নাই। কেননা, এই খেলা অলসের কাল্যাপন নহে; কেননা, আমরা দেখিয়াছি, ইহাদের প্রাণের শক্তি কেবলমাত্র খেলা করে না। কর্মক্ষেত্রে এই শক্তির নিরলস উত্তম, ইহার অপ্রতিহত প্রভাব। কী আশ্চর্য ক্ষমতার সঙ্গে ইহারা সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া বিপুল কর্মজাল বিস্তার করিয়াছে তাহা ভাবিয়া দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। তাহার পশ্চাতে শরীর ও মনের কী অপরিমিত অধ্যবসায় নিযুক্ত। সেথানে কোথাও কিছুমাত্র জড়ত্ব নাই, শৈথিল্য নাই; সতর্কতা সর্বদা জাগ্রত; স্বযোগের তিলমাত্র অপবায় দেখা যায় না।

যে শক্তি কর্মের উদ্যোগে আপনাকে সর্বনা প্রবাহিত করিতেছে সেই শক্তিই খেলার চাঞ্চল্যে আপনাকে তরঙ্গিত করিতেছে। শক্তির এই প্রাচুর্যকে বিজ্ঞের মতো অবজ্ঞা করিতে পারি না। ইহাই মাস্ক্র্যের ঐশ্বর্যকে নব নব স্কৃষ্টির মধ্যে বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। ইহা নিজেকে দিকে দিকে অনায়াসে অঙ্ক্র ত্যাগ করিতেছে, সেইজগুই নিজেকে বহুগুণে ফিরিয়া পাইতেছে। ইহাই সাম্রাজ্যে বাণিজ্যে বিজ্ঞানে সাহিত্যে কোথাও কোনো সীমা মানিতেছে না, ছুর্লভের রুদ্ধ দ্বারে অহোরাত্র প্রবল বেগে আঘাত করিতেছে।

এই-যে উত্তত শক্তি, যাহার এক দিকে ক্রীড়া ও অন্ত দিকে কর্ম, ইহাই যথার্থ স্থানর। রমণীর মধ্যে যেথানে আমরা লক্ষ্মীর প্রকাশ দেখিতে পাই সেথানে আমরা এক দিকে দেখি সাজ্ঞসজ্জা লীলামাধুর্য, আর-এক দিকে দেখি অক্লান্ত কর্মপরতা ও সেবানৈপুণ্য। এই উভয়ের বিচ্ছেদই কুন্সী। বস্তুত, শক্তিই সৌন্দর্যরূপে আপনাকে প্রকাশ করে, আর শক্তিহীনতাই শৈথিলা ও অব্যবস্থার মধ্য দিয়া কেবলই কদর্যতার পঙ্কের মধ্যে আপনাকে নিমগ্ন করে। কদর্যতাই মান্তবের শক্তির পরাভব; এইখানেই অস্থাস্থ্য, দারিদ্র্য, অন্ধ সংস্থার; এইখানেই মান্তব বলে, 'আমি হাল ছাড়িয়া দিলাম, এখন অদ্টে যাহা করে।' এইখানেই পরম্পরে কেবল বিচ্ছেদ ঘটে, আরক কর্ম শেষ হয় না, এবং যাহাই গড়িয়া তুলিতে চাই তাহাই বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। শক্তিহীনতাই যথার্থ শ্রীহীনতা।

আমি জাহাজের ডেকের উপরে ইহাদের প্রচুর আমোদ-মাহলাদের মধ্যেও ইহাই দেখিতে পাই। ইহাদের সমস্ত থেলাধূলার ভিতরে ভিতরে স্বভাবতই একটি বিধান দেখা দেয়। এইজয় ইহাদের আমোদ-প্রমোদও কোনোমতে বিশৃদ্ধল হইয়া উঠে না। যথাসময়ে যথাবিহিত ভদ্রবেশ প্রত্যেককেই পরিয়া আসিতে হয়। পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের ভিতরে ভিতরে নিয়ম প্রচ্ছের আছে; সেই নিয়মের সীমা লঙ্মন করিবার জো নাই। বিধানের উপরে নির্ভর করিয়া থাকে বলিয়াই ইহাদের আমোদ-আহলাদ এমন উচ্ছুসিত প্রবল বেগে বিপত্তি বাচাইয়া প্রবাহিত হইতে পারে।

এই ভেকের উপরে আর কেছ নহে, কেবল আমাদের দেশের লোকে মিলিত ছইয়াছে, দে দৃশ্য আমি মনে মনে কল্পনা না করিয়া থাকিতে পারি না। প্রথমেই দেখা যাইত, কোনো একই ব্যবস্থা ছুইজনের মধ্যে থাটিত না। আমাদের অভ্যাস ও আচরণ পরস্পরের সঙ্গে আপনার মিল করিতে জানে না। মুরোপীয়দের মধ্যে একটা জায়গা আছে বেখানে ইহারা সকলের। যেখানে ইহারা সকলের। যেখানে ইহারা সকলের। যেখানে ইহারা সকলের। ইহারা সকলের আইভেট। সেখানটা প্রভ্রন। সেখানে সকলের অবারিত অধিকার নাই এবং সেই অনধিকারকে সকলেই সহজেই মানিয়া চলে। সেখানে তাহারা নিজের ইচ্ছা ও অভ্যাস অরুসারে আপনার ব্যক্তিগত জীবন বহন করে। কিন্তু, যখনই সেখান হইতে তাহারা বাহির হইয়া আসে তখনই সকলের বিধানের মধ্যে ধরা দেয়— সে জায়গায় কোনোমতেই তাহারা আপনার প্রাইভেট্কেটানিয়া আনে না। এই ছই বিভাগ স্কপাই থাকাতেই পরম্পর মেলামেশা ইহাদের পক্ষে এত সহজ ও স্বশৃঙ্খল। আমাদের মধ্যে এই বিভাগ নাই বলিয়া সমস্ত এলোমেলো হইয়া যায়, কেহ কোনোখানে সীমা মানিতে চায় না। আমরা এই ডেক পাইলে নিজের

প্রয়োজন-মত চলিতাম। পোঁটলা-পুঁটলি যেথানে সেথানে ছড়াইয়া রাথিতাম। কেহ বা দাঁতন করিতান, কেহ বা যেখানে খুশি বিছানা পাতিয়া পথ রোধ করিয়া নিদ্রা দিতাম, কেহ বা হুঁকার জল ফিরাইতাম ও কলিকাটা উপুড় করিয়া ছাই ও ্পোড়া তামাক যেথানে হোক একটা স্বায়গায় ঢালিয়া দিতাম, কেহ বা চাকরকে দিয়া শরীর দলাইয়া সশব্দে তেল মাথিতে থাকিতাম। ঘটবাটি জিনিসপত্র কোথায় কী পড়িয়া থাকিত তাহার ঠিকানা পাওয়া যাইত না, এবং ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির অন্ত থাকিত না। ইহার মধ্যে যদি কেহ নিয়ম ও শৃন্ধালা আনিতে চেষ্টামাত্র করিত তাহা হইলে অত্যন্ত অপমান বোধ করিতাম এবং মহা রাগারাগির পালা পড়িয়া যাইত। তাহার পরে অন্ত লোকের যে লেখাপড়া কাজকর্ম থাকিতে পারে, কিম্বা মাঝে মাঝে সে তাহার অবসর ইচ্ছা করিতে পারে, সে সম্বন্ধে কাহারও চিন্তামাত্র থাকিত না— হঠাং দেখা যাইত, যে বইটা পড়িতেছিলাম সেটা আর-একজন টানিয়া লইয়া পড়িতেছে; আমার দূরবীনটা পাঁচ জনের হাতে হাতে ফিরিতেছে, সেটা আমার হাতে ফিরাইয়া দিবার কোনো তাগিদ নাই; অনামাসেই আমার টেবিলের উপর হইতে আমার থাতাটা লইয়া কেহ টানিয়া দেখিতেছে, বিনা আহ্বানে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গল্প জুড়িয়া দিতেছে, এবং রসিক ব্যক্তি সময় অসময় বিচার না করিয়া উচ্চৈঃম্বরে গান গাহিতেছে, কণ্ঠে স্বরমাধুর্যের অভাব থাকিলেও কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করিতেছে না। যেখানে যেটা পড়িত সেখানে সেটা পড়িয়াই থাকিত। যদি ফল খাইতাম তবে তাহার খোসা ও বিচি ডেকের উপরেই ছড়ানো থাকিত, এবং ঘটিবাটি চাদর মোজা গলাবন্দ হাজার বার করিয়া খোঁজাখুঁজি করিতে করিতেই দিন কাটিয়া যাইত।

ইহাতে যে কেবল পরস্পরের অস্থবিধা ঘটিত তাহা নহে, স্থুখ স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য চারি দিক হইতে অন্তর্ধান করিত। ইহাতে আমোদ-আফ্লাদও অব্যাহত হইত না এবং কাজকর্মের তো কথাই নাই। যে শক্তি কর্মের মধ্যে নিয়মকে মানিয়া সফল হয় সেই শক্তিই আমোদ-আফ্লাদের মধ্যে নিয়মকে রক্ষা করিয়া তাহাকে সরস ও স্থানর করিয়া তোলে। যোস্ধা যেমন স্বভাবতই আপনার তলোয়ারকে ভালোবাসিয়া ধারণ করে, শক্তিমান তেমনি স্বভাবতই নিয়মকে আন্তরিক প্রীতির সহিত রক্ষা করে। কারণ, ইহাই তাহার অস্ত্র; শক্তি যদি নিয়মকে না মানে তবে আপনাকেই ব্যর্থ করে।

শক্তি এই-যে নিয়মকে মানে সে কেবল নিয়মকে মানিবার জন্ম নহে, আপনাকেই মানিবার জন্ম। আর, শক্তিহীনতা যথন নিয়মকে মানে তথন সে নিয়মকেই মানে; তথন সে ভয়ে হোক, লোভে হোক, বা কেবলমাত্র চিরাভ্যাসের জড়ত্ব-বশত হোক,

নিয়মকে নতন্ত্রান্ত হইয়া শিরোধার্য করিয়া লয়। কিন্তু, বেপানে সে বাধ্য নয়, বেথানে কেবল নিজের থাতিরেই নিয়ম স্বীকার করিতে হয়, তুর্বলতা সেইথানেই নিয়মকে ফাঁকি দিয়া নিজেকে ফাঁকি দেয়। সেথানেই তাহার সমস্ত কুদ্রী ও যদুচ্ছাকৃত।

ষে দেশে মাহ্মকে বাহিরের শাসন চালনা করিয়া আসিয়াছে, যেগানেই মাহ্মযের 'ষাধীন শক্তিকে মাহ্ময প্রজা করে নাই এবং রাজা গুরু ও শাস্ত্র বিনা যুক্তিতে মাহ্মফে তাহার হিতসাধনে বলপূর্বক প্রবৃত্ত করিয়াছে, সেথানেই মাহ্ম আত্মশক্তির আনন্দে নিয়মপালনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। মাহ্মফে বাধিয়া কাজ করানো একবার অভ্যাস করাইলেই, নাঁধন কাটিয়া আর তাহার কাছে কাজ পাওয়া যায় না। এইজন্ত যেথানে আম্রা নিয়ম মানি সেথানে দাসের মতো মানি, যেথানে মানি না সেথানে দাসের মতো মানি, যেথানে মানি না সেথানে দাসের মতোই ফাঁকি দিই। সেইজন্ত যথন আমাদের সমাজের শাসন ছিল তথন জলাশয়ে জল, চতুস্পাঠীতে শিক্ষা, পান্থশালায় আশ্রয় সহজে নিলিত; যথন সামাজিক বাহ্ম শাসন শিথিল হইয়াছে তথন আমাদের রাস্তা নাই, ঘাট নাই, জলাশয়ে জল নাই, সাধারণের অভাব দূর ও লোকের হিতসাধন করিবার কোনো স্বাভাবিক শক্তি কোথাও উদ্বোধিত হইয়া কাজ করিতেছে না। হয় আমরা দৈবকে নিন্দা করিতেছি নয় সরকার-বাহাত্রের মুখ চাহিয়া আছি।

কিন্তু, এ-সকল বিষয়ে কোন্টা যে কার্য এবং কোন্টা কারণ তাহা ঠাহর করিয়া বলা শক্ত । যাহারা বাহিরে নিয়মকে অবাধে শৃন্ধল করিয়া পরে বাহিরের নিয়ম তাহাদিগকেই বাঁধে; যাহারা নিজের শক্তির প্রাবল্যে সে নিয়মকে কোনোমতেই অন্ধভাবে বীকার করিতে পারে না তাহারাই আপনার আনন্দে আপনার নিয়মকে উদ্রাবিত করিবার অধিকার লাভ করে । নতুবা, এই অধিকারকে হাতে তুলিয়া দিলেই ইহাকে ব্যবহার করা যায় না। স্বাধীনতা বাহিরের জিনিস নহে, ভিতরের জিনিস, স্বতরাং তাহা কাহারও কাছ হইতে চাহিয়া পাইবার জো নাই । যতক্ষণ নিজের স্বাভাবিক শক্তির ঘারা আমরা সেই স্বাধীনতাকে লাভ না করি ততক্ষণ নানা আকারে বাহিরের শাসন আমাদের চোথে ঠুলি দিয়া ও গলায় দড়ি বাঁধিয়া চালনা করিবেই । ততক্ষণ আমরা মুথে যাহাই বলি, কাজের বেলায় আপনি আপনা হইতেই বেথানে স্বযোগ পাইব সেখানেই অত্যের প্রতি অনুশাসন প্রবৃত্তিত করিতে চাহিব । রাষ্ট্রনৈতিক অবিকার-লাভের বেলায় যুরোপীয় ইতিহাসের বচন, আওড়াইব, আর সমাজনৈতিক গৃহনৈতিক ক্ষেত্রে কেবলই জ্যেষ্ঠ যিনি তিনি কনিষ্ঠের ও প্রবল যিনি তিনি তুর্বলের অধিকারকে সংকুচিত করিতে থাকিব । আমরা যথন কাহারও ভালো করিতে চাহিব সে আমারই নিজের মতে, আমারই নিজের নিয়মে; যাহার ভালো

করিতে চাই তাহাকে তাহার নিজের নিয়মে ভালো হইতে দিতে আমরা সাহস করি না। এমনি করিয়া চুর্বলতাকে আমরা অস্থিমজ্জার মধ্যে পোষণ করিতে থাকি, অথচ সবলের অধিকারকে আমরা বাহিরের দিক হইতে স্বপ্লবন্ধ দৈবসম্পত্তির মতো লাভ করিতে চাই।

এইজন্তই পরম বেদনার সহিত দেখিতেছি, দেখানেই আমরা সম্মিলিত হইয়া কোনো কাজ করিতে গিয়াছি, দেখানেই নিজেদের নিয়মের ঘারা নিজেদের কোনো প্রতিষ্ঠানকে চালনা করিবার স্থযোগ পাইয়াছি, দেখানেই পদে পদে বিচ্ছেদ ও শৈথিলা প্রবেশ করিয়া সমস্ত ছারখার করিয়া দিতেছে। বাহিরের কোনো শক্রর হাত. হইতে নহে, কিন্তু অন্তরের এই শক্তিহীনতা শ্রীহীনতা হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করা, ইহাই আমাদের একটিমাত্র সমস্তা। যে নিয়ম মান্থযের গলার হার তাহাকে পায়ের বেড়ি করিয়া পরিব না, এই কথা একদিন আমাদিগকে সমস্ত মনের সঙ্গে বলিতে হইবে। এই কথা স্পষ্ট করিয়া জানিতে হইবে যে, সত্যকে যেমন করিয়া হউক মানিতেই হইবে— কিন্তু সত্যকে যখন অন্তরের মধ্যে মানি তথনি তাহা আনন্দ, বাহিরে যখন মানি তথনি তাহা ছঃখ। অন্তরে সত্যকে মানিবার শক্তি যখন না থাকে তথনি বাহিরে তাহার শাসন প্রবল হইয়া উঠে। সেজন্ত যেন বাহিরকেই ধিকার দিয়া নিজেকে অপরাধ হইতে নিন্ধতি দিবার চেষ্টা না করি।

#### লণ্ডনে

সমুদ্রের পালা শেষ হইল। শেষ হই দিন প্রবল বেগে বাতাস উঠিল; তাহাতে সমুদ্রের আন্দোলনের সমতালে আমাদের আভান্তরিক আলোড়ন চলিতে লাগিল। আমি ভাবিয়া দেখিলাম, ইহাতে সমুদ্রের অপরাধ নাই, কাপ্তেনেরই দোষ। যেদিন পৌছিবার কথা ছিল তাহার ছই দিন পরে পৌছিয়াছি। বক্ষণদেব নিশ্চয়ই এই ছ্র্বলান্তঃকরণ যাত্রীটির জন্ম ঠিকমত হিসাব করিয়া ঝড়-বাতাসের ব্যবস্থা করিয়া রাথিয়াছিলেন— কিন্তু, মান্ত্রের হিসাব ঠিক রহিল না।

মার্সেল্স্ হইতে এক দৌড়ে পারিসে আসিয়া এক দিনের মতো হাঁপ ছাড়িলাম।
শরীর হইতে সমুদ্রের নিমক সাফ করিয়া ফেলিয়া ডাঙার হাতে আত্মসমর্পণ করিলাম।
সানাহারের পর একটা মোটর-গাড়িতে চড়িয়া পারিসের রাস্তায় রাস্তায় একবার হুহু
করিয়া ঘুরিয়া আসিলাম।

বাহির হইতে : দেখিলে মনে হয়, পারিস সমস্ত মুরোপের খেলাঘর। এখানে রঙ্গালার প্রদীপ আর নেবে না। চারি দিকে আমোদ-আফ্লাদের বিরাট আয়োজন। মাত্রবকে খুশি করিবার জন্ম স্থান্ধর পারিস-নগরীর কতই সাজসজ্জা। এই কথাই কেবল মনে হয়, মাত্র্যকে খুশি করাটা সহজে সারিবার কোনো চেষ্টা নাই।

যখন পৃথিবীতে রাজাদের একাধিপত্যের দিন ছিল তথন প্রমোদের চূড়ান্ত ছিল কেবল রাজারই ঘরে। এখন সমস্ত মাহ্র্য রাজা। এই সমগ্র মাহ্র্যের বিলাসভবনটি কী প্রকাণ্ড ব্যাপার। ইহার জন্ম কত দাস যে অহোরাত্র খাটিয়া মরিতেছে তাহার সীমা নাই। ইহার জন্ম প্রত্যহ কত জাহাজ, কত রেলগাড়ি বোঝাই করিয়া পৃথিবীর কত তুর্গম দেশ হইতে উপকরণ আসিতেছে তাহার ঠিকানা কে রাথে।

এই মান্ত্য-রাজার আমোদ এমন প্রকাণ্ড, এমন বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে যে, ইহাকে অলস বিলাসীর প্রমোদের সঙ্গে তুলনা করিতে প্রবৃত্তি হয় না। ইহা প্রবল চিত্তের প্রবল আমোদ; যে সহজে সস্তুষ্ট হইতে চায় না তাহাকে থুশি করিবার তুঃসাধ্য সাধন। বহু লোক ভোগ করিতে করিতে এবং বহু লোক ভোগ জোগাইতে জোগাইতে এই প্রমোদ-পারাবারের মধ্যে তলাইয়া মরিতেছে, কিন্তু তবুও মোটের উপরে ইহার ভিতর হইতে মান্ত্যের যে একটা বিজয়ী শক্তির মূর্তি দেখা যাইতেছে ভাহাকে অবজ্ঞা করিতে পারি না।

রবিবারের দিন ক্যালে ছইতে সমুদ্রে পাড়ি দিয়া ডোভারে পৌছিলাম। সেথানে ইংরেজ যাত্রীর সঙ্গে যথন রেলগাড়িতে চড়িয়া বসিলাম তথন মনের মধ্যে ভারি একটি আরাম বোধ ছইল। মনে ছইল, আত্মীয়দের মধ্যে আসিয়াছি। ইংরেজের যে ভাষা জানি। মান্ত্রের ভাষা যে আলোর মতো। এই ভাষা যত দূর ছড়ায় তত দূর মান্ত্র্যের জাপনি আপনাকে প্রকাশ করিয়া চলে। ইংরেজের ভাষা যথনি পাইয়াছি তথনি ইংরেজের মন পাইয়াছি। যাহা জানা যায় তাহাতেই আনন্দ। ফ্রান্সে আমার পক্ষে কেবল চোথের জানা ছিল, কিন্তু হ্রদয়ের জানা ছইতে বঞ্চিত ছিলাম—সেইজন্মই আনন্দের ব্যাঘাত ছইতেছিল। ডোভারে পা দিতেই আমার মনে ছইল, সেই ব্যাঘাত আমার কাটিয়া গেল; যেথানে দাঁড়াইলাম সেথানে কেবল যে মাটির উপর দাড়াইলাম তাহা নহে, মান্ত্রের হ্রদয়ের মন্যে প্রবেশ করিলাম।

অনেক কাল পরে লণ্ডনে আদিলাম। তথনো লণ্ডনের রাস্তায় যথেষ্ট ভিড় দেথিয়াছি, কিন্তু এখন মোটর-গাড়ির একটা নৃতন উপদর্গ জুটিয়াছে। তাহাতে শহরের ব্যস্ততা আরও প্রবলভাবে মূর্তিমান হইয়া উঠিয়াছে। মোটর-রথ, মোটর-বিশ্বস্বহ (অগ্নিবাস), মোটর-মালগাড়ি লণ্ডনের নাড়ীতে নাড়ীতে শতধারায় ছুটিয়া চলিতেছে। আমি ভাবি, লগুনের সমস্ত রাস্তার ভিতর দিয়া কেবলমাত্র এই চলিবার বেগ পরিমাণে কী ভয়ানক প্রকাপ্ত! যে মনের বেগের ইহা বাহ্যমূতি তাহাই বা কী ভীষণ! দেশ-কালকে লইয়া কী প্রচণ্ড বলে ইহারা টানাটানি করিতেছে। পথ দিয়া পদাতিক যাহারা চলিতেছে প্রতিদিন তাহাদের সতর্কতা তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে। মন অয়্ম যে-কোনো ভাবনাই ভাবুক-না কেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের এই বিচিত্র গতিবিধির সঙ্গে তাহাকে প্রতিনিয়ত আপোষ করিয়া চলিতে হইবে। হিসাবের ভুস হইলেই বিপদ। হিংম্র পশুর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার প্রয়াসে হরিণের সতর্কতাবৃত্তি যেমন প্রথর হইয়া উঠিয়াছে, চারি দিকে ব্যস্ততার তাড়া থাইয়া এখানকার মামুষের সাবধানতা তেমনি অসামান্ত তীক্ষতা লাভ করিতেছে। ক্রত দেখা, ক্রত শোনা ও ক্রত চিস্তা করিয়া কর্তব্য স্থির করিবার শক্তি কেবলই বাড়িয়া উঠিতেছে। দেখিতে শুনিতে ও ভাবিতে যাহার সময় লাগে সেই এখানে হঠিয়া যাইরে।

ক্রমে বন্ধুদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ঘটিতেছে। যে যত্ন ও প্রীতি পাইতেছি তাহা বিদেশীর হাত হইতে পাইতেছি বলিয়া আমার কাছে দিগুল মূল্যবান হইয়া উঠিতেছে; মানুষ যে মানুষের কত নিকটের তাহা দ্রত্বের মধ্য দিয়াই নিবিড়তর করিয়া অনুভব করা যায়।

ইতিমধ্যে একদিন আমি 'নেশন' পত্রের মধ্যাহ্নভোজে আহ্ত হইয়াছিলাম। নেশন এখানকার উদারপদ্বীদের প্রধান সাপ্তাহিক পত্র। ইংলত্তে যে-সকল মহাআ স্বদেশ ও বিদেশ, স্বজাতি ও পরজাতিকে স্বার্থপরতার ঝুঁটা বাটখারায় মাপিয়া বিচার করেন না, অ্যায়কে বাঁহারা কোনো ছুতায় কোথাও আশ্রেয় দিতে চান না, বাঁহারা সমস্ত মানবের অকৃত্রিম বয়ু, নেশন তাঁহাদেরই বাণী বহন করিবার জন্ম নিমুক্ত।

নেশন পত্রের সম্পাদক ও লেখকেরা সপ্তাহে একদিন মধ্যাহ্নভোজে একত্র হন।
এখানে তাঁহারা আহার করিতে করিতে আলাপ করেন ও আহারান্তে আগামী সপ্তাহের
প্রবন্ধের বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, এরপ প্রথম শ্রেণীর
সংবাদপত্রের লেখকেরা সকলেই পাণ্ডিত্যে ও দক্ষতায় অসামান্ত ব্যক্তি। সেদিন ইহাদের
আলোচনা-ভোজে স্থান পাইয়া আমি বড়োই আনন্দ লাভ করিয়াছি।

ইহাদের মধ্যে বিদিয়া আমার বারম্বার কেবল এই কথাই মনে হইতে লাগিল যে, ইহারা সকলেই জানেন ইহাদের প্রত্যেকেরই একটি সত্যকার দায়িত্ব আছে। ইহারা কেবল বাক্য রচনা করিতেছেন না, ইহাদের প্রত্যেক প্রবন্ধ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যতরীর হালটাকে ডাইনে বা বাঁয়ে কিছু-না-কিছু টান দিতেছেই। এমন অবস্থায় লেখক লেখার মধ্যে আপনার সমস্ত চিন্তকে প্রয়োগ না করিয়া থাকিতে পারেন না। আমাদের দেশে থবরের কাগছে তাহার কোনো প্রয়োজন নাই; আমরা লেখকের কাছে কোনো দায়িব দাবি করি না, এই কারণে লেখকের শক্তি সম্পূর্ণ আলম্ম ত্যাগ করে না ও কাঁকি দিয়া কাজ সারিয়া দেয়। এইজন্ম আমাদের সম্পাদকেরা লেখকদের শিক্ষা ও সতর্কতার কোনো প্রয়োজন দেখেন না, যে-সে লোক যাহা-তাহা লেখেন এবং পাঠকেরা তাহা নির্বিচারে পড়িয়া যান। আমরা সত্যক্ষেত্রে চাষ করিতেছি না বলিয়াই আমাদের মঞ্জরীতে শস্ত-অংশ অতি সামান্য দেখা যায়— মনের থাত প্রাপ্রি জন্মিতেছে না।

আমাদের দেশে রাজ্যনৈতিক ও অ্যান্স বিষয়ে আলোচনাসভা আমি দেখিয়াছি; তাহাতে কথার চেয়ে কঠের জাের কত বেশি! এখানে কিরপ প্রশাস্ত ভাবে এবং কিরপ প্রণিধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক চলিতে লাগিল। মতের অনৈক্যের দারা বিষয়কে বাধা না দিয়া তাহাকে অগ্রসরই করিয়া দিল। অনেকে মিলিয়া কাজ করিবার অভ্যাস ইহাদের মধ্যে কত সহজ হইয়াছে তাহা এই ক্ষণকালের মধ্যে ব্ঝিতে পারিলাম। ইহাদের কাজ গুরুতর, অথচ কাজের প্রণালীর মধ্যে অনাবশ্যক সংঘর্ষ ও অপবায় লেশমাত্র নাই। ইহাদের রথ প্রকাণ্ড, তাহার গতিও ক্রত, কিন্তু তাহার চাকা অনায়াবে ঘােরে এবং কিছুমাত্র শক্ষ করে না।

#### বন্ধু

লণ্ডনে আসিয়া একটা হোটেলে আশ্রন্ন লইলাম; মনে হইল, এখানকার লোকালয়ের দেউড়িতে আনাগোনার পথে আসিয়া বসিলাম। ভিতরে কী হইতেছে খবর পাই না, লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ও হয় না— কেবল দেখি, মান্নুয় যাইতেছে আর আসিতেছে। এইটুকুই চোখে পড়ে, মান্নুযের ব্যস্ততার সীমা পরিসীমা নাই; এত অত্যম্ভ বেশি দরকার কিসের তাহা আমরা বৃধিতে পারি না। এই প্রচণ্ড ব্যস্ততার ধাকাটা কোন্খানে গিয়া লাগিতেছে, তাহাতে ক্ষতি করিতেছে কি বৃদ্ধি করিতেছে তাহার কোনো হিসাব কেহ রাখিতেছে কি না কিছুই জানি না। তং তং করিয়া ঘন্টা বাজে, আহারের স্থানে গিয়া দেখি— এক-একটা ছোটো টেবিল ঘেরিয়া ছই-তিনটি করিয়া প্রীপুক্ষ নিঃশব্দে আহার করিতেছে; পাত্র হাতে দীর্ঘকায় পরিবেশক গম্ভারমুথে জ্রুতপদে ক্ষিপ্রহস্তে পরিবেশণ করিয়া চলিয়াছে; কেহ কেহ বা খাইতে, খাইতেই খবরের কাগজ পড়া সারিয়া লইতেছে; তাহার পরে ঘড়িটা খুলিয়া একবার

তাকাইয়া, টুপিটা মাথায় চাপিয়া দিয়া, হন্ হন্ করিয়া চলিয়া ঘাইতেছে; ঘর শৃষ্ট হইতেছে। কেবল আহারের সময় বারকয়েক কয়েকজন মায়য় একত্র হয়, তাহার পরে কে কোথায় বায় কেছ তাহার ঠিকানা রাখে না। আমার কোনো প্রয়োজন নাই; সকলের দেখাদেখি মিথা। এক-একবার ঘড়ি খুলিয়া দেখি, আবার ঘড়ি বদ্ধ করিয়া পকেটে রাখি। যখন আহারেরও সময় নয়, নিজারও সময় নহে, তখন হোটেল মেন ডাঙায় বাধা নৌকার মতো— তখন যদি শেখানে থাকিতে হয় তবে কেন য়ে আছি তাহার কোনো কৈ কিয়ত ভাবিয়া পাওয়া য়য় না। য়াহাদের বাসস্থান নাই, কেবল কর্মস্থানই আছে, তাহাদেরই পক্ষে হোটেল মানায়। য়াহারা আমার মতো নিতাস্ত আনাবশ্রুক লোক তাহাদের পক্ষে বাসের আয়োজনটা এমনতরো পাইকারি রকমের হইলে পোয়য় না। জানলা খুলিয়া দেখি, জনম্রোত নানা দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। মনে মনে ভাবি, ইহারা যেন কোন্-এক অদৃশ্য কারিগরের হাতুড়ি। য়ে জিনিসটা গড়িয়া উঠিতেছে সেটাও মোটের উপর অদৃশ্য; মস্ত একটা ইতিহাসের কারধানা; লক্ষ লক্ষ হাতুড়ি ক্রত প্রবল বেগে লক্ষ লক্ষ জায়গায় আসিয়া পড়িতেছে। আমি সেই এঞ্জিনের বাহিরে দাড়াইয়া চাহিয়া থাকি— ক্ষ্বার স্টামে চালিত সজীব হাতুড়গুলা তুনিবার বেগে ছুটতেছে, ইহাই দেখিতে পাই।

যাহারা বিদেশী, প্রথম এথানে আসিয়া এখানকার ইতিহাসবিধাতার এই অতিবিপুল মান্ন্য-কলের চেহারাটাই তাহাদের চোথে পড়ে। কী দাহ, কী শব্দ, কী
চাকার ঘূর্ণি। এই লগুন শহরের সমস্ত গতি, সমস্ত কর্মকে একবার চোথ বুজিয়া
ভাবিয়া দেখিতে চেটা করি— কী ভয়য়য় অধাবসায়। এই অবিশ্রাম বেগ কোন্
লক্ষ্যের অভিমুখে আঘাত করিতেছে এবং কোন্ অব্যক্তকে প্রকাশের অভিমুখে
জাগাইয়া তুলিতেছে।

কিন্তু, মানুষকে কেবল এই যন্ত্রের দিক হইতে দেখিয়া তো দিন কাটে না। যেখানে সে মানুষ সেখানে তাহার পরিচয় না পাইলে কী করিতে আসিলাম! কিন্তু, মানুষ যেখানে কল সেখানে দৃষ্টি পড়া যত সহজ, মানুষ যেখানে মানুষ সেখানে তত সহজ নহে। ভিতরকার মানুষ আপনি আসিয়া সেখানে ভাকিয়া না লইয়া গেলে প্রবেশ পাওরা ষায় না। কিন্তু, সে তো থিয়েটারের টিকিট কেনার মতো নহে; সে দাম দিয়া মেলে না, সে বিনা মূল্যের জিনিস।

আমার দৌভাগ্যক্রমে একটি স্থযোগ ঘটিয়া গেল— আমি একজন বন্ধু র দেখা

<sup>&</sup>gt; উইলিয়ম রোটেনস্টাইন ( William Rothenstein )

পাইলাম। বাগানের মধ্যে গোলাপ যেমন একটি বিশেষ জাতের ফুল, বন্ধু তেমনি একটি বিশেষ জাতের মান্ত্রয়। এক-একটি লোক আছেন পৃথিবীতে তাঁহারা বন্ধু হইরাই জন্মগ্রহণ করেন। মান্ত্র্যকে দঙ্গদান করিবার শক্তি তাঁহাদের অসামান্ত এবং স্বাভাবিক। আমরা সকলেই পৃথিবীতে কাহাকেও না কাহাকেও ভালোবাসি, কিন্তু ভালোবাসিলেও বন্ধু হইবার শক্তি আমাদের সকলের নাই। বন্ধু হইতে গেলে সঙ্গদান করিতে হয়। অন্তান্ত সকল দানের মতো এ দানেরও একটা তহবিল দরকার, কেবলমাত্র ইচ্ছাই যথেই নহে। রত্ব হইতে জ্যোতি যেমন সহজেই ঠিকরিয়া পড়ে তেমনি বিশেষ ক্ষমতাশালী মান্ত্র্যের জীবন হইতে দঙ্গ আপনি বিচ্ছুরিত হইতে থাকে। প্রীতিতে প্রদন্ধতাতে সেবাতে শুভ-ইচ্ছাতে এবং কঙ্গণাপূর্ণ অন্তর্নৃষ্টিতে জড়িত এই-যে সহজ সঙ্গ, ইহার মতো তুর্লভ সামগ্রী পৃথিবীতে অতি অন্তর্ই আছে। কবি যেমন আপনার আনন্দকে ভাষায় প্রকাশ করেন, তেমনি যাঁহারা স্বভাববন্ধ্ তাঁহারা মান্ত্র্যের মধ্যে আপন আনন্দকে প্রতিদিনের জীবনে প্রকাশ করিয়া থাকেন।

আমি এখানে যে বন্ধৃটিকে পাইলাম তাঁহার মধ্যে এই আনন্দ পাওয়া এবং আনন্দ দেওয়ার অবারিত ক্ষমতা আছে। এইরূপ বন্ধুত্বধনে ধনী লোককে লাভ করার স্থবিধা এই যে, একজনকে পাইলেই অনেককে পাওয়া যায়। কেননা, ইহাদের জীবনের সকলের চেয়ে প্রধান সঞ্চয় মনের মতো মান্ত্রয় -সঞ্চয়।

ইনি একজন স্থবিখ্যাত চিত্রকর; ইনি অল্পকাল পূর্বে অল্পনির জন্ম ভারতবর্ষে গিয়াছিলেন। সেই অল্পকালের মধ্যে ইনি ভারতবর্ষের মর্মস্থানটি দেখিয়া লইয়াছেন। ফার্ম্ম দিয়া দেখা চোথে দেখারই মতো— ইছা বিশ্লেষণের ব্যাপার নছে, স্থতরাং ইছাতে বেশি সম্ম লাগে না। স্থান্ম কি সম্মন্ধ কত জন্মান্ধ ভারতবর্ষে জীবন কাটাইয়া দিতেছে; তাহার। আমাদের দেশের সেই আলোকটিকেই দেখিল না যাহাকে দেখিলে আর সমস্তকেই অনায়াসে দেখা যায়। যাহাদের দেখিবার চোখ আছে তাহাদের অল্পকালের পরিচয় অন্ধের চিরজীবনের পরিচয়ের চেয়ে বেশি।

ভারতবর্ষে ইহার সঙ্গে আমার ক্ষণকালের জন্ম আলাপ হইয়াছিল। ইহার সন্তুদয়তা সর্বদাই এমন অবাধে প্রকাশ পায় যে তথনি আমার চিত্ত ইহার প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। ইহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতে পারিব এই লোভটি যুরোপে যাত্রার সময় আমাকে সকলের চেয়ে টানিয়াছিল।

ইহার সঙ্গে দাক্ষাং ঘটিবা মাত্র এক মৃহুর্তে হোটেলের দেউড়ি পার হইয়া গেলাম— কেহ আর বাধা দিবার রহিল না। ভিড়ের ঠেলাঠেলিতে যেখানে তামাসা ভালো করিয়া দেখা যায় না, দেখানে বাপ যেমন ছোটো ছেলেকে নিজের কাঁধের উপর চড়িয়া বিসবার জায়গা করিয়া দেন, তেমনি লগুন শহর ছই-এক জায়গায় আপনার উচ্চ কাঁধের উপর ফাঁকা জায়গা রাখিয়া দিয়াছে; তাহার যে-সব ছেলেরা ভিড়ের লোকের মাথা ছাড়াইয়া আরও দ্রের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিতে চায় তাহাদের পক্ষে এই জায়গাগুলির বিশেষ প্রয়োজন আছে। লগুনের হাম্পক্টেড্-হীথ্ সেই জাতের একটি উচ্চ পাহাড়ে প্রান্তর; লগুন এইখানে আপনার হইতে আপনাকে যেন তুলিয়া ধরিয়াছে। এখানে শহরের পায়াণহদয়ের একটি প্রান্ত এখনো নবীন ও শ্রামল আছে, এবং তাহার ভয়ংকর আপিসের ভিড়ের মধ্যে এই জায়গাটিতে এখনো তাহার খোলা আকাশের জানলার ধারে একলা বসিবার আসন পাতা আছে।

আমার বন্ধর বাড়িটির পিছন দিকে ঢালু পাহাড়ের গায়ে ছোটো একটুক্রা বাগান আছে। ঐটুকু বাগান আনন্দিত ছোটো ছেলের আঁচলটির মতো ফুলের সৌন্দর্ষে ভরিষা উঠিয়াছে। সেই বাগানের দিকে মুখ করিয়া তাঁহাদের বৈঠকখানা-ঘরের সংলগ্ন একটি লম্বা বারান। অপর্যাপ্ত ফুলের স্তবকে আমোদিত গোলাপের লতায় অর্ধপ্রচ্ছন্ত্র হইয়া আছে। এই বারান্দায় আমি যথন খুশি একখানা বই হাতে করিয়া বসি, তাহার পরে আর বই পড়িবার কোনো প্রয়োজন বোধ করি না। ইহার হুটি ছোটো ছেলে ও ছোটো মেয়ের মধ্যে বাল্যবয়দের চিরানন্দময় নবীনতার উচ্ছাস্ দেখিতে আমার ভারি ভালো লাগে। আমাদের দেশের ছেলেদের দঙ্গে ইহাদের আমি একটা গভীর প্রভেদ দেখিতে পাই। আমার মনে হয়, যেন আমরা অত্যন্ত পুরাতন যুগের মামুষ; আমাদের দেশের শিশুরাও যেন কোথা হইতে সেই পুরাতনত্বের বোঝা পিঠে করিয়া এই পৃথিবীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা ভালোমানুষ, তাহাদের গতিবিধি সংযত, তাহাদের বড়ো বড়ো কালো চোথগুটি করুণ— তাহারা বেশি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না, আপনার মনেই যেন তাহার মীমাংসা করিতে থাকে। আর এই-সব ছেলেরা পৃথিবীর নবীনযুগের মহলে জন্মিয়াছে ; তাহারা জীবনের নবীনতার আস্বাদে মাতিয়া উঠিয়াছে; তাহাদের সমস্তই ভাবিয়া-চিন্তিয়া করিয়া-কর্মিয়া লইতে হইবে, এইজন্ম সব জায়গাতেই তাহাদের চঞ্চল পা ছুটিতে চায় এবং সকল জিনিসেই তাহাদের চঞ্চল হাত গিয়া পড়ে। আমাদের দেশের ছেলেদেরও একটা স্বাভাবিক চঞ্চলতা আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গেই একটা অচঞ্চলতার ভারাকর্ষণ তাহাকে সর্বদাই যেন অনেকটা পরিমাণে স্থির করিয়া রাথিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সেই অদৃশ্য ভারটা নাই বলিয়া ইহাদের জীবন তরুণ বারনার মতো কলশব্দে নৃত্য করিতে করিতে কেবলই যেন বিক্মিক্ করিয়া উঠিতেছে। আনাদের বন্ধুর গৃহিণীও বন্ধুবংসলা। তাঁহার স্বামীর বিস্তৃত বন্ধুমণ্ডলী সম্বন্ধে তাঁহাকে স্থীর কর্তব্য পালন করিতে হয়। তাহাদের সেবা যত্ন করা, তাহাদের সঙ্গে আগ্রীন্বতার সম্বন্ধকে সর্বাংশে স্থন্দররূপে স্বত্য করিয়া তোলা, রোগে শোকে তাহাদের সংবাদ লওয়া ও সাস্থনা করা, ইহা তাঁহার সাংসারিক কর্তব্যের একটা প্রধান অন্ধ। ইহা তো কেবল স্থনসমাজের আগ্রীন্বতা নহে, ইহা বন্ধুসমাজের আগ্রীন্বতা— এই বৃহৎ আগ্রীন্বতার মর্মস্থলে সান্ধী স্থীর যে আসন তাহা এ দেশে শৃত্য নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি, আমার বন্ধৃটি স্বভাববন্ধ্— তাঁহার বন্ধুত্বের প্রতিভা অদামান্ত।
ইহার পক্ষে বন্ধুত্ব জিনিসটি সত্য বলিয়াই ইহাকে বিশেষ মত্রে বন্ধু বাছিয়া লইতে হয়।
যে লোক খাটি আর্টিন্ট্ নয় সে বেমন কেবলমাত্র দস্তর রক্ষার জন্ত ঘর সাজাইবার
উপলক্ষ্যে বেমন-তেমন ছবি বাঁধাইয়া দেয়ালে টাঙাইয়া কোনোমতে শৃত্ত স্থান পূর্ব
করিতে পারে কিন্তু যে লোক খাটি আর্টিন্ট্, ছবি যাহার পক্ষে সত্যবস্তু, সে স্বভাবতই
বাজে ছবি দিয়া ঘর ভরিতে পারে না, সে আপনার স্বাভাবিক বিচারবৃদ্ধির দ্বারা ছবি
বাছিয়া লয়— ইনিও তেমনি কেবলমাত্র বাজে পরিচিতবর্গের সামাজিক ভাবের দ্বারা
আপনাকে আক্রান্ত করেন নাই। ইহার সঙ্গে খাহাদের সম্বন্ধ আছে সকলেই ইহার
বন্ধু এবং সকলেই গুণী এবং বিশেষভাবে সমাদরের যোগ্য।

এমনতরো বরেণ্য বন্ধুমগুলীকে যিনি আপনার চার দিকে ধরিয়া রাখিতে পারেন তাঁহার যে বিশেষ গুণের দরকার সে কথা বলাই বাহুলা। ইনি রসজ্ঞ। মৌমাছি যেমন ফুলের মধুকোষের গোপন রাস্তাটি অনায়াসে বাহির করিতে পারে ইনিও তেমনি রসের পথে অনায়াসে প্রবেশ করেন; ভালো জিনিসকে একেবারেই দিধাবিহীন জারের সঙ্গে ধরিতে পারেন। ভালো লাগা এবং ভালো বলার সম্বন্ধে অনেক লোকেরই একটা ভীক্ষতা আছে, 'পাছে ভুল করিয়া অপদস্থ হই' এ ভয় তাহারা ছাড়িতে পারে না। এইজন্ম ভালোকে অন্তর্থনা করিয়া লইবার বেলায় তাহারা বরাবর অন্য লোকের পিছনে পড়িয়া যায়। ইহার বোধশক্তির মধ্যে একটি ষথার্থ প্রবলত। আছে বলিয়াই ইহার সেই ভয় নাই। এমনি করিয়া তিনি যে মৌমাছির মতো কেবলাত্র মধুর্বসটিকেই আহরণ করিতে জানেন তাহা নছে, সেই সঙ্গে ফুলটিকেও ভালোবাসিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। তিনি ভোগী নছেন, তিনি প্রেমিক। এইজন্ম তিনি গ্রহণও করেন, তিনি দানও করেন।

অপরিচয় হইতে পরিচয়ের পথ অতি দীর্ঘ। সেই হঃসাধ্য পথ অতিক্রম করিবার মতো সময় আমার ছিল না। আমার শক্তিও অল্প। বরাবর কোণে থাকা অভ্যাস বলিয়া নিজের জোরে ভিড় ঠেলিয়া-ঠুলিয়া ইচ্ছিত জায়গাটিতে পৌছানোর চেষ্টা করিতেও আমি পারি না। তা ছাড়। ইংরেজি ভাষার সদর দরজার চাবিটা আমার হাতে নাই; আমাকে কেবলই বেড়া ডিঙাইয়া চলিতে হয়— তেমন করিয়া পথ চলা একটা ব্যায়াম, তেমনভাবে আপনার স্বভাবকে রক্ষা করিয়া চলা যায় না। নিজেকে অবাধে পরিচিত করিবার শক্তি না থাকিলে অন্তের সহজ পরিচয় পাওয়া সম্ভবপর হয় না। হতরাং কিছুকাল এখানকার মোটর-গাড়ির দানবরথের চাকা বাঁচাইবার চেষ্টায় শ্রান্ত হইয়া অবশেষে এখানকার পথ হইতেই ফিরিতাম, আমার সেই নদী-বাহুপাশে-ঘেরা বাংলাদেশের শরংরোল্রালাকিত আমন-ধানের খেতের ধারে। এমন সময় প্রবেশ করিলেন বন্ধু, পর্দা তুলিয়া দিলেন। দেখিলাম আদন পাতা, দেখিলাম আলো জলিতেছে; বিদেশীর অপরিচয়ের মন্ত বোঝাটা বাহিরে রাখিয়া, পথিকের ধূলিলিগু বেশ ছাড়িয়া ফেলিয়া, এক মুহুর্তেই ভিড়ের মধ্য হইতে নিভৃতে আসিয়া প্রবেশ করিলাম।

## কবি য়েট্স্

ভিড়ের মাঝখানেও কবি য়েট্স্' চাপা পড়েন না, তাঁহাকে একজন বিশেষ কেহ বলিয়া চেনা যায়। যেমন তিনি তাঁহার দীর্ঘ শরীর লইয়া মাথায় প্রায় সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন, তেমনি তাঁহাকে দেখিলে মনে হয়, ইহার যেন সকল বিষয়ে একটা প্রাচ্ব আছে, এক জায়গায় স্পষ্টকর্তার স্ক্রমশক্তির বেগ প্রবল হইয়া ইহাকে যেন ফোয়ারার মতো চারি দিকের সমতলতা হইতে বিপুলভাবে উচ্ছুসিত করিয়া তুলিয়াছে। সেইজক্ত দেহে মনে প্রাণে ইহাকে এমন অজম্ব বলিয়া বোধ হয়।

ইংলণ্ডের বর্তমান কালের কবিদের কাব্য যখন পড়িয়া দেখি তথন ইহাদের অনেক-কেই আমার মনে হয়, ইহারা বিশ্বজগতের কবি নহেন। ইহারা সাহিত্যজগতের কবি। এ দেশে অনেক দিন হইতে কাব্যসাহিত্যের স্বাষ্ট চলিতেছে, হইতে হইতে কাব্যের ভাষা উপমা অলংকার ভঙ্গী বিস্তর জমিয়া উঠিয়াছে। শেষকালে এমন হইয়া উঠিয়াছে যে, কবিষের জন্ম কাব্যের মূল প্রস্ত্রবণে মান্ত্র্যের না গেলেও চলে। কবিরা যেন ওস্তাদ হইয়া উঠিয়াছে; অর্থাৎ, প্রাণ হইতে গান করিবার প্রয়োজনবোধই তাহাদের চলিয়া গিয়াছে, এথন কেবল গান হইতেই গানের উৎপত্তি চলিতেছে। যথন ব্যথা হইতে কথা আসে না, কথা হইতেই কথা আসে, তথন কথার কাক্ষকার্য ক্রমশ

<sup>&</sup>gt; छव् लिউ. वि. (श्हेम् ( W. B. Yeats )

জটিল ও নিপুণতর হইয়া উঠিতে থাকে; আবেগ তথন প্রত্যক্ষ ও গভীর ভাবে হৃদয়ের সামগ্রী না হওয়াতে সে সরল হয় না; সে আপনাকে আপনি বিশ্বাস করে না বলিয়াই বলপূর্বক অতিশয়ের দিকে ছুটিতে থাকে; নবীনতা তাহার পক্ষে সহজ নহে বলিয়াই আপনার অপূর্বতা-প্রমাণের জন্ম কেবলই তাহাকে অভুতের সন্ধানে ফিরিতে হয়।

ওয়ার্ড্র্ন্থের দলে স্থইন্বর্নের তুলনা করিয়া দেখিলেই আমার কথাটা বোঝা দছজ হইবে। বাঁহারা জগতের কবি নহেন, কবিজের কবি, স্থইন্বর্ন্ তাঁহাদের মধ্যে প্রতিভায় অগ্রগণ্য। কথার নৃত্যলীলায় ইহার এমন অসাধারণ নৈপুণ্য যে, তাহারই আনন্দ তাঁহাকে মাতোয়ারা করিয়াছে। ধ্বনি-প্রতিধ্বনির নানাবিধ রঙিন স্থতায় তিনি চিত্রবিচিত্র করিয়া ঘোরতর টক্টকে রঙের ছবি গাঁথিয়াছেন; সে-সমস্ত আশ্চর্য কীতি, কিন্তু বিশের উপর তাহার প্রশন্ত প্রতিষ্ঠা নহে।

বিশের দক্ষে হাদরের প্রভাক্ষ সংঘাতে ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থের কাব্যসংগীত বাজিয়া উঠিয়াছিল। এইজয় তাহা এমন সরল। সরল বলিয়া সহজ নহে। পাঠকেরা সহজে তাহা গ্রহণ করে নাই। কবি যেথানে প্রত্যক্ষ অন্তভ্তি হইতে কাব্য লেখেন সেথানে তাঁহার লেখা গাছের ফুলফলের মতো আপনি সম্পূর্ণ হইয়া বিকাশ পায়। সে আপনাকে ব্যাখ্যা করে না; অথবা নিজেকে মনোরম বা হাদয়ঙ্গম করিয়া তুলিবার জয় সে নিজের প্রতি কোনো জবর্দস্তি করিতে পারে না। সে যাহা সে তাহা হইয়াই দেখা দেয়; তাহাকে গ্রহণ করা, তাহাকে ভোগ করা পাঠকেরই গরজ।

নিজের অন্বভৃতি ও সেই অন্বভৃতির বিষয়ের মাঝখানে কোনো মধ্যস্থ পদার্থের প্রয়োজন ও ব্যবধান না রাখিয়া কোনো কোনো মান্ত্র্য জন্মগ্রহণ করেন, বিশ্বজ্ঞগং ও মানবজীবনের রসকে তাঁহারা নিঃসংশন্ন ভরসার সহিত নিজের হৃদয়ের ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন; তাঁহারাই নিজের সমসামন্ত্রিক কাব্যসাহিত্যের সমস্ত কৃত্রিমতাকে সাহসের সঙ্গে অতিক্রম করিয়া থাকেন।

একদিন ইংরেজি সাহিত্যের কৃত্রিমতার যুগে বারন্স্ জনিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সমগ্র হৃদয় দিয়া অন্তব করিয়াছিলেন ও প্রকাশ করিয়াছিলেন। এইজয় তথনকার বাঁধা দস্তরের বেড়া ভেদ করিয়া কোথা হইতে যেন স্কট্লভের অবারিত হৃদয় কাব্যসাহিত্যের মাঝখানে আসিয়া অসংকোচে আসন গ্রহণ করিল।

এখনকার কাব্যসাহিত্যের যুগে কবি রেট্স যে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছেন, ভাহারও গোড়াকার কথাটা ঐ। তাঁহার কবিতা তাঁহার সমসাময়িক কাব্যের প্রতিধ্বনির পন্থায় না গিয়া কবির নিজের স্থায়কে প্রকাশ করিয়াছে। ঐ-যে 'নিজের স্থায়' বলিলাম ও কথাকে একটু ব্বিয়া লইতে হইবে। হীরার টুকরা যেমন আকাশের

আলোককে প্রকাশ করার ঘারাই আপনাকে প্রকাশ করে তেমনি মান্তবের হৃদয় কেবলমাত্র নিজের ব্যক্তিগত সন্তায় প্রকাশই পায় না, দেখানে সে অন্ধকার। যথনি সে আপনাকে দিয়া আপনার চেয়ে বড়োকে প্রতিফলিত করিতে পারে তথনি সেই আলোকে সে প্রকাশ করে। কবি য়েট্সের কাব্যে আয়র্লণ্ডের হৃদয় ব্যক্ত হইয়াছে।

এ কথাটাকেও আর-একটু পরিষ্কার করিয়া বলা উচিত। একই স্থর্যের আলো নানা নেঘের উপর পড়িয়াছে কিন্তু মেঘথগুণ্ডলির অবস্থা ও অবস্থান অনুসারে তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন রঙ ফলিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু, এই রঙের ভিন্নতা পরস্পরের বিরুদ্ধ নহে; তাহারা আপন আপন বৈচিত্র্যের মারাই সকলের সঙ্গে সকলে মিলিতে পারিতেছে। রঙ-করা তুলা প্রাণপণে মেঘের নকল করিয়াও মিলিতে পারিত না।

তেমনি আয়র্লগুই বলো, স্কট্লগুই বলো, বা অন্ত যে-কোনো দেশই বলো, সেথানকার জনসাধারণের চিত্তে বিশ্বজগতের আলো এমন করিয়া পড়ে যাহাতে সে একটা বিশেষ রঙ ফলাইয়া তুলে। বিশ্বমানবের চিদাকাশ এমনি করিয়াই বর্ণবৈচিত্ত্যে স্থানর হইয়া উঠিতেছে।

কবি ভাবের আলোককে কেবল প্রকাশ করেন তাহা নহে, তিনি যে দেশের মাতুষ সেই দেশের হাদয়ের রঙ দিয়া তাহাকে একটু বিশেষ ভাবে হুন্দর করিয়া প্রকাশ করেন। সকলেই যে করিতে পারেন তাহা বলি না, কিন্তু যিনি পারেন তিনি ধ্যা। আমাদের দেশে বৈষ্ণব-পদাবলি বাঙালি-কাব্য রূপেই বিশ্বকাব্য। তাহা বিশ্বের জিনিস বিশ্বকে দিতেছে, কিন্তু তাহারই মধ্যে নিজের একটা রস যোগ করিয়া দিতেছে; নিজের একটি রূপের পাত্রে তাহাকে ভরিয়া দিতেছে।

সংসারের রণক্ষেত্রে লড়াই করা যাহার ব্যবসায় তাহাকে কবচ পরিতে হয়; তাহাকে সংসারের সমস্ত আবরণ আচ্ছাদন গ্রহণ করিতে হয়; নহিলে পদে পদে চারি দিক হইতে তাহাকে আঘাত লাগে। কিন্তু, আপনাকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যাহার কাজ, আবরণের অভাবই তাহার যথার্থ সজ্জা। কবি য়েট্সের সঙ্গে আলাপ করিয়া আমার ঐ কথাই মনে হইতেছিল। এই একটি মান্ত্র্য, ইনি নিজের চিত্তের অবারিত স্পর্শশক্তি দিয়া জগৎকে গ্রহণ করিতেছেন। মান্ত্র্য নানা শিক্ষার ভিতর দিয়া, অভ্যাসের ভিতর দিয়া, অন্ত্রকরণের ভিতর দিয়া, যেমন করিয়া চারি দিককে দেখে এ দেখা তেমন দেখা নহে।

যথনি কোনো মান্ত্রষ এইপ্রকার অব্যবহিত ভাবে জগৎকে দেখে ও তাহার খবর দেয় তথন দেখিতে পাই মান্ত্র্যের পুরাতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাহার একটা মিল আছে ; তাহা খাপছাড়া নহে। যাহারা সরল চক্ষে দেখিয়াছে সকলেই এমনি করিয়া নেথিয়াছে। বৈদিক কবিরাও জলে স্থলে প্রাণকে দেখিয়াছেন, হুদয়কে দেখিয়াছেন। নদী মেঘ উষা অগ্নি ঝড়, বৈজ্ঞানিক সতারূপে নহে, ইচ্ছাময় মৃতিরূপে তাঁহাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মান্নবের জীবনের মধ্যে স্থপতঃথের যে অভিজ্ঞতা প্রকাশ পার ভাহাই যেন নানা অপরূপ ছন্মবেশে ভূলোকে ও ত্যুলোকে আপন লীলা বিস্তার কবিয়াছে। যেমন আমাদের চিত্তে তেমনি সমস্ত প্রকৃতিতে। হাসিকানার বেদনা, চাওয়া পাওয়া এবং হারানোর থেলা, ষেমন আমাদের এই ছোটো হৃদযটিতে তেমনি তাহাই খুব প্রকাণ্ড করিয়া এই মহাকাশের আলোক-অন্ধকারের রন্ধনঞ্চে। তাহা এত বৃহৎ যে তাহাকে আমরা একদঙ্গে দেখিতে পাই না বলিয়া আমরা জল দেখি, মাটি দেখি, কিন্তু সমস্তটার ভিতরকার বিপুল খেলাটাকে দেখিতে পাই না। কিন্তু, মাত্র্য যথন শিক্ষা ও অভ্যাদের ঠুলির ভিতর দিয়া দেখে না, যথন সে আপনার সমস্ত জন্ম মন জীবন দিয়া দেখে, তথন সে এমন একটা বেদনার লীলাকে সব জামগাতেই অমুভব করে যে, তাহাকে গল্পের মধ্য দিয়া, রূপকের মধ্য দিয়া ছাড়া প্রকাশ করিতে পারে না। মারুষ যথন জাগতিক ব্যাপারের মধ্যে আপনারই খুব একটা বড়ো পরিচয় পাইতেছিল— এইটে একরকম করিয়া ব্ঝিতেছিল যে, সমস্ত জগতের মধ্যে যাহা নাই তাহা তাহার নিজের মধ্যেও নাই, যাহা তাহার মধ্যে আছে তাহাই বিপুল আকারে বিশ্বের মধ্যে আছে— তথনি সে কবির দৃষ্টি অর্থাৎ হৃদয়ের দৃষ্টি জীবনের দুষ্টিতে সমস্তকে দেখিতে পাইয়াছিল; তাহা অফিগোলক ও স্নায়্শিরা ও মন্তিঞ্চের দৃষ্টি নহে। তাহার সত্যতা তথাগত নহে ; তাহা ভাবগত, বেদনাগত। তাহার ভাষাও সেইরূপ; তাহা স্থরের ভাষা, রূপের ভাষা। এই ভাষাই মানবদাহিত্যে দকলের চেয়ে পুরাতন ভাষা। অথচ, আজও যথন কোনো কবি বিশ্বকে আপনার বেদনা দিয়া অন্তভব করেন তথন তাঁহার ভাষার <mark>দক্ষে মান্ন</mark>হেবর পুরাতন ভাষার মিল পাওয়া যায়। এই কারণে বৈজ্ঞানিক যুগে মান্ত্রের পৌরাণিক কাহিনী আর-কোনো কাজে লাগে না; কেবল কবির ব্যবহারের পক্ষে তাহা পুরাতন হইল না। মাহুযের নবীন বিশাহুভূতি ঐ কাহিনীর পথ দিয়া আনাগোন। করিয়া এখানে আপন চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। অন্তভৃতির সেই নবীনতা ধাহার চিত্তকে উদ্বোধিত করে সে ঐ পুরাতন পথটাকে স্বভাবতই ব্যবহার করিতে, প্রবৃত্ত হয় ।

কবি মেট্স্ আয়র্লণ্ডের সেই পৌরাণিক পথ দিয়া নিজের কাব্যধারাকে প্রবাহিত করিয়াছেন। ইহা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হইয়াছিল বলিয়াই এই পথে তিনি এমন অসামান্ত খ্যাতি উপার্জন করিতে পারিয়াছেন। তিনি তাঁহার জীবনের বারা এই জগৎকে স্পর্শ করিতেছেন; চোখের ঘারা জ্ঞানের ঘারা নহে। এইজন্ম জগৎকে তিনি কেবল বস্তুজগৎ রূপে দেখেন না; ইছার পর্বতে প্রান্তরে ইনি এমন একটি লীলাময় সন্তাকে অন্তব করেন যাহা ধ্যানের ঘারাই গম্য। আধুনিক সাহিত্যে অভ্যন্ত প্রণালীর মধ্য দিয়া তাহাকে প্রকাশ করিতে গেলে তাহার রস ও প্রাণ নষ্ট হইয়া যায়; কারণ, আধুনিকতা জিনিসটা আসলে নবীন নহে, তাহা জীর্ণ; সর্বদা ব্যবহারে তাহাতে কড়া পড়িয়া গেছে, সর্বত্র তাহা সাড়া দেয় না; তাহা ছাই-চাপা আগুনের মতো। এই আগুন জিনিসটা ছাইয়ের চেয়ে পুরাতন অথচ তাহা নবীন; ছাইটা আধুনিক বটে কিন্তু তাহাই জরা। এইজন্ম সর্বত্রই দেখিতে পাই, কাব্য আধুনিক ভাষাকে পাশ কাটাইয়া চলিতে চায়।

সকলেই জানেন, কিছুকাল হইতে আয়র্লণ্ডে একটা স্বাদেশিকতার বেদনা জাগিয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ডের শাসন সকল দিক হইতেই আয়র্লণ্ডের চিত্তকে অত্যন্ত চাপা দিয়াছিল বলিয়াই এই বেদনা এক সময়ে এমন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। অনেক দিন হইতে এই বেদনা প্রধানত পোলিটিকাল বিদ্রোহ-রূপেই আপনাকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। অবশেষে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আর-একটা চেষ্টা দেখা দিল। আয়র্লণ্ড্ আপনার চিত্তের স্বাতন্ত্য উপলব্ধি করিয়া তাহাই প্রকাশ করিতে উন্থত হইল।

এই উপলক্ষ্যে আমাদের নিজের দেশের কথা মনে পড়ে। আমাদের দেশেও অনেক দিন হইতে পোলিটিকাল অধিকার-লাভের একটা চেষ্টা শিক্ষিতমগুলীর মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। দেখা গিয়াছে, এই চেষ্টার খাহারা নেতা ছিলেন তাঁহাদের অনেকেরই দেশের ভাষাসাহিত্য-আচারব্যবহারের সহিত সংস্ত্রব ছিল না। দেশের জনসাধারণের সঙ্গে তাঁহাদের যোগ ছিল না বলিলেই হয়। দেশের উন্নতিসাধনের জন্ম তাঁহাদের যাহা-কিছু কারবার সমস্তই ইংরেজি ভাষায় ও ইংরেজি গবর্মেণ্টের সঙ্গে। দেশের লোককে লইয়া যে দেশের কোনো কাজ করিতে হইবে, সে দিকে তাঁহাদের দৃষ্টিমাত্রই ছিল না।

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে, অস্তত বাংলাদেশে, আমরা সাহিত্যের ভিতর দিয়া নিজের চিত্তকে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান গৌরব এই যে, তিনি বঙ্গসাহিত্যে এমন একটি যুগের প্রবর্তন করিয়াছিলেন যখন বাঙালি আপনার কথা আপনার ভাষায় বলিয়া আনন্দ ও গর্ব অন্তত্ব করিতে পারিয়াছিল। তাহার আগে আমরা স্কুলের বালক ছিলাম; অভিধান ও ব্যাকরণ মিলাইয়া ইংরেজি ইস্কুলের একের্ব্সাইজ লিথিতাম; নিজের ভাষা ও সাহিত্যকে অবজ্ঞা করিতাম। হঠাৎ বঙ্গদর্শনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নিজের একটা ক্ষমতা দেথিতে পাইলাম। আমাদেরও মে একটা

সাহিত্য হইতে পারে এবং তাহাতেই যে যথার্থভাবে আমাদের মনের ক্ষ্ণানির্ত্তি করিতে পারে ইহা আমরা অন্তব করিলাম। এই-যে শুক হইল এইখানেই ইহার শেষ হইল না। ইহার আগে চোখ বৃদ্ধিয়া আমরা বলিয়াছিলাম, আমাদের কিছুই নাই; এখন হইতে থোঁজ পড়িয়া গেল আমাদের কী আছে। বল্দানিই গোড়ার দিকে থাহারা কঁথ ও মিল্কে দিংহাদনে বসাইয়াছিলেন তাঁহারাই অবশেষে দেশের ধর্মকেই সেই রাজাসন দিবার জন্ত দলে-বলে উত্যোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই উন্নয়ের স্রোত নানা শাখা-প্রশাখায় এখনো অগ্রসর হইতেছে। রাজসভায় ভারতবর্ষীয় অমাত্যসংখ্যা বাড়াইতে হইবে, আমাদের এ ইচ্ছা সাধন হওয়া রাজার হাতে; কিন্তু আমাদের মন স্বাধীন হইয়া আপনার পথে আপন সফলতার অভিমুখে অগ্রসর হইবে, এই ইচ্ছা সফল হওয়া আমাদের নিজের শক্তির উপর নির্ভর করে। আমরা যে-কেহ যে-কোনো দিকে নিজের চেটায় নিজের শক্তিকে সার্থক করিতে পারিব, সেই লোকই দেশের আত্মশক্তি-উপল্রিকে প্রশস্ত করিয়া দিব। সেই উপল্রির আনন্দই আমাদের উন্নতিপথযাত্রার একমাত্র সম্বল।

শক্তি-উপলব্বির গোড়ায় যে প্রবল অহংকার জাগিয়া উঠে তাহাতে সত্য-উপলব্বির যথেষ্ট ব্যাঘাত করে। তাহা আমাদের আপনাকে শিথাইবার চেয়ে আপনাকে ভুলাইবার দিকেই বেশি ঝোঁক দেয়। তাহা সাঁচ্চার সঙ্গে ঝুঁটাকে সমান মূল্য দিয়া সাঁচ্চাকে অপমানিত করে। সে এ কথা ভুলিয়া যায় যে, কী আমার নাই এইটে স্থনির্দিষ্ট করিয়া জানার ঘারাতেই কী আমার কাছে সেইটে স্থম্পষ্ট করিয়া জানার ঘারাতেই কী আমার কাছে সেইটে স্থম্পষ্ট করিয়া জানাই আমাদের শক্তিলাভের একমাত্র পদ্বা। অহংকার আঅভিপলব্বির সীমাকে ঝাপনা করিয়া দিয়াই আমাদিগকে হুর্বলতা ও ব্যর্থতার দিকে লইয়া যায়। আত্মগোরবের প্রতিষ্ঠা সত্যের উপর। স্থতরাং অহংকারের ঘারা তাহাকে কিছুতেই পাওয়া যায় না। সত্যের হুর্গপ্রাচীরে ঠেকিয়া ঠেকিয়া অহংকার যতই পরাস্ত হুইতে থাকে ততই আমরা আপনাকে জানিতে থাকি।

আমাদের দেশের মতো আয়র্লণ্ডেও আপনার চিত্তশক্তিকে স্বাতয়া দিবার জন্ম একটা উত্তম কিছুকাল হইতে কাজ করিতেছে। সেই উত্তমের প্রথম প্রকাশের মধ্যে স্বভাবতই বিস্তর ফেনিলতা দেখা দেয়; তাহা অনেকসময় ওজন রাখিতে না পারিয়া অভুতরূপে হাস্থকর হইয়া উঠে; আয়র্লণ্ডেও যে সেরপ ঘটয়াছিল তাহা আইরিশ বিখ্যাত লেখক জর্জ, ম্রের Hail and Farewell নামক বই পড়িলে কতকটা বুঝা যায়।

যাহা হউক, আয়র্লপ্ত নিজের চিত্তস্বাতদ্ব্য প্রকাশ করিবার চেটায় নিজের ভাষা কথা কাহিনী ও পৌরাণিকতাকে অবলম্বন করিবার যে উত্যোগ করিয়াছে সেই উত্যোগের মধ্যে এক-একজন অসামান্ত লোকের প্রতিভা আপনার যথার্থ ক্ষেত্র পাইয়াছে। কবি যেট্দ্ তাঁহাদেরই মধ্যে একজন। ইনি আয়র্লপ্তের বাণীকে বিশ্বসাহিত্যে জয়ব্তুক্ত করিতে পারিয়াছেন।

মেট্দ্ যখন সাহিত্যক্ষেত্রে আয়র্লণ্ডের জ্বয়পতাকা বহন করিয়া আনিলেন তাহার কিছুদিন পূর্ব হইতে আয়র্লণ্ডে সাহিত্যের উত্তম হুর্বল হইয়াছিল। তখন আয়র্লণ্ডে পোলিটিকাল বিদ্রোহের দিন ঘূচিয়া গিয়া পোলিটিকাল বাঁকা চালের কাল আসিয়াছিল; তখন দেশে ভাবের শক্তিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া কুটবৃদ্ধিরই প্রাধান্ত ঘটিয়াছিল।

য়েট্সের কোনো একজন সমালোচক লিখিতেছেন—

এমন সময়ে রণদ্ত আর-একবার আসিয়া দেখা দিল; এবার ছদাম হৃদয়াবেতেগ্র বিত্যদ্বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কোনো সামাজিক প্রলয়্যুগের বজ্ধনি শুনা গেল না। যে সর্বজন্ত্রী মানবাত্মা আপনাকে আপনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, এবং মাত্র্যের জগতে যাহার গোপন অঙ্গুলি সমস্ত বড়ো বড়ো ভাঙাগড়ার রহস্তকে গিয়া স্পর্শ করিতেছে, দেই আত্মতৃপ্ত মানবাত্মার বিরাট বিপুল শাস্তি আকাশকে অধিকার করিল। নিজের মধ্যে মানবহাদয়ের পূর্ণতর বন্ধনমোচন প্রকাশ করিয়া য়েট্স্ আর-একবার গভীরতর ও সৃশ্বতর শক্তির সহিত বিস্রোহের বাণীকে জাগ্রত করিলেন। এবার বাহিরের কোলাহল নহে, এবার কবি মানবাত্মার অন্তরের কথা বলিলেন— তাহাই আয়র্লণ্ডের কথা এবং সমস্ত মান্তবের কথা। তিনি গভীরভাবে চিস্তা করিলেন এবং পঞ্চাশ বছর পূর্বে যে কবিত্বরীতি প্রচলিত ছিল তাহা পরিহার করিলেন। কিন্তু, তিনি রচনার যে প্রণালীকে অবশেষে সম্পূর্ণতা দান করিলেন তাহা পুরাতন কবিদিগের রচনারীতিরই উৎকর্ষসাধন। তাঁহার কবিত্ব প্রকৃতির স্কন্ধাতিস্ক্র সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি প্রয়োগ করিয়াছে এবং ধ্বনিমাধুর্বের অস্তরতর সংগীতটিকে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে। যে-সকল চিন্তাসামগ্রীকে তিনি তাঁহার প্রথম কালের অতুলনীয় গীতি-কাব্যে গাঁথিয়া তুলিয়াছেন তাহা তাঁহার পূর্বতন জ্ঞায়িদ-পিতামহদের নিকট হইতে প্রাপ্ত উত্তরাধিকার; তাহা এই প্রকাশমান বিশ্বপ্রকৃতির রহস্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রকৃতি মাত্র্য ও দেবতার পরম ঐকাটিকে উদ্ধার করিয়াছে।

সমালোচক লিখিতেছেন—

It was with the publication of The Wanderings of Oisin—in

1889, if I remember aright,— that Yeats sprang into the front rank of contemporary poets, and threatened to add to the august company of the immortals. In the qualities by which he succeeded— an exquisitely delicate music, intensity of imaginative conviction, intimacy with natural and (dare I say?) supernatural manifestations— he was typically Celtic.

এই imaginative conviction কথাটা রেট্ন্ সম্বন্ধে অত্যন্ত সৃত্য। কল্পনা তাঁহার পক্ষে কেবল লীলার সামগ্রী নহে, কল্পনার আলোকে তিনি যাহা দেখিয়াছেন তাহার স্তাতাকে তিনি জীবনে গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন। অর্থাৎ, তাঁহার হাতে কল্পনা-জিনিসটি কেবলমাত্র কবিজ্বাবসায়ের একটা হাতিয়ার নহে, তাহা তাঁহার জীবনের সামগ্রী; ইহার ঘারাই বিশ্বজ্ঞগৎ হইতে তিনি তাঁহার আত্মার খাত্য পানীর আহরণ করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে নিভূতে যত্তবার আমার আলাপ হইয়াছে তত্তবার এই কথাই আমি অন্থভব করিয়াছি। তিনি যে কবি তাহা তাঁহার কবিতা পড়িয়া জানিবার স্বযোগ এখনো আমার সম্পূর্ণরূপে ঘটে নাই, কিন্তু তিনি যে কল্পনালোকিত হলযের ঘারা তাঁহার চতুর্দিককে প্রাণবান্রূপে স্পর্শ করিতেছেন তাহা তাঁহার কাছে আসিয়াই আমি অন্থভব করিতে পারিতেছি।

৩৭ আল্ফেড প্লেস্ সাউথ কেন্সিংটন, লণ্ডন ১৯ ভাক্ত ১৩১৯

# দ্বার্থ ক্র

আমার কোনো রচনা পড়িয়া লোকের ভালো লাগিয়াছে, ইহাতে খুশি হওয়া লজ্জার বিষয় বলিয়া মনে করি না। বস্তুত, খুশি হুই নাই এ কথা বলার মতো অহংকার আর কিছুই নাই। যথনি কোনো বই ছাপাইয়াছি তথনি তাহার মধ্যে একটা আশা প্রচ্ছন্ন আছে যে, এ বই লোকের ভালো লাগিবে। যদি সেটাকে অহংকার বলা যায় তবে সেই বই-ছাপানোটাই অহংকার।

আমি কোনো-একটা অবকাশের কালে নিজের কতকগুলি কবিতা ও গান ইংরেজি গতে তর্জমা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। ইংরেজি লিখিতে পারি এ অভিমান আমার কোনোকালেই নাই; অতএব ইংরেজি রচনায় বাহবা লইবার প্রতি আমার লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু, নিজের আবেগকে বিদেশী ভাষার মুখ হইতে আবার একটুথানি নৃতন করিয়া গ্রহণ করিবার যে স্থুখ তাহা আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। আমি আর-এক বেশ পরাইয়া নিজের হৃদয়ের পরিচয় লইতেছিলাম।

আমি বিলাতে আসার পর এই তর্জমাগুলি বখন আনার বন্ধুর হাতে পড়িল, তিনি
বিশেষ সমাদর করিয়া সেগুলি গ্রহণ করিলেন। এবং তাহার কয়েক খণ্ড কপি করাইয়া
এখানকার কয়েকজন সাহিত্যিককে পড়িতে দিলেন। আমার এই বিদেশী হাতের
ইংরেজিতে আমার এই লেখাগুলি তাঁহাদের ভালো লাগিয়াছে। বোধ হয় তাহার
একটা কারণ এই যে, ইংরেজি রচনার শক্তি আমার এতটা প্রবল নহে যাহাতে আমার
তর্জমা হইতে বিদেশী রসটুকুকে আমি একেবারে নিঃশেষে নই করিয়া ফেলিতে পারি।

উপ্লেষ্ড্ ক্রকের হাতে আমার এই তর্জমাণ্ডলির একটি কপি পড়িয়াছিল। সেই উপ্লক্ষ্যে তিনি একদিন আমাকে ডিনারের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি বৃদ্ধ, বোধ করি তাঁহার বয়স সত্তর বছর পার হইয়া সিয়াছে। তাঁহার একটা পায়ের রক্ত-প্রণালীতে প্রদাহের মতো হইয়াছে, চলা তাঁহার পক্ষে কইকর; সেই পা একটা চৌকির উপর তিনি তুলিয়া বসিয়া আছেন। বার্ধক্য কোনো কোনো মান্ত্র্যকে পরাভূত করিয়া পালনত করে, আবার কোনো কোনো মান্ত্র্যের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করিয়া তাহার সঙ্গে বৃদ্ধর মতো বাস করে। ইহার শরীরমনে বার্ধক্য তাহার জয়পতাকা তুলিতে পায়ে নাই। আশ্রুর্য ইহার নবীনতা। আমার বার বার মনে হইতে লাগিল, বুদ্ধের মধ্যে যথন যৌবনকে দেখা যায় তখনি তাহাকে সকলের চেয়ে ভালো করিয়া দেখা যায়। কেননা, সেই যৌবনই সভ্যকার জিনিস; তাহা শরীরের রক্তমাংসের সহিত জীর্ণ হইতে জানে না; তাহা রোগতাপকে আপনার জারেই উপেক্ষা করিতে পায়ে । তাহার দেহের আয়তন বিপুল, তাঁহার মুখ্তী স্থন্দর; কেবল তাঁহার পীড়িত পায়ের দিকে তাকাইয়া মনে হইল, অর্জুন যথন জোণাচার্যের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তখন প্রণামনিবেদনের স্বরূপ প্রথম তীর তাঁহার পায়ের তলায় ফেলিয়াছিলেন, তেমনি বার্ধক্য তাহার যুদ্ধ-আরম্ভের প্রথম তীর তাঁহার পায়ের কাছে নিক্ষেপ করিয়াছে।

বিধাতা যে জীবনটা ইহাকে দান করিয়াছেন সেটাকে সকল দিক হইতে আনন্দের সামগ্রী করিয়া দিয়াছেন; ছবি কবিতা, প্রকৃতির সৌন্দর্য, এবং লোকালয়ে মানব-জীবনের বিচিত্র লীলা, সকলের প্রতিই তাঁহার চিত্তের উৎস্থক্য প্রবল। চারি দিকের জগতের এই স্পর্শান্থভূতি, এই রসগ্রহণের শক্তি তাঁহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে কমিয়া আদে নাই। এই গ্রহণের শক্তিই তো যৌবন।

ইহার ধর্মোপদেশ ও কাব্যসমালোচনা আমি প্রেই পড়িয়াছি। সেদিন দেখিলাম, ছবি আঁকাতেও ইহার বিলাস। ইহার আঁকা প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি ঘরের কোণে অনেক জমা হইয়া আছে। এগুলি সৰ মন হইতে আঁকা। আমার চিত্রশিল্পী বন্ধু এই ছবিগুলি দেখিয়া বিশেষ করিয়া প্রশংসা করিলেন। এ ছবিগুলি যে প্রদর্শনীতে দিবার বা লোকের মনোরঞ্জন করিবার জ্ঞা তাহা নহে, ইহা নিতান্তই মনের লীলা মাত্র। সেই কথাই আমি ভাবিতেছিলাম— ইহার বয়স অনেক হইয়াছে, লেখাও অনেক লিথিতে হয়, শরীরও সম্পূর্ণ স্কন্থ নহে, কিন্তু ইহাতেও ইহার উভ্যানের শেষ হয় নাই। জীবনীশক্তির প্রবলতা এত কাজের সঙ্গে খেলা করিবারও অবকাশ পার! বস্তুত এই খেলার দারাই প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রয়োজনীয় কাজের চারি দিকে একটা মুক্তির ক্ষেত্রেই মান্তবের <u>অশ্বর্ষ। এ দেশে বাঁহারা খ্যাতিলাভ</u> করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকের মধ্যেই সেইটে লক্ষ্য করি। তাঁহারা যেটা লইয়া প্রধানত নিযুক্ত আছেন দেইটেতেই তাঁহাদের জীবনের সমস্ত জায়গা একেবারে ঠাসিয়া ধরে নাই; চারি দিকে থানিকটা ফাঁকা **জা**য়গা আছে, সেইথানে তাঁহাদের বিহার। খুব বড়ো বৈজ্ঞানিককে দেখিয়াছি, তাঁহার প্রধান শথ চীনদেশের চিত্রকলা। ইহাদের জীবনের তহবিলে বাড়তির ভাগ অনেকটা থাকে। বাবদায় ইহাদের অনেকের পক্ষেই একটা অংশমাত্র। আপিস্ঘর ইহাদের বাসগৃহের একটামাত্র ঘর।

অনেক সিঁ ড়ি ভাঙিয়া উপরের তলার একটি ছোটো কামরায় ইহার সঙ্গে দেখা হইল। অনেকক্ষণ আমাদের ত্ইজনের নিভূত আলাপের অবকাশ ঘটিয়াছিল। তাঁহার কথাবার্তা হইতে আমি এইটে ব্রিলাম য়ে, খৃন্টানধর্মের বাহ্ন কাঠামো, য়েটাকে ইংরেজি ভাষায় বলে creed, কোনোকালে তাহার য়েমনই প্রয়োজন থাক্, এখন তাহাতে ধর্মের বিশুদ্ধ রসপ্রবাহের বাধা ঘটাইতেছে। মান্ত্রের মন যথনি আপনার আশ্রয়কে ছাড়াইয়া বাড়িয়া উঠে তখন সেই আশ্রয়ের মতো শত্রু তাহার আর কেহ নাই। এ দেশে ধর্মের প্রতি অনেকের মন য়ে বিমুখ হইয়াছে তাহার প্রধান কারণ, ধর্মের এই বাহিরের আয়তনটা। তিনি আমাকে বলিলেন, 'তোমার এই কবিতাগুলিতে কোনো ধর্মের কোনো creedএর কোনো গন্ধ নাই; ইহাতে এগুলি আমাদের দেশের লোকের বিশেষ উপকারে লাগিবে বলিয়া আমি মনে করি।'

কণায় কথায় তিনি এক সময়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি জন্মান্তরে বিশ্বাস করি কি না। আমি বলিলাম, আমাদের বর্তমান জন্মের বাহিরের অবস্থা সম্বন্ধে কোনো স্থনিদিষ্ট কল্পনা আমার মনে নাই এবং সে সম্বন্ধে আমি চিন্তা করা আবশ্রক মনে করি না। কিন্তু, যথন চিন্তা করিয়া দেখি তথন মনে হয়, ইহা কথনো হুইতেই

পারে না যে, আমার জীবনধারার মাঝখানে এই মানবজন্মটা একেবারেই খাপছাড়া জিনিস— ইহার আগেও এমন কখনো ছিল না, ইহার পরেও এমন কখনো হইবে না, যে কারণ-বশত জীবনটা বিশেষ দেহ হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে সে কারণটা এই জন্মের মধ্যেই প্রথম আরম্ভ হইয়া এই জন্মের মধ্যেই সম্পূর্ণ শেষ হইয়া গেল। শরীরী জন্ম পুন: পুনঃ প্রকাশিত হইতে হইতে আপনাকে পূর্ণতর করিয়া তুলিতেছে, এইটেই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু, পূর্বজন্মে কোনো মানুষ পশু ছিল এবং পরজন্মেই সে পশুদেহ ধরিবে এ কথাও আমি মনে করিতে পারি না। কেননা, প্রকৃতির মধ্যে একটা অভ্যাসের ধারা দেখা যায়; সেই ধারার হঠাৎ অত্যন্ত বিচ্ছেদ ঘটা অসংগত। দ্টপ্ফোর্ড ক্রক বলিলেন, তিনিও জন্মান্তরে বিশ্বাস্টাকে সংগত মনে করেন। তাঁহার বিশাস, নানা জন্মের মধ্য দিয়া যথন আমরা একটা জীবনচক্র সমাপ্ত করিব, তখন আমাদের পূর্বজন্মের সমস্ত স্মৃতি সম্পূর্ণ হইয়া জাগ্রত হইবে। এ কথাটা আমার মনে লাগিল। আমার মনে হইল, একটা কবিতা পড়া যথন আমরা শেষ করিয়া ফেলি তথনি তাহার সমস্তর ভাবটা পরস্পরগ্রথিত হইয়া আমাদের মনে উদিত হয়; শেষ না করিলে সকল সময় সেই স্ত্রটি পাওয়া যায় না। আমরা প্রত্যেকে একটা অভিপ্রায়কে অবলম্বন করিয়া এক-একটা জন্মমালা গাঁথিয়া চলিয়াছি; গাঁথা শেষ হইলেই যে একেবারেই ফুরাইয়া যায় তাহা নহে, কিন্তু একটা পালা শেষ হইয়া যায়। তথনি সমস্তটাকে স্পষ্ট করিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

এখানকার যে-সকল চিন্তাশীল ও ভাবুক লোকদের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে সকলেরই মধ্যে একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করিয়াছি, তাঁহারা অন্তায় ও অবিচারকে সত্যই ঠেলিয়া ফেলিতে চান। এ কথা বলা বাহুল্য মনে হইতে পারে, কিন্তু বাহুল্য নহে। যে জাতি বহুদ্রবিস্তৃত অধীন দেশকে শাসন করে এবং সেই-সকল অধীন দেশের সহিত যাহাদের নানাবিধ স্বার্থের সম্বন্ধ জড়িত, পরজাতির সম্বন্ধে তাহাদের নামাবিধ সার্থের সম্বন্ধ জড়িত, পরজাতির সম্বন্ধে তাহাদের নামাবিধ সার্থের সম্বন্ধ জড়িত, পরজাতির সম্বন্ধে তাহাদের আয়-অন্তায়ের বোধ মান না হইয়া থাকিতে পারে না। অন্ত জাতিকে যতদিন সম্ভব অধীনস্থ করিয়া রাখা নানা কারণে যাহার নিজের পক্ষে প্রয়োজনীয়, মানবস্বাধীনতা সম্বন্ধে তাহার ধর্মবোধ কথনোই অক্ষ্ম থাকে না। যে গুভবুদ্ধি-ছারা মানুষ স্বজাতির স্বাধীনতাকে প্রেষ্ঠ মূল্য দিয়া থাকে, অন্তকে অধীন রাথিবার ইচ্ছা যতই প্রবল হয় ততই সেই গুভবুদ্ধিকেই মানুষ তুর্বল করিয়া ফেলে। অথচ, এই গুভবুদ্ধিই জাতীয় উয়তির পক্ষে মানুষের চরম সম্বল।

এমন অবস্থায় যথন এখানকার মনীষীসম্প্রাদায়ের মধ্যে এক দলকে দেখিতে পাই যাঁহারা জাতীয় স্বার্থপরতা অপেক্ষা জাতীয় স্তায়পরতাকেই সমাদর করিয়া থাকেন, তথন ব্ঝিতে পারি, দেহের মধ্যে এক দিকে ব্যাধির প্রবেশঘারও যেমন খোলা আছে তেমনি আর-এক দিকে স্বাস্থাতত্ত্বও উত্তমের সহিত কাজ করিতেছে। যতক্ষণ এই জিনিসটি আছে ততক্ষণ আশা আছে। এই শুভব্দিটিকে এথানকার ভাব্ক লোকদের অনেকের মধ্যে অন্থভব করা যায়।

এখানে ভাবের ক্ষেত্র এবং কাজের কারখানা পাশাপাশি আছে। এখানে রাষ্ট্রনীতির সিংহাসন ও ধর্মনীতির বেদী পরস্পার নিকটবর্তী। এইজক্য উভরের সহযোগে এখানকার ঘুই চাকার রথ চলিতেছে। মাঝে মাঝে এক-একটা সময় আসে বখন কাজের বোঁওয়া ভাবের হাওয়াকে একেবারে কালো করিয়া তোলে; তখন এখানে কাব্যে সাহিত্যেও পালোয়ানি আক্ষালনে তাল ঠুকিবার আওয়াজটাই সমস্ত সংগীতকে ঢাকিয়া কেলিতে চায়; হঠাৎ তখন দেশের রক্তের মধ্যে Jingo-বিষ প্রবল হইয়া উঠে এবং সেই চোখরাঙানির দিনে লোকে মহুয়ত্বের উচ্চতর সাধনাকে ধর্মভীক্ষ ঘূর্বলের কাপুক্ষবতা বলিয়াই গণ্য করে। কিন্তু, সেই উন্মন্ত বিকারের সময়েও ধর্মবৃদ্ধি একেবারে হাল ছাড়িয়া দেয় না; সেইজন্ম বোয়ার-মুদ্ধের দিনেও এখানেও একদল লোক ছিলেন খাহার। সমস্ত দেশের আক্রোশকে বৃক পাতিয়া সন্থ করিয়াও ন্যায়ের জয়ধ্বজাকে উপরে ভুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহারাই দেশের হাতে মার খাইয়াও, দেশবিদ্বেষী অপবাদ সন্থ করিয়াও, দেশের পাপক্ষালনের কাজে অপরাজিতচিত্তে নিযুক্ত আছেন।

কিন্তু, ভারতবর্ষে ইংরেজের যে শাসনতন্ত্র আছে সেটা একেবারে ঘোরতর কাজের ক্ষেত্রের মাঝথানে। সেই কাজের বিষকে শোধিত করিতে পারে এমনতরা ভাবের হাওয়া সেথানে প্রবল নহে। এই কারণে এই বিষ ভিতরে ভিতরে সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। যে ইংরেজ অল্লবয়সে কোনোমতে একটা কঠিন পরীক্ষা পাস করিয়া সেখানে রাজ্য চালনা করিতে যান তিনি একেবারে সেখানকার বিষাক্ত তপ্ত হাওয়ার ভিতরে গিয়া প্রবেশ করেন। সেখানে ক্ষমতার মদ অত্যন্ত কড়া, সেলামের মোহ মজ্জার মধ্যে জড়িত হইয়া যায়, এবং প্রেন্টিজের অভিমান ধর্মের কাছেও মাথা হেঁট করিতে চায় না। অথচ, সেইখানেই ইংলণ্ডের সেই ভাবুকমগুলীর সংসর্গ নাই যাঁহারা বিক্তনিবারণের বড়ো মন্ত্রগুলিকে সর্বদা আরুত্তি করিতে পারেন। এইজ্য ভারতবর্ষীয় ইংরেজ আমাদের চিত্তকে এমন করিয়া ঠেলিয়া রাথে; এইজ্য ভারতবর্ষের বড়ো পরিচয়টা কোনোমতেই ভারতবর্ষের ইংরেজ লাভ করে না। আমরা তাহাদের কাছে অত্যন্ত ছোটো; আমাদের সাহিত্য, আমাদের ধর্মান্দোলন, আমাদের স্বন্দোহিতৈবিতার সাধনা তাহাদের কাছে একেবারেই নাই। আমরা তাহাদের বাজারের খরিদার, আপিসের কেরানি, বারিস্টারের বাবু, আদালতের আসামি ফরিয়াদি। তাহারা পূর্ণ

মানবচিত্ত দিয়া আমাদের দেখে না, আমাদেরও পূর্ণ মানবপরিচয় তাহারা পায় না।
এ অবস্থায় শাসনসংরক্ষণ কাজের বাবস্থা সমস্তই খুব পাকা হইতে পারে, কিন্তু তাহার
চেয়ে বড়ো জিনিসটা নট্ট হয়। কারণ, মঙ্গল তো শৃঙ্খলা নহে; এবং মান্তবের কাছ
হইতে কোনো ভালো জিনিস পাইলে সেই সঙ্গে যদি মান্তবকেও না পাই তবে সে দান
আমরা সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া গ্রহণ করিতে পারি না; স্থতরাং সে দান না দাতাকে ধ্রু
করে, না গ্রহীতাকে পরিতৃপ্ত করিয়া তোলে।

### ইংলণ্ডের ভারুকসমাজ

বাহিরের ভিড়ের মধ্য হইতে আমি যেন অন্তরের ভিড়ের ভিতরে গিয়া প্রবেশ করিলাম, এইরূপ আমার মনে হইল। এ দেশের ঘাঁহারা লেখক, ঘাঁহারা চিন্তাশীল, তাঁহাদের সংস্রবে যতই আসিলাম ততই অন্তরত করিতে লাগিলাম, ইহাদের চিন্তার পথে ভাবের ঠেলাঠেলি অতান্ত প্রবল।

ইহাদের সমাজ সকলের শক্তিকে যে পূর্ণবেগে আকর্ষণ করিতেছে, বাহিরে লোকের ছুটাছুটি, মোটর-যানের হুড়াহুড়িতে তাহা স্পষ্টই চোথে পড়ে। কাহারও সময় নাই; তাড়াতাড়ি কাজ সারিতে হইবে; এ সমাজ কাহাকেও পিছাইয়া পড়িয়া থাকিতে দিবে না; যে একটু পিছাইয়া পড়িবে তাহাকেই হার মানিতে হইবে। এই সম্মুখে ছুটিবার ভয়ংকর ব্যগ্রতা যখন দেখি তখন মনে মনে ভাবি, সম্মুখে সে কে বসিয়া আছে। সে ডাক দেয় কিন্তু দেখা দেয় না। নীল সমুদ্রের মতো বহুদ্রে তাহার টেউয়ের উপর টেউ নিশিদিন হাত তুলিতেছে, কিন্তু কোথায় কোন্ পর্বতশিখরের গুহাগহ্বর হইতে ঝরনাগুলি পাগলের মতো ব্যস্ত হইয়া, ডাহিনে বাঁয়ে ছুড়ি পাথরগুলাকে কোনোমতে ঠেলিয়াঠুলিয়া, কাহাকেও কোনো ঠিকানা জিজ্ঞাসা না করিয়া, উর্ধ্বখাসে ছুটিয়া চলিয়াছে।

বাহিরের কাজের ক্ষেত্রে এই যেমন হাঁকাহাঁকি দৌড়াদৌড়ি, চিস্তার ক্ষেত্রে ঠিক তেমনিই। কত হাজার হাজার লোক যে উর্ধ্বশ্বাসে চিন্তা করিয়া চলিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। দৈনিক কাগজে, সাপ্তাহিকে, মাসিকে, ত্রৈমাসিকে, বক্তৃতাসভায়, শিক্ষা-শালায়, পালামেন্টে, পুঁথিতে, চটিতে মনের ধারা অবিশ্রাম বহিয়া চলিয়াছে। মানসিক শক্তি যাহার যে রকমের এবং যে পরিমাণে আছে তাহার সমস্তটার উপর টান পড়িয়াছে। 'চাই আরও চাই', দেশের মর্মস্থান হইতে এই একটা ডাক সর্বদা সর্বত্র পৌছিতেছে। এত বড়ো একটা ডাকে কাহারও সবুর সহে না, ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিতে হইলে মন উতলা হইয়া উঠে। দেশের এই মানসভাগুরে বে লোক একবার একটা কিছু জোগাইয়াছে তাহার আর নিস্কৃতি নাই; সে লোকের উপর আরো'র তাগিদ পড়িল; থেজুরগাছের মতো বংসরের পর বংসরে কাটের পর কাট চলিতে থাকে; কোনো বারে রসের একটু কমতি বা বিরাম পড়িলে সে পাড়াস্থদ্ধ লোকের প্রশ্নের বিষয় হইয়া উঠে।

কাজেই এথানকার মনোরাজ্যটা যদি চোখে দেখিবার হইত তবে দেখিতাম, সদর রাস্তায় এবং গলিতে, আপিস-পাড়ায় এবং বারোয়ারি-তলায় হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেছে; ভিড় ঠেলিয়া চলা দায়। সেখানেও কেহ বা পায়ে হাঁটিয়া চলে, কেহ বা নোটরগাড়ি হাঁকায়; কেহ বা মজুরি করে, কেহ বা মহাজনি করিয়া থাকে; কিন্তু সকলেই বিষম বাস্ত। ভোরবেলা হইতে রাত তুপুর পর্যন্ত চলাচলের অন্ত নাই।

কথাটা নৃতন নহে। আমাদের দেশের তন্ত্রালস নিস্তব্ধ মধ্যান্তেও আমরা অর্ধেক চোথ বুজিয়া আন্দাজ করিতে পারি, এ দেশের চিস্তার হাটে কী ভয়ংকর কোলাহল এবং ঠেলাঠেলি। কিন্তু, সেই ভিড়ের চাপটা নিজের মনের উপর যথন ঠেলা দেয় তথন স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারি তাহার বেগ কতথানি। এ দেশে খাঁহারা মনের কারবার করেন তাঁহাদের কাছে আসিলে সেই বেগটা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

ইহাদের সঙ্গে আমার পরিচয় থুব বেশি দিনেরও নয়, খুব অন্তরদ্বও নয়, ক্ষণকালের দেখাসাক্ষাৎ মাত্র। কিন্তু, সেই সময়টুকুর মধ্যে একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়া আমি বারদার বিশ্বিত হইয়াছি, সেটা ইহাদের মনের ক্ষিপ্রহন্ততা। মন ইলেক্ট্রিক আলোর তারের মতো সর্বদা যেন প্রস্তুত হইয়াই আছে, বোতামটি টিপিবা মাত্র তথনি জ্বলিয়া উঠে। আমাদের প্রদীপের আলোর ব্যবহার; সলিতা পাকাইয়া, তেল ঢালিয়া, চক্মিক ঠুকিয়া কাজ চালাইয়া থাকি— বিশেষ কোনো তাগিদ নাই, স্বতরাং দেরি হইলে কিছুই আসে য়য় না। অতএব, আমাদের য়েরপ অভাস তাহাতে আমার পক্ষে এই ইলেক্ট্রিক আলোর ক্ষিপ্রতা সম্পূর্ণ নৃতন।

এখনকার কালের স্থবিখ্যাত লেখক ওয়েল্স্ গাহেবের গৃই একখানি নভেল ও আমেরিকার সভ্যতা সম্বন্ধে একখানা বই পূর্বেই পড়িয়াছিলাম। তাহাতেই জানিতাম, ইহার চিস্তাশক্তি ইস্পাতের তরবারির মতো যেমন ঝক্মক্ করে তেমনি তাহা খরধার। আমার বন্ধু যেদিন ইহার সঙ্গে এক-ডিনারে আমাকে নিমন্ত্রণ করেন সেদিন আমার মনের মধ্যে কেমন একটু ভয় ছিল। আমার মনে ছিল, সংসারে খরতর বৃদ্ধি

<sup>›</sup> এইচ. बि. अरत्न्म् ( H. G. Wells )

জিনিসটাতে নিশ্চয়ই অনেক কাজ হয়, কিন্ত তাহার সংশ্রব হয়তো আরামের নহে।

যাহা হউক, সেদিন সন্ধাবেলায় ইহার সঙ্গে অনেক ক্ষণের জন্ম আলাপ-পরিচয় হইল। প্রথমেই আশ্বন্ত হইলাম যথন দেখা গেল মার্থটি স্জারুজাতীয় নহে, সম্পূর্ণ মোলায়েম। দেখিতে পাইলাম, ইহার প্রথরতা চিস্তায়, কিন্তু প্রকৃতিতে নয়। আসল কথা, মানুষের প্রতি ইহার আন্তরিক দরদ আছে, অন্তায়ের প্রতি বিদ্বেষ এবং মানুষের সার্বজনীন উন্নতির প্রতি অন্তরাগ আছে; সেইটে থাকিলেই মানুষের মন কেবলমাত্র চিন্তার তুব্ড়িবাজি করিয়া স্থপায় না। এই দেশে সেইটে একটা মন্ত জিনিস, মানুষ এখানে সর্বদা প্রত্যক্ষণোচর হইয়া আছে; মানুষের সম্বন্ধে এখানে ঔৎস্কক্যের অন্ত নাই। মান্ত্রের প্রতি উদাসীনতার অভাবেই ইহাদের মন এমন প্রচুরশশুশালী হইয়া উঠিয়াছে। কেননা, শুধু বীজে ও মাটিতে ফদল ভালো হয় না, জমিতে সর্বদা রুস থাকা চাই; মান্তবের প্রতি মান্তবের টানই সেই চিরন্তন রস যাহাতে করিয়া মনের সকলরকম ফদল একেবারে অপর্যাপ্ত হইয়া ফলিয়া উঠে। আমাদের দেশে আমি অনেক শক্তিশালী লোক দেখিয়াছি, মান্তবের সঙ্গে তাঁহাদের হৃদয়ের সংস্রব স্থগভীর ও স্বলা বিভ্যমান নহে বলিয়াই তাঁহারা আপনার সাধ্যকে পূর্ণভাবে সাধিত করিয়া তুলিতে পারেন না। মানুষ তাঁছাদের কাছে তেমন করিয়া চাহিতেছে না বলিয়াই মান্তবের ধন তাঁহার। পূরা পরিমাণ বাহির করিতে পারিতেছেন না। বিরল-বসতি লোকালয়ে মান্ত্র নিজের নিতান্ত প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কিছু ফলায় না এবং তাহারও অনেক নষ্ট হয়, ফেলা যায়। আমাদের সেইরূপ বিরলে বাস; মান্ত্র ছাঁকিয়া বাঁকিয়া আমাদের হৃদয়মনকে আকর্ষণ করিতেছে না। সেইজগু আমরা অনেকে চিন্তা করিতে পারি, কিন্তু সে চিন্তা আলস্থ যুচাইয়া আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে না; অনেকের হৃদয় আছে, কিন্তু সে হৃদয় ছেলেপুলে ভাইপো ভাগনের বাহিরে থাটবার ক্ষেত্র পায় না ।

যাহাই হউক, ওয়েল্দের সঙ্গে কথা কহিতে গিয়া এইটে ব্ঝিতে পারিলাম, ইহাদের চিন্তাশীলতা ও রচনাশক্তির অবলম্বন মামুষ; এইজন্ম তাহা শিকারীর শিকার-ইচ্ছার মতো কেবলমাত্র শক্তির থেলা নহে। এইজন্ম ইহাদের চিন্তার যে তীক্ষতা তাহা ছুরির তীক্ষতার মতো নহে— তাহা সজীব তীক্ষতা, তাহা দৃষ্টির তীক্ষতা; তাহার সঙ্গে হাদ্য আছে, জীবন আছে।

আর-একটা জিনিদ দেখিয়া বারবার বিস্মিত হইলাম, সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। দে ইহাদের চিন্তার ক্ষিপ্রতা। আমার বন্ধুর দঙ্গে ওয়েল্সের যতক্ষণ কথা চলিল ততক্ষণ পদে পদে কথাবার্তার প্রবাহ উজ্জ্বন চিন্তার কণায় ঝল্মল্ করিতে লাগিল। কথার সদে কথার স্পর্দে আপনি ফুলিঙ্গ বাহির হইতে থাকে, মুহূর্তকাল বিলম্ব হয় না। ইহাতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদের মন প্রস্তুত হইয়াই আছে। ইহারা মে চিন্তা করিতেছেন তাহা নহে, চারি দিকের ঠেলায় ইহাদের নিয়ত চিন্তা করাইতেছে; তাই ইহাদের মন ছাটতে ছুটিতেও ভাবিতে পারে এবং ভাবিতে ভাবিতেও কথা কহিয়া যায়। ইহাদের ব্যক্তিগত মনের পশ্চাতে সমস্ত দেশের মন জাগিয়া আছে; চিন্তার টেউ, কথার কল্লোল কেবলই নানা দিক হইতে নানা আকারে প্রস্পরের চিন্তকে আঘাত করিতেছে। ইহাতে মনকে জাগ্রত ও মুথরিত না করিয়া থাকিতে পারে না।

আমার বন্ধু চিত্রশিল্পী, কথার কারবার তাঁহার নহে। তাঁহার সঙ্গে আমার অনেকদিন অনেক আলাপ হইরাছে; সর্বদা ইহাই লক্ষ্য করিয়াছি, যে কথাটাই ইহার লক্ষ্মণে উপস্থিত হয় তৎক্ষণাৎ সেটাকে ইনি জোরের সঙ্গে ভাবিতে পারেন ও জোরের সঙ্গে বলিতে পারেন। সে জোর কিছুমাত্র গায়ের জোর নহে, তাহা চিন্তার জোর। ইহার অন্তভূতিশক্তিও ক্রত এবং প্রবল। যেটা ভালো লাগিবার জিনিস সেটাকে ভালো লাগিতে ইহার ক্ষণমাত্র বিলম্ব হয় না, সে সম্বন্ধে ইহাকে আর-কাহারও ম্থাপেক্ষা করিতে হয় না; যেটাকে গ্রহণ করিতে হইবে সেটাকে ইনি একেবারেই অসংশয়ে গ্রহণ করেন। মান্ত্র্যকে ও মান্ত্র্যের শক্তিকে গ্রহণ করিবার সহজ ক্ষমতা ইহার এমন প্রবল বলিয়াই ইনি ইহার দেশের নানা শক্তিশালী নানা শ্রেণীর লোককে এমন করিয়া বন্ধুত্বপাশে বাঁথিতে পারিয়াছেন। তাঁহারা কেহ বা করি, কেহ সমালোচক, কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ দার্শনিক, কেহ গুণী, কেহ জ্ঞানী, কেহ রসিক, কেহ রস্ত্র; তাঁহারা সকলেই বিনা বাধায় এক ক্ষেত্রে মিলিবার মতো লোক নহেন, কিন্তু তাঁহার মধ্যে সকলেই মিলিতে পারিয়াছেন।

আমার বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিতে গিয়া আমার ইহাই মনে হইতে থাকে, অনেক বিধয়েই ইহাদিগকে এখন আর গোড়া হইতেই ভাবিতে হয় না; ইহারা অনেক কথা অনেক দূর পর্যন্ত ভাবিয়া রাখিয়াছেন। ভাবনার প্রথম ধাকাতেই যত বিলম্ব, তথনি জড়স্ব ভাঙিতে সময় লাগে; কিন্তু বখন তাহা কিছুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে তখন তাহার পক্ষে চলা সহজ। ইহাদের দেশে ভাবনা জিনিসটা চলার মুখেই আছে; তাহার চাকা আপনিই সরে। মাহুষের চিন্তার অধিকাংশ বিষয়ই মাঝ-রান্তায়। এইজন্ম ইহাদের কোনো শিক্ষিত লোকের সঙ্গে যখন আলাপ করা যায় তখন একেবারেই স্থচিন্তিত কথার ধারা পাওয়া যায়, এবং সেই ধারা ক্রতগতিশীল।

ষেধানে চিন্তার এমন একটা বেগ আছে সেধানে চিন্তার আনন্দ যে কতথানি তাহা সহজেই অত্নভব করা যায়। সেই আনন্দ এথানকার শিক্ষিতসমাজের সামাজিকতার একটি প্রধান অন্ধ। এথানকার সামাজিক মেলামেশার মধ্যে চিন্তের লীলা আপনার বিহারক্ষেত্র রচনা করিতেছে। চিন্তার সঞ্চার কেবল বক্তৃতায় এবং বই লেখায় নহে, তাহা মান্তবের সঙ্গে মান্তবের দেখা-সাক্ষাতে। অনেক সময় ইহাদের আলাপ শুনিতে শুনিতে আমার মনে হইয়াছে, এ-সব কথা লিখিয়া রাখিবার জিনিস, ছড়াইয়া ফেলিবার নহে। কিন্তু, মান্তবের মন কুপণতা করিয়া কোনো বড়ো ফল পাইতে পারে না। যেখানে ছড়াইয়া ফেলিবার যোগ্যতা নাই সেখানে ভালো করিয়া কাজে লাগাইবার যোগ্যতাও নাই। প্রত্যেক বীজের হিসাব রাখিয়া টিপিয়া টিপিয়া পুঁতিতে গেলে বড়ো রকমের চায় হয় না। দরাজ হাতে ছড়াইয়া ছড়াইয়া চলিতে হয়, তাহাতে অনেকটা নিক্ষল হইয়াও মোটের উপর লাভ দাঁড়ায়। এইজন্ত চিন্তার চর্চায় গোনন্দ থাকা চাই যাহাতে সে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি হইয়া জন্মিতে পারে। আমাদের দেশে চিন্তের সেই আনন্দলীলার অভাবটাই সকল দৈন্তের চেয়ে বেশি বলিয়া ঠেকে।

কেম্ব্রিজের কলেজ-ভবনে একজন অধ্যাপকের বাড়িতে নিমন্ত্রিত হইয়া আমি দিন ত্রেক বাস করিয়াছিলাম। ইহার নাম লোয়েস ডিকিন্সন। ইনিই 'জন্ চীনাম্যানের পত্র' বইথানির লেথক। সে বইথানি যথন প্রথম বাহির হয় তথন আমাদের দেশে প্রাচ্যদেশাভিমানের একটা প্রবল হাওয়া দিয়াছিল। সমস্ত মুরোপের চিত্ত ঘেমন একই সভ্যতাস্থত্রের চারি দিকে দানা বাঁধিয়াছে তেমনি করিয়া একদিন সমস্ত এসিয়া এক সভ্যতার বুত্তের উপর একটি শতদলপদ্ম হইয়া বিশ্ববিধাতার চরণতলে নৈবেজরপে জাগিয়া উঠিবে, এই কল্পনা ও কামনা আমাদিগকে মাতাইয়া তুলিতেছিল। সেই সময়ে এই 'চীনাম্যানের পত্র' বইথানি অবলম্বন করিয়া আমি এক মস্ত প্রবন্ধ লিখিয়া সভায় পাঠ করিয়াছিলাম। তথন জানিতাম, সে বইথানি সত্যই চীনাম্যানের লেখা। যিনি লেখক তাঁহাকে দেখিলাম; তিনি চীনাম্যান নহেন তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু, তিনি ভাবৃক, অতএব তিনি সকল দেশের মাত্র্য। যে তুইদিন ইহার বাসায় ছিলাম ইহার সঙ্গে প্রায় নিয়ত আমার কথাবার্তা হইয়াছে। স্লোতের সঙ্গে স্রোত যেমন অনায়াসে মেশে তেমনি অশ্রান্ত আনন্দে তাঁহার চিত্তবেগের টানে আমার চিত্ত ধাবিত হইয়া চলিতেছিল। ইহা বিশেষ কোনো উপার্জন বা লাভের ব্যাপার নহে; ইহা

১ চীনেমানের চিঠি: বঙ্গদর্শন, ১৩০৯ আবাচ, পৃ. ১৫১-৬২। প্রবন্ধটি "মজুমদার লাইব্রেরির সংস্ষ্ট 'আলোচনা সমিতি'র বিশেষ অধিবেশনে" রবীক্রনাথ পাঠ করিয়াছিলেন।

কোনো বিশেব বিষয়ের বই পড়া বা কলেজের বক্তৃতা শোনার কাজ করে না; ইহা মনের চলার আনন্দ। যেমন বসতে সমন্তই কেবল ফল ও ফুল নছে, ভাহার সঙ্গে দক্ষিণের হাওয়া আছে, দেই হাওয়ার উত্তাপে ও আন্দোলনে ফুলের আনন্দবিকাশ সম্পূর্ণ হইতে থাকে, তেমনি এখানকার মনোবিকাণের চারি দিকে যে একটা আলাপের বসন্তহাওয়া বহিতেছে, যাহাতে গন্ধ ব্যাপ্ত হইতেছে ও বীজ ছড়াইয়া পড়িতেছে, যাহাতে প্রাণের ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের উৎসব দিগ্দিগন্তরকে মাতাইয়া তুলিতেছে, এই সহদয় চিন্তাশীল অধ্যাপকের গ্রন্থমণ্ডিত বাসাটুকুর মধ্যে আমি তাহারই একটা প্রবল স্পর্শ পাইলাম। ইহার সঙ্গে এক সময়ে যথন এথানকার একজন বিখ্যাত গণিত-অধ্যাপক রাদেল **দাহেব** আদিয়া মিলিত হইলেন তথন তাঁহাদের আলাপের আন্দোলন আমার মনকে পদে পদে অভিহত করিয়া আনন্দিত করিয়া তুলিল। গণিতের তেজে কাহারও মন দগ্ধ হইয়া শুকাইয়া যায়, কাহারও মন আলোকিত হইয়া উঠে। রাদেল সাহেবের মন যেন প্রথর আলোকে দীপ্যমান। সেই চিস্তার আলোকের সঙ্গে সঙ্গে অপর্যাপ্ত হাস্তরশি মিলিত হইয়া আছে, সেইটে আমার কাছে সবচেয়ে সরস লাগিল। রাত্রে আহারের পর আমরা কলেজের বাগানে গিয়া বসিতাম সেথানে একদিন রাত্তি এগারোটা পর্যস্ত প্রাচীন তরুসভার গভীর নীরবতার মধ্যে এই তুই অধ্যাপক বন্ধুর আলাপ আমি শুনিতেছিলাম। আলাপের বিষয় বহুদূরব্যাপী। তাহার মধ্যে সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, সকলরকম জিনিসই ছিল। আমার কাছে দেই রাত্রির স্থতিটি বড়ো রমণীয়। এক দিকে বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির আকাশ-জোড়া নিস্তন্তা, আর এক দিকে তাহারই মাঝগান দিয়া মাহুযের চঞ্চল মন আপনার তরঙ্গালা বিস্তার করিয়া সমস্ত বিশ্বকে বাহুবন্ধনে বাঁধিবার জন্ম অভিদারে চলিয়াছে। যেন পর্বত্যাল। স্থির নিশ্চল গাস্ভীর্যের সহিত আকাশ ভেদ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর তাহারই পায়ের কাছটা ঘিরিয়া ঘিরিয়া নির্বারিণী ছুটিয়া চলিয়াছে, ভাহাকে কেহই থামাইয়া রাখিতে পারিতেছে না; তাহার কলোচ্ছাস কেবলই প্রশ্ন করিতেছে, এবং গভীর গিরিকন্দরগুলা তাহারই ধ্বনিপ্রতিধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। প্রকৃতি এবং চিত্ত এই হুইয়ের যোগ আমি সেই প্রাচীন বিভালয়ের পুরাতন বাগানে বিসিয়া অন্তভ্রত করিতেছিলাম। বৃহৎ বিশের নীরবতা মান্তুষের মধ্যেই বাণী-আকারে আপনাকে অবিশ্রাম প্রকাশ করিতেছে; এই বাণীস্রোতেই বিশ্বের আত্মোপলব্ধি, তাহার নিরন্তর আনন্দ, ইহাই আমি সেদিন নিবিড্রুপে উপলব্ধি করিলাম। আমার মনে হইতে লাগিল, জগতে অন্ধকারের <mark>মহাসত্তা অতি</mark>বিপুল। অনন্ত আকাশে সেই

১ বাৰ্ট্ৰাণ্ড, ৱাদেল ( Bertrand Russel )

মহান্ধকার আপনাকে আলোকের লীলায় ব্যক্ত করিতেছে; সেই আলোকের আবর্ত চঞ্চল, তাহা সর্বনা কম্পমান; তাহা কোথাও বা শিথায়, কোথাও বা ম্পুলিঙ্গে, কোথাও কিন্তুল ভাইলা অবিচলিত মহং অন্ধকারের বাণী। মান্তুষের চিত্তের চঞ্চল ধারাটিও তেমনি বিশাল বিশ্বের এক প্রাপ্ত দিয়া নানা পথে আঁকিয়া-বাঁকিয়া নানা শাখা-প্রশাথায় বিভক্ত হইয়া কেবলই বিশ্বকে প্রকাশ করিতে করিতে চলিয়াছে। যেখানে সেই প্রকাশ পরিপূর্ণ ও প্রশন্ত সেইখানেই বিশ্বের চরিতার্থতা আনন্দে ও প্রশ্বের সমারোহে উংসবময় হইয়া উঠিতেছে। নিস্তন্ধ রাত্রে তুই বন্ধুর মৃত্ব কঠের কথাবার্তায় আমি মান্তুষের মনের মধ্যে সমস্ত বিশ্বের সেই আনন্দ, সেই প্রশ্বর্থ অন্তত্ব করিতেছিলাম।

## ইংলণ্ডের পলীগ্রাম ও পাদ্রি

সকল সময়েই মান্ত্ৰৰ যে নিজের যোগ্যতা বিচার করিয়া বৃত্তি অবলম্বন করিবার স্থান্য পায় তাহা নহে— সেইজন্ত পৃথিবীতে কর্মরথের চাকা এমন কঠোর স্বরে আর্তনাদ করিতে করিতে চলে। যে মান্থ্যের মৃদির দোকান থোলা উচিত ছিল সেই কুল-মান্টারি করে, পুলিসের দারোগা হওয়ার জন্ত যে লোক স্বষ্ট হইয়াছে তাহাকে পাদ্রির কাজ চালাইতে হয়। অন্ত ব্যবসায়ে এইরূপ উল্টাপাল্টাতে খুব বেশি ক্ষতি করে না, কিন্তু ধর্মব্যবসায়ে ইহাতে বড়োই অঘটন ঘটাইয়া থাকে। কারণ, ধর্মের ক্ষেত্রে মান্ত্র্য যথাসন্তব সত্য হইতে না পারিলে তাহাতে কেবল যে ব্যর্থতা আনে তাহা নহে, তাহাতে অমন্ধলের স্বৃষ্টি করে।

খুদ্দানধর্মের আদর্শের সঙ্গে এ দেশের মানবপ্রকৃতির এক জায়গায় খুব একটা অসামপ্রস্থ আছে, খুদ্দানশাস্ত্রোপদিষ্ট একান্ত নম্রতা ও দাক্ষিণ্য এ দেশের স্বভাবসংগত নহে। প্রকৃতির সঙ্গে এবং মান্তবের সঙ্গে লড়াই করিয়া নিজেকে জয়ী করিবার উত্তেজনা ইহাদের রক্তে প্রাচীনকাল হইতে বংশাস্থক্রমে সঞ্চারিত হইয়া আসিয়াছে; সেইজন্ম সৈন্তদলে মাহাদের ভতি হওয়া উচিত ছিল তাহারা যথন পাত্রির কাজে নিযুক্ত হয় তথন ধর্মের রঙ শুভ্রতা ত্যাগ করিয়া লাল টক্টকে হইয়া উঠে। সেইজন্ম য়্রোপে আমরা সকল সময়ে পাত্রিদিগকে শান্তির পক্ষে, সার্বজাতিক ন্যায়পরতার পক্ষে দেখিতে পাই না। যুদ্ধবিগ্রহের সময় ইহারা বিশেষভাবে ঈশ্বর্কে

নিজেদের দলপতি করিয়া দাঁড় করায় এবং ঈশ্বরোপাসনাকে রক্তপাতের ভূনিকারপে ব্যবহার করে।

অনেক সময়েই দেখা বায়, ইহার। বাহাদিগকে হীদেন বলে তাহাদের প্রতি
সত্যবিচার করিতে ইহারা অক্ষম। যেন তাহারা খুন্টানের ঈশ্বরের প্রতিহন্দী আরকোনো দেবতার স্বষ্টি, স্বতরাং তাহাদিগকে নিন্দিত করিতে পারিলে যেন নিজের
ঈশ্বরের গৌরব বৃদ্ধি করা হয়, এই রক্ষের একটা ভাব তাহাদের ননে আছে। এই
বিক্ষতা, এই উগ্র প্রতিদ্বিতা ঘারা পাদ্রি অন্ত ধর্মের লোককে সর্বদা পীড়া দিয়াছে।
তাহারা অস্ত্রধারী দৈন্তদলের মতো অন্তকে আঘাত করিয়া জয় করিতে চাহিয়াছে।

তাই ভারতবর্ষে পাদ্রিদের সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা তাহা এই বিক্লদ্ধতার ধারণা। তাহারা বে আনাদের সঙ্গে অত্যন্ত পৃথক, এইটেই আমরা অন্তত্তব করিয়াছি। ভাহারা আমাদিগকে খৃন্টান করিতে প্রস্তুত, কিন্তু নিজেদের সঙ্গে আমাদিগকে মিলাইয়া লইতে প্রস্তুত নহে। তাহারা আমাদিগকে জয় করিবে, কিন্তু এক করিবে না। এক জাতির সঙ্গে আর-এক জাতিকে মিলাইবার ভার ইহাদেরই লওয়া উচিত ছিল। যাহাতে পরম্পর পরম্পরের প্রতি শ্রদ্ধা <mark>রক্ষা করিয়া স্থবিচার করিতে পারে, সেই সেতু বাঁ</mark>ধিয়া দেওয়া তো ইহাদেরই কাজ। কিন্তু, তাহার বিপরীত ঘটিয়াছে। খৃন্টান পাদ্রিরা অখুন্টান জাতির ধর্ম সমাজ ও আচার-ব্যবহারকে যতদূর সম্ভব কালিমালিপ্ত করিয়া দেশের লোকের কাছে চিত্রিত করিয়াছে। এমন কোনো জাতি নাই যাহার হীনতা বা শ্রেষ্ঠতাকে স্বতম্ব করিয়া দেখানে। যায় না। অথচ ইছাই নিশ্চিত সতা যে, সকল জাতিকেই তাহার শ্রেষ্ঠতার দারা বিচার করিলেই তাহাকে সত্যরূপে জানা যায়। হৃদয়ে প্রেমের অভাব এবং আত্মগরিমাই এই বিচারের বাধা। যাঁহারা ভগবানের প্রেমে জীবনকে উৎসর্গ করেন তাঁহারা এই বাধাকে অতিক্রম করিবেন, ইহাই আশা করা যায়। কিন্তু, অন্ম জাতিকে হীন করিয়া দেখাইয়া পাদ্রিরা খৃটান অখৃদ্যানের মধ্যে যতবড়ো প্রবল ভেদ ঘটাইয়াছে এমন বোধ হয় আর-কেছই করে নাই। অন্যকে দেখিবার বেলায় তাহারা ধর্মব্যবসায়ের সাম্প্রদায়িক কালো চশ্ম। পরিয়াছে। বিজেত। ও বিজিত জাতির মাঝগানে একটা প্রচণ্ড অভিমান স্বভাবতই আছে, তাহা শক্তির অভিমান— স্থতরাং পরস্পরের মধ্যে মান্তুষোচিত মিলনের দেই একটা মস্ত অস্তরায়— পাদ্রির। সেই অভিমানকে ধর্ম ও স্মাজনীতির দিক হইতেও বড়ে। করিয়া তুলিয়াছে। কাজেই খৃন্টানধর্মও নানা প্রকারে আমাদের মিলনের একটা বাধা হইয়া উঠিয়াছে, তাহা আমাদের পরস্পরের শ্রেষ্ঠ পরিচয় আরুত করিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু, এমন সাধারণভাবে কোনো সম্প্রদায় সম্বন্ধে কোনো কথা বলা চলে না, তাহার

প্রমাণ পাইয়াছি। এথানে আসিয়া একজন খৃন্টান পাদ্রির সহিত আমার আলাপ হইয়াছে যিনি পাদ্রির চেয়ে খৃন্টান বেশি— ধর্ম য়াহার মধ্যে ব্যবসায়িক মৃতি ধরিয়া উগ্রন্ধপে দেখা দেয় নাই, সমস্ত জীবনের সহিত স্থসন্মিলিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। এমন মায়্র্যকে কেহ মনে করিতে পারে না যে 'ইনি আমাদের পক্ষের লোক নহেন, ইনি অন্ত দলের'। ইহাই অত্যন্ত অন্তভ্ত করি, ইনি মায়্রয়— ইনি সত্যকে মঙ্গলকে সকল মায়্র্যের মধ্যে দেখিতে আনন্দ বোধ করেন— তাহা খৃন্টানেরই বিশেষ সম্পত্তি মনে করিয়া ইয়া করেন না। আরপ্ত আশ্চর্যের বিষয়, ইহার কর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে। সেখানে খুন্টানের পক্ষে যথার্থ খৃন্টান হইবার মন্ত একটা বাধা আছে— কারণ, সেখানে তিনি রাজা। সেখানে রাষ্ট্রনীতি ধর্মনীতির সপত্রী। অনেক সম্যে তিনিই স্থয়োরানী। এইজন্ম ভারতবর্ষের পাদ্রি ভারতবাসীর সমগ্র জীবনের সঙ্গে সমবেদনার যোগ রাখিতে পারেন না। একটা মন্ত জায়গায় আমাদের সঙ্গে তাঁহাদের জাতীয় স্বার্থের সংঘাত আছে এবং এক জায়গায় তাঁহারা তাঁহাদের গুরুর উপদেশ শিরোধার্য করিয়া শির নত করিতে পারেন না। তিনি নম্রতা ঘারা পৃথিবী জয় করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু সেটা স্বর্গরাজ্যের নীতি। ইহারা মর্তরাজ্যের অধীশ্বর।

আমি যাহার কথা বলিতেছি ইনি রেভারেণ্ড, এণ্ড্রুস। ভারতবর্ধের লোকের কাছে ইহার পরিচয় আছে। তিনি আপনার মধ্যে যে ইংরেজ রাজা আছে তাহাকে একেবারে হার মানাইয়াছেন এবং আমাদের আপন হইবার পবিত্র অধিকার লাভ করিয়াছেন। খৃন্টানধর্ম বেথানে সমগ্র জীবনের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে সেথানে ষেকী মাধুর্য এবং উনারতা তাহা ইহার মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়াকে আমি বিশেষ সোভাগ্য বলিয়া গণ্য করি।

ইনিই একদিন আমাকে বলিলেন, 'দেশে ফিরিবার পূর্বে এখানকার গৃহস্থবাড়ি তোমাকে দেখিয়া ঘাইতে হইবে। শহরে তাহার অনেক রূপান্তর ঘটিয়াছে— পল্লীগ্রামে না গেলে তাহার ঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না।' ইহার একজন বন্ধ্ স্টাফোর্ড্শিয়রে এক পল্লীতে পাদ্রির কাজ করিয়া থাকেন; তাঁহারই বাড়িতে এণ্ড্রস সাহেব কিছুদিন আমাদের বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

অগস্ট্ মাস এ দেশে গ্রীম-ঋতুর অধিকারের মধ্যে গণ্য। সে সময়ে শহরের লোক পাড়াগাঁয়ে হাওয়া থাইয়া আসিবার জন্ম চঞ্চল হইয়া উঠে। আমাদের দেশে এমন অবারিতভাবে আমরা প্রকৃতির সঙ্গ পাই, সেথানে আকাশ এবং আলোক এমন প্রচুররূপে আমাদের পক্ষে স্থলভ যে, তাহার সঙ্গে যোগসাধনের জন্ম বিশেষ ভাবে আমাদিগের কোনো আয়োজন করিতে হয় না। কিন্তু এখানে প্রকৃতিকে তাহার ঘোমটা খুলিয়া দেখিবার জন্ম লোকের মনের ঔংস্কা কিছুতেই ঘুচিতে চায় না। ছুটির দিনে ইহারা যেখানে একটু খোলা মাঠ আছে সেইখানেই দলে দলে ছুটিয়া যায়— বড়ো ছুটি পাইলেই শহর হইতে বাহির হইয়া পড়ে। এমনি করিয়া প্রকৃতি ইহাদিগকে চলাচলের মুখে রাখিয়াছে, ইহাদিগকে এক জায়গায় স্থির হইয়া বদিয়া থাকিতে দেয় না। ছুটির টেনগুলি একেবারে লোকে পরিপূর্ণ। বদিবার জায়গা পাওয়া যায় না। দেই শহরের উড়ুক্তু মান্তবের ঝাকের সঙ্গে মিশিয়া আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম।

গমাস্থানের দৌশনে আমাদের নিমন্ত্রণকর্তা তাঁহার খোলা গাড়িট লইয়া আমাদের জন্ম অপেক্ষা করিতেছিলেন। গাড়িতে বখন চড়িলাম তখন আকাশে মেঘ। ছায়াচ্ছয় প্রভাতের আবরণে পল্লীপ্রকৃতি মানমুখে দেখা দিল। অল্প কিছুদ্র যাইতেই বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

বাড়িতে গিয়া যথন পৌছিলাম গৃহস্বামিনী তাঁহার আগুন-জালা বসিবার ঘরে লইয়া গেলেন। বাড়িটি পুরাতন পাজিনিবাস নহে। ইহা নৃতন-তৈরি। গৃহসংলয় ভূমিথণ্ডে বৃদ্ধ তরুশ্রেণী বহুদিনের ধারাবাহিক মানবজীবনের বিলুপ্ত স্মৃতিকে পল্লবপুঞ্জের অক্ট ভাষায় মর্মরিত করিতেছে না। বাগানটি নৃতন, বোধ হয় ইহারাই প্রস্তুত করিয়াছেন। ঘন সবুজ তুণক্ষেত্রের ধারে ধারে বিচিত্র রঙের ফুল ফুটিয়া কাঙাল চক্ষ্র কাছে অজ্ঞ সৌলর্থের অবারিত অয়সত্র খুলিয়া দিয়াছে। গ্রীয়-ঝতুতে ইংলণ্ডে ফুলপল্লবের বেমন সরসতা ও প্রাচুর্য এমন তো আমি কোথাও দেখি নাই। এখানে মাটির উপরে ঘাসের আন্তরণ যে কী ঘন ও তাহা কী নিবিড় সবুজ তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না।

বাড়িটির ঘরগুলি পরিপাটি পরিচ্ছন ; লাইবেরি স্থপাঠা গ্রন্থে পরিপূর্ণ ; ভিতরে বাছিরে কোথাও লেশনাত্র অবত্তের চিক্ত নাই। এখানকার ভদ্র গৃহস্থ-ঘরে এই জিনিসটাই বিশেষ করিয়া আমার মনে লাগিয়াছে। ইহাদের ব্যবহারের আরামের ও গৃহসজ্জার উপকরণ আমাদের চেয়ে অনেক বেশি, অথচ ঘরের প্রত্যেক সামান্ত জিনিসটির প্রতি গৃহস্থের চিত্ত সতর্কভাবে জাগ্রত আছে। নিজের চারি দিকের প্রতি শৈথিলা যে নিজেরই অবমাননা তাহা ইহারা খ্ব বুঝে। এই জাগ্রত আত্মাদরের ভাবটি ছোটোবড়ো সকল বিষয়েই কাজ করিতেছে। ইহারা নিজের মন্ত্রগুগৌরবকে খাটো করিয়া দেখে না বলিয়াই নিজের ঘরবাড়িকে যেমন সর্বপ্রয়ত্তে তাহার উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে, তেমনি নিজের প্রতিবেশকে সমাজকে দেশকে সকল বিষয়ে সকল দিক হইতে সম্মার্জন করিয়া তুলিবার জন্ম ইহাদের প্রয়াস অহরহ উন্মত হইয়া রহিয়াছে। ক্রটি

জিনিস্টাকে ইহারা কোনো কারণেই কোনো জায়গাতেই মাপ করিতে চায় না।

বিকালের দিকে আমাকে লইয়া গৃহস্বামী উট্রম সাহেব বেড়াইতে বাহির হইলেন। তথন বৃষ্টি থামিয়াছে, কিন্তু আকাশে মেঘের অবকাশ নাই। এথানকার পুরুষেরা যেমন কালো টুপি মাথায় দিয়া মলিন বর্ণের কোর্ভা পরিয়া বেড়ায়, এথানকার দেবতাও সেইরকম অত্যন্ত গন্তীর ভদ্রবেশে আচ্ছর হইয়া দেখা দিলেন। কিন্তু, এই ঘনগান্তীর্যের ছায়াতলেও এথানকার পল্লীশ্রীর সৌন্দর্য ঢাকা পড়িল না। গুল্লশ্রেণীর বেড়ার বারা বিভক্ত টেউ-থেলানো প্রান্থরের প্রগাঢ় শ্রামলিমা হুই চক্ষ্কে স্লিয়তায় অভিষক্ত করিয়া দিল। জায়গাটা পাহাড়ে বটে কিন্তু পাহাড়ের উগ্র বন্ধুরতা কোথাও নাই— আমাদের দেশের রাগিণীতে যেমন স্থরের গায়ে স্বর মিড়ের টানে ঢলিয়া পড়ে, এথানকার মাটির উচ্ছাসগুলি তেমনি ঢালু হইয়া পরম্পর গায়ে গায়ে মিলিয়া রহিয়াছে; ধরিত্রীর স্থরবাহারে যেন কোন্ দেবতা নিঃশব্দ রাগিণীতে মেঘমল্লারের গং বাজাইতেছেন। আমাদের দেশের যে-সকল প্রদেশ পার্বত্য, দেখানকার যেমন একটা উদ্ধত মহিমা আছে এখানে তাহা দেখা যায় না। চারি দিকে চাহিয়া দেখিলে মনে হয়, বয়্য প্রকৃতি এখানে সম্পূর্ণ পোষ মানিয়াছে। যেন মহাদেবের বাহন বৃষ— শরীরটি নধর চিক্কণ, নন্দীর তর্জনী-সংকেত মানিয়া তাহার পায়ের কাছে শিঙ নামাইয়া শাস্ত হইয়া পড়িয়া আছে, প্রভুর তপোবিয়ের ভয়ে হায়াধ্বনিও করিতেছে না।

পথে চলিতে চলিতে উটুম সাহেব একজন পথিকের সঙ্গে কিছু কাজের কথা আলাপ করিয়া লইলেন। ব্যাপারটা এই— স্থানীয় চাষী গৃহস্থনিগকে নিজেদের ভিটার চারি দিকে থানিকটা করিয়া বাগান করিতে উৎসাহ দিবার জন্ম, ইহারা একটি কমিটি করিয়া উৎকর্ম অন্থারে পুরস্থারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অল্পদিন হইল পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে এই পথিকটি পুরস্থারের অধিকারী হইয়াছে। উট্রম সাহেব আমাকে কয়েকটি চাষী গৃহস্থের বাড়ি দেথাইতে লইয়া গেলেন। তাহারা প্রত্যেকেই নিজের কুটীরের চারি দিকে বহু যত্মে থানিকটা করিয়া ছুলের ও তরকারির বাগান করিয়াছে। ইহারা সমস্ত দিন মাঠের কাজে থাটিয়া সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরিয়া এই বাগানের কাজ করে। এমনি করিয়া গাছপালার প্রতি ইহাদের এমন একটা আনন্দের টান হয় যে, এই অতিরিক্ত পরিশ্রম ইহাদের গায়ে লাগে না। ইহার আর-একটি স্থফল এই যে, এই উৎসাহ মদের নেশাকে খেলাইয়া রাখে। বাহিরকে রমণীয় করিয়া তুলিবার এই চেটায় নিজের অন্তর্মকেও ক্রমণ সৌন্দর্যের স্থরে বাঁধিয়া তোলা হয়। এখানকার পল্লীবাসীর সঙ্গে উটুম সাহেবের হিতামুগ্রানের সমন্ধ আরও নানা দিক হইতে দেখিয়াছি। এইপ্রকার মঙ্গলবতে-নিয়ত-উৎসর্গ-করা জীবন যে কী স্থন্মর তাহা ইহাকে দেখিয়া অন্থভব করিয়াছি।

ভগবানের সেবার অমৃতরসে ইহার জীবন পরিপক্ষ মধুর ফলের মতো নম্র হইয়া পড়িয়াছে। ইহার ঘরের মধ্যে ইনি একটি পুণ্যের প্রদীপ জালিয়া রাখিয়াছেন; অধ্যয়ন ও উপাসনার দ্বারা ইহার গার্হস্থ্য প্রতিদিন ধৌত হইতেছে; ইহার আতিথ্য যে কিরূপ সহজ ও স্থন্দর তাহা আমি ভূলিতে পারিব না।

এই-বে এক-একটি করিয়া পাত্রি ক্ষেকটি প্রানের কেন্দ্র হইয়া বিসিয়া আছেন, ইহার সার্থকতা এবার আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। এই সর্বদেশবাপী ব্যহবদ্ধ চেষ্টার দ্বারা নিতান্ত গণ্ডগ্রামণ্ডলির মধ্যে একটা উন্নতির প্রয়াস জাগ্রত হইয়া আছে। এইরূপে ধর্ম এ দেশে শুভকর্ম-আকারে চারি দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। একটি বৃহৎ ব্যবস্থার স্থ্রে এ দেশের সমস্ত লোকালয় মালার মতো গাঁথা হইয়াছে। আমাদের মতো যাহারা এইপ্রকার সর্বজনীন ব্যবস্থার অভাবে পীড়িত হইতেছে তাহারাই জানে ইহা কত্বড়ো একটি কল্যাণ।

মানুষ এমন কোনো নিখুঁত ব্যবস্থা চিরকালের মতো পাকা করিয়া গড়িয়া রাখিতে পারে না বাহার মধ্যে কোনো ভণ্ডামি, কোনো অনর্থ, কোনো কালে প্রবেশ করিবার পথ না পায়। এ দেশের ধর্মমত ও ধর্মতন্ত্রের সঙ্গে এখনকার উন্নতিশীল কালের কিছু কিছু অসামঞ্জ ঘটিতেছে, এ কথা সকলেই জানে। আমি এথানকার অনেক ভালো লোকের মূথে শুনিরাছি, ভজনালয়ে যাওয়া তাঁহাদের পক্ষে অসাধ্য হইয়াছে। যে-সকল কথা বিশ্বাস করা অসম্ভব তাহাকে অন্ধভাবে স্বীকার করিবার পাপে তাঁহারা লিপ্ত হইতে চান না। এইরূপে দেশপ্রচলিত ধর্মমত নানা স্থানে জীর্ণ হইয়া পড়াতে ধর্মের আশ্রয়কে তাঁহারা স্বাংশেই পরিত্যাগ করিয়াছেন। এইরপ সময়েই নানা কপটাচার বুদ্ধ ধর্ম-মতকে আশ্রয় করিয়া তাহাকে আরও রোগাতুর করিয়া তোলে। আজকালকার দিনে নিঃসন্দেহই চার্চের মধ্যে এমন অনেক পাদ্রি আসন গ্রহণ করিয়াছেন যাঁহারা যাহা বিশ্বাস করেন না তাহা প্রচার করেন, এবং যাহা প্রচার করেন তাহাকে কায়ক্লেশে বিশ্বাস করিবার জন্ম নিজেকে ভোলাইবার আয়োজন করিতে থাকেন। এই মিথ্যা যে সমাজকে নানা প্রকারে আঘাত করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। চিরদিনই গোঁড়ামি ধর্মের সিংহ্ছারকে এমন সংকীর্ণ করিয়া ধরে যাহাতে করিয়া ক্ষ্তভাই প্রবেশ করিবার পথ পায়, মহন্ত বাহিরে পড়িয়া থাকে। এইরূপে য়ুরোপে যাঁহারা জ্ঞানে প্রাণে স্থদয়ে মহৎ তাঁহারা অনেকেই মূরোপের ধর্মতন্ত্রের বাহিরে পড়িয়া গিয়াছেন। এ অবস্থা কখনোই কল্যাণকর হইতে পারে না।

কিন্ত, যুরোপকে তাহার প্রাণশক্তি রক্ষা করিতেছে। তাহা কোনো একটা জায়গায় আটকা পড়িয়া বসিয়া থাকে না। চলা তাহার ধর্ম— গতির বেগে সে আপনার বাধাকে কেবলই আঘাত করিয়া ক্ষয় করিতেছে। খৃন্টান-ধর্মমত যে পরিমাণে সংকৃচিত হইয়া এই স্রোতের বেগকে বাধা দিতেছে সেই পরিমাণে ঘা খাইয়া তাহাকে প্রশন্ত হইতে হইবে। সেই প্রক্রিয়া প্রত্যহই চলিতেছে; অবশেষে এখনকার মনীধীরা যাহাকে খৃন্টানধর্ম বলিয়া পরিচয় দিতেছেন তাহা নিজের স্কুল আবরণ সম্পূর্ণ পরিহার করিয়াছে। তাহা ত্রিত্ববাদ মানে না, যিশুকে অবতার বলিয়া স্বীকার করে না, খৃন্টানপুরাণ-বর্ণিত অতিপ্রাকৃত ঘটনায় তাহার আস্থা নাই, তাহা মধ্যস্থবাদীও নহে। মুরোপের ধর্মপ্রকৃতির মধ্যে একটা খ্ব আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে। অতএব ইহা নিশ্চিত, যুরোপ কখনোই আপনার সনাতন ধর্মমতকে আপনার স্বাঙ্গণি উন্নতির চেয়ে নীচে ঝুলিয়া পড়িতে দিয়া নিজেকে এত বড়ো একটা বোঝায় চিরকাল ভারাক্রান্থ করিয়া রাখিবে না।

যাহাই হউক, পাদ্রিরা এই-যে ধর্মমতের জাল দিয়া সমস্ত দেশকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছে, ইহাতে সময়ে সময়ে দেশের উন্নতিকে কিছু কিছু বাধা দেওয়া সত্তেও মোটের উপর ইহাতে যে দেশের ভিতরকার উচ্চ স্থরকে বাঁধিয়া রাথিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণদের এই কাজ ছিল। কিন্তু, ব্রাহ্মণের কর্তব্য বর্ণগত হওয়াতে তাহা স্বভাবতই আপন কর্তব্যের দায়িত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে। ব্রান্ধণের কর্তব্যের আদর্শ যতই উচ্চ হইবে ততই তাহা বিশেষ যোগ্য ব্যক্তির বিশেষ শিক্ষা ও ক্ষমতার উপর নির্ভর করিবে— যখনি সমাজের কোনো বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে এই দায়িত্বকে বংশগত করিয়া দেওয়া হইয়াছে তথনি আদর্শকে ঘতদূর সম্ভব থর্ব করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ব্রাক্ষণের ঘরে জন্মগ্রহণের দারাই মাত্র্য ব্রাহ্মণ হইতে পারে, এই নিতান্ত স্বভাববিক্ষ মিথাার বোঝা আমাদের সমাজ চোথ বুজিয়া বহন করিয়া আসাতেই তাহার ধর্ম প্রাণহীন ও প্রথাগত অন্ধ সংস্কারে পরিণত হইতেছে। যে ব্রাহ্মণকে সমাজ ভক্তি করিতে বাধ্য হইয়াছে সে ব্রাহ্মণ চরিত্রে ও ব্যবহারে ভক্তিভাজন হইবার জন্ম নিজেকে বাধ্য মনে করে না; সে কেবলমাত্র পৈতার লাগামের দারা স্মাজকে চালনা করিয়া তাহাকে নানা দিকে কিরূপ হীনতার মধ্যে উত্তীর্ণ করিয়া দিতেছে, তাহা অভ্যাদের অন্ধতা-বশতই আমরা ব্ঝিতে পারি না। এখানে প্রত্যেক পাদ্রিষ্ট যে অকৃত্রিম নিষ্ঠার শহিত খৃষ্টানধর্মের আদর্শ নিজের জীবনে গ্রহণ করিয়াছে এ কথা আমি বিশ্বাস করি না; কিন্তু ইহারা বংশগত পাদ্রি নহে, সমাজের কাছে ইহাদের জবাবদিহি আছে, নিজের চরিত্রকে আচরণকে ইহারা কলুষিত করিতে পারে না— স্থুতরাং আর-কিছুই না হোক, দেই নির্মল চরিত্রের, সেই ধর্ম নৈতিক সাধনার স্থরটিকে যথাসাধ্য দেশের কাছে ইহারা ধরিয়া রাখিয়াছে। শাল্পে যাহাই বলুক, ব্যবহারতঃ

অবার্নিক ব্রাহ্মণকে দিয়া ধর্মকর্ম করাইতে আমাদের সমাজের কিছুমাত্র লজ্জা সংকোচ
নাই। ইহাতে ধর্মের দঙ্গে পুণাের আন্তরিক বিচ্ছেদ না ঘটিয়া থাকিতে পারে না—
ইহাতে আনাদের মন্তর্জ্যকে আমরা প্রতাহ অবমানিত করিতেছি। এথানে অধার্মিক
পাদ্রিকে সমাজ কথনােই ক্ষমা করিবে না; সে পাদ্রি হয়তাে ভক্তিমান না হইতে পারে,
কিন্তু তাহাকে চরিত্রবান হইতেই হইবে— এই উপায়েই সমাজ নিজের মন্ত্র্যুত্তর
প্রতি সম্মান রক্ষা করিতেছে এবং নিঃসন্দেহই চরিত্রসম্পদে তাহার পুরস্কার লাভ
করিতেছে।

তাই বলিতেছিলান, এথানকার পাদ্রির দল সমস্ত দেশের জন্ম একটা ধর্ম নৈতিক মোটা-ভাত মোটা-কাপড়ের ব্যবস্থা করিয়াছে। কিন্তু, সেইটুকুতেই তো সন্তুষ্ট হওয়ার কথা নহে। সমস্ত দেশের সামনে ক্ষণে ক্ষণে যে বড়ো বড়ো ধর্মসমস্তা উপস্থিত হয় থুকের বাণীর সঙ্গে স্থর মিলাইয়া পাজিরা তো তাহার মীমাংসা করেন না। দেশের চিত্তের মধ্যে খুস্টকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবার যে ভার তাঁহারা লইয়াছেন, এইখানে পদে পদে তাহার ব্যত্যয় দেখিতে পাই। যথন বোয়ার-যুদ্ধ উপস্থিত হইরাছিল তখন সমস্ত দেশের পাদ্রিরা তাহার কিরূপ বিচার করিয়াছিলেন। এই-যে পারশুকে তুই টুক্রা করিয়া ফুটিয়া ফেলিবার জন্ম য়্রোপের হুই মোটা মোটা গৃহিণী বঁটি পাতিয়া বিদিয়াছেন— পান্তিরা চুপ করিয়া আছেন কেন। ভারতবর্ধে কুলিসংগ্রহ ব্যাপারে, কুলি থাটাইবার ব্যবস্থায়, দেখানকার শাসনতন্ত্রে, সেথানে দেশীয়দের প্রতি ইংরেজের ব্যবহারে এমন কি কোনো অবিচার ঘটে না যাহাতে খুস্টের নাম লইয়া তাঁহারা সকলে মিলিয়া তুর্বল অপমানিতের পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে পারেন। তেমন স্বর্গীয় দৃশ্য কি আমরা দেখিয়াছি। ইংরেজিতে 'পয়সার বেলায় পাকা টাকার বেলায় বোকা' বলিয়া একটা চলতি কথা আছে, বড়ো বড়ো খৃন্টানদেশের ধর্মনৈতিক আচরণে আমরা তাহার পরিচয় প্রতিদিন পাইতেছি ; তাঁহারা ব্যক্তিগত নৈতিক আদর্শকে আঁট করিয়া রাখিতে চান অথচ সমস্ত জাতি বৃাহবদ্ধ হইয়া এমন-সকল প্রকাণ্ড পাপাচরণে নিল্জিভাবে প্রবৃত্ত হইতেছেন যাহাতে স্থদূরব্যাপী দেশ ও কালকে আশ্রম করিয়া ছবিষহ চুঃখছুর্গতির স্ষ্টি করিতেছে; এমন ছুর্দিনে অনেক মহাত্মাকে স্বজ্জাতির এই সর্বজ্জনীন সম্বতানির বিরুদ্ধে নির্ভয়ে লড়িতে দেখিয়াছি, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে পান্তি কয়জন। এমন-কি, গ্ণনা করিলে দেখা যাইবে, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রচলিত খৃস্টানধর্মে আস্থাবান নহেন। অথচ চার্চের চিরপ্রথা-সম্মত কোনো বাহ্য পূজাবিধিতে সামান্ত একটু নড়চড় ঘটাইলে সমস্ত পাদ্রিসমাজে বিষম হুলুস্থুল পড়িয়া যায়। এইজন্মই কি যিশু তাঁহার রক্ত দিয়াছিলেন। জগতের সম্মুথে ইহা কোন্ স্বসমাচার প্রচার করিতেছে। খুস্টানদেশের

2

পাদ্রির দল স্বজাতির ধর্ম-তহবিলের সিকিপয়সা আধপয়সা আগ্লাইয়া বসিয়া আছেন, কিন্তু বড়ো বড়ো 'কোম্পানির কাগজ' ফুঁকিয়া দিবার বেলায় তাঁহাদের হুঁশ নাই। তাঁহার৷ তাঁহাদের দেবতাকে কড়ির মূল্যে সম্মান করেন ও মোহরের মূল্যে অপমানিত করিয়া থাকেন, ইহাই প্রতিদিন দেখিতেছি। পাদ্রিদের মধ্যে এমন মহদাশয় আছেন যাঁহারা অক্তত্রিম বিশ্ববন্ধু, কিন্তু সে তাঁহাদের ব্যক্তিগত মাহাত্ম। কিন্তু, দলের দিকে ভাকাইলে এই কথা মনে আসে যে, ধর্মকে দলের হাতে সমর্পণ করিলে ভাহাকে খানিকটা পরিমাণে দলিত করা হয়ই। ইহাতেও একপ্রকার জাত তৈরি করা হয়, তাহা বংশগত জাতের চেয়ে অনেক বিষয়ে ভালো হইলেও তাহাতে জাতের বিষ খানিকটা থাকিয়া যায় ও তাহা জনিয়া উঠিতে থাকে। ধর্ম মাস্থকে মৃক্তি দেয়, এইজভ্য ধর্মকে সকলের চেয়ে মুক্ত রাথা চাই; কিন্তু, ধর্ম যেখানে দলের বেড়ায় আটকা পড়ে দেখানেই ক্রমণ তাহার ছোটো দিকটাই বড়ো দিকের চেয়ে বড়ো হইয়া উঠে, বাহিরের জিনিস অন্তরের জিনিসকে আচ্ছন্ন করে ও ধাহা সাময়িক তাহা নিত্যকে পীড়া দিতে থাকে। এইজন্মই সমস্ত দেশ জুড়িয়া পাদ্রির দল বসিয়া থাকা সত্ত্বেও নিদারুণ দম্যবৃত্তি ও ক্সাইবৃত্তি করিতে রাষ্ট্রনৈতিক অধিনায়কদের লেশমাত্র সংকোচ বোধ হয় না; তাঁহাদের সেই পুণাজ্যোতি নাই যাহার সমূথে এই-সকল বিরাট পাপের কলম্বকালিমা সর্বসমক্ষে বীভংসরূপে উদ্ঘাটিত হয়।

### সংগীত

আমরা গ্রীম-ঋতুর অবসানের দিকে এ দেশে আসিয়া পৌছিয়াছি, এখন এখানে সংগীতের আসর ভাঙিবার মুখে। কোনো বড়ো ওস্তাদের গান বা বাজনার বৈঠক এখন আর নাই। এখানকার নিকুন্ধে গ্রীমকালে পাখিরা নানা সমুদ্র পার হইয়া আসে, আবার তাহারা সভা ভঙ্গ করিয়া চলিয়া যায়। মান্তবের সংগীতও এখানে সকল ঋতুতে বাজে না; তাহার বিশেষ কাল আছে, সেই সময়ে পৃথিবীর নানা ওস্তাদ নানা দিক হইতে আসিয়া এখানে সংগীতসরস্বতীর পূজা করিয়া থাকে।

আমাদের দেশেও একদিন এইরপ গীতবাতের পরব ছিল। পূজাপার্বণের সময় বড়ো বড়ো ধনীদের বাড়িতে নানা দেশের গুণীরা আসিয়া জুটিত। সেই-সকল সংগীতসভায় দেশের সাধারণ লোকের প্রবেশ অবারিত ছিল। তথন লক্ষ্মী সরস্বতী একত্র মিলিতেন এবং সংগীতের বসস্তসমীরণ সমস্ত দেশের হৃদয়ের উপর দিয়া প্রবাহিত হইত। সকল দেশেই একদিন ব্নিয়াদি ধনীরাই দেশের শিল্প সাহিত্য সংগীতকে আশ্রম দিয়া রক্ষা করিয়াছে। য়ুরোপে এখন গণসাধারণ সেই ব্নিয়াদি বংশের স্থান অধিকার করিয়াছে; আমাদের দেশে বারোয়ারি-ছারা যেটা ঘটয়া থাকে সেইটে য়ুরোপের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। বারোয়ারিই এখানে ওন্তাদ আনাইয়া গানশোনে; বারোয়ারির কপাতেই নিরন্ধ কবির দৈল্ল মোচন হয়, এবং চিত্তকর ছবি আঁকিয়া লক্ষীর প্রসাদ লাভ করে। কিন্তু, আমাদের দেশে বর্তমান কালে ধনীদের ধনের কোনো দায়িঅ নাই; সে ধনের ছারা কেবল ল্যাছারাস অস্লার ছামিল্টন হার্মান এবং মাকিণ্টশ-বার্ন্ কোম্পানিরই মুনফা বৃদ্ধি হইয়া থাকে; এ দিকে গণসাধারণেরও না আছে শক্তি, না আছে কচি। আমাদের দেশে কলাবধুকে লক্ষীও ত্যাগ করিয়াছেন, গণেশের ঘরেও এখনও তাঁহার স্থান হয় নাই।

আমার ভাগ্যক্রমে এবারে আমি লগুনে আসার কয়েক সপ্তাহ পরেই ক্রিস্টলপ্যালাসের গীতশালায় হাণ্ডেল-উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ সংগীতরচয়িতা
হাণ্ডেল জর্মান ছিলেন, কিন্তু ইংল্ডেই তিনি অধিকাংশ জীবন যাপন করিয়াছিলেন।
বাইবেলের কোনো কোনো অংশ ইনি স্তরে বসাইয়াছিলেন, সেগুলি এ দেশে বিশেষ
আদর পাইয়াছে। এই গীতগুলিই বহুশত য়য়য়েরেগে বহুশত কঠে মিলিয়া হাণ্ডেলউৎসবে গাওয়া হইয়া থাকে। চারি হাজার য়য়ী ও গায়কে মিলিয়া এবারকার উৎসব
সম্পন্ন হইয়াছিল।

এই উৎসবে আমি উপস্থিত ছিলাম। বিরাট সভাগৃহের গ্যালারিতে শুরে শুরে গারক ও বাদক বসিরা গিয়াছে। এত বৃহৎ ব্যাপার যে তুর্বিনের সাহায্য ব্যতীত স্পষ্ট করিয়া কাহাকে দেখা যায় না, মনে হয় যেন পূঞ্জ পূঞ্জ মাতুষের মেঘ করিয়াছে। স্ত্রী ও পুরুষ গায়কেরা উদারা মুদারা ও তারা স্থরের কণ্ঠ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বসিয়াছে। একই রঙের একই রকমের কাপড়; সবস্থদ্ধ মনে হয়, প্রকাণ্ড একটা পটের উপর কে যেন লাইনে লাইনে পশমের বৃনানি করিয়া গিয়াছে।

চার হাজার কঠে ও যত্ত্বে সংগীত জাগিয়া উঠিল। ইহার মধ্যে একটি স্কর পথ জুলিল না। চার হাজার স্বরের ধারা নৃত্য করিতে করিতে একসঙ্গে বাহির হইল, তাহারা কেহ কাহাকেও আঘাত করিল না। অথচ সমতান নহে, বিচিত্র তানের বিপুল সন্মিলন। এই বহুবিচিত্রকে এমনতরো অনিন্দনীয় স্থসম্পূর্ণতায় এক করিয়া তুলিবার মধ্যে যে একটা বৃহৎ শক্তি আছে, আমি তাহাই অন্তত্তব করিয়া বিশ্বিত হইয়া গেলাম। এত বড়ো বৃহৎ ক্ষেত্রে অন্তরে বাহিরে এই জাগ্রত শক্তির কোথাও কিছুমাত্র উদাস্থ নাই, জড়ত্ব নাই। আসন বসন হইতে আরম্ভ করিয়া গীতকলার

পারিপাট্য পর্যন্ত সর্বত্র তাহার অমোঘ বিধান প্রত্যেক অংশটিকে সমগ্রের সঙ্গে মিলাইয়া নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

মাঝে মাঝে ছাপানো প্রোগ্রাম খুলিয়া গানের কথার সঙ্গে স্থরকে মিলাইয়া দেখিতে চেটা করিয়াছিলাম। কিন্তু, মিল থে দেখিতে পাইয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। এতবড়ো একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার গড়িয়া তুলিলে সেটা যে একটা যত্ত্বের জিনিস হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বাহিরের আয়তন বৃহৎ বিচিত্র ও নির্দোষ হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ভাবের রসটি চাপা পড়িয়াছে। আমার মনে হইল, বৃহৎ বৃাহবদ্ধ সৈক্রদল যেমন করিয়া চলে এই সংগীতের গতি সেইরূপ; ইহাতে শক্তি আছে, কিন্তু লীলা নাই।

কিন্তু, তাই বলিয়া সমস্ত মূরোপীয় সংগীত পদার্থটাই যে এই শ্রেণীর, তাহা বলিলে সত্য বলা হইবে না। অর্থাৎ, মূরোপীয় সংগীতে আকারের নৈপুণাই প্রধান, ভাবের রস প্রধান নহে, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। কারণ, ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, সংগীতের রসস্থধায় মূরোপকে কিরূপ মাতাইয়া তোলে। ফুলের প্রতি মৌমাছির আগ্রহ দেখিলেই বুঝা যাইবে ফুলে মধু আছে, সে মধু আমার গোচর না হইতেও পারে।

যুরোপের সঙ্গে আমাদের দেশের সংগীতের এক জায়গায় মূলতঃ প্রভেদ আছে, গে কথা সত্য। হার্মনি বা স্বরসংগতি যুরোপীয় সংগীতের প্রধান বস্তু, আর রাগরাগিণীই আমাদের সংগীতের মুখ্য অবলম্বন। যুরোপ বিচিত্রের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছে, আমরা একের দিকে। বিশ্বসংগীতে আমরা দেখিতেছি বিচিত্রের তান সহস্রধারায় উচ্ছুসিত হুইতেছে, একটি আর-একটির প্রতিধানি নহে, প্রত্যেকেরই নিজের বিশেষত্ব আছে অথচ সমস্তই এক হুইয়া আকাশকে পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। হার্মনি, জগতের সেই বহু রূপের বিরাট নৃত্যলীলাকে স্বর দিয়া দেখাইতেছে। কিন্তু, নিশ্চয়ই মাঝখানে একটি এক-রাগিণীর গান চলিতেছে; সেই গানের তানলম্বটিকেই ঘিরিয়া ঘিরিয়া নৃত্য আপনার বিচিত্র গতিকে সার্থক করিয়া তুলিতেছে। আমাদের দেশের সংগীত সেই মাঝখানের গানটিকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। সেই গভীর, গোপন, সেই এক—যাহাকে ধ্যানে পাওয়া যায়, যাহা আকাশে স্তর্ন হুইয়া আছে। চিরধাবমান বিচিত্রের সঙ্গে গোপ দিয়া তাল রাখিয়া চলা, ইহাই য়ুরোপীয় প্রকৃতি; আর চিরনিস্তর একের দিকে কান পাতিয়া, মন রাখিয়া, আপনাকে শান্ত করা, ইহাই আমাদের স্বভাব।

আমাদের দেশের সংগীতে কি ইহাই আমরা অমুভব করি না। যুরোপের সংগীতে দেখিতে পাই, মান্তবের সমস্ত ঢেউ-থেলার সঙ্গে তাহার তাল-মানের যোগ আছে, মাত্রবের হাসিকানার সঙ্গে তাহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ। আমাণের সংগীত মাত্রবের জীবন-লীলার ভিতর হইতে উঠে না, তাহার বাহির হইতে বহিয়া আলে। যুরোপের সংগীতে মানুষ আপুনার ঘরের আলো, উৎসবের আলো, নানা রঙের ঝাড়ে লঠনে বিচিত্র করিয়া জালাইরাছে; আমাদের সংগীতে দিগন্ত হইতে চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে। দেইজ্য বারবার ইহা অন্তভব করিয়াছি, আমাদের দংগীত আমাদের স্থগতঃখকে অতিক্রন করিয়া চলিয়া যায়। আমাদের বিবাহের রাত্তে রশনচৌকিতে সাহানা বাজে। কিন্তু, সেই সাহানার তানের মধ্যে প্রমোদের ঢেউ খেলে কোথায়। তাহার মধ্যে বৌবনের চাঞ্চল্য কিছুমাত্র নাই, তাহা গম্ভীর, তাহার মিড়ের ভাঁজে ভাঁজে করুণা। আমাদের দেশে আধুনিক বিবাহে দানাইয়ের দঙ্গে বিলাতি ব্যাও্ বাজানো বড়োমান্থযি বর্বরতার একটা অঙ্গ। উভয়ের প্রভেদ একেবারে স্বস্পষ্ট। বিলাতি ব্যাণ্ডের স্বরে মান্তবের আমোদ-আফ্লাদের সমারোহ ধরণী কাঁপাইয়া তুলিভেছে; যেমন লোকজনের ভিড়, যেমন হাস্থালাপ, যেমন সাজসজ্বা, যেমন ফুলপাতা-আলোকের ঘটা, ব্যাত্তের স্থরের উচ্ছাসও ঠিক তেমনি। কিন্তু, বিবাহের প্রযোদসভাকে চারি দিকে বেষ্টন করিয়া যে অন্ধকার রাতি নিস্তব্ধ হইয়া আছে, যেখানে লোকলোকান্তরের অনস্ত উৎসব নীরব নক্ষত্রসভায় প্রশাস্ত আলোকে দীপ্যমান, সাহানার হুর সেইথানকার বাণী বহন করিয়া প্রবেশ করে। আমাদের সংগীত মাহুষের প্রমোদশালার সিংহ্নারটা ধীরে ধীরে খুলিয়া দেয় এবং জনতার মাঝখানে অদীমকে আহ্বান করিয়া আনে। আমাদের সংগীত একের গান, একলার গান— কিন্তু তাহা কোণের এক নহে, তাহা বিশ্ববাপী এক।

হার্মনি অতিমাত্র প্রবল হইলে গীতটিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, এবং গীত যেখানে অত্যন্ত স্বতন্ত্র হইয়া উঠিতে চায় সেথানে হার্মনিকে কাছে আসিতে দেয় না। উভয়ের মধ্যে এই বিচ্ছেদটা কিছুদিন পর্যন্ত ভালো। প্রত্যেকের পূর্ণপরিণত রূপটিকে পাইবার জন্ম কিছুকাল প্রত্যেক থিকে সাতস্ত্রোর অবকাশ দেওয়াই উচিত। কিন্তু, তাই বলিয়া চিরকালই তাহাদের আইবুড় থাকাটাকে শ্রেয় বলিতে পারি না। বন্ন ও কন্যা যতদিন যৌবনের পূর্ণতা না পায় ততদিন তাহাদের পূথক হইয়া বাড়িতে দেওয়াই ভালো, কিন্তু তার পরেও যদি তাহারা মিলিতে না পারে তবে তাহারা অসম্পূর্ণ হইয়া থাকে। গীত ও হার্মনির যে মিলিবার দিন আসিয়াছে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। সেই মিলনের আয়োজনও শুক হইয়াছে।

গ্রামে হপ্তায় বিশেষ একদিন হাট বলে, বৎসরে বিশেষ একদিন মেলা হয়। সেইদিন পরস্পরের পণ্যবিনিময় করিয়া মান্তুষের যাহার যাহা অভাব আছে তাহা

0

মিটাইয়া লয়। মান্তবের ইতিহাসেও তেমনি এক-একটা যুগে হাটের দিন আসে; সেদিন যে যার আপন আপন সামগ্রী ঝুড়িতে করিয়া আনিয়া পরের সামগ্রী সংগ্রহ করিতে আসে। সেদিন মান্তব ব্ঝিতে পারে, একমাত্র নিজের উৎপন্ন জিনিসে মান্তবের দৈত দ্র হয় না; ব্ঝিতে পারে, নিজের ঐশর্যের একমাত্র সার্থকতা এই যে, তাহাতে পরের জিনিস পাইবার অধিকার জন্মে। এইরূপ যুগকে য়্রোপের ইতিহাসে রেনেসাঁসের যুগ বলিয়া থাকে। পৃথিবীতে বর্তমান মুগে যে রেনেসাঁসের হাট বিসিয়া গেছে এত বড়ো হাট ইহার আগে আর-কোনোদিন বসে নাই। তাহার প্রধান কারণ, আজ পৃথিবীতে চারি দিকের রান্তা যেমন থোলসা হইয়াছে এমন আর-কোনোদিন ছিল না।

কিছুদিন পূর্বে একজন মনীষী আমাকে বলিয়াছিলেন, যুরোপে ভারতবর্ষীয় রেনেসাঁসের একটা কাল আসর হইয়াছে। ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক ভাঙারে যে সম্পদ সঞ্চিত আছে হঠাৎ তাহা যুরোপের নজরে পড়িতেছে এবং যুরোপ অন্তব করিতেছে, সেগুলিতে তাহার প্রয়োজন আছে। এতদিন ভারতবর্ষের চিত্রশিল্প ও স্থাপত্য যুরোপের অবজ্ঞাভাজন হইয়াছিল; এখন তাহার বিশেষ একটি মহিমা যুরোপ দেখিতে পাইয়াছে।

অতি অল্লকাল হইল ভারতবর্ষীয় সংগীতের উপরও যুরোপের দৃষ্টি পড়িয়াছে। আমি ভারতবর্ষ থাকিতেই দেখিয়াছি, যুরোপীয় শ্রোতা তয়য় হইয়া হ্বরবাহারে বাগেশ্রী রাগিণীর আলাপ শুনিতেছেন। একদিন দেখিলাম, একজন ইংরেজ শ্রোতা একটি সভায় বিসমা ত্বজন বাঙালি যুবকের নিকট সামবেদের গান শুনিতেছেন। গায়ক ত্বজন বেদমন্ত্রে ইমনকল্যাণ ভৈরবী প্রভৃতি বৈঠকি হ্বর যোগ করিয়া তাঁহাকে সামগান বলিয়া শুনাইতেছেন। তাঁহাকে আমার বলিতে হইল, এ জিনিসটাকে সামগান বলিয়া শুনাইতেছেন। তাঁহাকে আমার বলিতে হইল, এ জিনিসটাকে সামগান বলিয়া গ্রহণ করা চলিবে না। দেখিলাম, তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া আমার পক্ষে নিতান্ত বাহল্য; কারণ, তিনি আমার চেয়ে অনেক বেশি জানেন। আমাকে তিনি বেদমন্ত্র আবৃত্তি করিতে বলিলে আমি অল্ল যেটুকু জানি সেই অনুসারে আবৃত্তি করিলাম। তথনি তিনি বলিলেন, এ তো যজুর্বেদের আবৃত্তির প্রণালী। বস্তুত আমি যজুর্বেদের মন্ত্রই আবৃত্তি করিয়াছিলাম। বেদগান হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রপদ-থেয়ালের রাগ মান লম্ম তিনি তম্ব জ্ব করিয়া সন্ধান করিয়াছেন— তাঁহাকে সহজে ফাঁকি দিবার জো নাই। ইনি ভারতবর্ষীয় সংগীত সম্বন্ধে বই লিখিতেছেন।

শ্রীমতী মড মেকার্থির লেখা মডার্ন্-রিভিয়ু পত্রিকায় মাঝে মাঝে বাহির হইয়াছে।
শিশুকাল হইতেই সংগীতে ইহার অসামাগ্র প্রতিভা। নয় বংসর বয়স হইতেই ইনি
প্রকাশ্য সভায় বেহালা বাজাইয়া শ্রোতাদিগকে বিস্মিত করিয়াছেন। তুর্ভাগ্যক্রমে

ইহার হাতে স্নায়্যটিত পীড়া হওয়াতে ইহার বাজনা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইনি ভারতবর্ষে থাকিয়া কিছুকাল বিশেষভাবে দক্ষিণভারতের সংগীত আলোচনা করিয়াছেন; ইনিও সে সম্বন্ধে বই লিখিতে প্রবৃত্ত আছেন।

একদিন ডাক্তার কুমারস্বামীর এক নিমন্ত্রণপত্তে পড়িলাম, তিনি আমাকে রতন দেবীর গান শুনাইবেন। রতন দেবী কে ব্ঝিতে পারিলাম না; ভাবিলাম কোনো ভারতবর্যীয় মহিলা হইবেন। দেখিলাম তিনি ইংরেজ মেয়ে, যেথানে নিমন্ত্রিত হইয়াছি দেইখানকার তিনি গৃহস্বামিনী।

মেজের উপর বসিয়া কোলে তমুরা লইয়া তিনি গান ধরিলেন। আমি আশ্চর্ষ হইয়া গেলাম। এ তো 'হিলিমিলি পনিয়া' নহে; রীতিমত আলাপ করিয়া তিনি কানাড়া মালকোষ বেহাগ গান করিলেন। তাহাতে সমস্ত ত্রূরহ মিড় এবং তান লাগাইলেন, হাতের ইন্ধিতে তাল দিতে লাগিলেন; বিলাতি সম্মার্জনী বুলাইয়া আমাদের সংগীত হইতে তাহার তারতবর্ষীয়ত্ব বারো-আনা পরিমাণ ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিলেন না। আমাদের ওস্তাদের সঙ্গে প্রভেদ এই যে ইহার কণ্ঠন্বরে কোথাও যেন কোনো বাধা নাই; শরীরের মুদ্রায় বা গলার স্থরে কোনো ক্টকর প্রয়াসের লক্ষণ দেখা গেল না। গানের মৃত্তি একেবারে অক্ষুণ্ণ অক্লান্ত হইয়া দেখা দিতে লাগিল।

এ দেশে এই খাহারা ভারতবর্ষীয় সংগীতের আলোচনায় প্রবৃত্ত আছেন, ইহারা বে কেবলমাত্র কৌতৃহল চরিতার্থ করিতেছেন তাহা নহে; ইহারা ইহার মধ্যে একটা অপূর্ব সৌন্দর্য দেখিতে পাইয়াছেন— সেই রসটিকে গ্রহণ করিবার জন্ম, এমন-কি, সম্ভবমত আপনাদের সংগীতের অঙ্গীভূত করিয়া লইবার জন্ম ইহারা উৎস্ক্ হইয়াছেন। ইহাদের সংখ্যা এখনো নিতান্তই অল্প সন্দেহ নাই, কিন্তু আগুন একটা কোণেও যদি লাগে তবে আপনার তেজে চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে।

এখানকার লণ্ডন একাডেমি অফ মুাজিকের অধ্যক্ষ ডাক্টার ইয়র্ক্টোরের সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছে। তিনি ভারতবর্ষীয় সংগীতের কিছু কিছু পরিচয় পাইয়াছেন। যাহাতে লণ্ডনে এই সংগীত আলোচনার একটা উপায় ঘটে সেজগু আমার নিকট তিনি বারম্বার ঔৎস্থক্য প্রকাশ করিয়াছেন। যদি কোনো ভারতবর্ষীয় ধনী রাজা কোনো বড়ো ওস্তাদ বীণাবাদককে এখানে কিছুকাল রাখিতে পারেন তাহা হইলে, তাঁহার মতে, বিস্তর উপকার হইতে পারে।

উপকার আমাদেরই সবচেয়ে বেশি। কেননা, আমাদের শিল্পসংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা আমরা হারাইয়াছি। আমাদের জীবনের সঙ্গে তাহার যোগ নিতান্তই ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। নদীতে যথন ভাঁটা পড়ে তখন কেবল পাঁক বাহির হইয়া পড়িতে থাকে; আমাদের সংগীতের স্রোতিষ্টনীতে জোয়ার উত্তীর্গ ইইয়া গিয়াছে বলিয়া, আমরা আজকাল তাহার তলদেশের পিছলতার মধ্যে লুটাইতেছি। তাহাতে স্নানের উল্টা কাজ হয়। আমাদের ঘরে ঘরে গ্রামোফোনে যে-সকল স্বর বাজিতেছে, থিয়েটার হইতে যে-সকল গান শিথিতেছি, তাহা শুনিলেই ব্ঝিতে পারিব, আমাদের চিত্তের দারিদ্রো কদর্যতা যে কেবল প্রকাশমান হইয়া পড়িয়াছে তাহা নহে, সেই কদর্যতাকেই আমরা অঙ্গের ভূষণ বলিয়া ধারণ করিতেছি। সন্তা থেলো জিনিসকে কেহ একেবারে পৃথিবী হইতে বিদায় করিতে পারে না; একদল লোক সকল সমাজেই আছে, তাহাদের সংগতি তাহার উর্ধে উঠিতে পারে না— কিন্তু, যখন সেই-সকল লোকেই দেশ ছাইয়া ফেলে তথনি সরস্বতী সন্তা দামের কলের পুতুল হইয়া পড়েন। তখনি আমাদের সাধনা হীনবল হয় এবং সিদ্ধিও তদক্ষরপ হইয়া থাকে। স্বতরাং এখন গ্রামোফোন ও কন্সেই পার্টির আগাছায় দেশ দেখিতে দেখিতে ছাইয়া যাইবে; যে সোনার ফসলের চাষ দরকার সে ফসল মারা যাইতেছে।

একদিন আমাকে ডাক্তার কুমারস্বামী বলিয়াছিলেন, 'হয়তো এমন সময় আসিবে যথন তোমাদের সংগীতের পরিচয় লইতে তোমাদিগকে যুরোপে যাইতে হইবে।' আমাদের দেশের অনেক জিনিসকেই যুরোপের হাত হইতে পাইবার জন্ম আমরা হাত পাতিয়া বিদ্যাছি। আমাদের সংগীতকেও একবার সমুদ্রপার করিয়া তাহার পরে যথন তাহাকে ফিরিয়া পাইব তথনি হয়তো ভালো করিয়া পাইব। আমরা বহুকাল ঘরের কোণে কাটাইয়াছি, এইজন্ম কোনো জিনিসের বাজারদর জানি না; নিজের জিনিসকে যাচাই করিয়া লইব, কোন্থানে আমাদের গৌরব তাহা নিশ্চিত করিয়া ব্রিব, সে শক্তি আমাদের নাই।

যেথানে মান্তবের সকল চেষ্টাই প্রচ্র প্রাণশক্তি হইতে নিয়ত নানা আকারে উৎসারিত হইতেছে, যেথানে মান্তবের সমস্ত সম্পদ জীবনের বৃহৎ কারবারে থাটতেছে এবং মুনফায় বাড়িয়া চলিয়াছে, সেইখানে আপনাদের সামগ্রীকে না আনিলে, সেই চল্তি কারবারের সঙ্গে যোগ দিতে না পারিলে, আমরা আপনার পরিচয় পাইতে পারিব না; স্থতরাং আমাদের অনেক শক্তি কেবল নপ্ত হইতে থাকিবে। পাছে যুরোপের সংসর্গে আমরা আপনাকে বিশ্বত হই, এই ভয়ের কথাই আমরা শুনিয়া আসিতেছি; কিন্তু তাহা সত্য নহে, তাহার উন্টা কথাই সত্য। এই প্রবল সজীব শক্তির প্রথম সংঘাতে কিছুকালের জন্ম আমরা দিশা হারাইয়া থাকি, কিন্তু শেষকালে আমরা নিজের প্রকৃতিকেই জাগ্রতত্ব করিয়া পাই। যুরোপের প্রাণবান সাহিত্য আমাদের সাহিত্যের প্রয়াসকে জাগাইয়াছে; তাহা ষতই বলবান হইয়া উঠিতেছে

তত্ই অতুকরণের হাত এড়াইয়া আমাদিগকে আত্মপ্রকাশের পথে অগ্রদর করিয়া দিতেছে। আমাদের শিল্পকলায় সম্প্রতি যে উদ্বোধন দেখা যাইতেছে তাহার মূলেও য়রোপের প্রাণশক্তির আঘাত রহিয়াছে। আমার বিশ্বাস, সংগীতেও আমাদের সেই বাহিরের সংশ্রব প্রয়োজন হইয়াছে। তাহাকে প্রাচীন দস্তরের লোহার সিন্ধুক হইতে মুক্ত করিয়া বিষের হাটে ভাঙাইতে হইবে। যুরোপীয় সংগীতের সঙ্গে ভালো করিয়া পরিচয় হইলে তবেই আমাদের সংগীতকে আমরা সত্য করিয়া, বড়ো করিয়া, ব্যবহার আমাদের কলেজ-নামক কেরানিগিরির কারখানাঘরে শিল্পশংগীতের কোনো স্থান নাই, এবং আশ্চর্বের কথা এই বে, বে-সকল বিভালয়কে আমরা ভাশভাল নাম দিয়া স্থাপন করিয়াছি সেথানেও কলাবিতার কোনো আসন পাতা হইল না। মান্তবের সামাজিক জীবনে ইহার প্রয়োজন যে কত বড়ো, নোট মৃখস্থ করিতে করিতে, ডিগ্রি নিতে নিতে, দেই বোধটুকু পর্যন্ত আমরা সম্পূর্ণ হারাইয়া বসিয়াছি। এইজন্ম সংগীত আজ পর্যন্ত সেই-সকল অশিক্ষিত লোকের মধ্যেই বদ্ধ ধাহাদের সম্মুখে বিশ্বের প্রকাশ নাই; যাহারা অক্ষম স্ত্রীলোকের মতো নিজের সমস্ত ধনকে গহনা গড়াইয়া রাখিয়াছে, তাহাকে কেবল বহন করিতেই পারে, সর্বতোভাবে ব্যবহার করিতে পারে না; এমন-কি, ব্যবহারের কথার আভাস দিলেই তাহারা আত্ত্বিত হইয়া উঠে— মনে করে, ইহা তাহাদের সুর্বস্ব খোওয়াইবার পদা।

অতএব, আমাদের ধন যখন আমরা ভালো করিয়া ব্যবহার করিতে পারিলাম না তখন যাহারা পারে তাহারা একদিন ইহাকে নিজের ব্যবসায়ে খাটাইবে, ইহাকে বিশ্বের কাজে লাগাইবার পথে আনিবে। আমাদিগকে সেই দিনের জন্ম অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে, তাহার পরে গর্ব করিব, আমাদের যাহা আছে জগতে এমন আর কাহারও নাই; সেই গর্ব করিবার উপকরণও অন্ত লোককে জোগাইয়া দিতে হইবে।

#### সমাজভেদ

আমরা যথন বিলাতে যাত্রা করি তথন সেটা কেবল দেশ হইতে দেশস্তিরে যাওয়া নয়, আমাদের পক্ষে সেটা একটা নৃতন সংসারে প্রবেশ করা। জীবনযাত্রার বাহ্ প্রভেদগুলাতে বড়ো-একটা-কিছু আসে-যায় না। আমাদের সঙ্গে বসনে-ভূষণে আহারে-বিহারে বিদেশীর সাদৃশ্য থাকিবে না, সেটা তো ধরা কথা, স্থতরাং সেথানে বিশেষ বাধে না। কিন্তু, কেবল জীবনযাত্রায় নহে, জীবনতত্ত্বে একটা জায়গায় আমাদের গভীরতর অমিল আছে, দেইথানেই দিক্নির্ণয় করা হঠাৎ আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে।

জাহাজে উঠিয়াই আমরা প্রথম সেটা অন্থভব করিতে শুরু করি। বুঝিতে পারি,
এখন হইতে আমাদিগকে আর-এক সংসারের নিয়মে চলিতে হইবে। হঠাৎ এতথানি
পরিবর্তন মান্ত্রের পক্ষে অপ্রিয়— এইজগুই আমরা সেটাকে ভালো করিয়া বুঝিয়া
দেখিবার চেটা করি না, কোনোমতে মানিয়া চলি কিম্বা মনে মনে বিরক্ত হইয়া বলি,
ইহাদের চাল-চলনটা অতাস্ত বেশি কুত্রিম।

আগল কথা, ইহাদের সঙ্গে আমাদের সামাজিক অবস্থার যে প্রভেদ আছে সেইটেই গুরুতর। পরিবার এবং পল্লীমওলীর সীমায় আসিয়া আমাদের সমাজ থামিয়াছে। সেই সীমার মধ্যেই পরম্পরের ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের কতকগুলা বাঁধা নিয়ম আছে। সেই সীমার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই আমাদের কী করিতে আছে এবং কী করিতে নাই তাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে। সেই নিয়মগুলির মধ্যে অনেক ক্বত্রিমতাও আছে, অনেক স্বাভাবিকতাও আছে।

কিন্তু, যে সমাজের প্রতি লক্ষ করিয়া এই নিয়মগুলি তৈরি হইয়াছে সেই সমাজের পরিধি বড়ো নহে এবং সে সমাজ আত্মীয়সমাজ। স্থতরাং আমাদের আদবকায়দাগুলি ঘোরো রকমের। বাবার সামনে তামাক খাইতে নাই, গুরুঠাকুরের পায়ের ধূলা লইয়া তাঁছাকে দক্ষিণা দেওয়া কর্তব্য, ভাস্থরকে দেখিলে মুখ আবৃত করা চাই এবং মামাশ্বশুরের নিকটসংশ্রব বর্জনীয়। এই পরিবার বা পল্লীমণ্ডলীর বাহিরে যে নিয়মের ধারা চলিয়াছে তাহা মোটের উপর বর্ণভেদমূলক।

বলিতে গেলে বর্ণাশ্রমের স্থ্র আমাদের পরীসমাজ ও পরিবারমণ্ডলীকে হারের মতো গাঁথিয়া তুলিয়াছে। আমরা একটা সমাপ্তিতে আসিয়াছি। ভারতবর্ধ তাহার সমাজে সমস্তার একটা সম্পূর্ণ সমাধান করিয়া বসিয়াছে এবং মনে করিয়াছে, এই ব্যবস্থাকে চিরকালের মতো পাকা করিয়া রাখিতে পারিলেই তাহার আর-কোনো ভাবনা নাই। এইজন্ম বর্ণাশ্রমস্থেরের দ্বারা পরিবার-সমাজকে বাঁধিয়া রাখিবার বিধানকে সকল দিক হইতে দৃঢ় করিবার দিকেই আধুনিক ভারতবর্ষের সমস্ত চেষ্টা কাজ করিয়াছে।

ভারতবর্ধের সম্মুথে যে সমস্যা ছিল ভারতবর্ধ তাহার একটা-কোনো সমাধানে আসিয়া পৌছিতে পারিয়াছিল, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। বিচিত্র জাতির বিরোধকে সে এক রকম করিয়া মিটাইয়াছে, বিচিত্র শ্রেণীর বিরোধকে সে এক রকম করিয়া ঠাণ্ডা করিয়াছে; বৃত্তিভেদের দারা ভারতবর্ধে প্রতিযোগিতার দ্বযুদ্ধকে নিবৃত্ত

করিয়াছে এবং ধন ও ক্ষমতার পার্থক্য যে অভিমানকে স্বাষ্ট করে জাতিভেদের বেড়ার বারা তাহার সংঘাতকে সে ঠেকাইয়াছে। এক দিকে যদিও ভারতবর্ধ সমাজের নেতা ব্রাহ্মণদের সহিত অন্য বর্ণের স্বাত্তপ্রকে সর্বপ্রকার উপায়ে অভ্রভেদী করিয়া তুলিয়াছে, অন্য দিকে তেমনি সমস্ত স্থপ্রবিধা-শিক্ষাদীক্ষাকে সর্বসাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিবার জন্ম নানাবিধ ছোটোবড়ো প্রণালী বিস্তারিত করিয়া দিয়াছে। এইজন্ম ভারতবর্ষে ধনী যাহা ভোগ করে নানা উপলক্ষ্যে সর্বসাধারণে ভাহার অংশ পায় এবং জনসাধারণকে আপ্রায় দিয়া ও পরিতৃষ্ট করিয়াই ক্ষমতাশালীর ক্ষমতা খ্যাতিলাভ করে। আমাদের দেশে ধনী-দরিজের প্রচণ্ড সংঘাতের কোনো কারণ নাই, এবং অক্ষমকে আইনের দ্বারা বাঁচাইয়া রাখিবারও বিশেষ প্রয়োজন ঘটে নাই।

পাশ্চাত্যসমাজ পারিবারিক সমাজ নহে; তাহা জনসমাজ, তাহা আমাদের সমাজের চেয়ে ব্যাপ্ত। ঘরের মধ্যে ততটা পরিমাণে সে নাই যতটা পরিমাণে সে বাহিরে আছে। আমাদের দেশে পরিবার বলিতে যে জিনিস বোঝায় তাহা যুরোপে বাবে নাই বলিয়াই যুরোপের মান্তব ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

এই ছড়াইয়া-পড়া সমাজের শ্বভাবই এই— এক দিকে তাহার বাঁধন যেমন আলগা আর-এক দিকে তাহা তেমনি বিচিত্র ও দৃঢ় হইয়া পড়ে। তাহা গভারচনার মতো। পভা ছন্দের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে বন্ধ হইয়া চলে বলিয়া তাহার বাঁধনটি সহজ; কিন্তু গভা ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এইজভাই এক দিকে সে স্বাধীন বটে আর এক দিকে তাহার পদক্ষেপ যুক্তির দ্বারা, চিন্তাবিকাশের বিচিত্র নিয়মের দ্বারা, বড়ো করিয়া বাঁধা।

ইংরেজি সমাজ বিস্তৃত ক্ষেত্রে আছে বলিয়া এবং তাহার সমস্ত কারবারকে বাহিরে প্রসারিত করিয়া ফাঁদিতে হইয়াছে বলিয়াই, নানা সামাজিক বিধানের দ্বারা তাহাকে সকল সময়েই প্রস্তুত থাকিতে হইয়াছে। আটপৌরে কাপড় পরিবার সময় তাহার অল্প। তাহাকে সাজিয়া থাকিতে হয়, কেননা সে আত্মীয়সমাজে নাই। আত্মীয়েরা ক্ষমা করে, সহ্থ করে, কিন্তু বাহিরের লোকের কাছে প্রশ্রম প্রত্যাশা করা যায় না। প্রত্যেককে প্রত্যেক কাজে ঠিক সময়মত চলিতেই হয়, নহিলে পরস্পরে পরস্পরের ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে। রেলের লাইন যদি আমার একলার হয় অথবা আমার গুটিকয়েক ভাইবন্ধুর অধিকারে থাকে, তাহা হইলে যেমন খুশি গাড়ি চালাইতে পারি এবং পরস্পরের গাড়িকে ইচ্ছামত যেখানে-সেথানে যখন-তখন দাঁড় করাইয়া রাখিতে পারি। কিন্তু, সাধারণের রেলের রাস্তায় যেখানে বিস্তর গাড়ির আনাগোনা সেথানে পাঁচ মিনিট সময়ের ব্যতিক্রম হইলেই নানা দিকে গোল বাধিয়া যায় এবং তাহা সহ করা শক্ত হয়। আমাদের অত্যন্ত ঘোরো সমাজ বলিয়াই অথবা সেই ঘোরো অভ্যাস

আমাদের মজ্জাগত বলিয়াই, পরম্পরের সম্বন্ধে আমাদের ব্যবহারে দেশকালের বন্ধন নিতান্তই আলগা— আমরা যথেচ্ছা জায়গা জুড়িয়া বিদি, সময় নই করি, এবং ব্যবহারের বাঁধাবাঁধিকে আত্মীয়তার অভাব বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকি। ইংরেজি সমাজে ওইখানেই সব-প্রথমে আমাদের বাধে; দেখানে বাহ্ ব্যবহারে আপন ইচ্ছামত ঘাহা-তাহা করিয়া সকলের কাছ হইতে ক্ষমা প্রত্যাশা করিবার অধিকার কাহারও নাই। গড়ে সকলের ঘাহাতে স্থবিধা সেইটের অন্থ্যরণ করিয়া ইহারা নানা বন্ধন স্মীকার করিয়াছে। ইহাদিগকে দেখাসাক্ষাৎ নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ আদর-অভ্যর্থনার নিয়ম পাকা করিয়া রাখিতে হইয়াছে। যাহা বস্তুত আত্মীয়সমাজ নহে সেখানে আত্মীয়সমাজের টিলা নিয়ম চালাইতে গেলেই সমস্ত অত্যন্ত বীভংস হইয়া পড়ে এবং জীবনঘাতা অসম্ভব হইয়া উঠে।

যুরোপের এই ব্যাপক সমাজ এখনও কোনো সমাধানের মধ্যে আসিয়া পৌছে নাই।
তাহা আচারে ব্যবহারে বাহিরের দিকে একটা বাঁধাবাঁধির মধ্যে আপনাকে সংযত ও
শ্রীসম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সমাজের ভিতরকার শক্তিগুলি এখনও
আপনাদিগকে কোনো একটা ঐক্যস্তত্ত্বে বাঁধিয়া পরস্পরের সংঘাত সম্পূর্ণ বাঁচাইয়া
চলিবার ব্যবহা করিতে পারে নাই। যুরোপ কেবলই পরীক্ষা পরিবর্তন এবং বিপ্লবের
ভিতর দিয়া চলিতেছে। সেখানে স্ত্রীলোকের সঙ্গে পুরুষের, ধর্মসমাজের সঙ্গে
কর্মসমাজের, রাজশক্তির সঙ্গে প্রজাশক্তির, কারবারী-দলের সঙ্গে মজুর-দলের কেবলই
হন্দ্ব বাধিয়া উঠিতেছে। চক্রমণ্ডলের মতো তাহার যাহা হইবার তাহা হইয়া যায় নাই—
এখনও তাহার আগ্রেয়গিরি অগ্নি-উদ্গারের জন্ম প্রস্তুত আছে।

কিন্তু, আমরাই সমস্ত সমস্তার সমাধান করিয়া, সমাজব্যবস্থা চিরকালের মতো পাকা করিয়া, মৃতদেহের মতো সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছি, এ কথা বলিলে চলিবে কেন। সময় উত্তীর্ণ হইলেও ব্যবস্থাকে কিছুদিনের মতো খাড়া রাখিতে পারি, কিন্তু অবস্থাকে তো সেইসঙ্গে বাধিয়া রাখিতে পারি না। সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে আমরা ম্থাম্থি হইয়া দাঁড়াইয়াছি, এখন ঘোরো সমাজ লইয়া আর আমাদের চলিতেই পারে না— ইহারা কেবলমাত্র বাপ দাদা খুড়া নহে, ইহারা বাহিরের লোক, ইহারা দেশ-বিদেশের মান্ত্র্য; ইহাদের সঙ্গে ব্যবহার করিতে হইলে সতর্ক ও সচেও হইতেই হইবে; অক্সমনস্থ হইয়া, তিলেটালা হইয়া যদি চলিতে যাই তবে এক দিন অচল হইয়া উঠিবেই।

আমরা সনাতন প্রথার দোহাই দিয়া গর্ব করি, কিন্তু এ কথা একেবারেই সত্য নহে যে, ভারতবর্ষের সমাজ ইতিহাসের মধ্য দিয়া উদ্ভিন্ন হয় নাই। ভারতবর্ষকেও অবস্থাভেদে নব নব বিপ্লবের তাড়নায় অগ্রসর হইতে হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই— এবং ইতিহাসে তাহার চিহ্ন পাওয়া যায়। কিন্তু, তাহার চলা একেবারে শেষ হইয়াছে, এখন হইতে অনম্ভকাল সে সনাতন হইয়া বসিয়া থাকিবে, এমন অন্তুত কথা মুখে উচ্চারণ করিতেও চাই না। এক-একটা বড়ো বড়ো বিপ্লবের পর সমাজের ক্লান্তি আসে; সেই সময় সে দার বন্ধ করিয়া, আলো নিভাইয়া, ঘুনের আয়োজন করে। বৌদ্ধবিপ্লবের পর ভারতবর্ষ শক্ত নিয়নের হুড়কায় সমস্ত দরজা জানলা বন্ধ করিয়া একেবারে স্থির হইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। তাহার ঘুম আসিয়াছিল। কিন্তু ইহাকে অনন্ত ঘুম বলিয়া গর্ব করিলে সেটা হাশ্রকর অথচ সকরণ হইয়া উঠিবে। ঘুম ততক্ষণই ভালো যতক্ষণ রাত্রি থাকে— বাহিরে যতক্ষণ লোকের ভিড় নাই, বড়ো বড়ো দোকান-বাজার যতক্ষণ বন্ধ। কিন্তু, সকালে যখন চারি দিকে হাঁকডাক পড়িয়া গেছে, তুমি চুপচাপ পড়িয়া থাকিলেও আর-কেহ যখন চুপ করিয়া নাই, তখন সনাতন দরজা আটে-ঘাটে বন্ধ করিয়া থাকিলে অত্যন্ত ঠকিতে হইবে।

রাত্রিকালের বিধান সাদাসিধা; তাহার আয়োজন স্বন্ধ; তাহার প্রয়োজন সামান্ত।
এইজন্ত সমস্ত ব্যবস্থা বেশ সহজেই সম্পূর্ণ করিয়া, নিরুদ্বিগ্ধ হইয়া চোখ বোজা সম্ভব
হয়; তথন থেখানে যেটি রাখি সেখানে সেটি পড়িয়া থাকে, কারণ, নাড়া দিবার কেহ
নাই। দিনের বেলাকার ব্যবস্থা তত সহজ নহে; এবং তাহা ভোরের বেলা একবারের
মতো সারিয়া কেলিয়া তাহার পর সমস্ত দিনটা নিশ্চিন্ত হইয়া তামাক খাইতে থাকা
চলে না। ঘাড়ের উপর কাজ আসিয়া পড়ে, নৃতন নৃতন চেষ্টা করিতেই হয়, এবং
বাহিরের জীবনস্রোতের সঙ্গে নিজের জীবনয়াত্রাকে বনাইতে না পারিলে খাওয়াদাওয়া কাজকর্ম সমস্তেরই ব্যাঘাত ঘটিতে থাকে।

কিছুকালের জন্ম ভারতবর্ষ অত্যন্ত বাঁধা নিয়মের নিশ্চল ব্যবস্থার মধ্যে স্বচ্ছদ্দে রাত্রিযাপন করিয়াছে। দেই অবস্থাটা গভীর আরামের বলিয়াই সেটা যে চিরকালই আরামের হইবে তাহা নহে। আঘাত সবচেয়ে কঠিন বেদনাজনক যথন তাহা ঘুমন্ত শরীরের উপর আসিয়া পড়ে। দিনের বেলা সেই আঘাতের সময়। এইজন্ম দিনে জাগিয়া থাকাই সবচেয়ে আরামের।

ইচ্ছা করি আর না করি, সর্বাঙ্গে আলস্ম জড়াইয়া থাক্ আর না থাক্, আমাদের জাগিবার সময় আসিয়াছে। আমরা সমাজের ভিতর হইতে ও বাহির হইতে আঘাত পাইতেছি, ছঃথ পাইতেছি। আমরা দৈন্মে ছভিক্ষে পীড়িত। সমাজব্যবস্থায় ভাঙন ধরিয়াছে; একায়বর্তী পরিবার খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িতেছে; এবং সমাজে ব্রান্ধণের পদ ক্রমশই এমন খাটো হইয়া আসিতেছে যে, 'ব্রান্ধণসমাজ' প্রভৃতি সভা-

সমিতির সাহায্যে ব্রাহ্মণ চীংকারশ্বেদ আপনাকে ঘোষণা করিয়া আপনার ছুর্বলতা সপ্রমাণ করিয়া তুলিতেছে। পল্লীসমাজের পঞ্চায়েত-প্রথা গবর্মেণ্টের চাপরাশ গলায় বাঁধিয়া আত্মহত্যা করিয়া ভূত হইয়া পল্লীর বুকে চাপিতেছে; দেশের অনে টোলের আর পেট ভরিতেছে না, ছুর্ভিক্ষের দায়ে একে একে তাহারা সরকারি অন্নসত্রের শরণাপন হইতেছে; দেশের ধনী-মানীরা জন্মস্থানের বাতি নিবাইয়া দিয়া কলিকাতায় মোটরগাড়ি চড়িয়া ফিরিতেছে; এবং বড়ো বড়ো কুলশীল আপনার যথাসর্বস্থ এবং ক্যাটিকে লইয়া বি.এ.পাস-করা বরের পায়ে রথা মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে। এই-সমস্ত ছুর্লক্ষণের জন্ম কলিমুগকে বিদেশীরাজাকে বা স্বদেশী ইংরেজিনবিশকে গালি দিয়া কোনো ফল নাই। আসল কথা, আমাদের দিনের বেলাকার প্রভু তাঁহার চাপরাশি পাঠাইয়াছেন; আমাদের সনাতন শন্ধনাগার ছইতে সে আমাদিগকে টানিয়া বাহির না করিয়া ছাড়িবে না। জাের করিয়া চােথ বুজিয়া আমরা অকালে রাত্রি স্ক্রন করিতে পারিব না। যে পৃথিবী আমাদের দারে আসিয়া পৌছিয়াছে তাহাকে আমাদের ঘরে আহ্বান করিয়া আনিতেই হইবে; যদি আদর করিয়া তাহাকে না আনি ভবে সে আমাদের দার ভাঙিয়া প্রবেশ করিবে। দার কি এখনি ভাঙে নাই।

অতএব, আবার একবার আমাদিগকে নৃতন করিয়া সমশুসমাধানের জন্ম ভাবিতে হইবে। যুরোপের নকল করিয়া সে কাজ চলিবে না; কিন্তু, যুরোপের কাছ হইতে শিক্ষা করিতে হইবে। শিক্ষা করা এবং নকল করা একই কথা নহে। বস্তুত, ঠিকভাবে শিক্ষা করিলেই নকল করার ব্যাধি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। অন্তকে সভ্যরূপে না জানিলে নিজেকে কথনোই সভ্যরূপে জানা যায় না।

কিন্তু, যাহা বলিতেছিলাম সে কথাটা এই যে, আমাদের ঘোরো ঢিলাঢালা অভ্যাস
লইয়া মুরোপীয় সমাজে আমাদের অত্যন্ত বাধে। কোনোমতেই প্রস্তুত হইয়া উঠিতে
পারি না। মনে হয়, সকলেই আমাকে ঠেলিয়া চলিয়া যাইতেছে, কেহ আমার জন্ত
কিছুমাত্র অপেক্ষা করিতেছে না। আমরা আদর-আবদারের জীব, আত্মীয়সমাজের
বাহিরে আমাদের বড়ো বিপত্তি। আমি এখানে আসিয়া ইহা লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম,
আমাদের ঘরের ছেলের পরের বাড়িতে প্রবেশের অভ্যাস নাই বলিয়াই আমাদের
অধিকাংশ ছাত্র এখানে আসিয়া পড়া মুখস্থ করে, কিন্তু এখানকার সমাজের দাহ বেশি।
সম্পর্ক রাথে না। এখানকার সমাজ বড়ো বলিয়াই এখানকার সমাজের দায় বেশি।
সেই দায় স্বীকার করিলে তবে এখানকার লোকের সঙ্গে সমাজের ক্ষেত্রে আমাদের
মিল হইতে পারে। সেই মিল না ঘটিলে এখানকার স্বচেয়ে বড়ো শিক্ষা হইতে
আমরা বঞ্চিত হইব। কারণ, এখানকার স্বচেয়ে বড়ো সত্য এখানকার সমাজ।

বস্তুত, এথানকার সবচেয়ে বড়ো বীরত্ব বড়ো মহত্ব এথানকার স্মাজের ক্ষেত্রে, যুদ্ধক্ষেত্রে নহে। প্রশস্ত সমাজের উপযোগী ত্যাগ এবং আত্মসন্মান এথানে পদে পদে প্রকাশ পাইতেছে; এইথানে ইহারা মান্তব হইতেছে এবং নানা পথে মান্তবের কাজে আপনাকে দান করিবার জন্ম ইহারা প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে। আধুনিক ভারতবর্ষের শিক্ষিত ভদ্রসম্প্রদায় নিজের দেশেও স্কুলের শিক্ষাকেই শিক্ষা বলিয়া গণ্য করে— বুহং সমাজের শিক্ষা হইতে বঞ্চিত; এথানেও আসিয়া যদি তাহারা স্কুলের কার্থানার মধ্যে প্রবেশ করিয়া কেবলমাত্র কলের সামগ্রী হইয়া বাহির হইয়া যায়, এথানকার সমাজে প্রত্যক্ষ মন্ত্রাজের জন্মস্থানে প্রবেশ না করে, তবে বিদেশে আসিয়াও বঞ্চিত হইবে।

## দীমার দার্থকতা

এ কথা মাঝে মাঝে শুনিয়াছি যে, কবিত্বের মধ্যে জীবনের সম্পূর্ণ সার্থকতা নাই। ঈশ্বরের সাধনাকে কাব্যালংকারের ক্ষেত্র হইতে সংসারে কর্মের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত না করিলে তাহা সত্যের দৃঢ়তা লাভ করে না।

মাঝে মাঝে অবসাদের দিনে নিজেও এ কথা ভাবিয়াছি। কিন্তু আমি জানি, এরূপ চিন্তা মনের মধ্যে মরীচিকা-বিন্তার মাত্র। মাকুষের যে রিপু তাহার কানে মিথ্যামন্ত্র জপ করে, লোভ তাহার মধ্যে অগ্রগণ্য। সে মানুষকে এই কথা বলে, 'তুমি যাহা তাহার মধ্যে সত্য নাই, তাহার বাহিরেই সত্য।'

কিন্তু, উপনিষৎ বলিয়াছেন: মা গৃধঃ কশুশ্বিদ্ধনম্। কাহারও ধনে লোভ করিয়ো না। অর্থাৎ, তোমার সীমার বাহিরে যাহা আছে তাহার পশ্চাতে চিত্তকে ও চেষ্টাকে ধাবিত করিয়ো না।

কেন করিব না ওই শ্লোকে দে কথাটাও বলা আছে। উপনিষৎ বলিতেছেন, তিনিই সমস্তকে আচ্ছন্ন করিয়া আছেন; অতএব, যাহার মধ্যে তিনি আছেন, যাহা তাঁহার দান, তাহার মধ্যে কোনো অভাবই নাই। নিজের মধ্যে যথন ঐশ্বর্থকে উপলব্ধি করি না তথনি মনে করি, ঐশ্বর্থ পরের মধ্যেই আছে। কিন্তু, যে দীনতাবশত ঐশ্বর্থকে নিজের মধ্যে পাই নাই সেই দীনতাবশতই তাহাকে অন্তত্ত্ব পাইবার আশা নাই।

সীমা আছে এ কথা যেমন নিশ্চিত, অসীম আছেন এ কথা তেমনি সত্য। আমরা উভয়কে যথন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি তথনি আমরা মায়ার ফাঁদে পড়ি। তথনি আমরা এমন একটা ভূল করিয়া বসি ষে, আপনার সীমাকে লক্ষন করিলেই ব্ঝি আমরা অসীমকে পাইব— যেন আত্মহত্যা করিলেই অমরজীবন পাওয়া যায়। যেন আমি না হইয়া আর-কিছু হইলেই আমি ধয় হইব। কিন্তু, আমি হওয়াও যা আর-কিছু হওয়া যে তাহাই, সে কথা মনে থাকে না। আমার এই আমির মধ্যে যদি বার্থতা থাকে তবে অন্ত কোনো আমিত্ব লাভ করিয়া তাহা হইতে নিম্নতি পাইব না। আমার ঘটের মধ্যে ছিদ্র থাকাতে যদি জল বাহির হইয়া যায়, তবে সে জলের দোষ নহে। হধ ঢালিলেও সেই দশা হইবে, এবং মধু ঢালিলেও তথৈবচ।

জীবনে একটিমাত্র কথা ভাবিবার আছে যে, আমি সত্য হইব। আমি কবি হইব কি কর্মী হইব কি আর-কিছু হইব, সেটা নিভান্তই বার্থ চিস্তা। সত্য হইব এ কথার অর্থ ই এই, কোথার আমার সীমা সেটা নিশ্চিতরূপে অবধারণ করিব। ছ্রাশার প্রলোভনে সেইটে সম্বন্ধে যদি মন স্থির না করি, তবে সত্য ব্যবহার হইতে ভ্রষ্ট হইব।

অহংকারকে যে আমরা রিপু বলি, লোভকে যে আমরা রিপু বলি, তাহার কারণ এই— আমাদের সীমা সম্বন্ধে সে আমাদিগকে ঠিকটা বৃঝিতে দেয় না। সে আমাদের আপনাকে জানার তপস্থায় বাধা দিয়া কেবলই বলিতে থাকে, 'তুমি যাহা তুমি তাহার চেয়ে আরও বেশি অথবা অন্থ-কিছু।' ইহা হইতে পৃথিবীতে যত তঃথ, যত বিদ্বেষ, যত কাড়াকাড়ি-হানাহানির স্বান্ট হইতে থাকে এমন আর কিছুতেই না। যাহা মিথা। তাহাকেই গায়ের জোরে সত্য করিতে গিয়া পৃথিবীতে যত-কিছু অমঙ্গলের উৎপত্তি হয়।

সীমাহীনতার প্রতি আমাদের একটা প্রবল আকর্ষণ আছে, সেই আকর্ষণই আমাদের জীবনকে গতিদান করে। সেই আকর্ষণকে অবহেলা করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বিদিয়া থাকিলে মঙ্গল নাই। ভূমাকে আমাদের পাইতেই হইবে, সেই পাওয়াতেই আমাদের স্থা।

কিন্তু, নিজের সীমার মধ্যেই সেই অসীমকে পাইতে হইবে, ইহা ছাড়া গতি নাই।
সীমার মধ্যে অসীমকে ধরে না, এই প্রান্ত বিশ্বাসে আমরা অসীমকে থর্ব করিয়া থাকি।
এ কথা সত্য, এক সীমার মধ্যে অন্ত সীমাবদ্ধ পদার্থ সম্পূর্ণ স্থান পায় না। কিন্তু,
অসীমের সম্বন্ধে সে কথা থাটে না। তিনি একটি বালুকণার মধ্যেও অসীম। এইজন্ত
একটি বালুকণাকেও যথন সম্পূর্ণরূপে সর্বতোভাবে আয়ত্ত করিতে যাই তথন দেখি,
বিশ্বকে আয়ত্ত না করিলে তাহাকে পাইবার জো নাই; কারণ, এক জায়গায় নিখিলের
সঙ্গে সে অবিচ্ছেন্ড, তাহার এমন একটা দিক আছে যে দিকটাতে কিছুতেই তাহাকে
শেষ করা যায় না।

আমরা নিজের সীমার মধ্যেই অসীমের প্রকাশকে উপলব্ধি করিব, ইহাই আমাদের সাধনা। কারণ, সেই অসীমেরই আনন্দ আমার মধ্যে সীমা রচনা করিয়াছেন; সেই সীমার মধ্যেই তাঁহার বিলাস, তাঁহার বিহার। তাঁহার সেই নিকেতনকে ভাঙিয়া কেলিয়া তাঁহাকে বেশি করিয়া পাইব, এমন কথা মনে করাই ভুল।

গোলাপ-ছলের মধ্যে সৌন্দর্যের একটি অদীমতা আছে তাহার কারণ, সে সম্পূর্ণরূপেই গোলাপ-ছল— সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ, কোনো অনির্দিষ্টত। নাই। এইজন্মই গোলাপ-ছলের মধ্যে এমন একটি আবির্ভাব স্কম্পন্ট হইয়াছে যাহা চক্রস্থর্যের মধ্যে, যাহা জগতের সমস্ত স্কন্দরের মধ্যে। সে স্থনিশ্চিত সত্যরূপে গোলাপ-ছুল বলিয়াই সমস্ত জগতের সঙ্গে তাহার আত্মীয়তা সত্য।

বস্তত অম্পইতাই ব্যর্থতা; স্বতরাং সেইখানেই ভূমার প্রকাশ প্রতিহত, ভূমার আনন্দ প্রচ্ছন। তাঁহার আনন্দ রূপগ্রহণের দ্বারাই সার্থক। অসীম বিনি তিনি সীমার মধ্যেই স্বন্দর। এই জন্ম জগৎস্পাইর ইতিহাসে রূপের বিকাশ কেবলই স্ববাক্ত হইনা উঠিতেছে; সীমা হইতে সীমার অভিমুখে চলিয়াছে অসীমের অভিসার্থাতা। কুঁড়ি হইতে ফুল, ফুল হইতে ফল, কেবলই রূপ হইতে ব্যক্ততর রূপ।

এইজন্তই আপনাকে স্পষ্ট করিয়া পাওয়াই মান্তবের সাধনা। স্পষ্ট করিয়া পাওয়ার অর্থ ই সীমাবদ্ধ করিয়া পাওয়া। যথনি নানা পথে নানা তুরাশার বিক্ষিপ্তত। হইতে নিজেকে সংহত করিয়া সীমার মধ্যে আপনাকে স্পষ্ট করিয়া দাঁড় করানো যায়, তথনি জীবনের সার্থকতাকে লাভ করি।

দাঁতার যতক্ষণ না শিখি ততক্ষণ এলোমেলো হাত পা ছোঁড়া চলে। ভালো দাঁতার যেমনি শিখি অমনি আমাদের চেষ্টা দীমাবদ্ধ হইয়া আদে এবং তাহা স্থন্দর হইয়া প্রকাশ পায়। পাথি যথন ওড়ে তথন স্থন্দর দেখিতে হয়, কারণ, তাহার ওড়ার মধ্যে দিধা নাই, তাহা স্থনিয়ত অর্থাং তাহা আপনার নিশ্চিত দীমাকে পাইয়াছে। এই দীমাকে পাওয়াই স্বষ্টি অর্থাং সত্য; এবং দীমার দ্বারা অদীমকে পাওয়াই দৌন্দর্য অর্থাং আনন্দ। দীমা হইতে ভ্রষ্ট হওয়াই কদর্যতা, তাহাই নিরানন্দ, তাহাই বিনাশ।

কাব্যালংকার তথনি ব্যর্থ ষথনি তাহা মিথ্যা, অর্থাৎ ষথনি তাহা আপনার সীমাকে না পাইয়া আর-কিছু হইবার চেষ্টা করিতেছে। তথনি সে ভাগ করে; তথনি সে ছোটোকে বড়ো করিয়া দেখায়, বড়োকে ছোটো করিয়া আনে। তথনি তাহা কথার কথামাত্র, তাহা স্পষ্ট নহে। কিন্তু, কবি যেথানে সত্য, যেথানে সে আপনার অসীমকে আপনার সীমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে, আপনার আনন্দকে আপনার শক্তির মধ্যে মৃতিদান করে, সেথানে সে স্বৃষ্টি করে। জগতের স্কল স্বৃষ্টির মধ্যেই তাহার স্থান। সত্যকর্মী যে কর্মের স্বাষ্টি করে, সত্যসাধক যে জীবনের স্বাষ্টি করে, সকলেরই সঙ্গে এক পঙ্জিতে আসন লইবার অধিকার তাহার। কার্লাইল প্রভৃতি বাক্যরচকেরা বাক্যের চেয়ে কাজকে যে বড়ো স্থান দিয়াছেন, ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় তাহার অর্থ এই যে, তাঁহারা মিথা৷ বাক্যের চেয়ে সত্য কাজকে গৌরব দান করিতে চান। সেইসঙ্গে এ কথাও বলা উচিত, মিথা৷ কাজের চেয়ে সত্য বাক্য অনেক বড়ো।

আগল কথাই এই, সত্য যে-কোনো আকারেই প্রকাশ পাক্-না কেন তাহা একই; তাহাই মান্নবের চিরসম্পন। যেমন টাকা যেখানে সত্য, অর্থাৎ শক্তি যেখানে টাকাআকারে প্রকাশ পায়, দেখানে সে টাকা কেবলমাত্র টাকা নহে, তাহা অন্ধপ্র বটে, বন্ধ্রপ্র
বটে, শিক্ষাও বটে, স্বাস্থ্যও বটে; তথন সে টাকা সত্য মূল্যের সীমায় স্থনিদিষ্টরূপে বন্ধ
বলিয়াই আপনার নির্দিষ্ট সীমাকে অতিক্রম করে, অর্থাৎ সে আপনার সত্য মূল্যের
ঘারাই আপনার বাহিরের বিবিধ সত্য পদার্থের সহিত যোগযুক্ত হয়। তেমনি সত্য
কবিতার সঙ্গে মান্নবের সকলপ্রকার সত্য সাধনার যোগ ও সমতুল্যতা আছে। সত্য
কবিতা কেবলমাত্র কতকগুলি বাক্যের মধ্যে কবিতা আকারেই থাকে না। তাহা
মান্নবের প্রাণের মধ্যে মিলিত হইয়া কর্মীর কর্ম ও তাপসের তপস্থার সহিত যুক্ত হইতে
থাকে। এ কথা নিঃসন্দেহ যে, কবির কবিতা যদি পৃথিবীতে না থাকিত তবে
মানবঙ্গীবনের সকলপ্রকার কর্মই অন্ধপ্রকার হইত। কারণ, মান্নবের সত্য বাক্য
চিরদিনই মান্নবের সত্য কর্মের সহিত মিশ্রিত হইতেছে, তাহাকে শক্তি দিতেছে, মূর্তি
দিতেছে, তাহার পথকে লক্ষ্যের অভিমুথে অগ্রসর করিতেছে।

অতএব, এই কথাটি আমাদের বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে যে, সত্য সীমাকে পাওয়াই সত্য অসীমকে পাওয়ার একমাত্র পন্থা। নিজের সীমাকে লজ্ফন করিলেই নিজের অসীমকে লজ্ফন করা হয়। পৃথিবীতে কবিতায় বা কর্মে বা ধর্মসাধনায় যেকোনো মাত্রষ সত্য হইয়াছে তাহার সহিত অপর সাধারণের প্রভেদ এই যে, সে অসীমের সীমাকে স্পষ্টরূপে আবিন্ধার করিয়াছে, অন্ত সকলে সীমাত্রই অস্পষ্টতার মধ্যে ঘেমন-তেমন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই অস্পষ্টতাই তুক্ছ। নদী যথন আপন তটসীমাকে পায় তথনি সে অসীম সমুজের অভিমুখে ছুটিয়া যাইতে পারে; যদি সে আপনার প্রতি অসম্ভই হইয়া আরও বড়ো হইবার জন্ম আপনার তটকে বিলুপ্ত করিয়া দেয়, তাহা হইলেই তাহার গতি বন্ধ হইয়া যায় এবং সে তুচ্ছ বিলের মধ্যে, জলার মধ্যে, ছড়াইয়া পড়ে।

এ কথা মনে রাথিতে হইবে, আপনার সত্য সীমার মধ্যে আবদ্ধ হওয়া সংকীর্ণতা

নহে, নিশ্চেইতা নহে। বস্তুত, সেই সীমার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দ্বারাই মান্ত্র্য উদার হয়, সেই সীমার মধ্যে বিশ্বত হওয়ার দ্বারাই মান্ত্র্যের চেষ্টা বেগবান হইয়া উঠে। ব্যক্তি ব্যক্তি-হওয়ার দ্বারাই মান্ত্র্যের মধ্যে গণ্য হয়; জাতি জাতীয়ত্ব-লাভের দ্বারাই সর্বজাতির মধ্যে স্থান পাইতে পারে। যে জাতি জাতীয়তা লাভ করে নাই সে বিশ্বজাতীয়তাকে হারাইয়াছে। যে লোক বড়ো লোক সেই লোকই সকলের চেয়ে বিশেব করিয়া নিজেকে পাইয়াছে। যে ব্যক্তি নিজেকে পাইয়াছে তাহার আর জড়তার মধ্যে পড়িয়া থাকিবার জো নাই; সে আপনার কাজ পাইয়াছে, সে আপনার স্থান পাইয়াছে, সে আপনার আনন্দ পাইয়াছে; নদীর মতো সে বিনা দ্বিয়ায় আপনার বেগে আপনিই চলিতে থাকে, তাহার সত্য সীমাই সত্য পরিণামের দিকে তাহাকে সহজে চালনা করিয়া লইয়া যায়।

আবিরাবীর্ম এবি। যিনি প্রকাশস্বরূপ তিনি মামার মধ্যে, আমারই সীমার মধ্যে, প্রকাশিত হউন, ইহাই আমাদের সত্য প্রার্থনা। যদি আমার সীমাকে অবজ্ঞা করি তবে সেই অসীমের প্রকাশকে বাধা দিব। পাহি মাং নিত্যম্। আমাকে সর্বদা রক্ষা করো। আমার সত্যের মধ্যে, সীমার মধ্যে আমাকে রক্ষা করো; আমি যেন সীমার বাহিরে আপনাকে হারাইয়া না ফেলি। আমি যাহা পূর্ণরূপে তাহাই হইয়া যেন তোমার প্রসন্ধতাকে, তোমার আনন্দকে স্কুপ্তরূপে নিজের মধ্যে অন্তত্তব করি। অর্থাৎ, আমার যে সীমার মধ্যে তোমার বিলাস সেই সীমাকেই আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়া আমি যেন নিজের জীবনকে কতার্থ করিতে পারি, ইহাই আমার অস্তিত্বের মূলগত অন্তর্বতর প্রার্থনা।

न्धन

# সীমা ও অসীমতা

ধর্ম শব্দের গোড়াকার অর্থ, যাহা ধরিয়া রাখে। religion শব্দের ব্যুৎপত্তি আলোচনা করিলে ব্ঝা যায় তাহারও মূল অর্থ, যাহা বাঁধিয়া তোলে।

অতএব, এক দিক দিয়া দেখিলে দেখা যায়, মান্তব ধর্মকে বন্ধন বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। ধর্মই মান্তবের চেষ্টার ক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ করিয়া দংকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। এই বন্ধনকে স্বীকার করা, এই সীমাকে লাভ করাই মান্তবের চরম সাধনা।

কেননা দীমাই স্থাষ্ট। দীমারেখা যতই স্থাবিহিত স্বস্পাষ্ট হয় স্থাষ্ট ততই সত্য ও স্থানর হইতে থাকে। আনন্দের স্বভাবই এই, দীমাকে উদ্ভিন্ন করিয়া তোলা। বিধাতার আনন্দ বিধানের সীমায় সমস্ত স্বষ্টিকে বাঁধিয়া তুলিতেছে। কর্মীর আনন্দ, কবির আনন্দ, শিল্পীর আনন্দ— কেবলই ক্টুতর্রুপে সীমা রচনা করিতেছে।

ধর্মও মান্থবের মহন্তবিক তাহার সতা সীমার মধ্যে ফুটতর করিয়া তুলিবার শক্তি। সেই সীমাটি যতই সহজ হয়, যতই স্থবাক্ত হয়, ততই তাহা স্থন্দর হইয়া উঠিতে থাকে। মান্থব ততই শক্তি ও স্বাস্থ্য ও এশ্বর্য লাভ করে, মান্থবের মধ্যে আনন্দ ততই প্রকাশমান হইয়া উঠে।

ধর্মের সাহায্যে মান্ত্রষ আপনার সীমা খুঁজিতেছে, অথচ সেই ধর্মের সাহায্যেই মান্ত্রয় আপনার অসীমকে খুঁজিতেছে। ইহাই আশ্চর্য। বিশ্বসংসারে সমস্ত পূর্ণতার মূলেই আমরা এই ছন্দ্র দেখিতে পাই। যাহা ছোটো করে তাহাই বড়ো করে, যাহা পৃথক করিয়া দেয় তাহাই এক করিয়া আনে, যাহা বাঁধে তাহাই মুক্তিদান করে; অসীমই সীমাকে স্বষ্টি করে এবং সীমাই অসীমকে প্রকাশ করিতে থাকে। বস্তুত, এই ছন্দ্র বেখানেই সম্পূর্ণরূপে একত্র হইয়া মিলিয়াছে সেইখানেই পূর্ণতা। বেখানে তাহাদের বিক্রেদ ঘটিয়া একটা দিকই প্রবল হইয়া ওঠে সেইখানেই যত অমঙ্গল। অসীম যেখানে সীমাকে ব্যক্ত করে না সেখানে তাহা শৃত্য, সীমা যেখানে অসীমকে নিদেশ করে না সেখানে তাহা নিরর্থক। মুক্তি যেখানে বন্ধনকে অস্বীকার করে সেখানে তাহা উন্মন্ত্রতা, বন্ধন বেখানে মুক্তিকে মানে না সেখানে তাহা উৎপীড়ন। আমাদের দেশে মান্নাবাদে সমস্ত সীমাকে মান্না বিলিয়াছে। কিন্তু, আসল কথা এই, অসীম হইতে বিযুক্ত সীমাই মান্না। তেমনি ইহাও সত্য, সীমা হইতে বিযুক্ত অসীমন্ত মান্না।

বে গান আপনার স্থরের সীমাকে সম্পূর্ণরূপে পাইয়াছে সে গান কেবলমাত্র স্থরসমষ্টিকে প্রকাশ করে না— সে আপনার নিয়মের দ্বারাই আনন্দকে, সীমার দ্বারাই সীমার চেয়ে বড়োকে ব্যক্ত করে। গোলাপ-ফুল সম্পূর্ণরূপে আপনার সীমাকে লাভ করিয়াছে বলিয়াই সেই সীমার দ্বারা সে একটি অসীম সৌন্দর্যকে প্রকাশ করিতে থাকে। এই সীমার দ্বারা গোলাপ-ফুল প্রকৃতিরাজ্যে একটি বস্তবিশেষ, কিন্তু ভাবরাজ্যে আনন্দ। এই সীমাই তাহাকে এক দিকে বাধিয়াছে, আর-এক দিকে ছাড়িয়াছে।

এইজন্মই দেখিতে পাই, মান্তবের সকল শিক্ষারই মূলে সংযমের সাধনা। মান্ত্র্য আপনার চেষ্টাকে সংঘত করিতে শিধিলেই তবে চলিতে পারে, ভাবনাকে বাঁধিতে পারিলে তবেই ভাবিতে পারে। সেই কাককরই স্থনিপুণ যে লোক কর্মের সীমাকে অর্থাৎ নিয়মকে সম্পূর্ণরূপে জানিয়াছে এবং মানিয়াছে। সেই লোকই নিজের জীবনকে স্থানর করিতে পারিয়াছে যে তাহাকে সংঘত করিয়াছে। এবং সতী স্থ্রী যেমন সতীত্ত্বের সংঘমের আবাই আপনার প্রেমের পূর্ণ চরিতার্থতাকে লাভ করে, তেমনি যে

নাত্রষ পবিত্রচিত্ত, অর্থাৎ যে আপনার ইচ্ছাকে সত্য সীমার বাঁধিয়াছে, সেই তাঁহাকে পার যিনি সাধনার চরম ফল, যিনি পরম আনন্দপ্তরূপ।

এই ধর্মকে বন্ধনরূপে তঃখরূপে স্বীকার করা হইয়াছে; বলা হইয়াছে, ধর্মের পথ শাণিত ক্ষ্রধারের মতো তুর্গম। দে পথ যদি অদীমবিস্তৃত হইত তবে সকল মামুষ্ট বেমন-তেমন করিয়া চলিতে পারিত, কাহারও কোথাও কোনো বাধাবিপত্তি থাকিত না। কিন্তু, দে পথ স্থনিশ্চিত নিয়মের সীমায় দূঢ়রূপে আবদ্ধ, এইজন্তই তাহা তুর্গম। গ্রুবরূপে এই সীমা-অন্থলরণের কঠিন তঃখকে মান্তবের গ্রহণ করিতেই হইবে। কারণ, এই তঃথের দ্বারাই আনন্দ প্রকাশমান হইতেছে। এইজন্তই উপনিষদে আছে; তিনি তপস্থার তুঃথের দ্বারাই এই যাহা-কিছু সমস্ত স্বৃষ্টি করিয়াছেন।

কবি কীট্দ্ বলিয়াছেন, দতাই সৌন্দর্য এবং সৌন্দর্যই দত্য। সতাই দীমা, দতাই নিয়ম, দতোর দ্বারাই সমস্ত বিশ্বত হইয়াছে; এই সতোর দ্বর্থাৎ দীমার ব্যতিক্রম ঘটিলেই সমস্ত উচ্চ্ছ্খল হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। স্বসীমের সৌন্দর্য এই সত্যের সীমার মধ্যে প্রকাশিত।

সীমা ও অসীমতাকে যদি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিরুদ্ধ করিয়া দেখি তবে মান্তবের ধর্মসাধনা একেবারেই নিরর্থক হইয়া পড়ে। অসীম যদি সীমার বাহিরে থাকেন তবে জগতে এমন কোনো সেতু নাই যাহার দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে। তবে তিনি আমাদের পক্ষে চিরকালের মতোই মিথা।

কিন্তু মান্থবের ধর্ম মান্থবকে বলিতেছে, 'তুমি আপনার সীমাকে পাইলেই অসীমকে পাইবে। তুমি মান্থব হও; সেই মান্থব হওয়ার মধ্যেই তোমার অনস্তের সাধনা সফল হইবে।' এইখানেই আমাদের অভয়, আমাদের অয়ভ। যে সীমার মধ্যে আমাদের সভ্য সেই সীমার মধ্যেই আমাদের চরম পরিপূর্ণতা। এইজয়ই উপনিষং বলিয়াছেন, ইনিই ইহার পরমা গতি, ইনিই ইহার পরমা সম্পং, ইনিই ইহার পরম আশ্রয়, ইনিই ইহার পরম আনদ। অসীমতা এবং সীমা, ইনি এবং এই— একেবারেই কাছাকাছি; তুই পাথি একেবারে গায়ে গায়ে সংলয়।

আমাদের দেশে ভক্তিতত্ত্বের ভিতরকার কথা এই যে, সীমার সঙ্গে অসীমের যে যোগ তাহা আনন্দের যোগ অর্থাৎ প্রেমের যোগ। অর্থাৎ, সীমাও অসীমের পক্ষে যতথানি অসীমও সীমার পক্ষে ততথানি, উভয়ের উভয়কে নহিলে নয়।

মান্ত্র কথনো কথনো ঈশ্বরকে দূর স্বর্গরাজ্যে সরাইয়া দিয়াছে। অমনি মান্ত্রের ঈশ্বর ভয়ংকর হইয়া উঠিয়াছে। এবং সেই ভয়ংকরকে বশ করিবার জন্ম ভয়গ্রস্ত মান্ত্র্য নানা মন্ত্রত্ত্র আচার-অন্তর্গান পুরোহিত ও মধ্যস্থের শরণাপন্ন হইয়াছে। কিন্তু, মান্ত্র্য যুগন তাঁহাকে অন্তরতর করিয়া জানিয়াছে তথন তাহার ভয় ঘুচিয়াছে, এবং মধ্যস্থকে সুরাইয়া দিয়া প্রেমের যোগে তাঁহার সঙ্গে মিলিতে চাহিয়াছে।

মান্থৰ কথনো কথনো দীমাকে দকলপ্ৰকার ত্নাম দিয়া গালি পাড়িতে থাকে।
তথন দে স্বভাবকে পীড়ন করিয়া ও সংসারকে পরিত্যাগ করিয়া, অসম্ভব ব্যায়ামের দ্বারা
অসীমের সাধনা করিতে প্রবৃত্ত হয়। মান্থৰ তথন মনে করে, দীমা জিনিসটা ঘেন
তাহার নিজেরই জিনিদ, অতএব তাহার মুখে চুনকালি মাথাইলে সেটা আর-কাহারও
গায়ে লাগে না। কিন্তু, মান্থৰ এই দীমাকে কোথা হইতে পাইল। এই দীমার
অসীম রহন্ত দে কীই বা জানে। তাহার সাধা কী সে এই দীমাকে লজ্জ্বন করে।

মানুষ যখন জানিতে পারে সীমাতেই অসীম, তখনি মানুষ ব্বিতে পারে— এই রহস্তই প্রেমের রহস্ত; এই তত্তই সৌন্দর্যতত্ত্ব; এইখানেই মানুষের গৌরব; আর, যিনি মানুষের ভগবান, এই গৌরবেই তাঁহারও গৌরব। সীমাই অসীমের এশ্বর্য, সীমাই অসীমের আনন্দ; কেননা সীমার মধ্যেই তিনি আপনাকে দান করিয়াছেন এবং আপনাকে গ্রহণ করিতেছেন।

ल्यन

## শিক্ষাবিধি

এখানে আদিবার সময় আমার একটা সংকল্প ছিল, এখানকার বিভালয়গুলিকে ভালো করিয়া দেখিয়া-শুনিয়া বুঝিয়া লইব— শিক্ষা সম্বন্ধে এখানকার কোনো ব্যবস্থা আমাদের দেশে থাটে কিনা তাহা দেখিয়া যাইব। সামান্ত কিছু দেখিয়াছি, কাগজে পত্রে এখানকার শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনাও পড়িয়াছি। পরীক্ষানানা প্রকারের চলিতেছে, প্রণালী নানা রকমের উদ্ভাবিত হইতেছে। এক দল বলিতেছে, ছেলেদের শিক্ষা যথাসম্ভব অথকর হওয়া উচিত; আর-এক দল বলিতেছে, ছেলেদের শিক্ষার মধ্যে ছঃথের ভাগ যথেষ্ট পরিমাণে না থাকিলে তাহাদিগকে সংসারের জন্ত পাকা করিয়া মানুষ করা যায় না। এক দল বলিতেছে, চোখে-কানে ভাবে-আভাদে শিক্ষার বিষয়গুলিকে প্রকৃতির মধ্যে শোষণ করিয়া লইবার ব্যবস্থাই উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা; আর-এক দল বলিতেছে, সচেইভাবে নিজের শক্তিকে প্রয়োগ করিয়া সাধনার ঘরা বিষয়গুলিকে আয়ত্ত করিয়া লওয়াই যথার্থ ফলদায়ক। বস্তুত এ হন্দ্ব কোনোদিনই মিটিবে না— কেননা, মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই এ হন্দ্ব সত্য; অ্থও

তাহাকে শিক্ষা দেয়, হঃপও তাহাকে শিক্ষা দেয়; শাসন নহিলেও তাহার চলে না, স্বাধীনতা নহিলেও তাহার রক্ষা নাই ; এক দিকে তাহার পড়িয়া-পাওয়া জিনিদের প্রবেশদার থোলা, জার-এক দিকে তাহার খাটিয়া-আনা জ্বিনিসের আনাগোনার পথ উন্মুক্ত। এ কথা বলা সহজ যে, গৃইয়ের মাঝখানের পথটিকে পাকা করিয়া চিহ্নিত করিয়া লও ; কিন্তু কার্যত তাহা অসাধ্য। কারণ জীবনের গতি কোনোদিনই একেবারে সোজা রেগায় চলে না— অন্তর-বাহিরের নানা বাধায় ও নানা তাগিদে সে নদীর মতো আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলে, কটাি থালের মতো সিধা পড়িয়া থাকে না; অতএব, তাহার মাঝধানের রেখাটি সোজা রেধা নহে, তাহাকেও কেবলই স্থানপরিবর্তন করিতে হয়। এখন তাহার পক্ষে যাহা মধ্যরেখা আর-একসময় তাহাই তাহার পক্ষে চরম প্রান্তরেখা; এক জাতির পক্ষে যাহা প্রাস্তপথ আর-এক জাতির পক্ষে তাহাই মধ্যপথ। নানা অনিবার্য কারণে মান্তবের ইতিহাসে কথনো যুদ্ধ আসে, কথনো শান্তি আসে; কথনো ধনসম্পদের জোয়ার আদে, কথনো তাহার ভাঁটার দিন উপস্থিত হয়; কথনো নিজের শক্তিতে সে উন্মন্ত হইয়া উঠে, কথনো নিজের অক্ষমতাবোধে সে অভিভূত হইয়া পড়ে। এমন অবস্থায় মান্ত্ৰ যথন এক দিকে হেলিয়া পড়িতেছে তথন আর-এক দিকে প্রবল টান দেওয়াই তাছার পক্ষে সংশিক্ষা। মাহুষের প্রকৃতি ধর্থন সবলভাবে সজীব থাকে তথন আপনার ভিতর হইতেই একটা সহজ শক্তিতে আপনার ভারদামঞ্জস্তের পথ দে বাছিয়। লয়। যে মান্ত্রের নিজের শরীরের উপর দখল আছে দে যথন এক দিক হইতে ধাকা থায় তথন দে স্বভাবতই অন্ত দিকে ভর দিয়া আপনাকে সামলাইয়া লয়; কিন্তু, মাতাল একটু ঠেলা খাইলেই কাত হইয়া পড়ে এবং সেই অবস্থাতেই পড়িয়া থাকে। য়ুরোপের ছেলেদের <mark>মান্থৰ করিবার পয়া আপনা-আপনি পরিবর্তিত হইতেছে।</mark> ইহাদের চিত্ত যতই নানা ভাবের জ্ঞানের অভিজ্ঞতার সংস্রবে সচেতন হইয়া উঠিতেছে ততই ইহাদের পথের পরিবর্তন জ্রুত <mark>হইতেছে।</mark>

অতএব, চিত্তের গতি-অনুসারেই শিক্ষার পথ নির্দেশ করিতে হয়। কিন্তু, যেহেতু গতি বিচিত্র এবং তাহাকে সকলে স্পষ্ট করিয়া চোথে দেখিতে পায় না, এইজগ্রই কোনোদিনই কোনো একজন বা একদল লোক এই পথ দৃঢ় করিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে না। নানা লোকের নানা চেষ্টার সমবায়ে আপনিই সহজ পথটি অন্ধিত হইতে থাকে। এইজগ্র সকল জাতির পক্ষেই আপন পরীক্ষার পথ খোলা রাথাই সত্যপথ-আবিষ্ণারের একমাত্র পন্থা।

কিন্তু, যে দেশে সামাজিক শিক্ষাশালায় বাঁধা প্রথা হইতে এক-চুল সরিয়া গেলে জাত হারাইতে হয় সে দেশে মান্ত্র্য হইবার পক্ষে গোড়াতেই একটা প্রকাণ্ড বাধা। সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিতেছেই এবং ঘটিবেই, কেহ তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না— অথচ ব্যবস্থাকে সনাতন রেখায় পাকা করিয়া রাখিলে মান্নবের পক্ষেতেমন ত্র্গতির কারণ আর-কিছুই হইতে পারে না। এ কেমনতরো। যেমন, নদী সরিয়া যাইতেছে কিন্তু বাধা ঘাট একই জায়গায় পড়িয়া আছে, থেয়ানোকার পথ একই জায়গায় নির্দিষ্ট; সে ঘাট ছাড়া অন্ত ঘাটে নামিলে ধোবা নাপিত বন্ধ। স্কৃতরাং ঘাট আছে কিন্তু জল পাই না, নৌকা আছে কিন্তু তাহার চলা বন্ধ।

এমন অবস্থায় আমাদের সমাজ আমাদের কালের উপযোগী শিক্ষা আমাদিগকে দিতেছে না; আমাদিগকৈ হুই-চারি হাজার বংসর পূর্বকালের শিক্ষা দিতেছে। অতএব, মাসুষ করিয়া তুলিবার পক্ষে সকলের চেয়ে যে বড়ো বিভালয় সেটা আমাদের বন্ধ। আমাদের বর্তমান কালের দিকে তাকাইয়া আমাদের জীবনযাতার প্রতি তাহার কোনো দাবি নাই। একদিন আমাদের ইতিহাসের একটা বিশেষ অবস্থায় আমাদের সমাজ মাতুষের কাহাকেও আন্ধা, কাহাকেও ক্তিয়, কাহাকেও বৈশ্য বা শূদ্র হইতে বলিয়াছিল। আমাদের প্রতি তাহার এই একটা কালোপযোগী দাবি ছিল, স্থতরাং এই দাবির প্রতি লক্ষ রাথিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা বিচিত্র আকারে আপনিই আপনাকে স্ষ্টি করিয়া তুলিতেছিল। কারণ, স্কুটির নিয়মই তাই; একটা মূল ভাবের বীজ জীবনের তাগিদে স্বতই আপন শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া বাড়িয়া ওঠে, বাহির হইতে কেহ ডালপালা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া জুড়িয়া দেয় না। আমাদের বর্তমান সুমাজের কোনো সজীব দাবি নাই— এখনো সে মানুষকে বলিতেছে, 'বান্ধণ হও, শূদ্র ছও।' যাহা বলিতেছে তাহা সত্যভাবে পালন করা কোনোমতেই সম্ভবপর নহে, স্বতরাং মানুষ তাহাকে কেবলমাত্র বাহিরের দিক হইতে মানিয়া লইতেছে। ব্রাহ্মণ হইবার কালে ব্রহ্মচর্য নাই; মাথা মুড়াইয়া তিন দিনের প্রহসন-অভিনয়ের পর গলায় পুত্রধারণ আছে। তপস্থার দারা পবিত্র জীবনের শিক্ষা ত্রাহ্মণ এখন আর দান করিতে পারে না, কিন্তু পদধ্লিদানের বেলায় সে অসংকোচে মৃক্তপদ। এ দিকে জাতিভেদের মূল প্রতিষ্ঠা বৃত্তিভেদ একেবারেই ঘুচিয়া গেছে এবং তাছাকে রক্ষা করাও সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়াছে, অথচ বর্ণভেদের বাহ্ বিধিনিষেধ সমস্তই অচল হইয়া বসিয়া আছে। খাচাটাকে তাহার সমস্ত লোহার শিক ও শিকল -সমেত যানিতেই হইবে, অথচ পাথিটা ম্রিয়া গেছে। দানাপানি নিয়ত জোগাইতেছি অথচ তাহা কোনো প্রাণীর থোরাকে লাগিতেছে না। এমনি করিয়া আমাদের সামাজিক জীবনের সঙ্গে সামাজিক বিধির বিচ্ছেদ ঘটিয়া যাওয়াতে আমরা কেবল যে অনাবশ্যক কালবিরোধী ব্যবস্থার দ্বারা বাধাগ্রস্ত হইয়া আছি তাহা নহে, আমরা সামাজিক সত্যরক্ষা করিতে পারিতেছি না। আমবা

মূল্য দিতেছি ও লইতেছি, অথচ তাহার পরিবর্তে কোনো সত্যবস্তু নাই। শিশ্ব গুরুকে প্রণাম করিরা দক্ষিণা চুকাইয়া দিতেছে, কিন্তু গুরু শিশুকে গুরুর দেনা শোধ করিবার চেষ্টামাত্র করিতেছে না; এবং গুরু পুরাকালের বিশ্বত ভাষায় শিশুকে উপদেশ দিতেছে, শিয়ের তাহা গ্রহণ করিবার মতো শ্রদ্ধাও নাই, সাধ্যও নাই, ইচ্ছাও নাই। ইহার ফল হইতেছে এই, সত্যবস্তুর যে কোনো প্রয়োজন আছে এই বিশ্বাসটাই আমরা ক্রমশ হারাইতেছি। এই কথা স্বীকার করিতে আমরা লেশমাত্র লজ্জাও বোধ করি না যে, বাহিরের ঠাট বজায় রাখিয়া গেলেই ষ্থেষ্ট। এমন-কি, এ কথা বলিভেও আমাদের বাবে না যে, ব্যবহারতঃ ষথেচ্ছাচার করে। কিন্তু প্রকাশতঃ তাহা কর্ল না করিলে কোনো ক্ষতি নাই। এমনতরো মিখ্যাচার মাত্র্যকে দায়ে পড়িয়া অবলম্বন করিতে হয়। কারণ, যথন তোমার শ্রদ্ধা অন্ত পথে গিয়াছে তথনো সমাজ যদি কঠোর শাসনে আচারকে একই জায়গায় বাঁধিয়া রাখে, তাহা হইলে সমাজের পনেরো-আনা লোক মিথ্যাচারকে অবলম্বন করিতে লজ্জা বোধ করে না। কারণ, মাহুষের মধ্যে বীরপুরুষের সংখ্যা অল্প, অতএব সত্যকে প্রকাশ্যে স্বীকার করিবার দণ্ড যেখানে অসহ্রপে অতিমাত্র সেখানে কপটতাকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করা আর চলে না। এইজন্ম আমাদের দেশে এই একটা অদ্ভূত ব্যাপার প্রত্যহই দেখা যায়, মানুষ একটা জিনিসকে ভালো বলিয়া স্বীকার করিতে অনায়াসে পারে অথচ সেই মুহুর্ভেই অমানবদনে বলিতে পারে যে 'সামাজিক ব্যবহারে ইহা আমি পালন করিতে পারিব না'। আমরাও এই মিথ্যাচারকে ক্ষমা করি যখন চিন্তা করিয়া দেখি, এ সমাজে নিজের সত্য বিশ্বাসকে কাজে খাটাইবার মাশুল কত অসাধ্যরূপে অতিরিক্ত।

অতএব, সমাজ যেথানে জীবনপ্রবাহের সহিত আপন স্বাস্থ্যকর সামঞ্জপ্রের পথ একেবারেই থোলা রাথে নাই, ত্বতরাং পুরাতনকালের ব্যবস্থা যেথানে পদে পদে বাধাস্বরূপ হইয়া তাহাকে বদ্ধ করিয়া তুলিতেছে, সেথানে মান্ত্যের যে শিক্ষাশালা সকলের চেয়ে স্বাভাবিক ও প্রশন্ত সেটা যে আমাদের পক্ষে নাই তাহা নহে; তাহা তদপেক্ষা ভয়ংকর, তাহা আছে অথচ নাই, তাহা সত্যকে পথ ছাড়িয়া দেয় না এবং মিথ্যাকে জমাইয়া রাথে। এ সমাজ গতিকে একেবারেই স্বীকার করিতে চায় না বলিয়া স্থিতিকে কল্যিত করিয়া তোলে।

সামাজিক বিত্যালয়ের তো এই বদ্ধ দশা, তাহার পরে রাজকীয় বিত্যালয়। সেও একটা প্রকাণ্ড ছাঁচে-ঢালা ব্যাপার। দেশের সমস্ত শিক্ষাবিধিকে সে এক ছাঁচে শক্ত করিয়া জমাইয়া দিবে, ইহাই তাহার একমাত্র চেষ্টা। পাছে দেশ আপনার স্বতম্ন প্রপালী আপনি উদ্ভাবিত করিতে চায়, ইহাই তাহার স্বচেয়ে ভয়ের বিষয়। দেশের মনঃপ্রকৃতিতে একাধিপত্য বিস্তার করিয়া সে আপনার আইন খাটাইবে, ইহাই তাহার মংলব। স্থতরাং এই বৃহৎ বিভার কল কেরানিগিরির কল হইয়া উঠিতেছে। মান্ত্রষ এখানে নোটের স্লুড়ি কুড়াইয়া ডিগ্রির বস্তা বোঝাই করিয়া তুলিতেছে, কিন্তু তাহা জীবনের থাত্য নহে। তাহার গৌরব কেবল বোঝাইয়ের গৌরব, তাহা প্রাণের গৌরব নহে।

সামাজিক বিভালয়ের পুরাতন শিকল এবং রাজকীয় বিভালয়ের নৃতন শিকল তুইই আমাদের মনকে যে পরিমাণে বাঁধিতেছে সে পরিমাণে মুক্তি দিতেছে না। ইহাই আমার্দের একমাত্র সমস্যা। নতুবা নৃতন প্রণালীতে কেমন করিয়া ইতিহাস মুখন্থ সহজ হইয়াছে বা অঙ্ক ক্ষা মনোরম হইয়াছে, সেটাকে আমি বিশেষ থাতির করিতে চাই না। কেননা আমি জানি, আমরা যথন প্রণালীকে খুঁজি তথন একটা অসাধ্য শস্তা পথ খুঁজি। মনে করি, উপযুক্ত মান্থধকে যখন নিয়মিত ভাবে পাওয়া শক্ত তখন বাধা প্রণালীর দারা সেই অভাব পূরণ করা যায় কি না। মান্থ্য বারবার সেই চেষ্টা করিয়া বারবারই অকৃতকার্য হইয়াছে এবং বিপদে পড়িয়াছে। যুরিয়া ফিরিয়া যেমন করিয়াই চলি-না কেন শেষকালে এই অলজ্যা সত্যে আসিয়া ঠেকিতেই হয় ষে, শিক্ষকের দারাই শিক্ষাবিধান হয়, প্রণালীর দারা হয় না। মাহুষের মন চলনশীল, এবং চলনশীল মনই তাহাকে বুঝিতে পারে। এ দেশেও পুরাকাল হইতে আজ পর্যন্ত এক-একজন বিখ্যাত শিক্ষক জিমিয়াছেন; তাঁহারাই ভগীরথের মতো শিক্ষার পুণাস্রোতকে আকর্ষণ করিয়া সংসারের পাপের বোঝা হ্রাস করিয়াছেন ও মৃত্যুর জড়তা দর করিয়াছেন। তাঁহারাই শিক্ষাসম্বনীয় সমস্ত বাঁধা বিধানের বাধার ভিতর দিয়াও চাত্রদের মনে প্রাণপ্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। আমাদের দেশেও ইংরেজি শিক্ষার আরম্ভদিনের কথা স্মরণ করিয়া দেখো। ডিরোজিয়ো, কাপ্তেন রিচার্ড্সন, ডেভিড হেয়ার, ইহারা শিক্ষক ছিলেন; শিক্ষার ছাঁচ ছিলেন না, নোটের বোঝার বাহন ছিলেন না। তখন বিশ্ববিভালয়ের বাহ এমন ভয়ংকর পাকা ছিল না; তখন ভাহার মধ্যে আলো এবং হাওয়া -প্রবেশের উপায় ছিল; তথন নিয়মের ফাঁকে শিক্ষক আপন আসন পাতিবার স্থান করিয়া লইতে পারিতেন।

যেমন করিয়া হউক, আমাদের দেশে বিভার ক্ষেত্রকে প্রাচীরম্ক্ত করিতেই হইবে। রাজনৈতিক আন্দোলন প্রভৃতি বাহ্য পদ্ধায় আমরা আমাদের চেষ্টাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফোলিয়া বিশেষ কোনো ফল পাইতেছি না। সেই শক্তিকে ও উভ্যমকে সফলতার পথে প্রবাহিত করিয়া স্বাধীনভাবে দেশকে শিক্ষাদানের ভার আমাদের নিজেকে লইতে হইবে। দেশের কাজে বাঁহারা আত্মসমর্পন করিতে চান এইটেই তাঁহাদের স্বচেয়ে

প্রধান কাছ। নানা শিক্ষকের নানা পরীক্ষার ভিতর দিয়া আমাদের দেশের শিক্ষার প্রোতকে সচল করিয়া তুলিতে পারিলে তবেই তাহা আমাদের দেশের স্বাভাবিক সামগ্রী হইয়া উঠিবে। তবেই আমরা স্থানে স্থানে ও ক্ষণে ক্ষণে যথার্থ শিক্ষকের দেখা পাইব। তবেই স্বভাবের নিয়মে শিক্ষকপরম্পরা আপনি জাগিয়া উঠিতে থাকিবে। 'জাতীয়' নামের দ্বারা চিহ্নিত করিয়া আমরা কোনো-একটা বিশেব শিক্ষাবিধিকে উদ্ভাবিত করিয়া তুলিতে পারি না। যে শিক্ষা স্বজাতির নানা লোকের নানা চেষ্টার দ্বারা নানা ভাবে চালিত হইতেছে তাহাকেই জাতীয় বলিতে পারি। স্বজাতীয়ের শাসনেই হউক আর বিজাতীয়ের শাসনে হউক, যথন কোনো-একটা বিশেষ শিক্ষাবিধি সমস্ত দেশকে একটা-কোনো গ্রুব আদর্শে বাঁধিয়া ফেলিতে চায় তথন তাহাকে জাতীয় বলিতে পারিব না— তাহা সাম্প্রদায়িক, অতএব জাতির পক্ষে তাহা সাংঘাতিক।

শিক্ষা সম্বন্ধে একটা মহৎ সূত্য আমরা শিখিয়াছিলাম। আমরা জানিয়াছিলাম, মান্ত্র মান্তবের কাছ হইতেই শিখিতে পারে; যেমন জলের দারাই জলাশয় পূর্ণ হয়, শিখার দারাই শিখা জ্বলিয়া উঠে, প্রাণের দারাই প্রাণ সঞ্চারিত হইয়া থাকে। মানুষকে ছাঁটিয়া ফেলিলেই দে তথন আর মান্ত্র থাকে না— দে তথন আপিদ-আদালতের বা কল-কার্থানার প্রয়োজনীয় সাম্থ্রী হইয়া উঠে; তথনি সে মাত্র্য না হইয়া মাস্টার্মশায় <mark>হইতে চান্ন; তথনি সে আর প্রাণ দিতে পারে না, কেবল পাঠ</mark> দিন্না যান্ন। গুরুশিয়ের পরিপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই শিক্ষাকার্য সজীবদেহের শোণিতস্রোতের মতো চলাচল করিতে পারে। কারণ, শিশুদের পালন ও শিক্ষণের যথার্থ ভার পিতা-মাতার উপর। কিন্তু, পিতামাতার সে যোগাতা অথবা স্থবিধানা থাকাতেই, অন্ত উপযুক্ত লোকের সহায়তা অত্যাবশ্যক হইয়া ওঠে। এমন অবস্থায় গুরুকে পিতামাতা না হইলে চলে না। আমরা জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিসকে টাকা দিয়া কিনিয়া বা আংশিক ভাবে গ্রহণ করিতে পারি না; তাহা স্বেহ প্রেম ভক্তির দারাই আমরা আত্মসাৎ করিতে পারি; তাহাই মন্থগ্যন্থের পাক্ষন্ত্রের জারক রদ; তাহাই জৈব সামগ্রীকে জীবনের সঙ্গে সন্মিলিত করিতে পারে। বর্তমান কালে আমাদের দেশের শিক্ষায় সেই গুরুর জীবনই সকলের চেয়ে অত্যাবশ্যক হইয়াছে। শিশুবয়সে নিজীব শিক্ষার মতো ভন্নংকর ভার আর-কিছুই নাই; তাহা মনকে যতটা দেয় তাহার চেয়ে পিষিয়া বাহির করে অনেক বেশি। আমাদের সমাজব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের জীবনকে গতিদান করিবেন; আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের চিত্তের গতিপথকে বাধামুক্ত ক্রিবেন। বেমন ক্রিয়া

হুউক, সকল দিকেই আমরা <mark>মাহুষকে</mark> চাই; তাহার পরিবর্তে প্রণালীর বটিকা গিলাইয়া কোনো কবিরাজ আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না।

চ্যাল্ফোর্ড্ ৩১ শ্রাবণ ১৩১৯

#### লক্ষ্য ও শিক্ষা

আমার কোনো-এক বন্ধু ফলিত জ্যোতিষ লইয়া আলোচনা করেন। তিনি একবার আমাকে বলিয়াছিলেন দে-সব মান্ত্র্য বিশেষ কিছুই নহে, যাহাদের জীবনে হাঁ এবং না জিনিসটা থুব স্পষ্ট করিয়া দাগা নাই, জ্যোতিষের গণনা তাহাদের সম্বন্ধে ঠিক দিশা পায় না। তাহাদের সম্বন্ধে শুভগ্রহ ও অগুভগ্রহের ফল কী তাহা হিসাবের মধ্যে আনা কঠিন। বাতাস যথন জোরে বহে তথন পালের জাহাজ হুহু করিয়া তুই দিনের রাস্তা এক দিনে চলিয়া যাইবে, এ কথা বলিতে সময় লাগে না; কিন্তু, কাগজের নৌকাটা এলোমেলো ঘুরিতে থাকিবে কি ডুবিয়া যাইবে, কি কী হইবে তাহা বলা যায় না— যাহার বিশেষ কোনো-একটা বন্দর নাই তাহার অতীতই বা কী আর ভবিয়ৎই বা কী। সে কিসের জন্ম প্রতীক্ষা করিবে, কিসের জন্ম নিজেকে প্রস্তুত করিবে। তাহার আশা-তাপমান্যম্বে ছ্রাশার উচ্চতম রেখা অন্ত দেশের নৈরাশ্যরেখার কাছাকাছি।

আমাদের দেশের বর্তমান সমাজে এই অবস্থাটাই সবচেয়ে সাংঘাতিক অবস্থা।
আমাদের জীবনে স্প্রম্পষ্টতা নাই। আমরা যে কী হইতে পারি, কতদূর আশা করিতে
পারি, তাহা বেশ মোটা লাইনে বড়ো রেখায় দেশের কোথাও আঁকা নাই। আশা
করিবার অধিকারই মান্নযের শক্তিকে প্রবল করিয়া তোলে। প্রকৃতির গৃহিণীপনায়
শক্তির অপবায় ঘটিতে পারে না, এই জন্ত আশা যেখানে নাই শক্তি সেখান হইতে বিদায়
গ্রহণ করে। বিজ্ঞানশাস্ত্রে বলে, চক্ষ্মান প্রাণীরা যখন দীর্ঘকাল গুহাবাসী হইয়া থাকে
তখন তাহারা দৃষ্টিশক্তি হারায়। আলোক থাকিবে না অথচ দৃষ্টি থাকিবে এই
অসংগতি যেমন প্রকৃতি সহিতে পারে না, তেমনি আশা নাই অথচ শক্তি আছে ইহাও
প্রকৃতির পক্ষে অসহ্য। এইজন্ত বিপদের মূথে পলায়নের যখন উপায় নাই, পলায়নের
শক্তিও তখন আড়েই হইয়া পড়ে।

১ প্রিয়নাথ দেন। 'প্রিয়-পূম্পাঞ্জলি' গ্রন্থের "ফলিত জ্যোতিব্" প্রবন্ধ দ্রষ্টবা।

এই কারণে দেখা যায়, আশা করিবার ক্ষেত্র বড়ো হইলেই মান্থবের শক্তিও বড়ো হইয়া বাড়িয়া ওঠে। শক্তি তথন স্পষ্ট করিয়া পথ দেখিতে পায় এবং জাের করিয়া পা ফেলিয়া চলে। কােনাে সমাজ সকলের চেয়ে বড়াে জিনিস যাহা মান্থবকে দিতে পারে তাহা সকলের চেয়ে বড়াে আশা। সেই আশার পূর্ণ সফলতা সমাজের প্রত্যেক লােকেই বে পায় তাহা নহে; কিন্তু নিজের গােচরে এবং অগােচরে সেই আশার অভিমুখে সর্বদাই একটা তাগিদ থাকে বলিয়াই প্রত্যেকের শক্তি তাহার নিজের সাধ্যের শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে। একটা জাতির পক্ষে সেইটেই সকলের চেয়ে মন্ত কথা। লােকসংখ্যার কােনাে মূলা নাই— কিন্তু, সমাজে যতগুলি লােক আছে উল্গাদের অধিকাংশের যথাসম্ভব শক্তিসম্পদ কাজে খাটিতেছে, মাটিতে পোঁতা নাই, ইহাই সমৃদ্ধি। শক্তি যেখানে গতিশীল হইয়া আছে সেইথানেই মঙ্গল, ধন যেখানে সজীব হইয়া খাটিতেছে সেইখানেই এশ্র্য।

এই পাশ্চাতাদেশে লক্ষ্যবেধের আহ্বান সকলেই শুনিতে পাইয়াছে; মোটের উপর সকলেই জানে সে কী চায়; এইজন্ম সকলেই আপনার ধহক বাণ লইয়া প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। যজ্ঞসম্ভবা যাজ্ঞসেনীকে পাইবে, এই আশায় যে লক্ষ্য বহু উচ্চে ঝুলিতেছে তাহাকে বিদ্ধ করিতে সকলেই পণ করিয়াছে। এই লক্ষ্যবেধের নিমন্ত্রণ আমরা পাই নাই। এইজন্ম কী পাইতে হইবে সে বিষয়ে অধিক চিন্তা করা আমাদের পক্ষে আনবিশ্যক এবং কোথায় যাইতে হইবে তাহাও আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট করিয়া নির্দিষ্ট নাই।

এইজন্ত যথন এমনতরো প্রশ্ন শুনি 'আমরা কী শিথিব— কেমন করিয়া শিথিব—
শিক্ষার কোন্ প্রণালী কোথায় কী ভাবে কাজ করিতেছে'— তথন আমার এই কথাই
মনে হয়, শিক্ষা জিনিসটা তো জীবনের সঙ্গে সংগতিহীন একটা কুত্রিম জিনিস নহে।
আমরা কী হইব এবং আমরা কী শিথিব, এই ছুটা কথা একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন।
পাত্র যত বড়ো জল তাহার চেমে বেশি ধরে না।

চাহিবার জিনিস আমাদের বেশি কিছু নাই। সমাজ আমাদিগকে কোনো বড়ো ডাক ডাকিতেছে না, কোনো বড়ো ত্যাগে টানিতেছে না— ওঠা-বসা খাওয়া-ছোঁওয়ার কতকগুলা কৃত্রিম নিরর্থক নিয়মপালন ছাড়া আমাদের কাছ হইতে সে আর-কোনো বিষয়ে কোনো কৈফিয়ত চায় না। রাজশক্তিও আমাদের জীবনের সম্মুখে কোনো বৃহৎ সঞ্চরণের ক্ষেত্র অবারিত করিয়া দেয় নাই; সেখানকার কাঁটার বেড়াটুকুর মধ্যে আমরা যেটুকু আশা করিতে পারি তাহা নিতান্তই অকিঞিংকর, এবং সেই বেড়ার ছিন্ত দিয়া আমরা যেটুকু দেখিতে পাই তাহাও অতি যৎসামান্ত।

জীবনের ক্ষেত্রকে বড়ো করিয়া দেখিতে পাই না বলিয়াই জীবনকে বড়ো করিয়া তোলা এবং বড়ো করিয়া উৎসর্গ করিবার কথা আমাদের স্বভাবতঃ মনেই আসে না। **দে সম্বন্ধে** যেটুকু চিন্তা করিতে যাই তাহা পুর্থিগত চিন্তা, যেটুকু কাজ করিতে যাই দেটুকু অন্তের অন্তকরণ। আমাদের আরও বিপদ এই যে, যাহারা আমাদের থাঁচার দরজা এক মুহুর্তের জন্ত থুলিয়া দেয় না তাহারাই রাজিদিন বলে, 'তোমাদের উড়িবার শক্তি নাই।' পাথির ছানা তো বি. এ. পাস করিয়া উড়িতে শেখে না; উড়িতে পায় বলিয়াই উড়িতে শেখে। সে তাহার স্বন্ধন্যনাজের স্কলকেই উড়িতে দেখে; সে নিশ্চয় জানে, তাহাকে উড়িতেই হইবে। উড়িতে পারা যে সম্ভব, এ সম্বন্ধে কোনোদিন তাহার মনে সন্দেহ আসিয়া তাহাকে হুর্বল করিয়া দেয় না। আমাদের হুর্ভাগ্য এই যে, অপরে আমাদের শক্তি সম্বন্ধে সর্বদা সন্দেহ প্রকাশ করে বলিয়াই, এবং সেই সন্দেহকে নিথা প্রমাণ করিবার কোনো ক্ষেত্র পাই না বলিয়াই, অন্তরে অন্তরে নিজের সম্বন্ধেও একটা সন্দেহ বদ্ধমূল হইয়া যায়। এমনি করিয়া আপনার প্রতি যে লোক বিশ্বাস হারায় সে কোনো বড়ো নদী পাড়ি দিবার চেষ্টা পর্যন্তও করিতে পারে না; অতি ক্ষ্ম সীমানার মধ্যে ডাঙার কাছে কাছে সে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং তাহাতেই সে সম্পূর্ণ সম্ভষ্ট থাকে এবং যেদিন সে কোনো গতিকে বাগবাজার হইতে বরানগর পর্যস্ত উজান ঠেলিয়া যাইতে পারে সেদিন সে মনে করে, 'আমি অবিকল কলম্বদের সমতুল্য কীতি করিয়াছি।'

তুমি কেরানির চেয়ে বড়ো, ডেপুট-মুন্সেফের চেয়ে বড়ো, তুমি যাহা শিক্ষা করিতেছ তাহা হাউইয়ের মতো কোনোক্রমে ইস্কুল-মান্টারি পর্যন্ত উড়িয়া তাহার পর পেসনভাগী জরাজীর্ণতার মধ্যে ছাই হইয়া মাটিতে আসিয়া পড়িবার জন্ম নহে, এই মন্ত্রটি জপ করিতে দেওয়ার শিক্ষাই আমাদের দেশে সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা—এই কথাটা আমাদের নিশিদিন মনে রাখিতে হইবে। এইটে ব্ঝিতে না পারার মৃঢ়তাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো মৃঢ়তা। আমাদের সমাজে এ কথা আমাদিগকে বোঝায় না, আমাদের ইস্কুলেও এ শিক্ষা নাই।

কিন্তু, যদি কেছ মনে করেন তবে বুঝি দেশের সম্বন্ধে আমি হতাশ হইয়া পড়িয়াছি, তবে তিনি তুল বুঝিবেন। আমরা কোথায় আছি, কোন্ দিকে চলিতেছি, তাহা স্থস্পষ্ট করিয়া জানা চাই। সে জানাটা যতই অপ্রিয় হউক তবু দেটা সর্বাত্যে আবশুক। আমরা এ পর্যন্ত বারবার নিজের হুর্গতি সম্বন্ধে নিজেকে কোনোমতে ভুলাইয়া আরাম পাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এ কথা বলিয়া কোনো লাভ নাই, মামুষকে মামুষ করিয়া তুলিবার পক্ষে আমাদের সনাতন সমাজ বিশ্বসংসারে সকল সমাজের সেরা। এতবড়ো ২৬॥৩৭

একটা অন্তত অত্যুক্তি যাহা মানবের ইতিহাসে প্রত্যক্ষতঃই প্রত্যহ আপনাকে অপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে, তাহাকে আড়ম্বর-সহকারে ঘোষণা করা নিশ্চেটতার গায়ের-জোরি কৈফিয়ত— যে লোক কোনোমতেই কিছু করিবে না এবং নড়িবে না সে এমনি করিয়াই আপনার কাছে ও অন্তের কাছে আপনার লজ্জা রক্ষা করিতে চায়। গোড়াতেই নিজের এই মোহটাকে কঠিন আঘাতে ছিন্ন করিম্বা ফেলা চাই। বিষফোড়ার চিকিৎসক যথন অস্ত্রাঘাত করে তথন সেই ক্ষত আপনার আঘাতের ম্থকে কেবলই ঢাকিয়া ফেলিতে চায়; কিন্তু স্থচিকিৎদক ফোড়ার সেই চেষ্টাকে আমল দেয় না, যতদিন না আরোগ্যের লক্ষণ দেখা দেয় ততদিন প্রত্যহই ক্ষতমূথ থুলিয়া রাখে। আমাদের দেশের প্রকাণ্ড বিষক্ষোড়া বিধাতার কাছ হইতে মস্ত একটা অস্ত্রাঘাত পাইয়াছে ; এই বেদনা তাহার প্রাপ্য ; কিন্তু প্রতিদিন ইহাকে সে ফাঁকি দিয়া ঢাকিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। সে আপনার অপমানকে মিথ্যা করিয়া লুকাইতে গিয়া সেই অপমানের ফোড়াকে চিরস্থায়ী করিয়া পুষিয়া রাখিবার উচ্ছোগ করিতেছে। কিস্ত যতবার সে ঢাকিবে চিকিৎসকের অস্তাঘাত ততবারই তাহার সেই মিথ্যা অভিমানকে বিদীর্ণ করিয়া দিবে। এ কথা ভাহাকে একদিন স্বস্পাষ্ট করিয়া স্বীকার করিতেই হইবে, ফোড়াটা তাহার বাহিরের জোড়া-দেওয়া আকস্মিক জিনিস নহে; ইহা তাহার ভিতরকারই ব্যাধি। দোষ বাহিরের নহে, তাহার রক্ত দৃষিত হইয়াছে; নহিলে এমন সাংঘাতিক হুর্বলতা, এমন মোহাবিষ্ট জড়তা মাতুষকে এত দীর্ঘকাল এমন করিয়া সকল বিষয়ে পরাভূত করিয়া রাখিতে পারে না। আমাদের নিজের <mark>সমাজই</mark> আমাদের নিজের মন্মুখ্যকে পীড়িত করিয়াছে, ইহার বৃদ্ধিকে ও শক্তিকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে, সেইজন্মই সে সংসারে কোনোমতেই পারিয়া উঠিতেছে না। এই আপনার সম্বন্ধে আপনার মোহকে জোরের সঙ্গে স্পট করিয়া ভাঙিতে দেওয়া নৈরাশ্র ও নিশ্চেইতার লক্ষণ নহে। ইহাই চেষ্টার পথকে মুক্তি দিবার উপায় এবং মিথ্যা আশার বাদা ভাঙিয়া দেওয়াই নৈরাশ্যকে যথার্থভাবে নির্বংশ করিবার পন্তা।

আমার বলিবার কথা এই, শিক্ষা কোনো দেশেই সম্পূর্ণতঃ ইস্কুল হইতে হয় না, এবং আমাদের দেশেও হইতেছে না। পরিপাকশক্তি ময়রার দোকানে তৈরি হয় না, থাছাই তৈরি হয়। মান্ত্র্যের শক্তি যেথানে বৃহৎভাবে উল্লমশীল সেইথানেই তাহার বিল্ঞা তাহার প্রকৃতির সঙ্গে মেশে। আমাদের জীবনের চালনা হইতেছে না বলিয়াই আমাদের পুঁথির বিল্ঞাকে আমাদের প্রাণ্ডের মধ্যে আয়ত্ত করিতে পারিতেছি না।

এ কথা মনে উদয় হইতে পারে, তবে আর আমাদের আশা কোথায়। কারণ, জীবনের চালনাক্ষেত্র তো সম্পূর্ণ আমাদের হাতে নাই; পরাধীন জাতির কাছে তো শক্তির দার খোলা থাকিতে পারে না।

এ কথা সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সতা নহে। বস্তুত, শক্তির ক্ষেত্র সকল জাতির পক্ষেই কোনো না কোনো দিকে সীমাবদ্ধ। সর্বত্রই অন্তরপ্রকৃতি এবং বাহিরের অবস্থা উভয়ে মিলিয়া আপোষে আপনার ক্ষেত্রকে নির্দিষ্ট করিয়া লয়। এই সীমানির্দিষ্ট ক্ষেত্রই সকলের পক্ষে দরকারি; কারণ, শক্তিকে বিক্ষিপ্ত করা শক্তিকে ব্যবহার করা নহে। কোনো দেশেই অন্তর্কুল অবস্থা মান্ত্র্যকে অবারিত স্বাধীনতা দেয় না, কারণ তাহা ব্যর্থতা। ভাগ্য আমাদিগকে ধাহা দেয় তাহা ভাগ করিয়াই দেয়— এক দিকে ব্যহার ভাগে বেশি পড়ে অন্ত দিকে তাহার কিছু না কিছু ক্য পড়িবেই।

অতএব, কী পাইলাম সেটা মান্ত্ৰের পক্ষে তত বড়ো কথা নয়, সেটাকে কেমন ভাবে গ্রহণ ও ব্যবহার করিব সেইটে যত বড়ো। সামাজিক বা মানসিক যে-কোনো ব্যবস্থায় সেই গ্রহণের শক্তিকে বাধা দেয়, সেই ব্যবহারের শক্তিকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে, তাহাই সর্বনাশের মূল। মাহুষ যেথানে কোনো জিনিসকেই পর্থ করিয়া লইতে দেয় না, ছোটো বড়ে। সকল জিনিসকেই বাঁধা বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতে ও বাঁধা নিয়মের দ্বারা ব্যবহার করিতে বলে, সেখানে অবস্থা যতই অন্তক্ত হউক-না কেন মন্ময়ত্বকে শীর্ণ হইতেই হইবে। আমাদের অবস্থার সংকীর্ণতা লইয়া আমরা আক্ষেপ করিয়া থাকি, কিন্তু আমাদের অবস্থা যে যথার্থতঃ কী তাহা আমরা জানিই না; তাহাকে আমরা সকল দিকে পর্য করিয়া দেখি নাই, সেই পর্য করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তিকেই আমরা অপরাধ বলিয়া দ্বাত্তে দড়িদড়া দিয়া বাধিয়াছি; মানবপ্রকৃতির উপর ভর্মা নাই বলিয়া এ কথা একেবারে ভূলিয়া বিসয়াছি যে, মান্ত্যকে ভূল করিতে না দিলে মানুষকে শিক্ষা করিতে দেওয়া হয় না। মানুষকে সাহদ করিয়া ভালো হইয়া উঠিবার প্রশস্ত অধিকার দিব না, তাহাকে দনাতন নিয়মে সকল দিকেই খর্ব করিয়া ভালো-মাত্র্ষির জেলখানায় চিরজীবন কারাদণ্ড বিধান করিয়া রাখিব, এমনতরো যাহাদের ব্যবস্থা, তাহারা যতক্ষণ নিজের বেড়ি নিজে খুলিয়া না ফেলিবে এবং বেড়িটাকেই নিজের হাত পায়ের চেয়ে পবিত্র ও পরম ধন বলিয়া পূজা করা পরিত্যাগ না করিবে, ততক্ষণ ভাগ্যবিধাতার কোনো বদান্ততায় তাহাদের কোনো স্থায়ী উপকার হইতে পারিবে না।

নিজের অবস্থাকে নিজের শক্তির চেয়ে প্রবল বলিয়া গণ্য করিবার মতো দীনতা আর-কিছু নাই। মান্ত্যের আকাজ্ঞার বেগকে তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থ, ব্যক্তিগত ভোগ, ব্যক্তিগত মৃক্তির ক্ষুদ্র প্রল্বকতা হঠতে উপরের দিকে জাগাইয়া তুলিতে পারিলেই, তাহার এমন কোনো বাহ্ অবস্থাই নাই যাহার মধ্য হঠতে দে বাড়িয়া উঠিতে পারে না; এমন-কি, দে অবস্থায় বাহিরের দারিদ্রাই তাহাকে বড়ো হইয়া উঠিবার দিকে সাহায্য করে। কাঁঠাল-গাছকে জ্রুতবেগে বাড়াইয়া তুলিবার জ্রুগ্র আমাদের দেশে তাহার চারাকে বাশের চোঙের মধ্যে ঘিরিয়া বাধিয়া রাখে। দে চারা আশেপাশে ডালপালা ছড়াইতে পারে না, এইজ্রু কোনোমতে চোঙের বেড়াকে ছাড়াইয়া আলোকে উঠিবার জ্রুগ্র সে আপনার শক্তিকে একাগ্রভাবে চালনা করে এবং সিধা হইয়া আপন বন্ধনকে লক্ষ্মন করে। কিন্তু, সেই চারাটির মজ্জার মধ্যে এই ছনিবার বেগটি সজীব থাকা চাই যে, 'আমাকে উঠিতেই হইবে, বাড়িতেই হইবে। আলোককে যদি পাশেই না পাই তবে তাহাকে উপরে খুঁজিতে বাহির হইব, মুক্তিকে যদি এক দিকে না পাই তবে তাহাকে অন্ত দিকে লাভ করিবার জ্ব্যু চেষ্টা ছাড়িব না।' 'চেষ্টা করাই অপরাধ—যেমন আছি তেমনিই থাকিব' কোনো প্রাণবান জিনিস এমন কথা যখন বলে তখন তাহার পক্ষে বাশের চোঙও যেমন অনন্ত আকাশও তেমনি।

মান্থবের সকলের চেয়ে যাহা পরম আশার সামগ্রী তাহা কথনো অসাধ্য হইতে পারে না, এ বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ় আছে। আমাদের জাতির মৃত্তি যদি পার্মের দিকে না থাকে তবে উপরের দিকে আছেই, এ কথা একমূহূর্ত ভূলিলে চলিবে না। ডালপালা ছড়াইয়া পাশের দিকের বাড়টাকেই আমরা চারি দিকে দেখিতেছি, এইজয়্ম সেইটেকেই একমাত্র পরমার্থ বিলয়া ধরিয়া রাখিয়াছি; কিন্তু, উচ্চের দিকের গতিও জীবনের গতি, সেথানেও সার্থকতার ফল সম্পূর্ণ হইয়াই ফলে। আসল কথা, এক দিকে হউক বা আর-এক দিকে হউক, ভূমার আকর্ষণকে স্বীকার করিতেই হইবে; আমাদিগকে বড়ো হইতে হইবে, আরও বড়ো হইতে হইবে। সেই বাণী আমাদিগকে কান পাতিয়া শুনিতে হইবে যাহা আমাদিগকে কোণের বাহির করে, য়াহা আমাদিগকে আনায়াসে আত্রতাগ করিতে শক্তি দেয়, য়াহা কেবলমাত্র আপিসের দেয়াল ও চাকরির থাঁচাটুকুর মধ্যে আমাদের আক্রজ্ঞাকে বদ্ধ করিয়া রাথে না। আমাদের জাতীয় জীবনে সেই বেগ যথন সঞ্চারিত হইবে, সেই শক্তি যথন প্রবল হইয়া উঠিবে, তখন প্রতি মৃহুর্তেই আমাদের অবস্থাকে আমরা অতিক্রম করিতে থাকিব; তথন আমাদের বাহ্ অবস্থার কোনো সংকোচ আমাদিগকে কিছুমাত্র লক্ষা দিতে পারিবে না।

বর্তমানের ইতিহাদকে স্থনিদিষ্ট করিয়া দেখা যায় না; এইজন্ম ধখন আলোক আসন্ন তখনো অন্ধকারকে চিরস্তন বলিয়া ভয় হয়। কিন্তু, আমি তো স্পষ্টই মনে করি, আমাদের চিত্তের মধ্যে একটা চেত্নার অভিঘাত আসিয়া পৌছিয়াছে। ইহার

বেগ ক্রমশই আপনার কাজ করিতে থাকিবে, কথনোই আমাদিগকে নিশ্চন্ত হইয়া थांकिट्ज मिट्ट ना। आंगारम्त প्राण्मक्ति कारनामर्ट्य मतिट्र ना, त्य मिक मिया হউক তাহাকে বাঁচিতেই হইবে; সেই আমাদের তুর্জন্ম প্রাণচেষ্টা যেথানে একটু ছিদ্র পাইতেছে দেইখান দিয়াই এখনি আমাদিগকে আলোকের অভিমুখে ঠেলিয়া তুলিতেছে। মান্তবের সম্মুথে যে পথ সর্বাপেক্ষা উন্মুক্ত বলিয়াই মান্তব যে পথ ভুলিয়া থাকে, রাজা যে পথে বাধা দিতে পারে না এবং দারিদ্রা যে পথের পাথেয় হরণ করিতে অক্ষম, স্পষ্ট দেখিতেছি, সেই ধর্মের পথ আমাদের এই সর্বত্রপ্রতিহত চিত্তকে মুক্তির দিকে টানিতেছে। আমাদের দেশে এই পথ্যাত্রার আহ্বান বারম্বার নানা দিক হইতে নানা কণ্ঠে জাগিয়া উঠিতেছে। এই ধর্মবোধের জাগরণের মতো এত বড়ো জাগরণ জগতে আর-কিছু নাই, ইহাই মৃককে কথা বলায়, পদ্ধকে পর্বত লজ্মন করায়। ইহা আমাদের সমস্ত চিত্তকে চেতাইবে, সমস্ত চেষ্টাকে চালাইবে; ইহা আশার আলোকে এবং আনন্দের সংগীতে আমাদের বহুদিনের বঞ্চিত জীবনকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিবে। মানবজীবনের সেই পর্ম লক্ষ্য যতই আমাদের সম্মুথে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকিবে ততই আপনাকে অরুপণ ভাবে আমরা দান করিতে পারিব, এবং সমস্ত ক্ষ্ম আকাজ্ফার জাল ছিন্ন হইয়া পড়িবে। আমাদের দেশের এই লক্ষ্যকে যদি আমরা সম্পূর্ণ সচেতনভাবে মনে রাথি তবেই আমাদের দেশের শিক্ষাকে আমরা সত্য আকার দান করিতে পারিব। জীবনের কোনো লক্ষ্য নাই অথচ শিক্ষা আছে, ইহার কোনো অর্থ ই নাই। আমাদের ভারতভূমি তপোভূমি হইবে, সাধকের সাধনক্ষেত্র হইবে, সাধুর কর্মস্থান হইবে, এইখানেই ত্যাগীর দর্বোচ্চ আত্মোৎদর্কের হোমাগ্নি জলিবে— এই গৌরবের আশাকে যদি মনে রাখি তবে পথ আপনি প্রস্তুত হইবে এবং অক্তিম শিক্ষাবিধি আপনি আপনাকে অঙ্কুরিত পল্লবিত ও ফলবান করিয়া তুলিবে।

চ্যাল্ফোর্ড্, গ্রুটর্শিয়র ১৯ অগস্ট্ ১৯১২

## আমেরিকার চিঠি

আজ রবিবার। গির্জার ঘণ্টা বাজিতেছে। সকালে চোধ মেলিয়াই দেখিলাম, বরকে সমস্ত সাদা হইয়া গিয়াছে। বাড়িগুলির কালো রঙের ঢালু ছাদ এই বিশ্বব্যাপী সাদার আবির্ভাবকে ব্ক পাতিয়া দিয়া বলিতেছে, 'আধো আঁচরে বোদো!' মান্ত্যের চলাচলের রাস্তার ধুলাকাদার রাজত্ব একেবারে ঘুচাইয়া দিয়া শুল্রতার নিশ্চল ধারা যেন শতধা হইয়া বহিয়া চলিয়াছে। গাছে একটিও পাতা নাই; শুক্রম্ শুক্রমপাপবিদ্ধম্ ভালগুলির উপরের চ্ডায় তাঁহার আশীর্বাদ বর্ধণ করিয়াছেন। রাস্তার ছই ধারের ঘাস যৌবনের শেষ চিহ্নের মতো এখনো সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয় নাই, কিন্তু তাহারা ধীরে ধীরে মাথা হেঁট করিয়া হার মানিতেছে। পাথিরা ডাক বন্ধ করিয়াছে, **আকাশে** কোথাও কোনো শব্দ নাই। বরফ উড়িয়া উড়িয়া পড়িতেছে, কিন্তু তাহার পদস্ঞার কিছুমাত্র শোনা যায় না— বর্ষা আসে বৃষ্টির শব্দে, ডালপালার মর্মরে, দিগ্দিগত মুখরিত করিয়া দিয়া রাজবহন্নতধ্বনিঃ— কিন্তু আমরা সকলেই যথন ঘুমাইতেছিলাম আকাশের তোরণদ্বার তথন নীরবে খুলিয়াছে, সংবাদ লইয়া কোনো দৃত আসে নাই, সে কাহারও ঘুম ভাঙাইয়া দিল না। স্বৰ্গলোকের নিভৃত আশ্রম হইতে নিঃশব্দতা মর্তে নামিয়া আসিতেছেন ; তাঁহার ঘর্ষরনিনাদিত রথ নাই ; মাতলি তাঁহার মত্ত ঘোড়াকে বিহ্যুতের ক্ষাঘাতে হাঁকাইয়া আনিতেছে না; ইনি নামিতেছেন ইহার সাদা পাথা মেলিয়া দিয়া, অতি কোমল তাহার সঞ্চার, অতি অবাধ তাহার পতি; কোথাও তাহার সংঘর্ষ নাই, কিছুকেই সে কিছুমাত্র আঘাত করে না। সূর্য আবৃত, আলোকের প্রখরতা নাই; কিন্তু, সমস্ত পৃথিবী হইতে একটি অপ্রগন্ভ দীপ্তি উদ্তাসিত হইয়া উঠিতেছে, এই জ্যোতি যেন শান্তি এবং নম্রতায় স্থাম্বৃত, ইহার অবগুঠনই ইহার প্রকাশ।

ন্তর শীতের প্রভাতে এই অপরূপ শুত্রতার নির্মল আবির্ভাবকে আমি নত হইয়া নমস্বার করি— ইহাকে আমার অন্তরের মধ্যে বরণ করিয়া লই। বলি, 'তুমি এমনি ধীরে ধীরে ছাইয়া ফেলো; আমার সমস্ত চিস্তা, সমস্ত কল্পনা, সমস্ত কর্ম আবৃত করিয়া দাও। গভীর রাত্রির অসীম অন্ধকার পার হইয়া তোমার নির্মলতা আমার জীবনে নিঃশব্দে অবতীর্ণ হউক, আমার নবপ্রভাতকে অকলঙ্ক শুত্রতার মধ্যে উদ্বোধিত করিয়া তুলুক— বিশ্বানি ছরিতানি পরাস্থ্য— কোথাও কোনো কালিমা কিছুই রাথিয়ো না, তোমার স্বর্ণের আলোক যেমন নিরবচ্ছিন শুত্র আমার জীবনের ধরাতলকে তেমনি একটি অথণ্ড শুত্রতায় একবার সম্পূর্ণ সমাবৃত করিয়া দাও।'

অন্তকার প্রভাতের এই অতলম্পর্শ শুন্রতার মধ্যে আমি আমার অন্তরাত্মাকে অবগাহন করাইতেছি। বড়ো শীত, বড়ো কঠিন এই স্থান। নিজেকে যে একেবারে শিশুর মতো নগ্ন করিয়া দিতে হইবে, এবং ডুবিতে ডুবিতে একেবারে কিছুই যে বাকি থাকিবে না— উর্ধে শুন্র, অধ্যাতে শুন্র, সম্মুখে শুন্র, পশ্চাতে শুন্র, আরম্ভে শুন্র, অত্তে শুন্র— শিব এব কেবলম্— সমস্ত দেহমনকে শুন্রের মধ্যে নিঃশেষে নিবিষ্ট করিয়া দিয়া নমস্কার— নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

বার্ধক্যের কাস্তি যে কী মহৎ, কী গভীর স্থন্দর, আমি তাহাই দেখিতেছি। যত-কিছু বৈচিত্রা সমস্ত ধীরে ধীরে নিঃশব্দে ঢাকা পড়িয়া গেল, অনবচ্ছিল্ল একের শুত্রতা সমস্তকেই আপনার আড়ালে টানিয়া লইল। সমস্ত গান ঢাকা পড়িল, প্রাণ ঢাকা পড়িল, বর্ণচ্ছটার লীলা সাদায় মিলাইয়া গেল। কিন্তু, এ তো মরণের ছায়া নয়। আমরা যাহাকে মরণ বলিয়া জানি সে যে কালো; শৃত্যতা তো আলোকের মতো সাদা নয়, সে যে অমাবস্থার মতো অন্ধকারময়। স্থর্যের শুদ্র রশ্মি তাহার লাল নীল সমস্ত ছটাকে একেবারে আর্ত করিয়া ফেলিয়াছে; কিন্তু, তাহাকে তো বিনাশ করে নাই, তাহাকে পরিপূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিয়াছে। আজ নিস্তন্ধতার অন্তর্নিগৃঢ় সংগীত আমার চিত্তকে অন্তরে রসপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। আজ গাছপালা তাহার সমস্ত আভরণ থসাইয়া ফেলিয়াছে, একটি পাতাও বাকি রাখে নাই; সে তাহার প্রাণের সমস্ত প্রাচর্যকে অন্তরের অদৃশ্য গভীরতার মধ্যে সম্পূর্ণ সমাহরণ করিয়া লইয়াছে। বনপ্রী যেন তাহার সমস্ত বাণী নিঃশেষ করিয়া দিয়া নিজের মনে কেবল ওঙ্কারমন্ত্রটি নীরবে জপ ক্রিতেছে। আমার মনে হইতেছে, যেন তাপদিনী গৌরী তাঁহার বসন্তপুষ্পাভরণ ত্যাগ করিয়া গুলবেশে শিবের গুলুমৃতি ধ্যান করিতেছেন। যে কামনা আগুন লাগায়, যে কামনা বিচ্ছেদ ঘটায়, তাহাকে তিনি ক্ষয় করিয়া ফেলিতেছেন। সেই অগ্নিদগ্ধ কামনার সমস্ত কালিমা একটু একটু করিয়া এ তো বিল্পু হইয়া ষাইতেছে; যত দূর দেখা যায় একেবারে সাদায় সাদা হইয়া গেল, শিবের সহিত মিলনে কোথাও আর বাধা রহিল না। এবার যে শুভপরিণয় আসন্ধ, আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডলের পুণ্য-আলোকে যাহার বার্তা লিখিত আছে এই তপস্থার গভীরতার মধ্যে তাহার নিগ্ঢ় আয়োজন চলিতেছে; উৎসবের সংগীত সেখানে ঘনীভূত হইতেছে, মালাবদলের ফুলের সাজি বিশ্বচক্ষুর অগোচরে সেখানে ভরিয়া ভরিয়া উঠিতেছে। এই তপস্থাকে বরণ করো, হে আমার চিত্ত, আপনাকে নত করিয়া নিস্তব্ধ করিয়া দাও— শুল্ল শাস্তি তোমাকে স্তব্যে স্তব্যে আবৃত করিয়া স্থিরপ্রতিষ্ঠ গূঢ়তার মধ্যে তোমার সমস্ত চেষ্টাকে আহরণ করিয়া লউক, নির্মলতার দেবদূত আসিয়া একবার এ জীবনের সমস্ত আবর্জনা এক প্রাস্ত হইতে

### রবীক্র-রচনাবলী

আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া দিক; তাহার পরে এই তপস্থার স্তব্ধ আবরণটি একদিন উঠিয়া যাইবে, একেবারে দিগ্দিগন্তর আনন্দকলগীতে পূর্ণ করিয়া দেখা দিবে নৃতন জাগরণ, নৃতন প্রাণ, নৃতন মিন্সনের মন্ধলোৎসব।

৯ অগ্রহায়ণ ১৩১৯

# ছেলেবেলা



গোঁসাইজির কাছ থেকে অনুরোধএল ছেলেদের জন্মে কিছু লিখি। ভাবলুম ছেলেমানুষ রবীন্দ্রনাথের কথালেখা যাক। চেষ্টা করলুম সেই অতীতের প্রেত-লোকে প্রবেশ করতে। এখনকার সঙ্গে তার অন্তরবাহিরের মাপ মেলে না। তথনকার প্রদীপে যত ছিল আলো তার চেয়ে ধোঁওয়া ছিল বেশি। বুদ্ধির এলাকায় তথন বৈজ্ঞানিক সার্ভে আরম্ভ হয় নি, সম্ভব-অসম্ভবের সীমাসরহদ্দের চিহ্ন ছিল পরস্পর জড়ানো। সেই সময়টুকুর বিবরণ যে ভাষায় গেঁথেছি সে স্বভ<sup>ু</sup>বতই হয়েছে সহজ, যথাসম্ভব ছেলেদেরই <mark>ভাবনার উ</mark>পযুক্ত। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমানুষি কল্পনাজাল মন থেকে কুয়াশার মতো যথন কেটে যেতে লাগল তথনকার কালের বর্ণনার ভাষা বদল করি নি, কিন্তু ভাবটা আপনিই শৈশবকে ছাড়িয়ে গেছে। এই বিবরণটিকে ছেলেবেলাকার সীমা অতিক্রম করতে দেওয়া হয় নি— কিন্তু শেষকালে এই স্মৃতি কিশোর-বয়সের মুখোমুখি এ<mark>দে পৌ</mark>ছিয়েছে। সেইখানে একবার স্থির হয়ে দাঁড়ালে বোঝা যাবে কেমন ক'রে বালকের মনঃপ্রকৃতি বিচিত্র পারিপার্শ্বিকের আকস্মিক এবং অপরিহার্য সমবায়ে ক্র<mark>মশ পরিণত হয়ে উঠেছে। স</mark>মস্ত বিবরণটাকেই ছেলে-বেলা আখ্যা দেওয়ার বিশেষ সার্থকতা এই যে, ছেলেমান্ত্ষের বৃদ্ধি তার প্রাণশক্তির বৃদ্ধি। জীবনের আদিপর্বে প্রধানত সেইটেরই গতি অনুসরণ-যোগ্য। যে পোষণপদার্থ <mark>তার প্রাণের সঙ্গে</mark> আপনি মেলে বালক তাই চারি দিক থেকে সহজে আত্মসাৎ করে চলে এসেছে। প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী-দ্বারা তাকে মানুষ করবার চেষ্টাকে সে মেনে নিয়েছে অতি সামান্ত পরিমাণেই।

এই বইটির বিষয়বস্তুর কিছু কিছু অংশ পাওয়া যাবে জীবনস্মৃতিতে, কিন্তু তার স্বাদ আলাদা, সরোবরের সঙ্গে ঝরনার তফাতের মতো। সে হল কাহিনী, এ হল কাকলি; সেটা দেখা দিচ্ছে ঝুড়িতে, এটা দেখা দিচ্ছে গাছে। ফলের সঙ্গে চার দিকের ডালপালাকে মিলিয়ে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কিছুকাল হল একটা কবিতার বইয়ে এর কিছু কিছু চেহারা দেখা দিয়েছিল, সেটা পত্যের ফিল্মে। বইটার নাম 'ছড়ার ছবি'। তাতে বকুনি ছিল কিছু নাবালকের, কিছু সাবালকের। তাতে খুশির প্রকাশ ছিল অনেকটাই ছেলেমানুষি খেয়ালের। এ বইটাতে বালভাষিত গতে।



#### বালক

বয়স তখন ছিল কাঁচা, হালকা দেহখানা ছিল পাথির মতো, শুধু ছিল না তার ডানা। উড়ত পাশের ছাদের থেকে পায়রাগুলোর ঝাঁক, বারান্দাটার রেলিঙ-'পরে ডাকত এসে কাক। ফেরিওয়ালা হেঁকে যেত গলির ও পার থেকে তপু সিমাছের ঝুড়িখানা গামছা দিয়ে ঢেকে। বেহালাটা হেলিয়ে काँदि ছাদের 'পরে দাদা, সন্ধ্যাতারার স্থরে ধেন স্থর হত তাঁর সাধা। জুটেছি বউদিদির কাছে ইংরেজি পাঠ ছেডে, মুখখানিতে-ঘের-দেওয়া তাঁর শাড়িটি লালপেড়ে। চুরি ক'রে চাবির গোছা লুকিয়ে ফুলের টবে ক্ষেহের রাগে রাগিয়ে দিতেম নানান উপদ্রবে। কিশোরী চাটুজো হঠাৎ ছুটত সন্ধ্যা হলে, বাঁ হাতে তার থেলো হুঁকো, চাদর কাঁথে ঝোলে। দ্রুতলয়ে আউড়ে যেত লবকুশের ছড়া, থাকত আমার খাতা লেখা, প'ড়ে থাকত পড়া; মনে মনে ইচ্ছে হত যদিই কোনো ছলে ভরতি হওয়া সহজ হত এই পাঁচালির দলে. ভাবনা মাথায় চাপত নাকো ক্লাসে ওঠার দায়ে, গান শুনিয়ে চলে যেতুম নতুন নতুন গাঁয়ে। স্থূলের ছুটি হয়ে গেলে বাড়ির কাছে এসে হঠাৎ দেখি, মেঘ নেমেছে ছাদের কাছে ঘেঁষে। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে, রাস্তা ভাসে জলে, ঐরাবতের শু<sup>°</sup>ড় দেখা দেয় জল-ঢালা স্ব নলে।

অন্ধকারে শোনা যেত রিম্ঝিমিনি ধারা,
রাজপুত্র তেপান্তরে কোথা সে পথহারা।
ম্যাপে যে-সব পাহাড় জানি, জানি যে-সব গাঙ
কুয়েন্ল্ন আর মিসিসিপি, ইয়াংসিকিয়াঙ—
জানার সঙ্গে আধেক-জানা, দ্রের থেকে শোনা,
নানা রঙের নানা হুতোয় সব দিয়ে জাল-বোনা,
নানারকম ধ্বনির সঙ্গে নানান চলাফের।
সব দিয়ে এক হালকা জগৎ মন দিয়ে মোর ছেরা—
ভাবনাগুলো তারি মধ্যে ফিরত থাকি থাকি
বানের জলে শ্রাওলা যেমন, মেছের তলে পাথি।

শান্তিনিকেতন আধাঢ় ১৩৪৪

# (इल्लि(नल)

আমি জন্ম নিয়েছিল্ম সেকেলে কলকাতায়। শহরে শ্যাকরাগাড়ি ছুটছে তথন ছড়্ছড় করে ধুলো উড়িয়ে, দড়ির চাব্ক পড়ছে হাড়-বের-করা ঘোড়ার পিঠে। না ছিল ট্রাম, না ছিল বাস, না ছিল মোটরগাড়ি। তথন কাজের এত বেশি হাঁস্ফাঁসানি ছিল না, রয়ে বদে দিন চলত। বাবুরা আপিসে যেতেন ক্ষে ভাষাক টেনে নিয়ে পান চিবতে চিবতে, কেউ বা পালকি চ'ড়ে কেউ বা ভাগের গাড়িতে। খাঁরা ছিলেন টাকাওয়ালা তাঁদের গাড়ি ছিল তকমা-আঁকা, চামড়ার আধ্যোমটাওয়ালা, কোচবাক্সে কোচমান বসত মাথায় পাগড়ি হেলিয়ে, তুই তুই সইস থাকত পিছনে, কোমরে চামর বাঁধা, হেঁইয়ো শব্দে চমক লাগিয়ে দিত পায়ে-চলতি মান্ন্যকে। মেয়েদের বাইরে বাওয়া-আসা ছিল দরজাবন্ধ পালকির হাঁপ-ধরানো অন্ধকারে, গাড়ি চড়তে ছিল ভারী লজ্জা। রোদর্প্টিতে মাথায় ছাতা উঠত না। কোনো মেয়ের গায়ে সেমিজ পায়ে জুতো দেখলে সেটাকে বলত মেমসাহেবি; তার মানে, লজ্জাশরমের মাথা খাওয়া। কোনো মেয়ে যদি হঠাৎ পড়ত পরপুরুষের সামনে, ফৃদ্ করে তার ঘোষটা নামত নাকের ডগা পেরিয়ে, জিভ কেটে চট্ করে দাঁড়াত সে পিঠ ফিরিয়ে। ঘরে যেমন তাদের দরজা বন্ধ, তেমনি বাইরে বেরবার পালকিতেও; বড়োমান্থমের ঝিবউদের পালকির উপরে আরও একটা ঢাকা চাপা থাকত যোটা ঘেটাটোপের। দেখতে হত যেন চলতি গোরস্থান। পাশে পাশে চলত পিতলে-বাঁধানো লাঠি হাতে দারোয়ানজি। ওদের কাজ ছিল দেউড়িতে বসে বাড়ি আগলানো, দাড়ি চোমরানো, বাাঙ্কে টাকা আর কুটুমবাড়িতে মেয়েদের পৌছিয়ে দেওয়া, আর পার্বণের দিনে গিরিকে বন্ধ পালকি-হন্দ গঙ্গায় ডুবিয়ে আনা। দরজায় ফেরিওয়ালা আসত বাক্ম সাজিয়ে, তাতে শিউনন্দনেরও কিছু মুনফা থাকত। আর ছিল ভাড়াটে গাড়ির গাড়োয়ান, বধরা নিয়ে বনিয়ে থাকতে যে নারাজ হত সে দেউড়ির সামনে বাধিয়ে দিত বিষম ঝগড়া। আমাদের পালোয়ান জমাদার সোভারাম থেকে থেকে বাঁও ক্ষত, মুগুর ভাঁজত মস্ত ওজনের, বসে বসে সিদ্ধি ঘুঁটত, কথনো বা কাঁচা শাক-স্থদ্ধ মূলো খেত আরামে আর আমরা তার কানের কাছে চীৎকার করে উঠতুম 'রাধাক্বফ'; সে যতই হাঁ-হাঁ করে হু হাত তুলত আমাদের জেদ ততই বেড়ে উঠত। ইষ্টদেবতার নাম শোনবার জন্মে ঐ ছিল তার ফন্দি।

তথন শহরে না ছিল গ্যাস, না ছিল বিজ্ञলি বাতি; কেরোসিনের আলো পরে যথন এল তার তেজ দেখে আমরা অবাক। সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ঘরে ফরাস এসে জালিয়ে যেত রেড়ির তেলের আলো। আমাদের পড়বার ঘরে জলত ত্ই সলতের একটা সেজ।

মান্টারমশায়<sup>२</sup> মিট্মিটে আলোয় পড়াতেন প্যারী সরকারের ফার্ন্ট্বুক। প্রথমে উঠত হাই, তার পর আসত ঘুম, তার পর চলত চোধ-রগড়ানি। বারবার শুনতে হত, মান্টারমশায়ের অন্ত ছাত্র সতীন সোনার টুকরো ছেলে, পড়ায় আশ্চর্য মন, ঘুম পেলে চোথে নক্তি ঘষে। আর আমি ? সে কথা ব'লে কাজ নেই। স্ব ছেলের মধ্যে একলা মূর্থু হয়ে থাকবার মতো বিশ্রী ভাবনাতেও আমাকে চেতিয়ে রাখতে পারত না। রাত্রি ন'টা বাজলে ঘুনের ঘোরে চুলু চুলু চোখে ছুটি পেতুম। বাহিরমহল থেকে বাড়ির ভিতর ধাবার সরু পথ ছিল খড়্খড়ির আক্র-দেওয়া, উপর থেকে ঝুলত মিট্মিটে আলোর লঠন। চলতুন আর মন বলত কী জানি কিসে ব্ঝি পিছু ধরেছে। পিঠ উঠত শিউরে। তথন ভূত প্রেত ছিল গল্পে-গুজবে, ছিল মাহুষের মনের আনাচে-কানাচে। কোন্ দাসী কথন হঠাৎ শুনতে পেত শাকচুন্নির নাকি স্থর, দড়াম করে পড়ত আছাড় খেয়ে। ঐ মেয়ে-ভূতটা সবচেয়ে ছিল বদমেজাজি, তার লোভ ছিল মাছের 'পরে। বাড়ির পশ্চিম কোণে ঘন-পাতা-ওয়ালা বাদামগাছ, তারই ভালে এক পা আর অন্ত পা'টা তেতালার কার্নিসের 'পরে তুলে দাঁড়িয়ে থাকে একটা কোন্ মূর্তি— তাকে দেখেছে বলবার লোক তখন বিস্তর ছিল, মেনে নেবার লোকও কম ছিল না। দাদার এক বন্ধু যথন গল্পটা ছেদে উড়িয়ে দিতেন তথন চাকরর। মনে করত লোকটার ধর্মজ্ঞান একটুও নেই, দেবে একদিন ঘাড় মটকিয়ে, তথন বিচ্ছে যাবে বেরিয়ে। সে সময়টাতে হাওয়ায় হাওয়ায় আতঙ্ক এমনি জাল ফেলে ছিল যে, টেবিলের নীচে পা রাখলে পা হুড্হুড়্ করে উঠত।

তথন জলের কল বসে নি। বেহারা বাঁথে ক'রে কলসী ভ'রে মাঘ-ফাগুনের গন্ধার জল তুলে আনত। একতলার অন্ধকার ঘরে সারি সারি ভরা থাকত বড়ো বড়ো জালায় সারা বছরের থাবার জল। নীচের তলায় সেই-সব স্টাৎসৈতে এঁধো কুটুরিতে গা ঢাকা দিয়ে যারা বাসা করে ছিল কে না জানে তাদের মস্ত হাঁ, চোথ ছটো বুকে, কান ছটো কুলোর মতো, পা ছটো উলটো দিকে। সেই ভুতুড়ে ছায়ার সামনে দিয়ে যথন বাড়িভিভরের বাগানে যেতুম, ভোলপাড় করত বুকের ভিতরটা, পায়ে লাগাত তাড়া।

<sup>&</sup>gt; "মাস্টার অঘোর বাবু" --জীবনম্মতি, রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড, পৃ ২৮৬

তথন রাস্তার ধারে ধারে বাঁধানো নালা দিয়ে জোয়ারের সময় গঙ্গার জল আসত।
ঠাকুরদার আমল থেকে সেই নালার জলের বরাদ্দ ছিল আমাদের পুকুরে। যখন কপাট
টেনে দেওয়া হত ঝরঝর কলকল করে ঝরনার মতো জল ফেনিয়ে পড়ত। মাছগুলো
উলটো দিকে সাঁতার কাটবার কসরত দেখাতে চাইত। দক্ষিণের বারান্দার রেলিঙ
ধরে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতুম। শেষকালে এল সেই পুকুরের কাল ঘনিয়ে, পড়ল
তার মধ্যে গাড়ি-গাড়ি রাবিশ। পুকুরটা বুজে মেতেই পাড়াগায়ের সবুজ-ছায়া-পড়া
আয়নাটা যেন গেল সরে। সেই বাদামগাছটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু অমন পা
ফাক করে দাঁড়াবার স্ববিধে থাকতেও সেই ব্রহ্মদিত্যের ঠিকানা আর পাওয়া
যায় না।

ভিতরে বাইরে আলো বেড়ে গেছে।

#### 2

পালকিখানা ঠাকুরমানের আমলের। খুব দরাজ বহর তার, নবাবি ছাঁদের। ছাণ্ডা ছটো আট আট জন বেহারার কাঁধের মাপের। হাতে সোনার কাঁকন, কানে মোটা মাকড়ি, গায়ে লালরঙের হাতকাটা মেরজাই-পরা বেহারার দল হর্য-ভোবার রঙিন মেঘের মতো সাবেক ধনদৌলতের সঙ্গে সঙ্গে গেছে মিলিয়ে। এই পালকির গায়ে ছিল রঙিন লাইনে আঁকজোক কাটা, কতক তার গেছে ক্ষয়ে, দাগ ধরেছে যেখানে সেখানে, নারকোলের ছোবড়া বেরিয়ে পড়েছে ভিতরের গদি থেকে। এ যেন একালের নামকাটা আসবাব, পড়ে আছে খাতাঞ্চিখানার বারান্দায় এক কোণে। আমার বয়স তখন সাত-আট বছর। এ সংসারে কোনো দরকারি কাজে আমার হাত ছিল না; আর ঐ পুরানো পালকিটাকেও সকল দরকারের কাজ থেকে বরখান্ত করে দেওয়া হয়েছে। এইজ্বেটেই ওর উপরে আমার এতটা মনের টান ছিল। ও য়েন সমুদ্রের মাঝখানে দ্বীপ, আর আমি ছুটির দিনের রবিন্সন্-ক্রুসো, বন্ধ দরজার মধ্যে ঠিকানা হারিয়ে চার দিকের নজরবন্দি এড়িয়ে বন্ধে আছি।

তথন আমাদের বাড়িভরা ছিল লোক, আপন পর কত তার ঠিকানা নেই; নানা মহলের চাকর দাসীর নানা দিকে হৈ হৈ ডাক।

্ সামনের উঠোন দিয়ে প্যারীদাসী ধামা কাঁথে বাজার করে নিয়ে আসছে তরি-তরকারি, ত্থন বেহারা বাঁক কাঁথে গন্ধার জল আনছে, বাড়ির ভিতরে চলেছে তাঁতিনি নতুন-ফ্যাশান-পেড়ে শাড়ির সঙলা করতে, মাইনে-করা যে দিহু স্থাকরা গলির পাশের ঘরে ব'সে হাপর ফোঁস ফোঁস ক'রে বাড়ির ফরমাশ খাটত সে আসছে থাতাঞ্চিথানায় কানে-পালথের-কলম-গোঁজা কৈলাস ম্থ্জের কাছে পাওনার দাবি জানাতে; উঠোনে ব'সে টং টং আওয়াজে পুরোনো লেপের তুলো ধুনছে ধুয়রি। বাইরে কানা পালোয়ানের সঙ্গে মুকুন্দলাল দারোয়ান লুটোপুটি করতে করতে কুন্তির প্যাচ কষছে। চটাচট শব্দে ছই পায়ে লাগাচ্ছে চাপড়, ডন ফেলছে বিশ-পাঁচিশ বার ঘন ঘন। ভিথিরির দল বসে আছে বরাদ্দ ভিক্ষার আশা ক'রে।

বেলা বেড়ে যায়, রোদুর গুঠে কড়া হয়ে, দেউড়িতে ঘন্টা বেছে গুঠে; পালকির ভিতরকার দিনটা ঘন্টার হিদাব মানে না। সেখানকার বারোটা সেই সাবেক কালের, যথন রাজবাড়ির সিংহছারে সভাভদের ডঙ্কা বাজত, রাজা যেতেন স্নানে, চন্দনের জলে। ছুটির দিন ছুপুরবেলা যাদের তাঁবেদারিতে ছিলুম তারা খাওয়াদাওয়া সেরে ঘুম দিছে। একলা বসে আছি। চলেছে মনের মধ্যে আমার অচল পালকি, হাওয়ায় তৈরি বেহারাগুলো আমার মনের নিমক খেয়ে মায়্ময়। চলার পথটা কাটা হয়েছে আমারই খেয়ালে। সেই পথে চলছে পালকি দ্রে দ্রে দেশে দেশে, সে-স্ব দেশের বইপড়া নাম আমারই লাগিয়ে দেওয়া। কথনো বা তার পথটা চুকে পড়ে ঘন বনের ভিতর দিয়ে। বাঘের চোখ জল্জল্ করছে, গা করছে ছম্ছম্। সঙ্গে আছে বিশ্বনাথ শিকারী, বন্দুক ছুটল ছম্, ব্যাস্ সব চুপ। তার পরে এক সময়ে পালকির চেহারা বদলে গিয়ে হয়ে গুঠে ময়ুরপদ্মি, ভেনে চলে সমুদ্রে, ডাঙা যায় না দেখা। দাঁড় পড়তে থাকে ছপ্ছপ্ ছপ্ছপ্, ডেউ উঠতে থাকে ছলে ছলে ছুলে। মালারা বলে গুঠে, সামাল সামাল, ঝড় উঠল। হালের কাছে আবহুল মাঝি, ছুঁচলো তার দাড়ি, গোঁফ তার কামানো, মাথা তার নেড়া। তাকে চিনি, সে দাদাকে এনে দিত পদা থেকে ইলিশমাছ আর কছপের ডিম।

সে আমার কাছে গল্প করেছিল— একদিন চত্তির মাসের শেষে ডিঙিতে মাছ ধরতে গিয়েছে, হঠাং এল কালবৈশাখী। ভীষণ ভুফান, নৌকো ডোবে ডোবে। আবহুল দাঁতে রশি কামড়ে ধরে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে, সাঁৎরে উঠল চরে, কাছি ধরে টেনে ভুলল তার ডিঙি। গল্পটা এত শিগ্গির শেষ হল, আমার পছন্দ হল না। নৌকোটা ডুবল না, অমনিই বেঁচে গেল, এ তো গপ্পই নয়। বারবার বলতে লাগলুম 'তার পর'?

সে বললে, 'তার পর সে এক কাগু। দেখি, এক নেকড়ে বাঘ। ইয়া তার গোঁফজোড়া। ঝড়ের সময়ে সে উঠেছিল ও পারে গঞ্জের ঘাটের পাকুড় গাছে। দমকা হাওয়া যেমনি লাগল গাছ পড়ল ভেঙে পদ্মায়। বাঘ ভায়া ভেসে যায় জলের তোড়ে। খাবি খেতে খেতে উঠল এসে চরে। তাকে দেখেই আমার রশিতে লাগালুম ফাঁস। জানোয়ারটা এত্তা বড়ো চোথ পাকিয়ে দাঁড়ালো আমার সামনে। সাঁতার কেটে তার জমে উঠেছে থিদে। আমাকে দেখে তার লাল-টকটকে জিভ দিয়ে নাল ঝরতে লাগল। বাইরে ভিতরে অনেক মান্তমের সঙ্গে তার চেনাশোনা হয়ে গেছে, কিন্তু আবহলকে সে চেনে না। আমি ডাক দিলুম 'আও বাচ্ছা'। সে সামনের ছ পা তুলে উঠতেই দিলুম তার গলায় ফাঁস আটকিয়ে, ছাড়াবার জন্মে যতই ছটফট করে ততই ফাঁস এটে গিয়ে তার জিভ বেরিয়ে পড়ে।'

এই প্र्रं ७ दनरे वामि वास हत्य वनन्य, 'आवज्न, तम मत्त त्वन नाकि।'

আবহল বললে, 'মরবে তার বাপের সাধ্যি কী। নদীতে বান এসেছে, বাহাহ্রগঞে ফিরতে হবে তো? ডিঙির সঙ্গে ছুড়ে বাঘের বাচ্ছাকে দিয়ে গুণ টানিয়ে নিলেম অন্তত বিশ ক্রোশ রাস্তা। গোঁ গোঁ করতে থাকে, পেটে দিই দাঁড়ের থোঁচা, দশ-পনেরো ঘন্টার রাস্তা দেড় ঘন্টায় পৌছিয়ে দিলে। তার পরেকার কথা আর জিগ্গেস কোরো না বাবা, জবাব মিলবে না।'

আমি বলনুম, 'আচ্ছা বেশ, বাঘ তো হল, এবার কুমির ?'

আবহুল বললে, 'জলের উপর তার নাকের ডগা দেখেছি অনেকবার। নদীর ঢালু ডাঙায় লম্বা হয়ে শুয়ে সে যথন রোদ পোহায়, মনে হয় ভারি বিচ্ছিরি হাসি হাসছে। বন্দুক থাকলে মোকাবিলা করা যেত। লাইসেন্স্ ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু মজা হল। একদিন কাঁচি বেদেনি ডাঙায় বসে দা দিয়ে বাখারি চাঁচছে, তার ছাগলছানা পাশে বাঁধা। কখন নদীর থেকে উঠে কুমিরটা পাঁঠার ঠ্যাঙ ধরে জলে টেনে নিয়ে চলল। বেদেনি একেবারে লাফ দিয়ে বসল তার পিঠের উপর। দা দিয়ে ঐ দানো-গিরগিটির গলায় পোঁচের উপর পোঁচ লাগাল। ছাগলছানা ছেড়ে জন্তুটা ডুবে পড়ল জলে।'

আমি ব্যস্ত হয়ে বলন্ম, 'তার পরে ?'

আবর্ণ বললে, 'তার পরেকার খবর তলিয়ে গেছে জলের তলায়, তুলে আনতে দেরি হবে। আসছে-বার যখন দেখা হবে চর পাঠিয়ে থোঁজ নিয়ে আসব।'

কিন্তু আর তো সে আসে নি, হয়তো থোঁজ নিতে গেছে।

এই তো ছিল পালকির ভিতর আমার সফর; পালকির বাইরে এক-একদিন ছিল আমার মান্টারি, রেলিঙগুলো আমার ছাত্র। ভয়ে থাকত চুপ। এক-একটা ছিল ভারি জুষ্ট, পড়াশুনোয় কিচ্ছুই মন নেই; ভয় দেখাই যে বড়ো হলে কুলিগিরি করতে ছবে। মার থেয়ে আগাগোড়া গায়ে দাগ পড়ে গেছে, হুটুমি থামতে চায় না, কেননা থামলে যে চলে না, থেলা বন্ধ হয়ে যায়। আরও একটা থেলা ছিল, দে আমার কাঠের সিদিকে নিয়ে। পূজায় বলিদানের গল্প শুনে ঠিক করেছিলুম সিদ্ধিকে বলি দিলে থুব একটা কাণ্ড হবে। তার পিঠে কাঠি দিয়ে অনেক কোপ দিয়েছি। মস্তর বানাতে হয়েছিল, নইলে পুজো হয় না।—

> সিঙ্গিমামা কাট্য আন্দিবোসের বাটুম छन्कृषे पून्कृषे गामकृष् कृष् আখরোট বাখরোট খট খট খটাস পট পট পটাস।

এর মধ্যে প্রায় সব কথাই ধার-করা, কেবল আখরোট কথাটা আমার নিজের। <mark>আখরোট খেতে ভালোবাসতুম। খটাস শব্দ থেকে বোঝা যাবে আনার থাঁড়াট।</mark> ছিল কাঠের। আর পটাস শব্দে জানিয়ে দিচ্ছে সে থাঁড়া মজবৃত ছিল না।

কাল রাত্তির থেকে মেঘের কামাই নেই। কেবলই চলছে রুষ্টি। গাছগুলো বোকার মতো জবুস্থবু হয়ে রয়েছে। পাথির ডাক বন্ধ। আজ মনে পড়ছে আমার ছেলেবেলাকার সন্ধেবেলা।

তথন আমাদের ঐ সময়টা কাটত চাকরদের মহলে। তথনও ইংরেজি শব্দের বানান আর মানে-মুথস্থর বুক-ধড়াস সন্ধেবেলার ঘাড়ে চেপে বসে নি। সেজদাদা বলতেন, আগে চাই বাংলা ভাষার গাঁথুনি, তার পরে ইংরেজি শেখার পত্তন। তাই ষথন আমাদের বয়সী ইস্ক্লের সব পোড়োরা গড়গড় করে আউড়ে চলেছে I am up আমি হই উপরে, He is down তিনি হন নীচে, তথনও বি-এ-ডি ব্যাড এম-এ-ডি ম্যাড পর্যন্ত আমার বিচ্ছে পৌছয় নি।

নবাবি জ্বানিতে চাকর-নোকরদের মহলকে তথন বলা হত তোশাখানা। যদিও সেকেলে আমিরি দশা থেকে আমাদের বাড়ি নেবে পড়েছিল অনেক নীচে, তব্ তোশাথানা দফতরথানা বৈঠকথানা নামগুলো ছিল ভিত আঁকড়ে।

- > জন্টবা 'কাঠের সিঙ্গি'— ছড়ার ছবি, রবীন্দ্র-রচনাবলী, একবিংশ খণ্ড
- ২ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেই তোশাথানার দক্ষিণ ভাগে বড়ো একটা ঘরে কাঁচের সেজে রেড়ির তেলে আলো জলছে মিট মিট করে, গণেশমার্কা ছবি আর কালীমায়ের পট রয়েছে দেয়ালে, ভারই আশেপাশে টিকটিকি রয়েছে পোকা-শিকারে। ঘরে কোনো আসবাব নেই, মেজের উপরে একথানা ময়লা মাহুর পাতা।

জানিয়ে রাখি আমাদের চাল ছিল গরিবের মতো। গাড়িঘোড়ার বালাই ছিল না বললেই হয়। বাইরে কোণের দিকে তেঁতুল গাছের তলায় ছিল চালায়রে একটা পালকিগাড়ি আর একটা বুড়ো ঘোড়া। পরনের কাপড় ছিল নেহাত সাদাসিধে। অনেক সময় লেগেছিল পায়ে মোজা উঠতে। যথন ব্রজেখরের ফর্দ এড়িয়ে জলপানে বরাদ্দ হল পাঁউরুটি আর কলাপাতা-মোড়া মাখন, মনে হল আকাশ যেন হাতে নাগাল পাওয়া গেল। সাবেক কালের বড়োমাইষির ভগ্নদশা সহজেই মেনে নেবার তালিম চলছিল।

আমাদের এই মাহর-পাতা আসরে যে চাকরটি ছিল সদার তার নাম ব্রজেশর। চলে গোঁফে লোকটা কাঁচাপাকা, মুখের উপর টানপড়া গুকনো চামড়া, গন্তীর মেজাজ, কড়া গলা, চিবিয়ে চিবিয়ে কথা। তার পূর্ব মনিব ছিলেন লক্ষ্মীমস্ত, নামডাক ওয়ালা। দেখান থেকে তাকে নাবতে হয়েছে আমাদের মতো হেলায়-মানুষ ছেলেদের খবরদারির কাজে। শুনেছি গ্রামের পাঠশালায় সে গুরুগিরি করেছে। এই গুরুমশায়ি ভাষা আর চাল ছিল তার শেষ পর্যন্ত। বাবুরা 'বলে আছেন' না বলে সে বলত 'অপেকা করে আছেন'। শুনে মনিবরা হাসাহাসি করতেন। যেমন ছিল তার গুমোর তেমনি ছিল তার শুচিবাই। স্নানের সময় সে পুকুরে নেমে উপরকার তেলভাস। জল তুই হাত দিয়ে পাঁচ-সাতবার ঠেলে দিয়ে একেবারে ঝুপ করে দিত ভুব। স্নানের পুর পুকুর থেকে উঠে বাগানের রাস্তা দিয়ে ব্রজেশ্বর এমন ভঙ্গীতে হাত বাঁকিয়ে চল্ড যেন কোনোমতে বিধাতার এই নোংরা পৃথিবীটাকে পাশ কাটিয়ে চলতে পারলেই তার জাত বাঁচে। চাল চলনে কোন্টা ঠিক, কোন্টা ঠিক নয়, এ নিয়ে খুব বোঁক দিয়ে সে কথা কইত। এ দিকে তার ঘাড়টা ছিল কিছু বাঁকা, তাতে তার কথার মান বাড়ত। কিন্তু ওরই মধ্যে একটা থুঁত ছিল গুরুগিরিতে। ভিতরে ভিতরে তার আহারের লোভটা ছিল চাপা। আমাদের পাতে আগে থাকতে ঠিকমত ভাগে খাবার সাজিয়ে রাথা তার নিয়ম ছিল না। আমরা খেতে বসলে একটি একটি করে লুচি আলগোছে ছলিয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করত, 'আর দেব কি।' কোন্ উত্তর তার মনের মতে। সেটা বোঝা যেত তার গলার স্থবে। আমি প্রায়ই বলতুম, 'চাই নে।' তার পরে আর দে পীড়াপীড়ি করত না। ছধের বাটিটার 'পরেও তার অসামাল রকমের টান

ছিল, আমার মোটে ছিল না। শেলকওয়ালা একটা খাটো আলমারি ছিল তার ঘরে। তার মধ্যে একটা বড়ো পিতলের বাটিতে থাকত হুধ, আর কাঠের বারকোশে লুচি তরকারি। বিড়ালের লোভ দ্বালের বাইরে বাতাস শুঁকে শুঁকে বেড়াত।

এমনি করে অল্প থাওয়া আমার ছেলেবেলা থেকেই দিব্যি সয়ে গিয়েছিল। সেই কম খাওয়াতে আমাকে কাহিল করেছিল এমন কথা বলবার জো নেই। যে ছেলেরা খেতে কন্ত্র করত না তাদের চেয়ে আমার গায়ের জোর বেশি বই কম ছিল না। শরীর এত বিশ্রী রকমের ভালো ছিল যে, ইস্ফুল পালাবার ঝোঁক ষ্থন হয়রান করে দিত তথনও শরীরে কোনোরকম জুলুমের জোরেও ব্যামো ঘটাতে পারতুম না। জুতো জলে ভিজিয়ে বেড়ালুম সারাদিন, সর্দি হল না। কার্তিক মাসে খোলা ছাদে শুয়েছি, চুল জামা গেছে ভিজে, গলার মধ্যে একটু খুন্থুস্থনি কাশিরও সাড়া পাওয়া যায় নি। আর পেট-কামড়ানি বলে ভিতরে ভিতরে বদহজমের যে একটা তাগিদ পাওয়া যায় সেটা ব্বতে পাই নি পেটে, কেবল দরকার্মত মৃথে জানিয়েছি মায়ের কাছে। শুনে মা মনে মনে হাসতেন, একটুও ভাবনা করতেন বলে মনে হয় নি। তব্ চাকরকে ডেকে বলে দিতেন, 'আচ্ছা যা, মাস্টারকে জানিয়ে দে, আজ আর পড়াতে হবে না।' আমাদের সেকেলে না মনে করতেন, ছেলে নাঝে মাঝে পড়া কামাই করলে এতই কি লোকসান। এখনকার মায়ের হাতে পড়লে মান্টারের কাছে তো ফিরে যেতেই হত, তার উপরে থেতে হত কানমলা। হয়তো বা মৃচকি হেনে গিলিয়ে দিতেন ক্যাপ্টর অয়েল। চিরকালের জন্মে আরাম হত ব্যামোটা। দৈবাৎ কথনো আমার জর হয়েছে; তাকে কেউ জর বলত না, বলত গা-গরম। আসতেন নীলমাধব ভাক্তার। থার্মোমিটার তথন চক্ষেও দেখি নি; ভাক্তার একটু গায়ে হাত দিয়েই প্রথম দিনের বাবস্থা করতেন ক্যাস্টর অয়েল আর উপোস। জল থেতে পেতুম অল্প একটু, সেও গ্রম জল। তার সঙ্গে এলাচদানা চলতে পারত। তিন দিনের দিনই মৌরলা মাছের ঝোল আর গলা ভাত উপোসের পরে ছিল অমৃত।

জরে ভোগা কাকে বলে মনে পড়ে না। ম্যালেরিয়া বলে শব্দটা শোনাই ছিল না। ওয়াক-ধরানো ওষ্ধের রাজা ছিল ঐ তেলটা, কিন্তু মনে পড়ে না কুইনীন। গায়ে ফোড়াকাটা ছুরির আঁচড় পড়ে নি কোনোদিন। হাম বা জলবসস্ত কাকে বলে আজ পর্যন্ত জানি নে। শরীরটা ছিল একগুঁয়ে রকমের ভালো। মায়েরা যদি ছেলেদের শরীর এতটা নীক্ষগী রাখতে চান যাতে মাস্টারের হাত এড়াতে না পারে তা হলে ব্রজেশ্বরের মতো চাকর খুঁজে বের করবেন। খাবার-খরচার সঙ্গে সঙ্গেই সে বাঁচাবে ভাক্তার-খরচা; বিশেষ করে এই কলের জাঁতার ময়দা আর এই ভেজাল- দেওয়া ঘি-তেলের দিনে। একটা কথা মনে রাধা দরকার, তথনও বাজারে চকোলেট দেখা দেয় নি। ছিল এক প্রসা দামের গোলাপি-রেউড়ি। গোলাপি গন্ধের আমেজ-দেওয়া এই তিলে-ঢাকা চিনির ডাালা আজও ছেলেদের পকেট চট্চটে ক'রে তোলে কি না জানি নে— নিশ্চয়ই এখনকার মানী লোকের ঘর থেকে লজ্জায় দৌড় মেরেছে। সেই ভাজা মসলার ঠোঙা গেল কোথায়। আর সেই সস্তা দামের তিলে গজা? সে কি এখনও টিকে আছে। না থাকে তো তাকে ফিরিয়ে আনার দরকার নেই।

ব্রজেশবের কাছে সন্ধেবেলায় দিনে দিনে শুনেছি ক্বতিবাসের সাতকাণ্ড রামায়ণটা। সেই পড়ার মাঝে মাঝে এসে পড়ত কিশোরী চাটুজা। সমস্ত রামায়ণের পাঁচালিছিল স্থরসমেত তার মৃথস্থ। সে হঠাং আসন দথল করে ক্বতিবাসকে ছাপিয়ে দিয়ে ছ ছ করে আউড়িয়ে যেত তার পাঁচালির পালা। 'ওরে রে লক্ষণ, এ কী অলক্ষণ, বিপদ ঘটেছে বিলক্ষণ।' তার মুখে ছাসি, মাথায় টাক ঝক্ ঝক্ করছে, গলা দিয়ে ছড়া-কাটা লাইনের ঝরনা স্থর বাজিয়ে চলছে, পদে পদে শব্দের মিলগুলো বেজে ওঠে যেন জলের নিচেকার স্থড়ির আওয়াজ। সেই সঙ্গে চলত তার হাত পা নেড়েভাব-বাংলানো। কিশোরী চাটুজ্যের সবচেয়ে বড়ো আপসোস ছিল এই যে, দাদাভাই অর্থাং কিনা আমি, এমন গলা নিয়ে পাঁচালির দলে ভরতি হতে পারলুম না। পারলে দেশে যা-হয় একটা নাম থাকত।

রাত হয়ে আগত, মাহর-পাতা বৈঠক ষেত তেঙে। ভ্তের ভয় শিরদাঁড়ার উপর চাপিয়ে চলে য়েতুম বাড়ির ভিতরে মায়ের ঘরে। মা তথন তাঁর খুড়িকে নিয়ে তাস খেলছেন। পংখের-কাজ-করা ঘর হাতির দাঁতের মতো চক্চকে, মস্ত তক্তপোশের উপর জাজিম পাতা। এমন উৎপাত বাধিয়ে দিতুম য়ে তিনি হাতের খেলা ফেলে দিয়ে বলতেন, 'জালাতন করলে, যাও খুড়ি, ওদের গল্প শোনাও গে।' আমরা বাইরের বারান্দায় ঘটির জলে পা ধুয়ে দিদিমাকে টেনে নিয়ে বিছানায় উঠতুম। সেখানে শুরু হত দৈত্যপুরী থেকে রাজকন্তার ঘুম ভাঙিয়ে আনার পালা। মাঝখানে আমারই ঘুম ভাঙায় কে। রাতের প্রথম পহরে শেয়াল উঠত ডেকে। তথনও শেয়াল-ডাকার্রাত কলকাতার কোনো কোনো পুরোনো বাড়ির ভিতের নীচে ফুকরে উঠত।

8

আমরা যখন ছোটো ছিল্ম তখন সন্ধ্যাবেলায় কলকাতা শহর এখনকার মতো এত বেশি সজাগ ছিল না। এখনকার কালে স্থর্যের আলোর দিনটা যেমনি ফুরিয়েছে অমনি শুরু হয়েছে বিজলি আলোর দিন। সে সময়টাতে শহরে কাজ কম কিন্তু বিশ্রাম নেই। উত্তনে যেন জলা কাঠ নিভেছে তবু কয়লায় রয়েছে আগুন। তেলকল চলে না, ন্টিমারের বাঁশি থেমে থাকে, কারখানাঘর থেকে মজুরের দল বেরিয়ে গেছে, পাটের-গাঁট-টানা গাড়ির মোষগুলো গেছে টিনের চালের নীচে শহরে গোঠে। সমস্ত দিন যে শহরের মাথা ছিল নানা চিন্তায় তেতে আগুন, এখনও তার নাড়িগুলো বেন দব দব করছে। রাস্তার তু থারে দোকানগুলোতে কেনাবেচা তেমনি আছে, কেবল সামান্ত কিছু ছাই-চাপা। রকম-বেরকমের গোঙানি দিতে দিতে হাওয়াগাড়িছুটেছে দশ দিকে; তাদের দৌড়ের পিছনে গরজের ঠেলা কম।

আমাদের গেকালে দিন ফুরলে কাজকর্মের বাড়তি ভাগ যেন কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়ত শহরের বাতি-নেবানো নীচের তলায়। ঘরে-বাইরে সন্ধ্যার আকাশ থম থম করত। ইডেন গার্ডেনে গন্ধার ধারে শৌথিনদের ছাওয়া খাইয়ে নিয়ে ফেরবার গাড়িতে সইসদের হৈ হৈ শব্দ রাস্তা থেকে শোনা যেত। চৈৎ-বৈশাখ মাদে রাস্তায় কেরিওয়ালা হেঁকে যেত 'বরীফ'। হাঁড়িতে বরফ-দেওয়া নোনতা জলে ছোটে। ছোটে। টিনের চোঙে থাকত যাকে বলা হোত কুলফির বরফ, এখন যাকে বলে আইস কিংবা আইসক্রীম। রাস্তার দিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই ডাকে মন की तकम कत्र जा मनरे झारन। जात-এक है। हांक छिल 'र्वल छूल'। वमस्रकारल त সেই মালীদের ফুলের ঝুড়ির থবর আজ নেই, কেন জানি নে। তথন বাড়িতে মেরেদের থোঁপা থেকে বেলফুলের গোড়ে মালার গন্ধ ছড়িয়ে যেত বাতাসে। গা ধুতে যাবার <mark>আগে ঘরের সামনে বসে সমূথে ছাত-আয়না রেথে মে</mark>যেরা চুল বাঁধত। বি<mark>ন্</mark>থনি-করা চুলের দড়ি দিয়ে থোঁপ। তৈরি হত নানা কারিগরিতে। তাদের পরনে ছিল ফরাসভাঙার কালাপেড়ে শাড়ি, পাক দিয়ে কুঁচকিয়ে তোলা। নাপতিনি আসত, ঝামা দিয়ে পা ঘদে আলতা পরাত। মেয়েমছলে তারাই লাগত খবর-চালাচালির কাজে। ট্রামের পায়দানের উপর ভিড় করে কলেজ আর আপিস ফেরার দল ফুটবল থেলার ময়দানে ছুটত না। ফেরবার সময় তাদের ভিড় জ্ব্মত না সিনেমা-হলের সামনে। নাটক-অভিনয়ের একটা ফুর্তি দেখা দিয়েছিল, কিন্তু কী আর বলব, আমরা দে সময়ে ছিলুম ছেলেমারুষ।

তথন বড়োদের আমোদে ছেলেরা দূর থেকেও ভাগ বসাতে পেত না। যদি
সাহস করে কাছাকাছি যেতুম তা হলে শুনতে হত 'যাও থেলা করে। গে', অথচ
ছেলেরা থেলায় যদি উচিতমত গোল করত তা হলে শুনতে হত 'চুপ করো'।
বড়োদের আমোদ-আহলাদ স্বসময় খুব যে চুপচাপে সারা হত তা নয়। তাই দূর
থেকে কথনো কথনো ঝরনার ফেনার মতো তার কিছু কিছু পড়ত ছিটকিয়ে আমাদের

দিকে। এ বাড়ির বারান্দায় য়ুঁকে পড়ে তাকিয়ে থাকতুম, দেথতুম ও বাড়ির নাচ্যর আলায় আলায়য়। দেউড়ির সামনে বড়ো বড়ো জুড়িগাড়ি এসে জুটেছে। সদর দরজার কাছ থেকে দাদাদের কেউ কেউ অতিথিদের উপরে আগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। গোলাপপাশ থেকে গায়ে গোলাপজল ছিটিয়ে দিছেেন, হাতে দিছেেন ছোটো একটি করে তোড়া। নাটকের থেকে কুলীন মেয়ের ফুঁপিয়ে কায়া কখনো কখনো কানে আসে, তার মর্ম ব্যতে পারি নে। বোঝবার ইচ্ছেটা হয় প্রবল। থবর পেতুম যিনি কাদতেন তিনি কুলীন বটে, কিন্তু তিনি আমার ভয়ীপতি। তথনকার পরিবারে য়েয়ন মেয়ে আর পুরুষ ছিল ছই সীমানায় ছই দিকে, তেমনি ছিল ছোটোরা আর বড়োরা। বৈঠকখানায় ঝাড়-লগুনের আলোয় চলছে নাচগান, গুড়গুড়ি টানছেন বড়োর দল, মেয়েরা লুকনো থাকতেন ঝরোখার ও পারে, চাপা আলোয় পানের বাটা নিয়ে, সেথানে বাইরের মেয়েরা এসে জমতেন, ফিস্ফিস করে চলত গেরস্তালির থবর। ছেলেরা তখন বিছানায়। পিয়ারী কিংবা শংকরী গল্প শোনাছে, কানে আগছে—

'জোচ্ছনায় যেন ফুল ফুটেছে—'

¢

আমাদের সময়কার কিছু পূর্বে ধনীঘরে ছিল শথের যাত্রার চলন। মিহিগলাওয়ালা ছেলেদের বাছাই করে নিয়ে দল বাঁধার ধুম ছিল। আমার মেজকাকাই ছিলেন এই-রকম একটি শথের দলের দলপতি। পালা রচনা করবার শক্তি ছিল তাঁর, ছেলেদের তৈরি করে তোলবার উৎসাহ ছিল। বনীদের ঘরপোষা এই যেমন শথের যাত্রা তেমনি ব্যাবসাদারী যাত্রা নিয়েও বাংলাদেশের ছিল ভারি নেশা। এ পাড়ায় ও পাড়ায় এক-একজন নামজাদা অধিকারীর অধীনে যাত্রার দল গজিয়ে উঠত। দলকর্তা অধিকারীরা সবাই যে জাতে বড়ো কিংবা লেখাপড়ায় এমন-কিছু তা নয়। তারা নাম করেছে আপন ক্ষমতায়। আমাদের বাড়িতে যাত্রাগান হয়েছে মাঝে মাঝে। কিন্তু রাস্তা নেই, ছিল্ম ছেলেমাকুষ। আমি দেখতে পেয়েছি তার গোড়াকার জোগাড়যন্তর। বারান্দা জুড়ে বলে গেছে দলবল, চারি দিকে উঠছে তামাকের গোঁয়া। ছেলেগুলো লম্বা-চূল-ওয়ালা, চোথে-কালি-পড়া, অল্প বয়সে তাদের মুথ গিয়েছে পেকে। পান থেয়ে থেয়ে ঠোট

उठ्नाच मृत्थानाधात्र, मंतरक्मांती त्नवीत्र यामी

२ विदीलमाथ ठीकून, 'वाव्विनाम' नाउँ त्वत्र व्यवक

গিয়েছে কালো হয়ে। সাজগোজের আসবাব আছে রঙকরা টিনের বাজ্যাের। দেউড়ির দরজা থােলা, উঠোনে পিল পিল করে চুকে পড়ছে লােকের ভিড়। চার দিকে টগবগ করে আওয়াজ উঠছে, ছাপিয়ে পড়ছে গলি পেরিয়ে চিৎপুরের রাস্তায়। রাত্রি হবে ন'টা, পায়রার পিঠের উপর বাজপাথির মতাে হঠাৎ এসে পড়ে খাম, কড়া-পড়া শক্ত হাতের ম্ঠি দিয়ে আমার কছই ধরে বলে, 'মা ডাকছে, চলাে শােবে চলাে।' লােকের সামনে এই টানাহেঁচড়ায় নাথা হেঁট হয়ে য়েত, হার মেনে চলে বেতুম শােবার ঘরে। বাইরে চলছে হাাকডাক, বাইরে জলছে ঝাড়লঠন, আমার ঘরে সাড়াশেল নেই, পিলম্বজের উপর টিম টিম করছে পিতলের প্রদীপ। ঘুমের ঘােরে মাঝে-মাঝে শােনা যাচ্ছে নাচের তাল সমে এসে ঠেকতেই ঝমাঝম করতাল।

সব-তাতে মানা করাটাই বড়োদের ধর্ম। কিন্তু একবার কী কারণে তাঁদের মন নরম হয়েছিল, হুকুম বেরল, ছেলেরাও যাত্র। শুনতে পাবে। ছিল নলদময়স্তীর পালা। আরম্ভ হবার আগে রাত এগারোটা পর্বন্ত বিছানায় ছিলুম ঘুমিয়ে। বারবার ভরসা দেওয়া হল, সময় হলেই আমাদের জাগিয়ে দেবে। উপরওয়ালাদের দস্তর জানি, কথা কিছুতেই বিশাস হয় না, কেননা তাঁরা বড়ো আনরা ছোটো।

সেরাত্রে নারাজ দেহটাকে বিছানায় টেনে নিয়ে গেলুম। তার একটা কারণ, মা বললেন তিনি স্বয়ং আমাকে জাগিয়ে দেবেন, আর-একটা কারণ ন'টার পরে নিজেকে জাগিয়ে রাথতে বেশ-একটু ঠেলাঠেলির দরকার হত। এক সময়ে ঘুম থেকে উঠিয়ে আমাকে নিয়ে আশা হল বাইরে। চোথে ধাঁবা লেগে গেল। একতলায় দোতলায় রিঙন ঝাড়লগ্ঠন থেকে ঝিলিমিলি আলো ঠিকরে পড়ছে চার দিকে, সাদা বিছানো চাদরে উঠোনটা চোথে ঠেকছে মস্ত। এক দিকে বদে আছেন বাড়ির কর্তারা আর খাদের ডেকে আনা হয়েছে। বাকি জায়গাটা মার খুশি য়েখান থেকে এদে ভরাট করেছে। থিয়েটরে এদেছিলেন পেটে-সোনার-চেন-ঝোলানো নামজাদার দল, আর এই যাত্রার আসরে বড়োয় ছোটোয় ঘেঁষাঘেঁষি। তাদের বেশির ভাগ মায়্রয়ই, ভদ্দর-লোকেরা যাদের বলে বাজে লোক। তেমনি আবার পালাগানটা লেখানো হয়েছে এমন-সব লিখিয়ে দিয়ে যারা হাত পাকিয়েছে খাগড়া কলমে, য়ারা ইংরেজি কপিবুকের মক্শো করে নি। এর স্বয়, এর নাচ, এর সব গল্প বাংলাদেশের হাট ঘাট মাঠের পয়দা-করা; এর ভাষা পণ্ডিতমশায় দেন নি পালিশ করে।

সভায় যথন দাদাদের কাছে এসে বসল্ম, ক্নমালে কিছু কিছু টাকা বেঁধে আমাদের হাতে দিয়ে দিলেন। বাহবা দেবার ঠিক জায়গাটাতে ঐ টাকা ছুঁড়ে দেওয়া ছিল রীতি। এতে যাত্রাওয়ালার ছিল উপরি পাওনা, আর গৃহস্থের ছিল থোশনাম। রাত ফুরোত, যাত্রা ফুরোতে চাইত না। মাঝখানে নেতিয়ে-পড়া দেহটাকে আড়কোলা করে কে যে কোথায় নিয়ে গেল জানতেও পারি নি। জানতে পারলে সে কি কম লজ্জা। যে মানুষ বড়োদের সমান সারে বসে বকশিশ দিচ্ছে ছুঁড়ে, উঠোনস্থদ্ধ লোকের সামনে তাকে কিনা এমন অপমান। ঘুম যখন ভাঙল দেখি মায়ের তক্তপোশে শুমে আছি। বেলা হয়েছে বিস্তর, ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্মুর। স্থ্ উঠে গেছে অথচ আমি উঠি নি, এ ঘটে নি আর কোনোদিন।

শহরে আজকাল আমোদ চলে নদীর স্রোতের মতো। মাঝে-মাঝে তার ফাঁক নেই। রাজই যেথানে-সেথানে যথন-তথন সিনেমা, যে খুশি চুকে পড়ছে সামান্ত থরচে। সেকালে যাত্রাগান ছিল যেন শুকনো গাঙে কোশ-ছকোশ অন্তর বালি খুঁড়ে জল তোলা। ঘণ্টা কয়েক তার মেয়াদ, পথের লোক হঠাৎ এসে পড়ে, আঁজলা ভরে তেন্তা নেয় মিটিয়ে।

আগেকার কালটা ছিল যেন রাজপুতুর। মাঝে মাঝে পালপার্বণে যখন মজি হত আপন এলেকায় করত দান-খয়রাত। এখনকার কাল সদাগরের পুতুর, হরেক রকমের ঝক্ঝাকে মাল সাজিয়ে বসেছে সদর রাস্তার চৌমাথায়। বড়ো রাস্তা থেকে খদ্দের আসে, ছোটো রাস্তা থেকেও।

6

চাকরদের বড়োকর্তা ব্রজেখর। ছোটোকর্তা যে ছিল তার নাম শ্রাম— বাড়ি যশোরে, থাটি পাড়ার্গেয়ে, ভাষা তার কলকাতায়ি নয়। সে বলত, তেনারা, ওনারা, খাতি হবে, য়াতি হবে, য়্গির ডাল, কুলির আয়ল। 'দোমনি' ছিল তার আদরের ডাক। তার রঙ ছিল শ্রামবর্গ, বড়ো বড়ো চোধ, তেল-চুক্চুকে লম্বা চূল, মজবুত দোহারা শরীর। তার স্বভাবে কড়া কিছুই ছিল না, মন ছিল সাদা। ছেলেদের 'পরে তার ছিল দরন। তার কাছে আমরা ডাকাতের গল্প শুনতে পেতুম। তথন ভূতের ভয় য়েমন মামুষ্বের মন জুড়ে ছিল তেমনি ডাকাতের গল্প ছিল ঘরে ঘরে। ডাকাতি এখনো কম মামুষ্বের মন জুড়ে ছিল তেমনি ডাকাতের গল্প ছিল ঘরে ঘরে। ডাকাতি এখনো কম হয় না— খুনও হয়, জখমও হয়, লুঠও হয়, পুলিসও ঠিক লোককে ধরে না। কিন্তু এ হল খবর, এতে গল্পের মজা নেই। তথনকার ডাকাতি গল্পে উঠেছিল দানা বেঁধে, অনেকদিন পর্যন্ত মুখে মুখে চারিয়ে গেছে। আমরা যখন জন্মেছি তথনো এমন-সব লোক দেখা যেত যারা সমর্থ বয়সে ছিল ডাকাতের দলে। মন্ত মন্ত সব লাঠিয়াল, সঙ্গে সঙ্গে চলে লাঠিখেলার সাজেদ। তাদের নাম শুনলেই লোকে সেলাম করত। প্রায়ই ডাকাতি

তথন গোঁয়ারের মতো নিছক খুনথারাবির ব্যাপার ছিল না। তাতে যেমন ছিল বুকের পাটা তেমনি দরাজ মন। এ দিকে ভদলোকের ঘরেও লাঠি দিয়ে লাঠি ঠেকাবার আথড়া বসে গিয়েছিল। যারা নাম করেছিল ডাকাতরাও তাদের মানত ওস্তাদ বলে, এড়িয়ে চলত তাদের সীমানা। অনেক জমিদারের ডাকাতি ছিল ব্যাবসা। গল্প শুনেছি, সেই জাতের একজন দল বসিয়ে রেখেছিল নদীর মোহানায়। সেদিন অমাবস্তা, পুজোর রাত্তির, কালী কম্বালীর নামে মৃত্ত কেটে মন্দিরে যথন নিয়ে এল জমিদার কপাল চাপড়ে বললে, 'এ যে আমারই জামাই!'

আরও শোনা যেত রঘুডাকাত বিশুডাকাতের কথা। তারা আগে থাকতে খবর দিয়ে ডাকাতি করত, ইতরপনা করত না। দূর থেকে তাদের হাঁক শুনে পাড়ার রক্ত যেত হিম হয়ে। মেয়েদের গায়ে হাত দিতে তাদের ধর্মে ছিল মানা। একবার একজন মেয়ে থাঁড়া হাতে কালী সেজে উল্টে ডাকাতের কাছ থেকে প্রণামী আদায় করেছিল।

আমাদের বাড়িতে একদিন ডাকাতের থেলা দেখানো হয়েছিল। মস্ত মস্ত কালো কালো জোয়ান সব, লম্বা লম্বা চুল। ঢেঁ কিতে চাদর বেঁধে সেটা দাঁতে কামড়ে ধরে দিলে ঢেঁ কিটা টপকিয়ে পিঠের দিকে। ঝাঁকড়া চুলে মায়্ম ছলিয়ে লাগল ঘোরাতে। লম্বা লাঠির উপর ভর দিয়ে লাফিয়ে উঠল দোতলায়। একজনের ছই হাতের ফাঁক দিয়ে পাথির মতো স্কট করে বেরিয়ে গেল। দশ-বিশ কোশ দ্রে ডাকাতি সেরে সেই রাত্রেই ভালোমায়্রের মতো ঘরে ফিরে এসে শুয়ে থাকা কেমন করে হতে পারে, তাও দেখালে। খুব বড়ো একজোড়া লাঠির মাঝখানে আড়-করা একটা করে পা রাখবার কাঠের টুকরো বাঁবা। এই লাঠিকে বলে রঙপা। ছই হাতে ছই লাঠির আগা ধরে সেই পাদানের উপর পা রেখে চললে এক পা ফেলা দশ পা ফেলার সামিল হত, ঘোড়ার চেয়ে দৌড় হত বেশি। ডাকাতি করবার মতলব ঘদিও মাথায় ছিল না তব্ এক সময়ে এই রঙপায় চলার অভ্যাস তখনকার শান্তিনিকেতনে ছেলেদের মধ্যে চালাবার চেষ্টা করেছিল্ম। ডাকাতি থেলার এই ছবি শ্রামের ম্থের গল্পের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে কতবার সন্ধে কাটিয়েছি ছ হাতে পাঁজর চেপে ধরে।

ছুটির রবিবার। আগের সন্ধেবেলায় ঝিঁঝি ডাকছিল বাইরের দক্ষিণের বাগানের ঝোপে, গল্পটা ছিল রঘু ডাকাতের। ছারা-কাঁপা ঘরে মিট্মিটে আলোতে বুক করছিল ধুক ধুক। পরদিন ছুটির ফাঁকে পালকিতে চড়ে বসল্ম। সেটা চলতে শুরু করল বিনা চলায়, উড়ো ঠিকানায়, গল্পের জালে জড়ানো মনটাকে ভয়ের স্বাদ দেবার জন্মে। নিরুম অন্ধকারের নাড়িতে যেন তালে তালে বেজে উঠছে বেছারাগুলোর হাঁই হুই হাঁই হুই, গা করছে ছম ছম। ধুধু করে মাঠ, বাতাস কাঁপে

রোদুরে। দূরে ঝিক ঝি**ক করে কালীদিঘির জল। চিক চিক করে বালি।** ডাঙার উপর থেকে ঝুঁকে পড়েছে ফাটল-ধরা ঘাটের দিকে ডালপালা-ছড়ানো পাকুড় গাছ।

গল্পের আতম্ব জ্ঞা হয়ে আছে না-জানা মাঠের গাছতলায়, ঘন বেতের ঝোপে।

যত এগোচ্ছি হর হর করছে বুক। বাঁশের লাঠির আগা হই-একটা দেখা যায়
ঝোপের উপর দিকে। কাঁধ বদল করবে বেহারাগুলো এখানে। জল খাবে,
ভিজে গামছা জড়াবে মাথায়। তার পরে ?—

'রেরে রেরে রেরে!'

9

সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পড়াশুনোর জাঁতাকল চলছেই। ঘর্ষর শব্দে এই কলে
দম দেওয়ার কাজ ছিল আমার সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের হাতে। তিনি ছিলেন কড়া
শাসনকর্তা। তমুরার তারে অত্যন্ত বেশি টান দিতে গেলে পটাং করে যায় ছিঁড়ে।
তিনি আমাদের মনে যতটা বেশি মাল বোঝাই করতে চেয়েছিলেন তার অনেকটাই
ডিঙি উলটিয়ে তলিয়ে গেছে, এ কথা এখন আর লুকিয়ে রাখা চলবে না। আমার
বিত্তেটা লোকসানি মাল। সেজদাদা তাঁর বড়ো মেয়েকে শিখিয়ে তুলতে লেগেছিলেন।
যথাসময়ে তাকে দিয়েছিলেন লোরেটোতে ভরতি করে। তার পূর্বেই তার ভাষায়
প্রথম দখল হয়ে গেছে বাংলায়।

প্রতিভাকে বিলিতি সংগীতে পাকা করে তুললেন। তাতে করে তাকে দিশি গানের পথ তুলিয়ে দেওয়া হয় নি সে আমরা জানি। তথনকার দিনে ভদ্র পরিবারে হিন্দুস্থানি গানে তার সমান কেউ ছিল না।

বিলিতি সংগীতের গুণ হচ্ছে তাতে হ্বর সাধানো হয় খুব খাঁট করে, কান দোরস্ত হয়ে যায়, আর পিয়ানোর শাসনে তালেও টিলেমি থাকে না।

এ দিকে বিষ্ণুর কাছে দিশি গান শুরু হয়েছে শিশুকাল থেকে। গানের এই পাঠশালায় আমাকেও ভরতি হতে হল। বিষ্ণু যে গানে হাতেথড়ি দিলেন এখনকার কালের কোনো নামী বা বেনামী ওস্তাদ তাকে ছুঁতে ঘুণা করবেন। সেগুলো পাড়াগেঁয়ে ছড়ার অত্যস্ত নীচের তলায়। ছই-একটা নমুনা দিই—

এক যে ছিল বেদের যেয়ে

এল পাড়াতে

সাধের উলকি পরাতে।

আবার উলকি পরা যেমন-তেমন লাগিয়ে দিল ভেলকি ঠাকুরঝি, উলকির জ্বালাতে কত কেঁদেছি ঠাকুরঝি।

আরও কিছু ছেঁড়া ছেঁড়া লাইন মনে পড়ে। যেমন—
চন্দ্র সূর্য হার মেনেছে, জোনাক জালে বাতি।
মোগল পাঠান হন্দ হল,
ফার্সি পড়ে তাঁতি।

গণেশের মা, কলাবউকে জালা দিয়ো না, তার একটি মোচা ফললে পরে কত হবে ছানাপোনা।

<mark>অতি পুরোনো কালের ভূলে-</mark>যাওয়া খবরের আমেজ আসে **এমন লাইনও পা**ওয়া যায়। যেমন—

> এক যে ছিল কুকুর-চাটা শেয়ালকাঁটার বন কেটে করলে সিংহাসন।

এখনকার নিয়ম হচ্ছে প্রথমে হারমোনিয়মে স্থর লাগিয়ে সা রে গা মা সাধানো, তার পরে হালকা গোছের হিন্দি গান ধরিয়ে দেওয়া। তখন আমাদের পড়াশুনোর যিনি তদারক করতেন তিনি বুঝেছিলেন, ছেলেমান্থযি ছেলেদের মনের আপন জিনিস, আর ঐ হালকা বাংলা ভাষা হিন্দি বুলির চেয়ে মনের মধ্যে সহজে জায়গা করে নেয়। তা ছাড়া, এ ছন্দের দিশি তাল বাঁয়া-তবলার বোলের তোয়াকা রাখে না। আপনা-আপনি নাড়িতে নাচতে থাকে। শিশুদের মন-ভোলানো প্রথম সাহিত্য শেখানো মায়ের মুখের ছড়া দিয়ে, শিশুদের মন-ভোলানো গান শেখানোর শুরু সেই ছড়ায়— এইটে আমাদের উপর দিয়ে পরথ করানো হয়েছিল।

তথন হারমোনিরম আদে নি এ দেশের গানের জাত মারতে। কাঁধের উপর তম্বা তুলে গান অভ্যেদ করেছি। কল-টেপা স্থরের গোলামি করি নি।

আমার দোষ হচ্ছে, শেখবার পথে কিছুতেই আমাকে বেশি দিন চালাতে পারে নি। ইচ্ছেমত কুড়িয়ে-বাড়িয়ে যা পেয়েছি ঝুলি ভরতি করেছি তাই দিয়েই। মন দিয়ে শেখা যদি আমার ধাতে থাকত তা হলে এখনকার দিনের ওস্তাদরা আমাকে তাচ্ছিল্য করতে পারত না। কেননা হুযোগ ছিল বিস্তর। যে কয়িন আমাদের শিক্ষা দেবার কর্তা ছিলেন সেজদাদা ততদিন বিয়্কুর কাছে আনমনাভাবে ব্রহ্মসংগীত আউড়েছি। কখনো কখনো যখন মন আপনা হতে লেগেছে তখন গান আদায় করেছি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে। সেজদাদা বেহাগে আওড়াচ্ছেন 'অতিগজ্ব-পামিনী রে', আমি লুকিয়ে মনের মধ্যে তার ছাপ তুলে নিচ্ছি। সম্দেবলায় মাকে সেই গান শুনিয়ে অবাক করা খুব সহজ কাজ ছিল। আমাদের বাড়ির বন্ধু প্রীকণ্ঠবার্ দিনরাত গানের মধ্যে তলিয়ে থাকতেন। বারান্দায় বসে বসে চামেলির তেল মেখে স্মান করতেন, হাতে থাকত গুড়গুড়ি, অয়ুরি তামাকের গদ্ধ উঠত আকাশে, শুন শুন গুন গান চলত, ছেলেদের টেনে রাথতেন চার দিকে। তিনি তো গান শেথাতেন না, গান তিনি দিতেন; কখন তুলে নিতুম জানতে পারতুম না। ফুর্তি যখন রাথতে পারতেন না দাঁড়িয়ে উঠতেন, নেচে নেচে বাজাতে থাকতেন সেতার, হাসিতে বড়ো বড়ো চোথ জল জল করত, গান ধরতেন— ময় ছোড়োঁ ব্রজ্বী বাসরী। সঙ্গে সঙ্গে আমিও না গাইলে ছাড়তেন না

তথনকার আতিথ্য ছিল থোলা দরজার। চেনাশোনার থোঁজখবর নেবার বিশেষ দরকার ছিল না। যারা যখন এসে পড়ত তাদের শোবার জায়গাও মিলত, অন্নের থালাও আসত যথানিয়নে। সেই রকমের অচেনা অতিথি একদিন লেপ-মোড়া তম্বরা কাঁখে করে তাঁর পুঁটুলি খুলে বসবার ঘরের এক পাশে পা ছড়িয়ে দিলেন। কানাই হুঁকোবরদার যথারীতি তাঁর হাতে দিলে হুঁকো তুলে।

সেকালে ছিল অতিথির জন্মে এই যেমন তামাক তেমনি পান। তথনকার দিনে বাড়ি-ভিতরে মেয়েদের সকাল বেলাকার কাজ ছিল ঐ— পান সাজতে হত রাশি রাশি, বাইরের ঘরে যারা আসত তাদের উদ্দেশে। চট্পট্ পানে চুন লাগিয়ে, কাঠি দিয়ে খয়ের লেপে, ঠিকমত মদলা ত'রে, লঙ্গ দিয়ে মৄড়ে সেগুলো বোঝাই হতে থাকত পিতলের গামলায়; উপরে পড়ত খয়েরের ছোপলাগা ভিজে ফাকড়ার ঢাকা। ও দিকে বাইরে সিঁড়ির নীচের ঘরটাতে চলত তামাক সাজার ধুম। মাটির গামলায় ছাই-ঢাকা গুল, আলবোলার নলগুলো ঝুলছে নাগলোকের সাপের মতো, তাদের নাড়ির মধ্যে গোলাপ-জলের গন্ধ। বাড়িতে যাঁরা আসতেন সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার মূথে তাঁরা গৃহস্কের প্রথম 'আফুন মশায়' ডাক পেতেন এই অম্বুরি তামাকের গন্ধে। তথন এই একটা বাঁধা নিয়ম ছিল মান্থেকে মেনে নেওয়ার।

সেই ভরপুর পানের গানলা অনেক দিন হল সরে পড়েছে, আর সেই হুঁকোবরদার জাতটা সাজ খুলে ফেলে ময়রার দোকানে তিন দিনের বাসি সন্দেশ চটকে চটকে মাখতে লেগেছে।

সেই অজানা গাইয়ে আপন ইচ্ছেমত রয়ে গেলেন কিছুদিন। কেউ প্রশ্নও করলে না। ভারবেল। মশারি থেকে টেনে বের করে তাঁর গান শুনতেম। নিয়মের শেখা যাদের ধাতে নেই, তাদের শথ অনিয়মের শেখার। সকাল বেলার স্থারে চলত 'বঙশী হুমারি রে'।

তার পরে যথন আমার কিছু বয়েদ হয়েছে তথন বাড়িতে খুব বড়ে। ওস্তাদ এদে বসলেন যহ ভট্ট। একটা মন্ত ভুল করলেন, জেদ ধরলেন আমাকে গান শেথাবেনই; সেইজন্মে গান শেথাই হল না। কিছু কিছু সংগ্রহ করেছিল্ম লুকিয়ে-চুরিয়ে— ভালো লাগল কাফি স্থরে 'ক্রম ঝুম বরথে আজু বাদরওয়া', রয়ে গেল আজ পর্যন্ত আমার বর্ধার গানের সঙ্গে দল বেঁথে। মুশকিল হল, এই সময়ে আর-এক অতিথি হাজির হল কিছু না বলে কয়ে। বাঘ-মারা বলে তাঁর থ্যাতি। বাঙালি বাঘ মারে এ কথাটা সেদিন শোনাত খুব অভ্ত, কাজেই বেশির ভাগ সময় আটকা পড়ে গেল্ম তাঁরই ঘরে। যে বাঘের কবলে পড়েছিলেন বলে আমাদের বুকে চমক লাগিয়েছিলেন সে বাঘের মুথ থেকে তিনি কামড় পান নি, কামড়ের গল্লটা আন্দাজ করে নিয়েছিলেন মিউজিয়নে মরা বাঘের হাঁ থেকে— তথন সে কথা ভাবি নি, এখন সেটা প্র ব্রুতে পারছি। তবু তথনকার মতো ঐ বীরপুক্ষবের জন্ম ঘন পান-তামাকের জোগাড় করতে বাস্ত থাকতে হয়েছিল। দূর থেকে কানে পৌছত কানাড়ার আলাপ।

এই তো গেল গান। সেজদাদার হাতে আমার অগ্য বিজ্ঞের যে গোড়াপত্তন হয়েছিল সেও খুব ফলাও রকমের। বিশেষ কিছু ফল হয় নি, সে স্বভাবদোষে। আমার মতো মাস্ক্ষকে মনে রেখেই রামপ্রসাদ সেন বলেছিলেন, 'মন, তুমি কৃষিকাজ বোঝো না।' কোনোদিন আবাদের কাজ করা হয় নি।

চাবের আঁচড় কাটা হয়েছিল কোন্ কোন্ থেতে তার থবরটা দেওয়া যাক।

অন্ধকার থাকতেই বিছানা থেকে উঠি, কুস্তির সাজ করি, শীতের দিনে শির্শির্ করে গামে কাঁটা দিয়ে উঠতে থাকে। শহরে এক ডাকসাইটে পালোয়ান ছিল, কানা পালোয়ান, সে আমাদের কুস্তি লড়াত। দালান্যরের উত্তর দিকে একটা ফাঁকা জমি, তাকে বলা হয় গোলাবাড়ি। নাম শুনে বোঝা যায়, শহর একদিন পাড়াগাঁটাকে আগা-

গোড়া চাপা দিয়ে বসে নি, কিছু কিছু ফাঁক ছিল। শহুরে সভ্যতার গুরুতে আমাদের গোলাবাড়ি গোলা ভরে বছরের ধান জমা করে রাখত, খাস জমির রায়তরা দিত তাদের ধানের ভাগ। এই পাঁচিল ঘেঁষে ছিল কুন্তির চালাঘর। এক হাত আন্দাজ খুঁড়ে মাটি আলগা করে তাতে এক মোন সরষের তেল ঢেলে জমি তৈরি হয়েছিল। সেখানে পালোয়ানের সঙ্গে আমার পাাঁচ ক্যা ছিল ছেলেখেলা মাত্র। খুব খানিকটা মাটি মাথামাথি করে শেষকালে গায়ে একটা জামা চড়িয়ে চলে আসতুম। সকাল-বেলায় রোজ এত ক'রে মাটি ঘেঁটে আসা ভালো লাগত না মায়ের, তাঁর ভয় হত ছেলের গায়ের রঙ মেটে হয়ে যায় পাছে। তার ফল হয়েছিল ছুটির দিনে তিনি লেগে যেতেন শোধন করতে। এখনকার কালের শৌখিন গিনিরা রঙ সাফ করবার সর্জাম কোটোতে করে কিনে আনেন বিলিতি দোকান থেকে, তখন তাঁরা মলম বানাতেন নিজের হাতে। তাতে ছিল বাদাম-বাটা, সূর, কমলালেবুর থোসা, আরও কত কী— যদি জানতুম আর মনে থাকত তবে বেগম-বিলাস নাম দিয়ে ব্যাবসা করলে সন্দেশের দোকানের চেয়ে কম আয় হত না। রবিবার দিন সকালে বারান্দায় বসিয়ে দলন-মলন চলতে থাকত, অস্থির হয়ে উঠত মন ছুটির জ্বন্মে। এ দিকে ইস্কুলের ছেলেদের মধ্যে একটা গুজব চলে আসছে যে, জন্মমাত্র আমাদের বাড়িতে শিশুদের ডুবিয়ে দেওয়া হয় মদের মধ্যে, তাতেই রঙটাতে সাহেবি জেলা লাগে।

কুস্তির আথড়া থেকে ফিরে এসে দেখি মেডিক্যাল কলেজের এক ছাত্র বলে আছেন মান্ত্রের হাড় চেনাবার বিছে শেখাবার জন্তে। দেয়ালে ঝুলছে আন্ত একটা কন্ধাল। রাত্রে আমাদের শোবার ঘরের দেয়ালে এটা ঝুলত, হাওয়ায় নাড়া থেলে হাড়গুলো উঠত খট খট করে। তাদের নাড়াচাড়া করে করে হাড়গুলোর শক্ত শক্ত নাম সব জানা হয়েছিল, তাতেই ভন্ন গিয়েছিল ভেঙে।

দেউড়িতে বাজল সাতটা। নীলকমল মাস্টারের ঘড়ি-ধরা সময় ছিল নিরেট।

এক মিনিটের তফাত হবার জা ছিল না। খট্খটে রোগা শরীর, কিন্তু স্বাস্থ্য তাঁর
ছাত্রেরই মতো, এক দিনের জল্পেও মাথাধরার স্থযোগ ঘটল না। বই নিয়ে স্লেট নিয়ে
ছাত্রেরই মতো, এক দিনের জল্পেও মাথাধরার স্থযোগ ঘটল না। বই নিয়ে স্লেট নিয়ে
হাত্রেরই মতো, এক দিনের জল্পেও মাথাধরার স্থযোগ ঘটল না। বই নিয়ে স্লেট নিয়ে
হাত্রেরই মতো, এক দিনের জল্পেও মাথাধরার স্থযোগ ঘটল না। বই নিয়ে স্লেট নিয়ে
হাত্রেরই মতো, এক দিনের জল্পেও মাথাধরার স্থযোগ ঘটল না। বই নিয়ে স্লেট নিয়ে
বিক্রম বাংলায়, পাটীগণিত, বীজগণিত, রেখাগণিত। সাছিতো 'সীতার বনবাস' থেকে
বক্রম চড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল 'মেঘনাদবধ' কাব্যে। সঙ্গে ছিল প্রাক্তবিজ্ঞান। মাঝে
একদম চড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল 'মেঘনাদবধ' কাব্যে। সঙ্গে ছিল প্রাক্তবিজ্ঞান। মাঝে
বাংলায়ে আসতেন সীতানাথ দত্ত , বিজ্ঞানের ভাসা ভাসা খবর পাওয়া ষেত জানা জিনিস

১ नीलकमल ছোষাল —জীবনমূতি, রবীজ্র-রচনাবলী, সপ্তদশ থণ্ড, পূ ২৮৪

২ সীতানাণ ঘোষ?

পর্থ করে। মাঝে একবার এলেন হেরম্ব তত্ত্বরত্ব। লাগলুম কিছু না ব্রো ম্রুরোধ ম্থস্থ করে ফেলতে। এমনি করে দারা সকাল জুড়ে নানারকম পড়ার যতই চাপ পড়ে মন তত্ই ভিতরে ভিতরে চুরি ক'রে কিছু কিছু বোঝা সরাতে থাকে, জালের মধ্যে কাঁক ক'রে তার ভিতর দিয়ে ম্থস্থ বিছে ফসকিয়ে যেতে চায়, আর নীলকমল মান্টার তাঁর ছাত্রের বৃদ্ধি নিয়ে যে মত জারি করতে থাকেন তা বাইরের পাঁচজনকে ডেকে ডেকে শোনাবার মতো হয় না।

বারান্দার আর-এক ধারে বুড়ো দরজি, চোথে আতশ কাঁচের চশনা, রুঁকে প'ড়ে কাপড় দেলাই করছে, মাঝে মাঝে সময় হলে নমাজ পড়ে নিচ্ছে— চেয়ে দেখি আর ভাবি কী স্বথেই আছে নেয়ামত। আরু কবতে মাথা যথন ঘুলিয়ে যায় চোথের উপর স্লেট আড়াল ক'রে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি, দেউড়ির সামনে চক্রভান, লম্বা দাড়ি কাঠের কাঁকই দিয়ে আঁচড়িয়ে তুলছে হুই কানের উপর হুই ভাগে। পাশে বসে আছে কাঁকন-পরা ছিপ্ছিপে ছোকরা দরোয়ান, কুটছে তামাক। এথানে ঘোড়াটা সক্কালেই থেয়ে গেছে বালতিতে বরাদ্দ দানা, কাকগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে ঠোকরাচ্ছে ছিটিয়ে-পড়া ছোলা, জনি কুকুরটার কর্তব্যবাধ জেগে ওঠে— ঘেউ ঘেউ করে দেয় তাড়া।

বারান্দায় এক কোণে ঝাঁট দিয়ে জমা করা ধুলোর মধ্যে পুঁতেছিলুম আতার বিচি'। কবে তার থেকে কচি পাতা বেরবে দেখবার জন্তে মন ছট্ফট্ট করছে।
নীলকমল মাস্টার উঠে গেলেই ছুটে গিয়ে তাকে দেখে আসা চাই, আর দেওরা চাই
জল। শেষ পর্যন্ত আমার আশা মেটে নি। যে ঝাঁটা একদিন ধুলো জমিয়েছিল সেই
ঝাঁটাই দিয়েছিল ধুলো উড়িয়ে।

সূর্য উপরে উঠে যায়, অর্ধেক আঙিনায় হেলে পড়ে ছায়া। ন'টা বাজে। বেঁটে কালো গোবিন্দ কাঁধে হলদে রঙের ময়লা গামছা ঝুলিয়ে আমাকে নিয়ে যায় স্নান করাতে। সাড়ে ন'টা বাজতেই রোজকার বরাদ্দ ডাল ভাত মাছের ঝোলের বাঁধা ভোজ। ক্ষচি হয় নাথেতে।

ঘণ্টা বাজে দশ্টার। বড়ো রাস্তা থেকে মন-উদাস-করা তাক শোনা যায় কাঁচাআম-ওয়ালার। বাসন্ওয়ালা ঠং ঠং আওয়াজ দিয়ে চলছে দ্রের থেকে দ্রে। গলির
ধারের বাজির ছাতে বড়োবউ ভিজে চুল শুকোচ্ছে রোদ্ধুরে, তার তুই মেয়ে কড়ি নিয়ে
থেলেই চলেছে, কোনো তাড়া নেই। মেয়েদের তথন ইস্কুল যাওয়ার তাগিদ ছিল না।
মনে হত মেয়ে-জনটা নিছক স্থথের। বুড়ো ঘোড়া পালকিগাড়িতে ক'রে টেনে নিয়ে
চলল আয়ার দশ্টা-চারটার আন্দামানে। সাড়ে চারটের পর ফিরে আসি ইস্কুল থেকে।

শ্রন্থর 'আতার বিচি' —ছড়ার ছবি, রবীন্দ্র-রচনাবলী, একবিংশ খণ্ড

জিম্নান্টিকের মান্টার এসেছেন। কাঠের ডাণ্ডার উপর ঘণ্টাথানেক ধরে শরীরটাকে উলটপালট করি। তিনি যেতে না যেতে এসে পড়েন ছবি-আঁকার মান্টার।

ক্রনে দিনের মরচে পড়া আলো মিলিয়ে আসে। শহরের পাঁচমিশালি ঝাপসা শব্দে স্বপ্নের স্থ্র লাগায় ইটকাঠের দৈত্যটার দেহে।

পড়বার ঘরে জলে ওঠে তেলের বাতি। অঘোর মান্টার এসে উপস্থিত। শুরু হয়েছে ইংরেজি পড়া। কালো কালো মলাটের রীজার যেন ওত পেতে রয়েছে টেবিলেব উপর। মলাটটা চল্চলে, পাতাগুলো কিছু ছিঁড়েছে, কিছু দাগি, অজায়গায় হাত পাকিয়েছি নিজের নাম ইংরেজিতে লিখে— তার সবটাই ক্যাপিটল অক্ষর। পড়তে পড়তে চুলি, চুলতে চুলতে চমকে উঠি। যত পড়ি তার চেয়ে না পড়ি অনেক বেশি।…

বিছানায় ঢুকে এতক্ষণ পরে পাওয়া যায় একটুথানি পোড়ো সময়। সেখানে শুনতে শুনতে শেষ হতে পায় না— রাজপুতুর চলেছে তেপান্তর মাঠে।

ъ

তখনকার কালের দঙ্গে এখনকার কালের তফাত ঘটেছে এ কথা স্পষ্ট ব্রতে পারি বখন দেখতে পাই আজকাল বাড়ির ছাদে না আছে মানুষের আনাগোনা, না আছে ভূতপ্রেতের। পূর্বেই জানিয়েছি, অত্যস্ত বেশি লেখাপড়ার আবহাওয়য় টিকতে না পেরে ব্রন্ধদৈত্য দিয়েছে দৌড়। ছাদের কার্নিসে তার আরামে পা রাখবার গুজব উঠে গিয়ে সেখানে এঁঠো আমের আঁঠি নিয়ে কাকেদের চলেছে ছেঁড়াছেঁড়ি। এ দিকে মানুষের বসতি আটক পড়েছে নীচের তলায় চারকোনা দেয়ালের পাাক্বাকো।

মনে পড়ে বাড়ি-ভিতরের পাঁচিল-ঘেরা ছাদ। মা বসেছেন সম্বেবলায় মাছর পেতে, তাঁর সঙ্গিনীরা চার দিকে ঘিরে বসে গল্প করছে। সেই গল্পে খাঁটি খবরের দরকার ছিল না। দরকার কেবল সময়-কাটানো। তখনকার দিনের সময় ভরতি করবার জন্মে নানা দামের নানা মালমসলার বরাদ ছিল না। দিন ছিল না ঠাসবুহুনি করা, ছিল বড়ো-বড়ো-ফাঁক-ওয়ালা জালের মতো। পুরুষদের মজলিসেই হোক, আর মেয়েদের আসরেই হোক, গল্পগুজব হাসিতামাশা ছিল খুবই হালকা দামের। মায়ের সন্ধিনীদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি ছিলেন ব্রজ আচার্জির বোন, থাকে আচার্জিনী বলে ডাকা হত। তিনি ছিলেন এ বৈঠকে দৈনিক খবর সরবরাহ

করবার কাজে। প্রায় আনতেন রাজ্যির বিদকুটে খবর কুড়িয়ে কিংবা বানিয়ে। তাই নিয়ে গ্রহণান্তি-স্বস্তায়নের হিসেব হত খুব ফলাও থরচার। এই সভায় আমি নাঝে নাঝে টাটকা পুঁথি-পড়া বিছের আমদানি করেছি, শুনিয়েছি স্বর্থ পৃথিবী থেকে ন কোটি মাইল দূরে। ঋজুপাঠ দিতীয় ভাগ থেকে স্বয়ং বাল্মীকি-রামায়ণের টুকরো আউড়ে দিয়েছি অম্বার-বিসর্গ-শ্বদ্ধ; মা জানতেন না তাঁর ছেলের উচ্চারণ কত খাটি, তবু তার বিছের পালা স্বর্থের ন কোটি মাইল রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে তাঁকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। এ-সব শ্লোক স্বয়ং নারদম্নি ছাড়া আর কারও মুথে শোনা য়েতে পারে, এ কথা কে জানত বলো।

বাড়ি-ভিতরের এই ছাদটা ছিল আগাগোড়া মেয়েদের দথলে। ভাঁড়ারের সঙ্গে ছিল তার বোঝাপড়া। ওগানে রোদ পড়ত পুরোপুরি, জারক নেবুকে দিত জারিয়ে। ঐথানে মেয়েরা বসত পিতলের গামলা-ভরা কলাইবাঁট<mark>া নিয়ে। টিপে</mark> টিপে টপ্টপ্ করে বড়ি দিত চুল গুকোতে গুকোতে; দাগীরা বাসি কাপড় কেচে মেলে দিয়ে যেত রোদ্ধরে। তথন অনেকটা হালক। ছিল ধোবার কাজ। কাঁচা আম ফালি করে কেটে কেটে আমসি গুকনো হত, ছোটো বড়ো নানা সাইজের নানা-কাজ-করা কালো পাথরের ছাঁচে আমের রস থাকে থাকে জমিয়ে তোলা হত, রোদ-খাওয়া সরষের তেলে মজে উঠত ইচড়ের আচার। কেয়াখয়ের তৈরি হত সাবধানে, তার কথাটা আমার বেশি করে মনে রাথবার মানে আছে। যথন ইস্কুলের পণ্ডিতমশায় আমাকে জানিয়ে দিলেন আমাদের বাড়ির কেয়াথয়েরের নাম তাঁর শোনা আছে, অর্থ বুঝতে শক্ত ঠেকল না। যা তাঁর শোনা আছে সেটা তাঁর জানা চাই। তাই বাড়ির স্থনাম বজার রাথবার জন্ম মাঝে মাঝে লুকিয়ে ছাদে উঠে হুটো-একটা কেয়াখয়ের— কী বলব— চুরি করতুম বলার চেয়ে বলা ভালো অপহরণ করতুম। কেননা রাজা-মহারাজারাও দরকার হলে, এমন-কি না হলেও, অপহরণ করে থাকেন আর যারা চুরি করে তাদের জেলে পাঠান, শূলে চড়ান। শীতের কাঁচা র<del>ৌত্রে</del> ছাদে বশে গল্প করতে করতে কাক তাড়াবার আর সময় কাটাবার একটা দায় ছিল মেয়েদের। বাড়িতে আমি ছিলুম একমাত্র দেওর, বউদিদি<sup>১</sup>র আমদত্ত-পাহারা, তা ছাড়া আরও পাঁচরকম খুচরো কাজের সাথি। <mark>পড়ে শোনাতুম 'বঙ্গা</mark>ধিপ পরাজয়'<sup>২</sup>। কথনো ক্থনো আমার উপরে ভার পড়ত

কাদধরী দেবী, জ্যোতিরিক্রনাথ ঠাকুরের পত্নী

২ "বইটি বশোহরের রাজা প্রতাপাদিতোর জীবনী লইয়া বিরচিত।" —প্রতাপচক্র ঘোষ-প্রণীত প্রথম প্রকাশ : প্রথমখণ্ড ১৭৯১ শক [ ১৮৬৯ ], দ্বিতীয়থণ্ড ১৮০৬ শক [ ১৮৮৪ ]

জাতি দিয়ে স্বপুরি কাটবার। খুব দক্ষ করে স্বপুরি কাটতে পারতুম। আমার অন্ত কোনো গুণ যে ছিল, সে কথা কিছুতেই বউঠাককন মানতেন না, এমন-কি চেহারারও খুঁত ধরে বিধাতার উপর রাগ ধরিয়ে দিতেন। কিন্তু আমার স্বপুরি-কাটা হাতের গুণ বাড়িয়ে বলতে মুখে বাধত না। তাতে স্বপুরি কাটার কাজটা চলত খুব দৌড়বেগে। উদকিয়ে দেবার লোক না থাকাতে দক্ষ করে স্বপুরি কাটার হাত অনেক দিন থেকে অন্ত দক্ষ কাজে লাগিয়েছি।

ছাদে-মেলে-দেওয়া এই-সব মেয়েলি কাজে পাড়াগাঁয়ের একটা স্বাদ ছিল। এই কাজগুলো সেই সময়কার যথন বাড়িতে ছিল ঢেঁকিশাল, যথন হত নাক কোটা, যথন দাসীরা সম্মেবেলায় বসে উকতের উপর সলতে পাকাত, আর প্রতিবেশীর ঘরে ডাক পড়ত আটকোড়ির নেমন্তরে। রূপকথা আজকাল ছেলেরা মেয়েদের মুখ থেকে শুনতে পায় না, নিজে নিজে পড়ে ছাপানো বই থেকে। আচার চাটনি এখন কিনে আনতে হয় নতুনবাজার থেকে— বোতলে ভরা, গালা দিয়ে ছিপিতে বন্ধ।

পাড়াগাঁয়ের আরও-একটা ছাপ ছিল চণ্ডীমণ্ডপে। এখানে গুরুষণায়ের পাঠশালা বসত। কেবল বাড়ির নয়, পাড়াপ্রতিবেশীর ছেলেদেরও এখানেই বিভের প্রথম আঁচড় পড়ত তালপাতায়। আমিও নিশ্চয় এখানেই স্বরে-আ স্ববে-আ'র উপর দাগা ব্লোতে আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু সৌরলোকের স্বচেয়ে দ্রের গ্রহের মতো সেই শিশুকে মনে-আনা-ওয়ালা কোনো দ্রবীন দিয়েও তাকে দেখবার জো নেই।

তার পরে বই পড়ার কথা প্রথম ঘা মনে পড়ে সে ষণ্ডামার্ক মুনির পাঠশালার বিষম ব্যাপার নিমে, আর হিরণাকশিপুর পেট চিরছে নৃসিংহ-অবতার— বোধ করি সীসের ফলকে থোদাই করা তার একথানা ছবিও দেখেছি সেই বইয়ে। আর মনে পড়ছে কিছু চাণক্যের শ্লোক।

আমার জীবনে বাইরের থোলা ছাদ ছিল প্রধান ছুটির দেশ। ছোটো থেকে বড়ো বর্ম পর্যস্ত আমার নানা রকমের দিন ঐ ছাদে নানা ভাবে বয়ে চলেছে। আমার পিতা যথন বাড়ি থাকতেন তাঁর জায়গা ছিল তেতালার ঘরে। চিলেকোঠার আড়ালে দাঁড়িয়ে দূর থেকে কতদিন দেখেছি, তথনো স্থা ওঠে নি, তিনি সাদা পাথরের মৃতির মতো ছাদে চূপ করে বসে আছেন, কোলে ছুটি ছাত জোড়-করা। মাঝে মাঝে তিনি অনেক দিনের জন্ম চলে যেতেন পাহাড়ে পর্বতে, তথন ঐ ছাদে যাওয়া ছিল আমার সাত-সমুদ্ধুর-পারে যাওয়ার আনন্দ। চিরদিনের নীচেতলায় বারান্দায় বসে বসে রেলিঙের

<sup>ু</sup> তুলনীয় 'শিশুবোধক'। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি কতৃ কি সংগৃহীত ও কলিকাতা, আহিরিটোলা, হুইতে প্রকাশিত।

কাঁক দিয়ে দেখে এসেছি রান্তার লোক-চলাচল; কিন্তু এ ছাদের উপর যাওয়া লোকবসতির পিল্পেগাড়ি পেরিয়ে যাওয়া। ওথানে গেলে কলকাতার মাথার উপর দিয়ে পা কেলে কেলে মন চলে যায় বেখানে আকাশের শেষ নীল মিশে গেছে পৃথিবীর শেষ সর্জে। নানা বাড়ির নানা গড়নের উচুনিচু ছাদ চোখে ঠেকে, মধ্যে মধ্যে দেখা যায় গাছের বাঁকিড়া নাথা। আনি লুকিয়ে ছাদে উঠতুম প্রায়ই ছপুর বেলায়। বরাবর এই ছপুর বেলায়। নিয়েছে আমার মন ভুলিয়ে। ও যেন দিনের বেলাকার রাত্তির, বালক সম্মানীর বিবাগি হয়ে যাবার সময়। থড়থড়ির ভিতর দিয়ে ছাত গলিয়ে ঘরের ছিট্কিনি দিতুম খুলে। দরজার ঠিক সামনেই ছিল একটা সোকা; সেইখানে অত্যন্ত একলা হয়ে বসতুম। আমাকে পাকড়া করবার চৌকিদার যায়া, পেট ভরে খেয়ে তাদের ঝিম্নি এসেছে, গা মোড়া দিতে দিতে গুয়ে পড়েছে মাহুর জুড়ে। রাঙা হয়ে আসত রোক্রয়, চিল ডেকে যেত আকাশে। সামনের গলি দিয়ে হেঁকে যেত চুড়িওয়ালা। সেদিনকার ছপুরবেলাকার সেই চুপচাপ বেলা আজ আর নেই, আর নেই সেই চুপচাপ বেলার ফেরিওয়ালা।

হঠাৎ তাদের হাঁক পৌছত যেখানে বালিশের উপর থোলা চূল এলিয়ে দিয়ে শুয়ে থাকত বাড়ির বৌ, দাদী ডেকে নিয়ে আগত ভিতরে, বুড়ো চুড়িওয়ালা কচি হাত টিপে টিপে পরিয়ে দিত পছন্দমত বেলোয়ারি চুড়ি। দেদিনকার দেই বৌ আজকের দিনে এখনো বৌএর পদ পায় নি, সেকেগু ক্লাসে সে পড়া মুখস্থ করছে। আর সেই চুড়িওয়ালা হয়তো আজ সেই গলিতেই বেড়াচ্ছে রিক্শ ঠেলে। ছাদটা ছিল আমার কেতাবে-পড়া মকভূমি, ধু ধু করছে চার দিক। গরম বাতাস হু হু করে ছুটে যাচ্ছে ধুলো উড়িয়ে, আকাশের নীল রঙ এসেছে ফিকে হয়ে।

এই ছাদের মরুভ্মিতে তথন একটা ওয়েসিস দেখা দিয়েছিল। আজকাল উপরের তলায় কলের জলের নাগাল নেই। তথন তেতালার ঘরেও তার দৌড় ছিল। লুকিয়ে-ঢোকা নাবার ঘর, তাকে যেন বাংলা দেশের শিশু লিভিংস্টন এই মাত্র থুঁজে বের করলে। কল দিতুম খুলে, ধারাজল পড়ত সকল গায়ে। বিছানার একখানা চাদর নিয়ে গা মুছে সহজ মাহুষ হয়ে বসতুম।

ছুটির দিনটা দেখতে দেখতে শেষের দিকে এসে পৌছল। নীচের দেউড়ির ঘণ্টায় বাজল চারটে। রবিবারের বিকেল বেলায় আকাশটা বিশ্রী রকমের মুখ বিগড়ে আছে। আসছে-সোমবারের হাঁ-করা মুখের গ্রহণ-লাগানো ছায়া তাকে গিলতে শুরু করেছে। নীচে এতক্ষণে পাহারা-এড়ানো ছেলের থোঁজ পড়ে গেছে। এখন জলখাবারের সময়। এইটে ছিল ব্রজেশরের একটা লালচিহ্ন-দেওয়া দিনের ভাগ। জলখাবারের বাজার করা ছিল তারই জিমায়। তথনকার দিনে দোকানিরা বিয়ের দামে শতকরা ত্রিশ-চল্লিশ টাকা হারে মুনফা রাখত না, গন্ধে স্বাদে জলখাবার তখনো বিষিয়ে ওঠে নি। যদি জুটে ষেত কচুরি সিঙাড়া, এমন-কি আলুর দম, সেটা মুখে পুরতে সময় লাগত না। কিন্তু যথাসময়ে ব্রজেশর যথন তার বাঁকা ঘাড় আরও বাঁকিয়ে বলত 'দেখো বাবু আজ কী এনেছি', প্রায় দেখা যেত কাগজের ঠোঙায় চীনেবাদাম-ভাঙা! সেটাতে আমাদের যে ক্লচি ছিল না তা নয়, কিন্তু ওর দরের মধ্যেই ছিল ওর আদর। কোনোদিন টু শব্দ করি নি। এমন-কি, যেদিন তালপাতার ঠোঙা থেকে বেরত তিলেগজা সেদিনও না।

দিনের আলো আসছে ঘোলা হয়ে। মন থারাপ নিয়ে একবার ছাদটা ঘূরে আসা গোল, নীচের দিকে দেখলুম তাকিয়ে— পুকুর থেকে পাতিহাঁসগুলো উঠে গিয়েছে। লোকজনের আনাগোনা আরম্ভ হয়েছে ঘাটে, বটগাছের ছায়া পড়েছে অর্ধেক পুকুর জুড়ে, রাস্তা থেকে জুড়িগাড়ির সইসের হাঁক শোনা যাচ্ছে।

6

দিনগুলো এমনি চলে যায় একটানা। দিনের মাঝখানটা ইস্কুল নেয় খাবলিয়ে, সকালে বিকেলে ছিটকিয়ে পড়ে তারই বাড়তির ভাগ। ঘরে ঢুকতেই ক্লাসের বেঞ্চি-টেবিলগুলো মনের মধ্যে যেন শুকনো কন্থইয়ের গুঁতো মারে। রোজই তাদের একই আড়েষ্ট চেহারা।

সন্ধেবেলায় ফিরে যেতুম বাড়িতে। ইস্কুলঘরে তেলের বাতিটা তুলে ধরেছে পরদিনের পড়াতৈরি-পথের সিগ্লাল। এক-একদিন বাড়ির আঙিনায় আদে তালুক-নাচ-ওয়ালা। আদে সাপুড়ে সাপ থেলাতে। এক-একদিন আসে ভোজবাজিওয়ালা, একটু দেয় নতুনের আমেজ।

আমাদের চিংপুর রোডে আজ আর ওদের ডুগ্ডুগি বাজে না। সিনেমাকে দূর থেকে সেলাম ক'রে তারা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। শুকনো পাতার সঙ্গে এক জাতের ফড়িঙ যেমন বেমালুম রঙ মিলিয়ে থাকে আমার প্রাণটা তেমনি শুকনো দিনের সঙ্গে ফ্যাকাশে হয়ে মিলিয়ে থাকত।

তথন থেলা ছিল সামাত্ত কয়েক রকমের। ছিল মার্বেল, ছিল যা্কে বলে ব্যাটবল —ক্রিকেটের অত্যস্ত দূর কুটুস্ব। আর ছিল লাঠিম-ঘোরানো, ঘুড়ি-ওড়ানো। শহরে ছেলেদের থেলা সবই ছিল এমনি কম্জোরি। মাঠজোড়া ফুটবল-খেলার লক্ষ্যাম্প তথনো ছিল সম্দ্রপারে। এমনি করে একই মাপের দিনগুলো শুকনো খুঁটির বেড়া পুঁতে চলেছিল আমাকে পাকে পাকে ঘিরে।

এমন সময় একদিন বাজল সানাই বারোরাঁ স্থরে। বাড়িতে এল নতুন বৌ ক কি শামলা হাতে সক্র সোনার চুড়ি। পলক ফেলতেই ফাঁক হয়ে গেল বেড়া, দেখা দিল চেনাশোনার বাহির সীমানা থেকে মায়াবী দেশের নতুন মায়্ষ। দূরে দূরে ঘূরে বেড়াই, সাহস হয় না কাছে আসতে। ও এসে বসেছে আদরের আসনে, আমি যে হেলাফেলার ছেলেমায়্ষ।

ছই নহলে বাড়ি তথন ভাগ করা। পুরুষরা থাকে বাইরে, মেরেরা ভিতর-কোঠার।
নবাবি কারদা তথনো চলে আসছে। মনে আছে দিদিং বেড়াচ্ছিলেন ছাদের উপর
নতুন বৌকে পাশে নিয়ে, মনের কথা-বলাবলি চলছিল। আমি কাছে যাবার চেষ্টা
করতেই এক ধনক। এ পাড়া যে ছেলেদের দাগকাটা গণ্ডির বাইরের। আবার
শুকনো মুথ করে ফিরতে হবে সেই ছাাংলাপড়া পুরোনো দিনের আড়ালে।

হঠাৎ দ্র পাহাড় থেকে বর্ষার জল নেমে সাবেক বাঁধের তলা ক্ষইয়ে দেয়, এবার তাই ঘটল। বাড়িতে নতুন আইন চালালেন কর্ত্রী। বৌঠাকক্ষনের জায়গা হল বাড়ি-ভিতরের ছাদের লাগাও ঘরে। সেই ছাদে তাঁরই হল পুরো দথল। পুতুলের বিয়েতে ভোজের পাতা পড়ত সেইখানে। নেমন্তরের দিনে প্রধান ব্যক্তি হয়ে উঠত এই ছেলেমান্থব। বৌঠাকক্ষন রাঁধতে পারতেন ভালো, খাওয়াতে ভালোবাসতেন, এই খাওয়াবার শথ মেটাতে আমাকে হাজির পেতেন। ইস্কুল থেকে কিরে এলেই তৈরি থাকত তাঁর আপন হাতের প্রসাদ। চিংড়িমাছের চচ্চড়ির সঙ্গে পানতা ভাত যেদিন মেখে দিতেন অল্প একটু লক্ষার আভাস দিয়ে, সেদিন আর কথা ছিল না। মাঝে মাঝে যথন আত্মীয়-বাড়িতে যেতেন, ঘরের সামনে তাঁর চটিজুতোজোড়া দেখতে পেতুম না, তথন রাগ করে ঘরের থেকে একটা-কোনো দামি জিনিস ল্কিয়ে রেখে ঝগড়ার পত্তন করতুম। বলতে হত, 'তুমি গেলে ভোমার ঘর সামলাবে কে। আমি কি চৌকিদার।' তিনি রাগ দেখিয়ে বলতেন, 'ভোমাকে আর ঘর সামলাতে হবে না, নিজের হাত সামলিয়ো।'

এ কালের মেয়েদের হাসি পাবে, তাঁরা বলবেন, নিজের ছাড়া সংসারে কি পরের দেওর ছিল না কোনোথানে। কথাটা মানি। এথনকার কালের বয়স সকল দিকেই

- কাদস্বরী দেবী, জ্যোতিরিক্রনাথের পত্নী
- ২ 'ছোড়দিদি' বর্ণকুমারী দেবী

তথনকার থেকে হঠাং অনেক বেড়ে গিয়েছে। তথন বড়ো-ছোটো স্বাই ছিল ছেলেমান্থয়।

এইবার আমার নির্জন বেছয়িনি ছাদে গুরু হল আর-এক পালা— এল মানুষের সঙ্গ, মানুষের মেছ। সেই পালা জমিয়ে দিলেন আমার জ্যোতিদাদা ।

20

ছাদের রাজ্যে নতুন হাওয়া বইল, নামল নতুন ঋতু।

তথন পিতৃদেব জোড়াদাঁকোয় বাস ছেড়েছিলেন। জ্যোতিদাদা এসে বসলেন বাইরের তেতনার ঘরে। আমি একটু জায়গা নিলুম তারই একটি কোণে।

অন্দর-মহলের পর্দা রইল না। আজ এ কথা নতুন ঠেকবে না, কিন্তু তখন এত নতুন ছিল যে মেপে দেখলে তার থই পাওয়া যায় না। তারও অনেক কাল আগে, আমি তখন শিশু, মেজদাদা সিভিলিয়ন হয়ে দেশে ফিরেছেন। বোদাইয়ে প্রথম তাঁর কাজে যোগ দিতে যাবার সময় বাইরের লোকদের অবাক করে দিয়ে তাদের চোখের সামনে দিয়ে বৌঠাকক্ষনকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। বাড়ির বৌকে পরিবারের মধ্যে না রেখে দূর বিদেশে নিয়ে যাওয়া এই তো ছিল যথেষ্ট, তার উপরে যাবার পথে ঢাকাঢাকি নেই—এ যে হল বিষম বেদস্তর। আপন লোকদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।

বাইরে বেরবার মতো কাপড় তথনও মেয়েদের মধ্যে চলতি হয় নি। এখন শাড়ি জামা নিয়ে যে সাজের চলন হয়েছে তারই প্রথম শুরু করেছিলেন বৌঠাকরুন ।

বেণী ছলিয়ে তখনও ফ্রক ধরে নি ছোটো মেয়েরা। অন্তত আমাদের বাড়িতে। ছোটোদের মধ্যে চলন ছিল পেশোয়াজের। বেথুন ইস্কুল যথন প্রথম খোলা হল আমার বড়দিদির ছিল অল্প বয়স। সেখানে মেয়েদের পড়াশোনার পথ সহজ করবার প্রথম দলের ছিলেন তিনি। ধবধবে তাঁর রঙ। এ দেশে তার তুলনা পাওয়া যেত না। শুনেছি পালকিতে করে স্কুলে যাবার সময় পেশোয়াজ-পরা তাঁকে চুরি-করা ইংরেজ মেয়ে মনে করে পুলিসে একবার ধরেছিল।

আগেই বলেছি সেকালে বড়ো ছোটোর মধ্যে চলাচলের সাঁকোটা ছিল না। কিন্ত

- ১ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
- ২ সত্যেক্রনাথ ঠাকুর
- ७ 'भारका र्योगिकक्त' छानमानिमनी प्रयो
- 8 সোদামিনী দেবী

এই-সকল পুরোনো কায়দার ভিড়ের মধ্যে জ্যোতিদাদা এসেছিলেন নির্জ্ञলা নতুন মন নিয়ে। আমি ছিলুম তাঁর চেয়ে বারো বছরের ছোটো। বয়দের এত দ্র থেকে আমি বে তাঁর চোথে পড়তুম এই আশ্চর্য। আরও আশ্চর্য এই বে, তাঁর সঙ্গে আলাপে জ্যাঠামি ব'লে কথনও আমার মুখ চাপা দেন নি। তাই কোনো কথা ভাবতে আমার সাহসে অকুলোন হয় নি। আছ ছেলেদের মধ্যেই আমার বাদ। পাচরকম কথা পাড়ি, দেখি তাদের মুখ বোজা। জিজ্ঞেদা করতে এদের বাধে। ব্রুতে পারি, এরা সব সেই বুড়োদের কালের ছেলে যে কালে বড়োরা কইত কথা আর ছোটোরা থাকত বোবা। জিজ্ঞাদা করবার সাহস নতুন কালের ছেলেদের; আর বুড়োকালের ছেলেরা সব-কিছু মেনে নেয় ঘাড় গুঁজে।

ছাদের ঘরে এল পিয়ানো। স্থার এল একালের বার্নিশকরা বৌবাজারের আসবাব। বুকের ছাতি উঠল ফুলে। গরিবের চোখে দেখা দিল হাল-আমলের সন্তা আমিরি।

এইবার ছুটল আমার গানের কোয়ার। জ্যোতিদাদা পিয়ানোর উপর হাত চালিয়ে নতুন নতুন ভঙ্গিতে ঝমাঝম স্থর তৈরি করে যেতেন, আমাকে রাথতেন পাশে। তথনি তথনি সেই ছুটে-চলা স্থরে কথা বসিয়ে বেঁধে রাথবার কাজ ছিল আমার।

দিনের শেষে ছাদের উপর পড়ত মাত্বর আর তাকিয়া। একটা রূপার রেকাবিতে বেলফুলের গোড়ে মালা ভিজে রুমালে, পিরিচে একগ্লাস বরফ-দেওয়া জল আর বাটাতে ছাঁচিপান।

বৌঠাককন গা ধুয়ে চুল বেঁধে তৈরি হয়ে বসতেন। গায়ে একথানা পাতলা চাদর উড়িয়ে আসতেন জ্যোতিদাদা, বেহালাতে লাগাতেন ছড়ি, আমি ধরতুম চড়া স্থরের গান। গলায় যেটুকু স্থর দিয়েছিলেন বিধাতা তথনও তা ফিরিয়ে নেন নি। স্থ-ডোবা আকাশে ছাদে ছাদে ছড়িয়ে যেত আমার গান। হু হু করে দক্ষিণে বাতাস উঠত দূর সমুদ্র থেকে, তারায় তারায় যেত আকাশ ভ'রে।

ছাদটাকে বৌঠাকক্ষন একেবারে বাগান বানিয়ে তুলেছিলেন। পিল্লের উপরে সারি সারি লম্বা পাম গাছ, আশেপাশে চামেলি গন্ধরাজ রজনীগন্ধা করবী দোলনটাপা। ছাদ-জথমের কথা মনেই আনেন নি, সবাই ছিলেন থেয়ালি।

প্রায় আদতেন অক্ষয় চৌধুরী। তাঁর গলায় স্থর ছিল না দে কথা তিনিও জানতেন, অন্যেরা আরও বেশি জানত। কিন্তু তাঁর গাবার জেদ কিছুতে থামত না। বিশেষ করে বেহাগ রাগিণীতে ছিল তাঁর শথ। চোথ বুজে গাইতেন, যারা শুনত তাদের মুথের ভাব দেখতে পেতেন না। হাতের কাছে আওয়াজওয়ালা কিছু পেলেই দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে পটাপট শব্দে তাকেই বাঁয়া-তবলার বদলি করে নিতেন।

মলাট-বাধানো বই থাকলে ভালোই চলত। ভাবে ভোর মাত্রষ, তাঁর ছুটির দিনের সঙ্গে কাজের দিনের তফাত বোঝা যেত না।

সন্ধেবেলার মভা যেত ভেঙে। আমি চিরকাল ছিলুম রাত-জাগিয়ে ছেলে। সকলে শুতে যেত, আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াতুম, ব্রহ্মদন্তির চেলা। সমস্ত পাড়া চুপচাপ। চাঁদনি রাতে ছাদের উপর সারি সারি গাছের ছায়া যেন স্বপ্নের আলপনা। ছাদের বাইরে সিস্থ গাছের মাথাটা বাতাসে ছলে উঠছে, ঝিল্মিল্ করছে পাতাগুলো। জানি নে কেন সবচেয়ে চোথে পড়ত সামনের গলির ঘুমস্ত বাড়ির ছাদে একটা ঢালু-পিঠ-ওয়ালা বেঁটে চিলেকোঠা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিসের দিকে যেন আঙুল বাড়িয়ে রয়েছে।

রাত একটা হয়, তুটো হয়। সামনের বড়ো রাস্তায় রব ওঠে, 'বলো হরি হরিবোল।'

### 22

খাঁচায় পাখি পোষার শথ তথন ঘরে ঘরে ছিল। সবচেয়ে খারাপ লাগত পাড়ার কোনো বাড়ি থেকে পিঁজরেতে-বাঁধা কোকিলের ডাক। বৌঠাকরুন জোগাড় করেছিলেন চীনদেশের এক শ্রামা পাখি। কাপড়ের ঢাকার ভিতর থেকে তার শিস উঠত ফোয়ারার মতো। আরও ছিল নানা জাতের পাখি, তাদের খাঁচাগুলো ঝুলত পশ্চিমের বারান্দায়। রোজ সকালে একজন পোকাওয়ালা পাখিদের খোরাক জোগাত। তার ঝুলি থেকে বেরত ফড়িঙ, ছাতুখোর পাখিদের জন্মে ছাতু।

জ্যোতিদাদা আমার সকল তর্কের জবাব দিতেন। কিন্তু মেয়েদের কাছে এতটা আশা করা যায় না। একবার বৌঠাকরুনের মজি হয়েছিল থাঁচায় কাঠবিড়ালি পোষা। আমি বলেছিল্ম কাজটা অন্তায় হচ্ছে, তিনি বলেছিলেন গুরুমশায়গিরি করতে হবে না। এ'কে ঠিক জবাব বলা চলে না। কাজেই কথা-কাটাকাটির বদলে লুকিয়ে ঘুটি প্রাণীকেছেড়ে দিতে হল। তার পরেও কিছু কথা শুনেছিলুম, কোনো জবাব করি নি।

আমাদের মধ্যে একটা বাঁধা ঝগড়া ছিল কোনোদিন যার শেষ হল না, সে কথা বলচি।

উমেশ ছিল চালাক লোক। বিলিতি দরজির দোকান থেকে যত-সব ছাঁটাকাটা নানা রঙের রেশনের ফালি জলের দরে কিনে আনত, তার সঙ্গে নেটের টুকরো আর থেলো লেস মিলিয়ে মেয়েদের জামা বানানো হত। কাগজের প্যাকেট খুলে সাবধানে মেলে ধরত মেয়েদের চোথে, বলত 'এই হচ্ছে আজকের দিনের ফ্যাশন'। ঐ মন্ত্রটার টান মেয়েরা সামলাতে পারত না। আমাকে কী ত্ঃথ দিত বলতে পারি নে। বারবার সন্থির হয়ে আপত্তি জানিয়েছি, জবাবে শুনেছি জ্যাঠানি করতে হবে না। আমি বৌঠাককনকে জানিয়েছি, এর চেয়ে অনেক ভালো, অনেক ভদ্র, মেকেলে সাদা কালাপেড়ে শাড়ি কিংবা ঢাকাই। আমি ভাবি আজকালকার জর্জেট-জড়ানো বৌদিদিদের রঙ-করা পুত্ল-গড়া রূপ দেখে দেওরদের মুখে কি কোনো কথা সরছে না। উমেশের সেলাই-করা ঢাকনি -পরা বৌঠাককন যে ছিলেন ভালো। চেহারার উপর এত বেশি জালিয়াতি তথন ছিল না।

তর্কে বৌঠাকরুনের কাছে বরাবর হেরেছি, কেননা তিনি তর্কের জবাব দিতেন না। আর হেরেছি দাবাথেলায়, সে থেলায় তাঁর হাত ছিল পাকা।

জ্যোতিদাদার কথা বখন উঠে পড়েছে তখন তাঁকে ভালো করে চিনিয়ে দিতে আরও কিছু বলার দরকার হবে। শুরু করতে হবে আরও-একটু আর্গেকার দিনে।

জনিদারির কাজ দেখতে প্রায় তাঁকে যেতে হত শিলাইদহে। একবার যখন সেই দরকারে বেরিয়েছিলেন আমাকেও নিয়েছিলেন সঙ্গে। তথনকার পজে এটা ছিল বেদস্তর, অর্থাৎ যাকে লোকে বলতে পারত 'বাড়াবাড়ি হচ্ছে'। তিনি নিশ্চয় ভেবেছিলেন, ঘর থেকে এই বাইরে চলাচল এ একটা চলতি ক্লাদের মতো। তিনি বুঝে নিয়েছিলেন, আমার ছিল আকাশে-বাতাসে-চ'রে-বেড়ানো মন— সেখান থেকে আমি খোরাক পাই আপনা হতেই। তার কিছুকাল পরে জীবনটা যখন আরও উপরের ক্লাসে উঠেছিল আমি মান্তব হচ্ছিল্ম এই শিলাইদহে।

পুরোনো নীলকুঠি তথনো থাড়া ছিল। পদ্মা ছিল দ্রে। নীচের তলায় কাছারি, উপরের তলায় আমাদের থাকবার জায়গা। সামনে থুব মন্ত একটা ছাদ। ছাদের বাইরে বড়ো বড়ো ঝাউগাছ, এরা একদিন নীলকর সাহেবের ব্যাবসার সঙ্গে বেড়ে উঠেছিল। আন্ধ কুঠিয়াল সাহেবের দাবরাব একেবারে থম থম করছে। কোথায় নীলকুঠির যমের দৃত সেই দেওয়ান, কোথায় লাঠি-কাঁধে কোমর-বাঁধা পেয়াদার দল, কোথায় লম্বা-টেবিল-পাতা থানার ঘর বেথানে ঘোড়ায় চ'ড়ে সদর থেকে সাহেবরা এসে রাতকে দিন করে দিত— ভোজের সঙ্গে চলত জুড়ি-নৃত্যের ঘূর্নিপাক, রক্তে ফুটতে থাকত শ্রাম্পেনের নেশা, হতভাগা রায়তদের দোহাই-পাড়া কানা উপর-ওয়ালাদের কানে পৌছত না, সদর জেলথানা পর্যন্ত তাদের শাসনের পথ লম্বা হয়ে চলত। সেদিনকার আর যা-কিছু সব মিথ্যে হয়ে গেছে, কেবল সত্য হয়ে আছে তুই সাহেবের তুটি গোর। লম্বা লম্বা ঝাউগাছগুলি দোলাছিল করে বাতানে, আর

১ তুলনীয় 'জন্মদিনে', ১৯-मংখ্যক কবিতা। রবীক্র-রচনাবলী, পঞ্চবিংশ খণ্ড

সেদিনকার রায়তদের নাতি-নাতনিরা কখনো কখনো ছপুররাত্রে দেখতে পায় সাহেবের ভূত বেড়াচ্ছে কুঠিবাড়ির পোড়ো বাগানে।

একলা থাকার মন নিয়ে আছি। ছোটো একটি কোণের ঘর, যত বড়ো ঢালা ছাদ তত বড়ো ফলাও আমার ছুটি। অজানা ভিন দেশের ছুটি, পুরোনো দিঘির কালো জলের মতো তার থই পাওয়া যায় না। বউ-কথা-কও ডাকছে তো ডাকছেই, উড়ো ভাবনা ভাবছি তো ভাবছিই। এই সঙ্গে সঙ্গে আমার থাতা ভরে উঠতে আরম্ভ করেছে পণ্ডে। সেগুলো যেন ঝ'রে পড়বার মুখে মাঘের প্রথম ফসলের আমের বোল— ঝরেও গেছে।

তথনকার দিনে অল্প বয়সের ছেলে, বিশেষত মেয়ে, যদি অক্ষর গুণে তু ছত্র পত্ত লিখত তা হলে দেশের সমজদাররা ভাবত, এমন যেন আর হয় না, কখনো হবে না।

সে-সব মেয়ে-কবিদের নাম দেখেছি, কাগজে তাদের লেখাও বেরিয়েছে। তার পরে সেই অতি সাবধানে চোদ্দো অক্ষর বাঁচিয়ে লেখা ভালো ভালো কথা আর কাঁচা কাঁচা মিল যেই গেল মিলিয়ে, অমনি তাদের সেই নাম-মোছা পটে আজকালকার মেয়েদের সারি সারি নাম উঠছে ফুটে।

ছেলেদের সাহস মেয়েদের চেয়ে অনেক কম, লজ্জা অনেক বেশি। সেদিন ছোটো বয়সের ছেলে-কবি কবিতা লিখেছে মনে পড়ে না, এক আমি ছাড়া। আমার চেয়ে বড়ো বয়সের এক ভাগনে একদিন বাংলিয়ে দিলেন চোদ্যো অক্ষরের ছাঁচে কথা ঢাললে সেটা জমে ওঠে পত্তে। স্বয়ং দেখল্ম এই জাত্বিতের ব্যাপার। আর হাতে হাতে সেই চোদ্যে অক্ষরের ছাঁদে পদ্মও ফুটল; এমন-কি তার উপরে ভ্রমরও বসবার জায়গা পেল। কবিদের সঙ্গে আমার তফাত গেল ঘুচে, সেই অবধি এই তফাত ঘুচিয়েই চলেছি।

মনে আছে, ছাত্রবৃত্তির নীচের ক্লাসে যথন পড়ি স্থপারিন্টেত্তেট্ গোবিন্দবাব্ গুজব শুনলেন যে, আমি কবিতা লিখি। আমাকে ফরমাশ করলেন লিখতে, ভাবলেন নর্মাল-স্কুলের নাম উঠবে জল্জালিয়ে। লিখতে হল, শোনাতেও হল ক্লাসের ছেলেদের, শুনতে হল যে এ লেখাটা নিশ্চয় চুরি। নিন্দুকরা জানতে পারে নি, তার পরে যখন দেয়ানা হয়েছি তখন ভাব-চুরিতে হাত পাকিয়েছি। কিস্কু এ চোরাই মালগুলো দামি জিনিস।

মনে পড়ে প্রারে ত্রিপদীতে মিলিয়ে একবার একটা কবিতা বানিয়েছিল্ম, তাতে এই হঃথ জানিয়েছিল্ম যে, সাঁতার দিয়ে পদ্ম তুলতে গিয়ে নিজের হাতের টেউয়ে পদ্মটা

জ্যাতিঃপ্রকাশ গঙ্গোপাধাায়

সরে সরে যায়, তাকে ধরা যায় না। অক্ষয়বাবু তাঁর আত্মীয়দের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে এই কবিতা শুনিয়ে বেড়ালেন; আত্মীয়রা বললেন, ছেলেটির লেথবার হাত আছে।

বৌঠাকর্মনের ব্যবহার ছিল উলটো। কোনোকালে আনি যে লিখিয়ে হব, এ তিনি কিছুতে মানতেন না। কেবলই খোঁটা দিয়ে বলতেন, কোনোকালে বিহারী চক্রবর্তীর মতো লিখতে পারব না। আমি মন-মরা হয়ে ভাবতুম, তাঁর চেয়ে অনেক নীচের ধাপের মার্কা যদি মিলত তা হলে মেয়েদের সাজ নিয়ে তাঁর খুদে দেওর-ক্বির অপছন্দ অমন করে উড়িয়ে দিতে তাঁর বাধত।

জ্যোতিদাদ। ঘোড়ায় চড়তে ভালোবাসতেন। বৌঠাকক্ষনকেও ঘোড়ায় চড়িয়ে চিংপুরের রাস্তা দিয়ে ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে যেতেন এমন ঘটনাও সেদিন ঘটেছিল। শিলাইদহে আমাকে দিলেন এক টাটুঘোড়া। সে জস্তুটা কম দৌড়বাজ ছিল না। আমাকে পাঠিয়ে দিলেন রথতলার মাঠে ঘোড়া দৌড় করিয়ে আনতে। গৈই এবড়ো-থেবড়ো মাঠে পড়ি-পড়ি করতে করতে ঘোড়া ছুটিয়ে আনতুম। আমি পড়ব না, তাঁর মনে এই জাের ছিল বলেই আমি পড়ি নি। কিছুকাল পরে কলকাতার রাস্তাতেও আমাকে ঘোড়ায় চড়িয়েছিলেন। সে টাটু নয়, বেশ মেজাজি ঘোড়া। একদিন সে আমাকে পিঠে নিয়ে দেউড়ির ভিতর দিয়ে সােজা ছুটে গিয়েছিল উঠোনে যেখানে সে দানা থেত। পরদিন থেকে তার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে

বন্দুক-ছোঁড়া জ্যোতিদাদা কস্ত করেছিলেন, সে কথা পূর্বেই জানিয়েছি। বাঘশিকারের ইচ্ছা ছিল তাঁর মনে। বিশ্বনাথ শিকারী একদিন খবর দিল, শিলাইদহের
জঙ্গলে বাঘ এসেছে। তথনি বন্দুক বাগিয়ে তিনি তৈরি হলেন। আশ্চর্যের কথা
এই, আমাকেও নিলেন সঙ্গে। একটা মুশকিল কিছু ঘটতে পারে, এ যেন তাঁর
ভাবনার মধ্যেই ছিল না।

ওন্তাদ শিকারী ছিল বটে বিশ্বনাথ। সে জানত, মাচানের উপর থেকে শিকার করাটা মরদের কাজ নয়। বাঘকে সামনে ডাক দিয়ে সাগাত গুলি। একবারও ফসকায় নি তার তাক।

ঘন জঙ্গল। সেরকম জঙ্গলের ছায়াতে আলোতে বাঘ চোখেই পড়তে চায় না। একটা মোটা বাঁশগাছের গায়ে কঞ্চি কেটে কেটে মইয়ের মতো বানানো হয়েছে। জ্যোতিদাদা উঠলেন বন্দুক ছাতে। আমার পায়ে জুতোও নেই, বাঘটা

<sup>:</sup> ১ দ্রষ্টব্য ১৯-সংখ্যক কবিতা —জন্মদিনে। রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চবিংশ খণ্ড

তাড়া করলে তাকে যে জুতোপেটা করব তারও উপায় ছিল না। বিশ্বনাথ ইশারা করলে। জ্যোতিদাদা অনেকক্ষণ দেখতেই পান না। তাকিয়ে তাকিয়ে শেষকালে ঝোপের মধ্যে বাঘের গায়ের একটা দাগ তাঁর চশমাপরা চোথে পড়ল। মারলেন গুলি। দৈবাৎ লাগল সেটা তার শিরদাড়ায়। সে আর উঠতে পারল না। কাঠকুটো যা সামনে পায় কামড়ে ধ'রে লেজ আছড়ে ভীষণ গর্জাতে লাগল। ভেবে দেখলে মনে সন্দেহ লাগে। অতক্ষণ ধরে বাঘটা মরবার জন্মে সব্র করে ছিল, সেটা ওদের মেজাজে নেই বলেই জানি। তাকে আগের রাত্রে তার খাবার সব্দে ফিকির করে আফিম লাগায় নি তো! এত ঘুম কেন।

আরও একবার বাঘ এদেছিল শিলাইদহের জন্মলে। আমরা হুই ভাই যাত্রা করলুম তার থৌজে, হাতির পিঠে চ'ড়ে। আখের থেত থেকে পট পট করে আখ উপড়িয়ে চিবতে চিবতে পিঠে ভূমিকম্প লাগিয়ে চলল হাতি ভারিক্কি চালে। সামনে এসে পড়ল বন। হাঁটু দিয়ে চেপে, ভাঁড় দিয়ে টেনে গাছগুলোকে পেড়ে ফেলতে লাগল মাটিতে। তার আগেই বিখনাথের ভাই চামরুর কাছে গল্প শুনেছিলুম, সর্বনেশে ব্যাপার হয় বাঘ ষ্থন লাফ দিয়ে হাতির পিঠে চ'ড়ে থাবা বসিয়ে ধরে। তথন হাতি গাঁ গাঁ শব্দে ছুটতে থাকে বনজঙ্গলের ভিতর দিয়ে, পিঠে যারা থাকে গুঁড়ির ধাকায় তাদের হাত পা মাথার হিসেব পাওয়া যায় না। সেদিন হাতির উপর চ'ড়ে ব'সে শেষ পর্যন্ত মনের মধ্যে ছিল ঐ হাড়গোড়-ভাঙার ছবিটা। ভয় করাট। চেপে রাথলুম লজ্জায়। বেপরোয়া ভাব দেখিয়ে চাইতে লাগলুম এ দিকে, ও দিকে। যেন বাঘটাকে একবার দেখতে পেলে হয়। ঢুকে পড়ল ছাতি ঘন জন্ধলের মধ্যে। এক জায়গায় এদে থমকে দাঁড়াল। মাহত তাকে চেতিয়ে তোলবার চেষ্টাও করল না। ছুই শিকারী প্রাণীর মধ্যে বাঘের 'পরেই তার বিশ্বাস ছিল বেশি। জ্যোতিদাদা বাঘটাকে ঘায়েল করে মরিয়া করে তুলবেন, নিশ্চয় এটাই ছিল তার স্বচেয়ে ভাবনার কথা। হঠাৎ বাঘটা ঝোপের ভিতর থেকে দিল এক লাফ। যেন মেঘের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল একটা বজ্রওয়ালা ঝড়ের বাপিটা। আমাদের বিড়াল কুকুর শেয়াল -দেখা নজর— এ যে ঘাড়ে-গদানে একটা একরাশ মুরদ, অথচ তার ভার নেই যেন। খোলা মাঠের ভিতর দিয়ে ছপুরবেলার दोट्य हनन तम स्नोरफ़। की <del>श्रुमद महल हनताद दिन । गार्क कमन हिन ना</del>। ছুটন্ত বাঘকে ভরপুর করে দেথবার জায়গা এই বটে— সেই রৌদ্রঢালা হলদে রঙের প্রকাণ্ড মাঠ।

আর-একটা কথা বাকি আছে, শুনতে মজা লাগতে পারে। শিলাইদহে মালী

ফুল তুলে এনে ফুলদানিতে সাজিয়ে দিত। আমার মাথায় থেয়াল গেল ফুলের রঙিন রস দিয়ে কবিতা লিখতে। টিপে টিপে যে রস্টুকু পাওয়া বায় সে কলমের মুথে উঠতে চায় না। ভাবতে লাগলুম, একটা কল তৈরি করা চাই। ছেঁদাওয়ালা একটা কাঠের বাটি, আর তার উপরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চালাবার মতে। একটা হামান-দিত্তের নোড়া হলেই চলবে। সেটা ঘোরানো বাবে দড়িতে-বাঁধা একটা চাকায়। জ্যোতিদাদাকে দরবার জানালুম। হয়তো মনে মনে তিনি হাসলেন, বাইরে সেটা ধরা পড়ল না। হুকুম করলেন, ছুতোর এল কাঠকোঠ নিয়ে। কল তৈরি হল। ফুলে-ভরা কাঠের বাটিতে দড়িতে-বাঁধা নোড়া যতই ঘোরাতে থাকি ফুল পিয়ে কাদা হয়ে যায়, রস বেরয় না। জ্যোতিদাদা দেখলেন, ফুলের রস আর কলের চাপে ছন্দ নিলল না। তবু আমার মুখের উপর হেসে উঠলেন না।

জীবনে এই একবার এঞ্জিনিয়ারি করতে নেবেছিলুম। যে যা নয় নিজেকে তাই যথন কেউ ভাবে তার মাথা হেঁট করে দেবার এক দেবতা তৈরি থাকেন, শাজ্রে এমন কথা আছে। সেই দেবতা সেদিন আনার এঞ্জিনিয়ারির দিকে কটাক্ষ করেছিলেন, তার পর থেকে যত্ত্বে হাত লাগানে। আমার বন্ধ, এমন-কি সেতারে এসরাজেও তার চড়াই নি।

জীবনশ্বতিতে লিখেছি, ফ্লটিলা কোম্পানির সঙ্গে পালা দিয়ে বাংলাদেশের নদীতে স্বদেশী জাহাজ চালাতে গিয়ে কী করে জ্যোতিদাদা নিজেকে ফতুর করে দিলেন। বৌঠাকক্ষনের মৃত্যু হয়েছে তার আগেই। জ্যোতিদাদা তাঁর তেভালার বাদা ভেঙে চলে গেলেন। শেষকালে বাড়ি বানালেন রাঁচির এক পাহাড়ের উপর।

# 25

এইবার তেতলা ঘরের আর এক পালা আরম্ভ হল আমার সংসার নিয়ে।…
একদিন গোলাবাড়ি, পালকি, আর তেতলার ছাদের খালি ঘরে আমার ছিল
বেন বেদের বাসা— কথনো এখানে, কখনো ওখানে। বৌঠাকক্ষন এলেন ছাদের
যবে বাগান দিল দেখা। উপরের ঘরে এল পিয়ানো, নতুন নতুন স্থরের ফোয়ারা
ছটল।

উষ্টব্য ১৯-সংখ্যক কবিতা — জন্মদিনে। রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্ববিংশ খণ্ড

२ ४ देवनाच, ५२३५

<sup>&#</sup>x27;শান্তিধাম', রাচির মোরাবাদী পাহাড়ে

পূর্বদিকের চিলেকোঠার ছায়ায় জ্যোতিদাদার কফি থাওয়ার সরঞ্চাম হত সকালে। সেই সময়ে পড়ে শোনাতেন তাঁর কোনো-একটা নতুন নাটকের প্রথম খদড়া। তার মধ্যে কখনো কখনো কিছু জুড়ে দেবার জত্যে আমাকেও ডাক পড়ত আমার অত্যন্ত কাঁচা হাতের লাইনের জত্যে। ক্রমে রোদ এগিয়ে আসত— কাক-শুলো ডাকাডাকি করত উপরের ছাদে বসে ফটির টুকরোর 'পরে লক্ষ করে। দশটা বাজলে ছায়া যেত ক্ষ'য়ে, ছাতটা উঠত তেতে।

হপুরবেলায় জ্যোতিদাদা যেতেন নীচের তলায় কাছারিতে। বোঠাকরুন ফলের থোসা ছাড়িয়ে কেটে কেটে ষত্র করে রুপোর রেকাবিতে সাজিয়ে দিতেন। নিজের হাতের মিটার কিছু কিছু থাকত তার সঙ্গে, আর তার উপরে ছড়ানো হত গোলাপের পাপড়ি। গোলাসে থাকত ডাবের জল কিংবা ফলের রস কিংবা কচি তালশাস বরফে-ঠাণ্ডা-করা। সমস্তটার উপর একটা ফুলকাটা রেশমের রুমাল ঢেকে মোরাদাবাদি খুকেতে করে জলথাবার বেলা একটা-ছটোর সময় রওনা করে দিতেন কাছারিতে।

তথন বঙ্গদর্শনের ধ্ম লেগেছে; স্থ্মুখী আর কুন্দনন্দিনী আপন লোকের মতো আনাগোনা করছে ঘরে ঘরে। কী হল কী হবে, দেশস্থদ্ধ সবার এই ভাবনা।

বঙ্গদর্শন এলে পাড়ায় তুপুর বেলায় কারও ঘুম থাকত না। আমার স্থবিধে ছিল, কাড়াকাড়ি করবার দরকার হত না; কেননা আমার একটা গুণ ছিল, আমি ভালো পড়ে শোনাতে পারতুম। আপন মনে পড়ার চেয়ে আমার পড়া গুনতে বৌঠাকরুন ভালোবাগতেন। তথন বিজ্লিপাথা ছিল না, পড়তে পড়তে বৌঠাকরুনের হাতপাথার হাওয়ার একটা ভাগ আমি আদায় করে নিতুম।

#### 20

মাঝে মাঝে জ্যোতিদাদা যেতেন হাওয়া বদল করতে গন্ধার ধারের বাগানে। বিলিতি সওদাগরির ছোঁওয়া লেগে গন্ধার ধার তথনো জাত থোওয়ায় নি। ম্বড়ে যায় নি তার ছই ধারে পাথির বাদা, আকাশের আলোয় লোহার কলের ভঁড়গুলো ফুঁসে দেয় নি কালো নিখাদ।

গন্ধার ধারের প্রথম যে বাসা আমার মনে পড়ে, ছোটো সে দোতলা বাড়ি। নতুন বর্ষা নেমেছে। মেঘের ছায়া ভেসে চলেছে স্রোতের উপর ঢেউ থেলিয়ে, মেঘের ছায়া কালো হয়ে ঘনিয়ে রয়েছে ও পারে বনের মাথায়। অনেকবার এইরকম দিনে নিজে গান

১ প্রকাশ ১২৭৯ বৈশাখ [ইং ১৮৭২ এপ্রিল ]

<sup>-</sup> ২৬॥৪০

তৈরি করেছি, সেদিন তা হল না। বিভাপতির পদটি জেগে উঠল আমার মনে, 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর, শৃত্ত মন্দির মোর।' নিজের স্থর দিয়ে ঢালাই করে রাগিণীর ছাপ মেরে তাকে নিজের করে নিল্ম। গদার ধারে দেই স্থর দিয়ে মিনে-করা এই বাদল-দিন আজও রয়ে গেছে আমার বর্ধাগানের সিন্ধুকটাতে। মনে পড়ে, থেকে থেকে বাতাসের ঝাপটা লাগছে গাছগুলোর মাথার উপর, ঝুটোপুটি বেধে গেছে ডালে-পালায়, ডিঙিনোকাগুলো সাদা পাল তুলে হাওয়ার মুখে ঝুঁকে পড়ে ছুটেছে, ঢেউগুলো ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে ঝপ ঝপ শব্দে পড়ছে ঘাটের উপর। বৌঠাককন ফিরে এলেন; গান শোনাল্ম তাঁকে; ভালো লাগল বলেন নি, চুপ করে শুনলেন। তথন আমার বয়স হবে বোলো কি সতেরো। যা-তা তর্ক নিয়ে কথা-কাটাকাটি তথনো চলে, কিন্তু ঝাঁজ কমে গিয়েছে।

তার কিছুদিন পরে বাসা বদল করা হল মোরান সাহেবের বাগানে। সেটা রাজবাড়ি বললেই হয়। রঙিন কাঁচের জানলা দেওয়া উচুনিচু ঘর, মার্বল পাথরে বাধা মেজে, বাপে ধাপে গঙ্গার উপর থেকেই সিঁড়ি উঠেছে লখা বারান্দায়। এখানে রাত জাগবার ঘোর লাগত আমার মনে, সেই সাবরমতী নদীর ধারের পায়চারি র সঙ্গে এখানকার পায়চারির তাল মেলানো চলত। সে বাগান আজ আর নেই, লোহার দাঁত কড়মড়িয়ে তাকে গিলে ফেলেছে ডাঙির কারখানা।

ঐ মোরান-বাগানের কথায় মনে পড়ে এক-একদিন রানার আয়োজন বকুলগাছ-তলায়। সে রানায় মদলা বেশি ছিল না, ছিল হাতের গুণ। মনে পড়ে পইতের সময় বৌঠাকক্ষন আমাদের তুই ভাইয়ের হবিয়ান্ন রেঁধে দিতেন, তাতে পড়ত গাওয়া ঘি। ঐ তিন দিন তার স্বাদে, তার গন্ধে, মৃগ্ধ করে রেখেছিল লোভীদের।

আমার একটা বড়ো মৃশকিল ছিল, শরীরটাকে সহজে রোগে ধরত না। বাড়ির আর-আর যে-সব ছেলে রোগে পড়তে জানত তারা পেত তাঁর হাতের সেবা। তারা শুধু যে তাঁর সেবা পেত তা নয়, তাঁর সময় জুড়ে বসত। আমার ভাগ যেত কমে।

সেদিনকার সেই তেতালার দিন মিলিয়ে গেল তাঁকে সঙ্গে নিয়ে। তার পরে আমার এল তেতালার বসতি, আগেকার সঙ্গে এর ঠিক জোড়-লাগানো চলে না।

ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছি যৌবনের সদর দরজায়। আবার ফিরতে হল সেই ছেলেবেলার সীমানার দিকে।

এবার ষোলো বছর বয়দের হিসাব দিতে হচ্ছে। তার আরস্তের মুখেই দেখা

জীবনস্মৃতির 'আমেদাবাদ' পরিচ্ছেদে উলিখিত —রবীল্র-রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড

দিয়েছে ভারতী । আজকাল দেশে চার দিকেই ফুটে ফুটে উঠছে কাগজ বের করবার টগ্বগানি। বৃঝতে পারি সে নেশার জোর, যথন ফিরে তাকাই সেদিনকার থেপামির দিকে। আমার মতো ছেলে যার না ছিল বিছে, না ছিল সাধ্যি, সেও সেই বৈঠকে জায়গা জুড়ে বসল, অথচ সেটা কারও নজরে পড়ল না— এর থেকে জানা যায়, চার দিকে ছেলেমান্থি হাওয়ার যেন ঘুর লেগেছিল। দেশে একমাত্র পাকা হাতের কাগজ তথন দেখা দিয়েছিল বঙ্গদর্শন। আমাদের এ ছিল কাঁচাপাকা; বড়দাদা যা লিথছেন তা লেখাও যেমন শক্ত বোঝাও তেমনি, আর তারই মধ্যে আমি লিখে বসল্ম এক গল্প — সেটা যে কী বকুনির বিন্থনি নিজে তার যাচাই করবার বয়স ছিল না, বুঝে দেখবার চোখ যেন অন্তদেরও তেমন ক'রে খোলে নি।

এইখানে বড়দাদার কথাটা বলে নেবার সময় এল। জ্যোতিদাদার আসর ছিল তেতালার ঘরে, আর বড়দাদার ছিল আমাদের দক্ষিণের বারান্দায়। এক সময়ে তিনি ডুবেছিলেন আপন-মনে ভারি ভারি তত্তকথা নিয়ে, সে ছিল আমাদের নাগালের বাইরে। যা লিখতেন, যা ভাবতেন, তা শোনাবার লোক ছিল কম। যদি কেউ রাজি হয়ে ধরা দিত তাকে উনি ছাড়তে চাইতেন না, কিংবা সে ওঁকে ছাড়ত না— ওঁর উপর যা দাবি করত সে কেবল তত্তকথা শোনা নিয়ে নয়। একটি সঙ্গী বড়দাদার জুটেছিলেন, তাঁর নাম জানি নে, তাঁকে সবাই ডাকত ফিলজফার ব'লে। অন্ত দাদারা তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করতেন কেবল তাঁর মটনচপের 'পরে লোভ নিয়ে নয়, দিনের পর দিন তাঁর নানা রকমের জরুরি দরকার নিয়ে। দর্শনশাস্ত ছাড়া বড়দাদার শথ ছিল গণিতের সমস্যা বানানো। অঙ্কচিহ্নওয়ালা পাতাগুলো দক্ষিণে হাওয়ায় উড়ে বেড়াত বারান্দাময়। বড়দাদা গান গাইতে পারতেন না, বিলিতি বাঁশি বাজাতেন, কিন্তু সে গানের জন্ম নয়— অঙ্ক দিয়ে এক-এক রাগিণীতে গানের স্থর মেপে নেবার জন্মে। তার পরে এক সময়ে ধরলেন 'স্বপ্নপ্রয়াণ' লিখতে। তার গোড়ায় শুরু হল ছন্দ বানানো। সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিকে বাংলা ভাষার ধ্বনির বাটখারায় ওজন করে করে সাজিয়ে তুলতেন— তার অনেকগুলো রেথেছেন, অনেকগুলি রাখেন নি, ছেঁড়া পাতায় ছড়াছড়ি গেছে। তার পরে কাব্য লিখতে লাগলেন; যত লিখে রাখতেন তার চেয়ে ফেলে দিতেন অনেক বেশি। যা লিখতেন তা সহজে পছন্দ হত না। তাঁর সেই-স্ব ফেলাছড়া লাইনগুলো কুড়িয়ে রাথবার মতো বৃদ্ধি আমাদের ছিল না। যেমন যেমন

১ প্ৰকাশ ১২৮৪ আবণ [ইং ১৮৭৭]

২ দ্বিজেন্দ্রনাণ ঠাকুর 📑

৩ রবীক্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গল্প 'ভিথারিণী' —ভারতী, ১২৮৪ শ্রাবণ-ভাত্র

লিখতেন শুনিয়ে থেতেন, শোনবার লোক জমত তাঁর চার দিকে। আমরা বাড়িস্থদ্ধ সবাই মেতে গিয়েছিলুম এই কাব্যের রসে। পড়ার মাঝে মাঝে উচ্চহাসি উঠত উথলিয়ে। তাঁর হাসি ছিল আকাশ-ভরা; সেই হাসির ঝোঁকের মাথায় কেউ যদি হাতের কাছে থাকত তাকে চাপড়িয়ে অস্থির করে তুলতেন।

জোড়াসাঁকোর বাড়ির প্রাণের একটি ব্যরনাত্না ছিল এই দক্ষিণের বারান্দা, শুকিরে গেল এর প্রোত, বড়দাদা চলে গেলেন শান্তিনিকেতন আশ্রমে। আমার কেবল মাঝে মনে পড়ে, ঐ বারান্দার সামনেকার বাগানে মন-কেমন-করা শরতের রোদ্হর ছড়িয়ে পড়েছে, আমি নতুন গান তৈরি করে গাল্ছি 'আজি শরততপনে প্রভাতস্বপনে কী জানি পরান কী যে চায়'। আর মনে আসে একটি তপ্ত দিনের বাঁ। বাঁ হই প্রহরের গান 'হেলাফেলা সারাবেলা এ কী খেলা আপন-সনে'।

বড়দাদার আর-একটি অভ্যাস ছিল চোখে পড়বার মতো, সে তাঁর সাঁতার কাটা। পুকুরে নেমে কিছু না হবে তো পঞ্চাশ বার এপার-ওপার করতেন। পেনেটির বাগানে যথন ছিলেন তথন গদ্ধা পেরিয়ে চলে যেতেন অনেক দূর পর্যন্ত। তাঁর দেখাদেখি সাঁতার আমরাও শিথেছি ছেলেবেলা থেকে। শেখা শুরু করেছিলুম নিজে নিজেই। পায়জামা ভিজিয়ে নিয়ে টেনে টেনে ভরে তুলতুম বাতাসে। জলে নামলেই সেটা কোমরের চার দিকে হাওয়ার কোমরবন্দর মতো ফুলে উঠত। তার পরে আর ডোববার জো থাকত না। বড়োবয়দে যথন শিলাইদহের চরে থাকতুম তখন একবার দাঁতার দিয়ে পদ্মা পেরিয়েছিলুম। কথাটা শুনতে যতটা তাক-লাগানো আসলে ততটা নয়। মাঝে মাঝে চরা-পড়া সেই পদ্মার টান ছিল না তাকে সমীহ করবার মতো; তবু ডাঙার লোকের কাছে ভয়-লাগানো গল্পটা শোনাবার মতো বটে, শুনিয়েওছি অনেকবার। ছেলেবেলায় যথন গিয়েছি ড্যালহৌসি পাহাড়ে, পিতৃদেব আমাকে একা-একা যুৱে বেড়াতে কখনো মানা করেন নি। পায়ে-চলা রাস্তায় আমি ফলাওয়ালা লাঠি ছাতে এক পাহা্ড় থেকে আর-এক পাহাড়ে উঠে যেতুম। তার সকলের চেয়ে মজা ছিল মনে মনে ভয় বানিয়ে তোলা। একদিন ওৎরাই পথে যেতে যেতে পা পড়েছিল গাছের তলায় রাশ-কর। শুকনো পাতার উপর। পা একটু হড়কে যেতেই লাঠি দিয়ে ঠেকিয়ে দিল্ম। কিন্তু না ঠেকাতেও তো পারতুম। ঢালু পাহাড়ে গড়াতে গড়াতে অনেকদ্র নীচে ঝরনার মধ্যে পড়তে কতক্ষণ লাগত। কী যে হতে পারত সেটা এতথানি করে মা'র কাছে বলেছি। তা ছাড়া ঘন পাইনের বনে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ ভালুকের সঙ্গে দেখা হলেও হতে পারত, এও একটা শোনাবার মতো জিনিস ছিল বটে। ঘটবার মতো কিছুই ঘটে নি, কাজেই অঘটন সব জমিয়েছিলুম মনে।

আমার সাঁতার দিয়ে পদ্মা পার হওয়ার গল্পও এ-সব গল্পের থেকে থুব বেশি তফাত নয়।

সতেরো বছরে পড়লুম যথন, ভারতীর সম্পাদকি বৈঠক থেকে আমাকে সরে থেতে হল।

এই সময়ে আমার বিলেত যাওয়া ঠিক হয়েছে। আর সেই সঙ্গে পরামর্শ হল, জাহাজে চড়বার আগে মেজদাদার সঙ্গে গিয়ে আমাকে বিলিতি চালচলনের গোড়া-পত্তন করে নিতে হবে। তিনি তথন জজিয়তি করছেন আমেদাবাদে; মেজ-বৌঠাকক্ষন আর তাঁর ছেলেমেয়ে আছেন ইংলণ্ডে, ফর্লো নিয়ে মেজদাদা তাঁদের সঙ্গে যোগ দেবেন এই অপেক্ষায়।

শিক্তৃত্ব আমাকে উপড়ে নিয়ে আসা হল এক খেত থেকে আর-এক খেতে।
নতুন আবহাওয়ার সবে বোঝাপড়া শুরু হল। গোড়াতে সব-তাতেই খটকা দিতে
লাগল লজা। নতুন লোকের সবে আলাপে নিজের মানরক্ষা করব কী করে এই ছিল
ভাবনা। যে অচেনা সংসারের সবে মাধামাথিও সহজ ছিল না, আর পথ ছিল না যাকে
এড়িয়ে যাওয়ার, আমার মতো ছেলের মন সেখানে কেবলই হুঁচট খেয়ে মরত।

আমেদাবাদে একটা পুরনো ইতিহাসের ছবির মধ্যে আমার মন উড়ে বেড়াতে লাগল। জজের বাসা ছিল শাহিবাগে, বাদশাহি আমলের রাজবাড়িতে। দিনের বেলায় মেজদাদা চলে যেতেন কাজে; বড়ো বড়ো ফাঁকা ঘর হাঁ হাঁ করছে, সমস্ত দিন ভূতে-পাওয়ার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি। সামনে প্রকাণ্ড চাতাল, সেখান থেকে দেখা যেত সাবরমতী নদী হাঁটুজল ল্টিয়ে নিয়ে এঁকেবেঁকে চলেছে বালির মধ্যে। চাতালটার কোথাও কোথাও চৌবাচ্ছার পাথরের গাঁথনিতে যেন খবর জমা হয়ে আছে বেগমদের স্নানের আমিরিআমার।

কলকাতায় আমরা মানুষ, সেধানে ইতিহাসের মাথাতোলা চেহারা কোথাও দেখি নি। আমাদের চাহনি থুব কাছের দিকের বেঁটে সময়টাতেই বাঁধা। আমেদাবাদে এসে এই প্রথম দেখলুম চলতি ইতিহাস থেমে গিয়েছে, দেখা যাচ্ছে তার পিছন-ফেরা বড়ো ঘরোয়ানা। তার সাবেক দিনগুলো যেন যক্ষের ধনের মতো মাটির নীচে পোঁতা। আমার মনের মধ্যে প্রথম আভাস দিয়েছিল 'ক্ষ্ধিত পাষাণ' এর গল্পের।

সে আজ কত শত বংসরের কথা। নহবংখানায় বাজছে রোশনচৌকি দিনরাত্তে স্বষ্ট প্রহরের রাগিণীতে, রাস্তায় তা**লে তালে** ঘোড়ার খুরের শব্দ উঠছে, ঘোড়সওয়ার তুর্কি ফৌজের চলছে কুচকাওয়াজ, তাদের বর্শার ফলায় রোদ উঠছে ঝক্ঝিকিয়ে।

क्ट्ठेवा ववीख-विद्यानित, विश्यं थेखे

বাদশাহি দরবারের চার দিকে চলেছে সর্বনেশে কানাকানি ফুস্ফান্। অন্দরমহলে খোলা তলোয়ার হাতে হাবসি খোজারা পাহারা দিচ্ছে। বেগমদের হামামে ছুটছে গোলাবজলের ফোয়ারা, উঠছে বাজ্বদ্ধ-কাঁকনের বান্ঝনি। আজ স্থির দাঁড়িয়ে শাহিবাগ, ভূলে-যাওয়া গল্পের মতো; তার চার দিকে কোথাও নেই সেই রঙ, নেই সেই-সব ধ্বনি— শুকনো দিন, রস-ফ্রিয়ে-যাওয়া রাত্তি।

পুরনো ইতিহাস ছিল তার হাড়গুলো বের করে; তার নাথার খুলিটা আছে,
মুকুট নেই। তার উপরে থোলস মুখোস পরিয়ে একটা পুরোপুরি মূর্তি মনের
জাহ্বরে সাজিয়ে তুলতে পেরেছি তা বললে বেশি বলা হবে। চালচিত্তির খাড়া
করে একটা খসড়া মনের সামনে দাঁড় করিয়েছিলুম, সেটা আমার খেয়ালেরই খেলনা।
কিছু মনে থাকে, অনেকথানি ভূলে ঘাই ব'লে এইরকম জোড়াতাড়া দেওয়া সহজ হয়।
আশি বছর পরে এসে নিজেরই যে-একখানা রূপ সামনে আজ দেখা দিয়েছে আসলের
সঙ্গে তার স্বটা লাইনে লাইনে মেলে না, অনেকখানি সে মনগড়া।

এগানে কিছুদিন থাকার পর মেজদাদা মনে করলেন, বিদেশকে যারা দেশের রস দিতে পারে সেইরকম মেয়েদের সঙ্গে আমাকে মিলিয়ে দিতে পারলে হয়তো ঘরছাড়া মন আরাম পাবে। ইংরেজি ভাষা শেখবারও সেই হবে সহজ উপায়। তাই কিছুদিনের জন্মে বোশ্বাইয়ের কোনো গৃহস্থদরে আমি বাসা নিয়েছিলুম। সেই বাড়ির কোনো-একটি এখনকার কালের পড়াশুনোওয়ালা মেয়ে ঝক্ঝকে করে মেজে এনেছিলেন তাঁর শিক্ষা বিলেত থেকে। আমার বিচ্ছে সামান্তই, আমাকে *হেলা* করলে দোষ দেওয়া যেতে পারত না। তা করেন নি। পুঁথিগত বিভা ফলাবার মতে। পুঁজি ছিল না, তাই স্থবিধে পেলেই জানিয়ে দিতুম যে কবিতা লেখবার হাত আমার আছে। আদর আদায় করবার ঐ ছিল আমার সবচেয়ে বড়ো মূলধন। যাঁর কাছে নিজের এই কবিআনার জানান দিয়েছিলেম তিনি সেটাকে মেপেজুথে নেন নি, মেনে নিয়েছিলেন। কবির কাছ থেকে একটা ডাকনাম চাইলেন, দিলেম জুগিয়ে— সেটা ভালো লাগল তাঁর কানে। ইচ্ছে করেছিলেম সেই নামটি আমার কবিতার ছন্দে জড়িয়ে দিতে। বেঁধে দিল্ম সেটাকে কাবোর গাঁথ্নিতে; শুনলেন সেটা ভোর-বেলাকার ভৈরবী স্থরে; বললেন, কবি, তোমার গান শুনলে আমি বোধ হয় <mark>আমার মরণদিনের থেকেও প্রাণ পেয়ে জেগে উঠতে পারি।' এর থেকে বোঝা</mark> যাবে, মেয়েরা যাকে আদর জানাতে চায় তার কথা একটু মধু মিশিয়ে বাড়িয়েই বলে, সেটা খুশি ছড়িয়ে দেবার জন্মেই।

<sup>সরপূর্ণা ভরথড়কর বা আনা তরধড়, তাজার আরারাম পাত্রঙ'এর কল্পা</sup> 

মনে পড়ছে তাঁর মুথেই প্রথম শুনেছিলুম আমার চেছারার তারিফ। সেই বাছবায় অনেক সময় গুণপনা থাকত। যেমন, একবার আমাকে বিশেষ ক'রে বলেছিলেন, 'একটা কথা আমার রাধতেই হবে, তুমি কোনো দিন দাড়ি রেখো না, তোমার মুথের সীমানা যেন কিছুতেই ঢাকা না পড়ে।' তাঁর এই কথা আজ পর্যস্ত রাখা হয় নি, দে কথা সকলেরই জানা আছে। আমার মুথে অবাধ্যতা প্রকাশ পাবার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

আমাদের এ বটগাছটাতে কোনো কোনো বছরে হঠাৎ বিদেশী পাথি এসে বাসা বাঁধে। তাদের ভানার নাচ চিনে নিতে নিতেই দেখি তারা চলে গেছে। তারা জজানা হ্রর নিয়ে আসে দ্রের বন থেকে। তেমনি জীবনধাত্রার মাঝে মাঝে জগতের জচেনা মহল থেকে আসে আপন-মান্তধের দৃতী, হৃদয়ের দথলের সীমানা বড়ো করে দিয়ে যায়। না ভাকতেই আসে, শেষকালে একদিন ভেকে আর পাওয়া যায় না। চলে থেতে থেতে বেঁচে-থাকার চাদরটার উপরে ফুলকাটা কাজের পাড় বসিয়ে দেয়, বরাবরের মতো দিনরাত্রির দাম দিয়ে যায় বাড়িয়ে।

#### 38

যে মৃতিকার আমাকে বানিয়ে তুলেছেন তাঁর হাতের প্রথম কান্ধ বাংলাদেশের মাটি দিয়ে তৈরি। একটা চেহারার প্রথম আদল দেখা দিল— সেটাকেই বলি ছেলেবলা, সেটাতে মিশোল বেশি নেই। তার মালমসলা নিজের মধ্যেই জমা ছিল, আর কিছু কিছু ছিল ঘরের হাওয়া আর ঘরের লোকের হাতে। অনেক সময়ে এইখানেই গড়নের কান্ধ থেমে যায়। এর উপরে লেখাপড়া-শিক্ষার কারখানাঘরে যাদের বিশেষ রকম গড়ন-পিটন ঘটে তারা বাজারে বিশেষ মার্কার দাম পায়।

আমি দৈবক্রমে ঐ কার্থানাঘরের প্রায় সমস্তটাই এড়িয়ে গিয়েছিল্ম। মাস্টার পণ্ডিত খাদের বিশেষ করে রাখা হয়েছিল তাঁরা আমাকে তরিয়ে দেবার কাজে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য মশায় ছিলেন আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশ মশায়ের পুত্র, বি. এ. পাস-করা। তিনি বুঝে নিয়েছিলেন, লেথাপড়া-শেথার বাঁধা রাস্তায় এছেলেকে চালানো যাবে না। মুশকিল এই য়ে, পাস-করা ভদ্রলোকের ছাঁচে ছেলেদের ঢালাই করতেই হবে, এ কথাটা তথনকার দিনের মুক্তবিরা তেমন জোরের সঙ্গে ভাবেন নি। সেকালে কলেজি বিভার একই বেড়াজালে ধনী অধনী সকলকেই টেনে আনবার তাগিদ ছিল না। আমাদের বংশে তথন ধন ছিল না কিন্তু নাম ছিল, তাই

রীতিটা টি'কে গিয়েছিল। লেখাপড়ার গরজটা ছিল ঢিলে। ছাত্রবৃত্তির নীচের ক্লাস থেকে এক সময়ে আনাদের চালান করা হয়েছিল ডিক্রুজ সাহেবের বেঙ্গল একাডেমিতে। আর-কিছু না হোক, ভদ্রতা রক্ষার মতো ইংরেজি বচন সড়গড় হবে, অভিভাবকদের এই ছিল আশা। ল্যাটিন শেধার ক্লাসে আনি ছিলুম বোবা আর কালা, সকলরকম এক্সেমাইজের খাতাই থাকত বিধবার থান কাপড়ের মতো আগাগোড়াই নাদা। আনার পড়া না করবার অদ্ভুত জেদ দেখে ক্লাসের মান্টার ভিক্রুজ সাহেবের কাছে নালিশ করেছিলেন। ভিক্রুজ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, পড়াশোনা করবার জন্মে আমরা জন্মাই নি, মাসে মাসে মাইনে চুকিয়ে দেবার জন্মেই পৃথিবীতে আমাদের আদা। জ্ঞানবাবু কতকটা সেইরকমই ঠিক করেছিলেন। কিন্তু এরই মধ্যে তিনি একটা পথ কেটেছিলেন। আমাকে আগাগোড়া মৃথস্থ করিয়ে দিলেন কুমারসম্ভব। ঘরে বন্ধ রেখে আমাকে দিয়ে ম্যাকবেথ ভর্জমা করিয়ে নিলেন। এ দিকে রামপর্বন্থ পণ্ডিতমশায় পড়িয়ে দিলেন শকুন্তলা। ক্লাদের পড়ার বাইরে আমাকে দিয়েছিলেন ছেড়ে, কিছু ফল পেয়েছিলেন। আমার ছেলেবয়সের মন গড়বার এই ছিল মালমদলা, আর ছিল বাংলা বই যা তা, তার বাছবিচার ছিল

উঠলুম বিলেতে গিয়ে, জীবনগঠনে আরম্ভ হল বিদিশি কারিগরি— কেমিক্রিতে যাকে বলে যৌগিক বস্তুর স্ষষ্ট। এর মধ্যে ভাগ্যের খেলা এই দেখতে পাই যে, গেলুম রীতিমত নিয়মে কিছু বিভা শিথে নিতে; কিছু কিছু চেটা হতে লাগল, কিন্তু হয়ে উঠল না। মেজবোঠান ছিলেন, ছিল তাঁর ছেলেমেয়ে, জড়িয়ে রইলুম আপন ঘরের জালে। ইস্কুলমহলের আশেপাশে ঘুরেছি; বাড়িতে মান্টার পড়িয়েছেন, দিয়েছি ফাঁকি। যেটুকু আদায় করেছি সেটা মাত্ত্যের কাছাকাছি থাকার পাওনা। নানা দিক থেকে বিলেতের আবহাওয়ার কাজ চলতে লাগল মনের উপর।

পালিত সাহেব আমাকে ছাড়িয়ে নিলেন ঘরের বাঁধন থেকে। একটি ডাক্তারের বাড়িতে বাদা নিল্ম। তাঁরা আমাকে ভুলিয়ে দিলেন যে, বিদেশে এসেছি। মিসেস স্কট আমাকে যে স্নেহ করতেন সে একেবারে খাটি। আমার জন্মে সকল সময়েই মারের মতো ভাবনা ছিল তাঁর মনে। আমি তথন লণ্ডন যুনিভর্গিটিতে ভরতি হয়েছি, ইংরেজি সাহিত্য পড়াচ্ছেন হেনরি মরলি। সে তো পড়ার বই থেকে চালান দেওয়া শুকনো মাল নয়। সাহিত্য তাঁর মনে, তাঁর গলার স্থরে প্রাণ পেয়ে উঠত— আমাদের সেই মরমে পৌছত যেথানে প্রাণ চায় আপন

<sup>&</sup>gt; তারকনাথ পালিত

থোরাক, মাঝথানে রসের কিছুই লোকসান হত না। বাড়িতে এসে ক্ল্যারেণ্ডন প্রেসের বইগুলি থেকে পড়বার বিষয় উলটে-পালটে বুঝে নিতুম। অর্থাৎ নিজের মান্টারি করার কাজটা নিজেই নিয়েছিলুম। নাহক থেকে থেকে মিসেস স্কট মনে করতেন, আমার মুখ শুকিয়ে যাচছে। ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। তিনি জানতেন না, ছেলেবেলা থেকে আমার শরীরে ব্যামো হবার গেট বদ্ধ। প্রতিদিন ভোরবেলায় বরফ-গলা জলে স্থান করেছি। তথনকার ডাক্তারি মতে এরকম অনিয়মে বেঁচে থাকাটা যেন শাস্ত্র ডিঙিয়ে চলা।

আমি যুনিভিনিটিতে পড়তে পেরেছিলুম তিন মাস মাত্র। কিন্তু আমার বিদেশের শিক্ষা প্রায় সমন্তটাই মান্তবের ছোঁওয়া লেগে। আমাদের কারিগর স্থযোগ পেলেই তাঁর রচনায় মিলিয়ে দেন নৃতন নৃতন মালমসলা। তিন মাসে ইংরেজের স্থান্থর কাছাকাছি থেকে সেই মিশোলটি ঘটেছিল। আমার উপরে ভার পড়েছিল রোজ সন্ধেবেলায় রাত এগারোটা পর্যন্ত পালা ক'রে কাব্যনাটক ইতিহাস পড়ে শোনানো। ঐ অল্প সময়ের মধ্যে অনেক পড়া হয়ে গেছে। সেই পড়া ক্লাসের পড়া নয়। সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে মান্তবের মনের মিলন। বিলেতে গেলেম, বারিস্টর হই নি। জীবনের গোড়াকার কাঠামোটাকে নাড়া দেবার মতো ধাকা পাই নি, নিজের মধ্যে নিয়েছি পূর্ব-পশ্চিমের হাত মেলানো— আমার নামটার মানে পেয়েছি প্রাণের মধ্যে।



# সভ্যতার সংকট



# সভ্যতার সংকট

আজ আমার বয়স আশি বংসর পূর্ব হল, আমার জীবনক্ষেত্রের বিস্তীর্ণতা আজ আমার সন্মুথে প্রসারিত। পূর্বতম দিগস্তে যে জীবন আরম্ভ হয়েছিল তার দৃশ্য অপর প্রাস্ত থেকে নিঃসক্ত দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি এবং অন্থভব করতে পারছি যে, আমার জীবনের এবং সমস্ত দেশের মনোবৃত্তির পরিণতি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে; সেই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে গভীর ত্বংথের কারণ আছে।

বুহুং মানববিশ্বের সঙ্গে আমাদের প্রতাক্ষ পরিচয় আরম্ভ হয়েছে সেদিনকার ইংরেজ জাতির ইতিহানে। আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে উদ্ঘাটিত হল একটি মহৎ সাহিত্যের উচ্চশিথর থেকে ভারতের এই আগন্তকের চরিত্রপরিচয়। তথন আমাদের বিচ্চালাভের পথ্য-পরিবেশনে প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য ছিল না। এথনকার যে বিছা জ্ঞানের নানা কেন্দ্র থেকে বিশ্বপ্রকৃতির পরিচয় ও তার শক্তির রহস্ত নতুন নতুন করে দেখাচ্ছে তার অধিকাংশ ছিল তথন নেপথ্যে অগোচরে। প্রকৃতিতত্তে বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা ছিল অল্লই। তথন ইংরেজি ভাষার ভিতর দিয়ে ইংরেজি সাহিত্যকে জানা ও উপভোগ করা ছিল মাজিতমনা বৈদক্ষোর পরিচয়। দিনরাত্তি ম্থরিত ছিল বার্কের বাগিতায়, মেকলের ভাষাপ্রবাহের তরঙ্গভঙ্গে; নিয়তই আলোচনা চলত সেক্স্পিয়ারের নাটক নিয়ে, বায়্রনের কাব্য নিয়ে এবং তথনকার পলিটিক্সে সর্বমানবের বিজয়ঘোষণায়। তথন আমরা স্বজাতির স্বাধীনতার সাধনা আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু অন্তরে অন্তরে ছিল ইংরেজ জাতির উদার্যের প্রতি বিশ্বাস। সে বিশ্বাস এত গভীর ছিল যে একসময় আমাদের সাধকেরা স্থির করেছিলেন যে, এই বিজিত জাতির স্বাধীনতার পথ বিজয়ী জাতির দাক্ষিণ্যের দ্বারাই প্রশস্ত হবে। কেননা, একসময় অত্যাচারপ্রপীড়িত জাতির আশ্রয়স্থল ছিল ইংলণ্ডে। যারা স্বজাতির সম্মান রক্ষার জন্ম প্রাণপণ করছিল তাদের অকুন্তিত আসন ছিল ইংলণ্ডে। মানবমৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয় দেখেছি ইংরেজ-চরিত্তে, তাই আন্তরিক শ্রন্ধা নিমে ইংরেজকে স্ক্রদয়ের উচ্চাসনে বসিয়েছিলেম। তথনো সাম্রাজ্যমদমন্ততায় তাদের স্বভাবের দাক্ষিণ্য কল্ষিত হয় নি।

আমার যথন বয়স অল্প ছিল ইংলণ্ডে গিয়েছিলেম, সেইসময় জন্ বাইটের মৃ্থ থেকে পার্লামেন্টে এবং তার বাহিরে কোনো কোনো সভায় যে বক্তৃতা শুনেছিলেম তাতে শুনেছি চিরকালের ইংরেজের বাণী। সেই বক্তৃতায় হদয়ের ব্যাপ্তি জাতিগত সকল সংকীর্ণ সীমাকে অতিক্রম করে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল সে আমার আজ পর্যন্ত মনে আছে এবং আজকের এই প্রীন্নন্ত দিনেও আমার পূর্বস্থৃতিকে রক্ষা করছে। এই পরনির্ভরতা নিশ্চয়ই আমাদের শ্লাবার বিষয় ছিল না। কিন্তু এর মধ্যে এইটুকু প্রশংসার বিষয় ছিল বে, আমাদের আবহমান কালের অনভিজ্ঞতার মধ্যেও মন্ত্যুত্বের যে-একটি মহৎ রূপ সেদিন দেখেছি, তা বিদেশীয়কে আশ্রয় ক'রে প্রকাশ পেলেও, তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করবার শক্তি আমাদের ছিল ও কুঠা আমাদের মধ্যে ছিল না। কারণ, মান্তবের মধ্যে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তা সংকীর্ণভাবে কোনো জাতির মধ্যে বন্ধ হতে পারে না, তা কুপণের অবক্রদ্ধ ভাগুরের সম্পদ নয়। তাই, ইংরেজের যে সাহিত্যে আমাদের মন পুষ্টিলাভ করেছিল আজ পর্যন্ত তার বিজ্ঞশন্ত্য আমার মনে মন্ত্রিত হয়েছে।

'সিভিলিজেশন', যাকে আমর। সভ্যতা নাম দিয়ে তর্জমা করেছি, তার যথার্থ প্রতিশব্দ আমাদের ভাষায় পাওয়া সহজ নয়। এই সভ্যতার যে রূপ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল মত্ন তাকে বলেছেন সদাচার। অর্থাৎ, তা কতকগুলি সামাজিক নিয়মের বন্ধন। সেই নিয়মগুলির সম্বন্ধে প্রাচীনকালে যে ধারণা ছিল সেও একটি সংকীর্ণ ভূগোলখণ্ডের মধ্যে বদ্ধ। সরস্বতী ও দৃশদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী যে দেশ ব্রহ্মাবর্ত নামে বিখ্যাত ছিল সেই দেশে যে আচার পারম্পর্যক্রমে চলে এসেছে তাকেই বলে সদাচার। অর্থাৎ, এই আচারের ভিত্তি প্রথার উপরেই প্রতিষ্ঠিত— তার মধ্যে যত নিষ্ঠ্রতা, যত অবিচারই থাক্। এই কারণে প্রচলিত সংস্কার আমাদের আচার-ব্যবহারকেই প্রাধান্ত দিয়ে চিত্তের স্বাধীনতা নির্বিচারে অপহরণ করেছিল। সদাচারের যে আদর্শ একদা মহু ব্রহ্মাবর্তে প্রতিষ্ঠিত দেখেছিলেন সেই আদর্শ ক্রমণ লোকাচারকে আশ্রয় করলে। আমি যথন জীবন আরম্ভ করেছিলুম তথন ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে এই বাহ্য আচারের বিক্লকে বিজ্ঞোহ দেশের শিক্ষিত মনে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। রাজনারায়ণবাবু কর্তৃক বর্ণিত তথনকার কালের শিক্ষিতসম্প্রাদায়ের ব্যবহারের বিবরণ পড়লে সে কথা স্পষ্ট বোঝা যাবে। এই স্বাচারের স্থলে সভ্যতার আদর্শকে আমরা ইংরেজ জাতির চরিত্রের সঙ্গে মিলিত করে গ্রহণ করেছিলেম। আমাদের পরিবারে এই পরিবর্তন, কী ধর্মমতে কী লোকব্যবহারে, গ্রায়বৃদ্ধির অনুশাসনে পূর্ণভাবে গৃহীত হয়েছিল। আমি সেই ভাবের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিল্ম এবং সেই সঙ্গে আমাদের স্বাভাবিক সাহিত্যামুরাগ ইংরেজকে উচ্চাদনে বসিয়েছিল। এই গেল জীবনের প্রথম ভাগ। তার পর থেকে ছেদ আরম্ভ হল কঠিন হৃঃথে। প্রত্যন্থ দেখতে পেলুম— সভ্যতাকে যারা চরিত্র-উৎস থেকে উৎসারিতরূপে স্বীকার করেছে, রিপুর প্রবর্তনায় ্তারা তাকে কী অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পারে।

নিভ্তে সাহিত্যের রসদস্ভোগের উপকরণের বেষ্টন হতে একদিন আমাকে বেরিয়ে আসতে হরেছিল। সেদিন ভারতবর্ধের জনসাধারণের যে নিদারুণ দারিদ্র্য আমার সম্মুখে উদ্যাটিত হল তা স্কার্যবিদারক। অন্ন বন্ধ্র পানীয় শিক্ষা আরোগ্য প্রভৃতি মান্থবের শরীরমনের পক্ষে যা-কিছু অত্যাবশ্রুক তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধ হয় পৃথিবীর আধুনিক-শাসনচালিত কোনো দেশেই ঘটে নি। অথচ এই দেশ ইংরেজকে দীর্ঘকাল ধরে তার ঐশ্বর্য জুগিয়ে এসেছে। যথন সভ্যজগতের মহিমাধ্যানে একান্তমনে নিবিষ্ট ছিলেম তথন কোনোদিন সভ্যনামধারী মানব-আদর্শের এতবড়ো নিষ্ঠ্র বিকৃত রূপ কল্পনা করতেই পারি নি; অবশেষে দেখছি, একদিন এই বিকারের ভিতর দিয়ে বহুকোটি জনসাধারণের প্রতি সভ্যজাতির অপরিসীম অবজ্ঞাপূর্ণ উদাসীয়্য।

যে যন্ত্রণক্তির সাহায্যে ইংরেজ আপনার বিশ্বকর্তৃত্ব রক্ষা করে এসেছে তার যথোচিত চর্চা থেকে এই নিঃসহায় দেশ বঞ্চিত। অথচ চক্ষের সামনে দেখলুম জাপান যন্ত্রচালনার যোগে দেখতে দেখতে সর্বতোভাবে কিরক্য সম্পদ্বান হয়ে উঠল। সেই জাপানের সমৃদ্ধি আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি, দেখেছি সেথানে স্বজাতির মধ্যে তার সভ্য শাস্নের রূপ। আর দেখেছি রাশিয়ার মন্ধাও নগরীতে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের আরোগ্যবিস্তারের কী অসামান্ত অরূপণ অধ্যবসায়— সেই অধ্যবসায়ের প্রভাবে এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের মূর্থতা ও দৈন্ত ও আত্মাবমাননা অপসারিত হয়ে যাচ্ছে। এই সভ্যতা জাতিবিচার করে নি, বিশুদ্ধ মানবসম্বন্ধের প্রভাব সর্বত্র বিস্তার করেছে। তার দ্রুত এবং আশ্চর্য পরিণতি দেখে একই কালে ঈ্র্যা এবং আনন্দ অন্তত্ত করেছি। মঙ্কাও শহরে গিয়ে রাশিয়ার শাসনকার্যের একটি অসাধারণতা আমার অন্তর্কে স্পর্শ করেছিল— দেখেছিলেম, সেথানকার মুসলমানদের সঙ্গে রাষ্ট্র-অধিকারের ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে অমুসলমানদের কোনো বিরোধ ঘটে না; তাদের উভয়ের মিলিত স্বার্থসম্বন্ধের ভিতরে রয়েছে শাসনব্যবস্থার যথার্থ সত্য ভূমিকা। বহুসংখ্যক পরজাতির উপরে প্রভাব চালনা করে এমন রাষ্ট্রশক্তি আজ প্রধানত ঘুটি জাতির হাতে আছে— এক ইংরেজ, আর-এক সোভিয়েট রাশিয়া। ইংরেজ এই পরজাতীয়ের পৌরুষ দলিত করে দিয়ে তাকে চিরকালের মতো নিজীব করে রেখেছে। সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে রাষ্ট্রিক সম্বন্ধ আছে বহুসংখ্যক মরুচর মুসলমান জাতির। আমি নিজে সাক্ষ্য দিতে পারি, এই জাতিকে দকল দিকে শক্তিমান করে তোলবার জন্ম তাদের অধ্যবসায় নিরন্তর। সকল বিষয়ে তাদের সহযোগী ক'রে রাথবার জন্ত সোভিয়েট গভর্মেণ্টের চেষ্টার প্রমাণ আমি দেখেছি এবং সে সম্বন্ধে কিছু পড়েছি। এইরকম গভর্মেণ্টের প্রভাব কোনো অংশে অসম্মানকর নয় এবং তাতে মন্ব্যুত্তের হানি করে না। সেখানকার শাসন বিদেশীয় শক্তির নিদারুণ নিম্পেষণী ষয়ের শাসন নয়। দেখে এসেছি, পারস্তদেশ একদিন তুই যুরোপীয় জাতির জাতার চাপে বখন পিট হচ্ছিল তখন সেই নির্মম আক্রমণের যুরোপীয় দংট্রাঘাত থেকে আপনাকে মৃক্ত করে কেমন করে এই নবজাগ্রত জাতি আত্মশক্তির পূর্ণতাসাধনে প্রবৃত্ত হয়েছে। দেখে এলেম, জরগৃত্তিয়ানদের সঙ্গে মুসলমানদের এক কালে যে সাংঘাতিক প্রতিযোগিতা ছিল বর্তমান সভাশাসনে তার সম্পূর্ণ উপশম হয়ে গিয়েছে। তার সৌভাগ্যের প্রধান কারণ এই যে, সে যুরোপীয় জাতির চক্রান্তজ্ঞাল থেকে মৃক্ত হতে পেরেছিল। সর্বান্তঃকরণে আজ আমি এই পারস্তের কল্যাণ কাননা করি। আমাদের প্রতিবেশী আফগানিস্থানের মধ্যে শিক্ষা এবং সমাজনীতির সেই সার্বজনীন উৎকর্ষ যদিচ এখনো ঘটে নি কিন্তু তার সম্ভাবনা অক্ষা রয়েছে, তার একমাত্র কারণ— সভ্যতাগর্বিত কোনো যুরোপীয় জাতি তাকে আজও অভিভূত করতে পারে নি। এরা দেখতে দেখতে চার দিকে উন্নতির পথে, মৃক্তির পথে, অগ্রসর হতে চলল।

ভারতবর্ষ ইংরেজের সভ্যশাসনের জগদ্দল পাথর বুকে নিয়ে তলিয়ে পড়ে রইল নিকপায় নিশ্চলতার মধ্যে। চৈনিকদের মতন এতবড়ো প্রাচীন সভা জাতিকে ইংরেজ স্বজাতির স্বার্থসাধনের জন্ম বলপূর্বক অহিফেনবিষে জর্জরিত করে দিলে এবং তার পরিবর্তে চীনের এক অংশ আত্মসাং করলে। এই অতীতের কথা যথন ক্রমণ ভূলে এদেছি তথন দেখলুম উত্তর-চীনকে জাপান গলাধঃকরণ করতে প্রবৃত্ত; ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনীতিপ্রবীণেরা কী অবজ্ঞাপূর্ণ উদ্ধত্যের সঙ্গে সেই দস্থাবৃত্তিকে তুচ্ছ বলে গণ্য করেছিল। পরে এক সময়ে স্পেনের প্রজাতন্ত্র-গর্ভন্মেন্টের ভলায় ইংল্ণ্ড ' কিরকম কৌশলে ছিত্র করে দিলে, ভাও দেখলাম এই দূর থেকে। সেই সময়েই এও দেখেছি, একদল ইংরেজ সেই বিপদগ্রস্ত স্পেনের জন্ম আত্মসমর্পন করেছিলেন। যদিও ইংরেজের এই উদার্ব প্রাচ্য চীনের সংকটে যথোচিত জাগ্রত হয় নি, তবু যুরোপীয় জাতির প্রজাস্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্ম যথন তাদের কোনো বীরকে প্রাণপাত করতে দেখলুম তখন আবার একবার মনে পড়ল, ইংরেজকে একদা মানবহিতৈষীরূপে দেখেছি এবং কী বিশ্বাদের দঙ্গে ভক্তি করেছি। য়ুরোপীয় জাতির স্বভাবগৃত শভ্যতার প্রতি বিশ্বাস ক্রমে কী করে হারানো গেল তারই এই শোচনীয় ইতিহাস <mark>আজ আমাকে জানাতে হল। সভ্যশাসনের চালনায় ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে যে</mark> হুৰ্গতি আজ মাথা তুলে উঠেছে নে কেবল অন্ন বস্ত্ৰ শিক্ষা এবং আরোগ্যের শোকাবছ অভাব মাত্র নয়; সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ, যার কোনো তুলনা দেখতে পাই নি ভারতবর্ষের বাইরে মুসলমান স্বায়ত্তশাসন-চালিত দেশে।

আমাদের বিপদ এই যে, এই দুর্গতির জত্তে আমাদেরই সমাজকে একমাত্র দায়ী করা হবে। কিন্তু এই হুর্গতির রূপ যে প্রত্যহই ক্রমশ উৎকট হয়ে উঠেছে, সে যদি ভারত-শাসন্যন্ত্রের উর্ধ্বস্তরে কোনো-এক গোপন কেন্দ্রে প্রপ্রয়ের দারা পোষিত না হত তা হলে কথনোই ভারত-ইতিহানের এতবড়ো অপমানকর অসভ্য পরিণাম ঘটতে পারত না। ভারতবাদী যে বুদ্ধিদামর্থ্যে কোনো অংশে জাপানের চেয়ে নান, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই তুই প্রাচ্যদেশের সর্বপ্রধান প্রভেদ এই, ইংরেজশাসনের দারা সর্বতোভাবে অধিকৃত ও অভিভূত ভারত, আর জাপান এইরূপ কোনো পাশ্চাত্য জাতির পক্ষছায়ার আবরণ থেকে মুক্ত। এই বিদেশীয় সভ্যতা, যদি একে সভ্যতা বলো, আমাদের কী অপহরণ করেছে তা জানি; সে তার পরিবর্তে দণ্ড হাতে স্থাপন করেছে যাকে নাম দিয়েছে Law and Order, বিধি এবং ব্যবস্থা, যা সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস, যা দারোয়ানি মাত্র। পাশ্চাত্য জাতির সভ্যতা-অভিমানের প্রতি শ্রদ্ধা রাথা অসাধ্য হয়েছে। সে তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে, মৃক্তিরূপ দেখাতে পারে নি। অর্থাৎ, মান্ত্রে মান্ত্রে যে সম্বন্ধ স্বচেয়ে মূল্যবান এবং যাকে ষ্থার্থ সভ্যতা বলা যেতে পারে তার কপণতা এই ভারতীয়দের উন্নতির পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে দিয়েছে। অথচ, আমার ব্যক্তিগত সৌভাগ্যক্রমে মাঝে মাঝে মহদাশ্য ইংরেজের সঙ্গে আমার মিলন ঘটেছে। এই মহত্ত আমি অন্ত কোনো জাতির কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখতে পাই নি। এঁরা আমার বিশ্বাসকে ইংরেজ জাতির প্রতি আজও বেঁধে রেথেছেন। দৃষ্টান্তস্থলে এণ্ডুজের নাম করতে পারি; তাঁর মধ্যে যথার্থ ইংরেজকে, যথার্থ খৃদ্টানকে, যথার্থ মানবকে বন্ধুভাবে অত্যস্ত নিকটে দেখবার সোভাগ্য আমার ঘটেছিল। আজ মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষণীতে স্বার্থসম্পর্কহীন তাঁর নির্ভীক মহত্ত্ব আরও জ্যোতির্ময় হয়ে দেখা দিয়েছে। তাঁর কাছে আমার এবং আমাদের সমস্ত জাতির কৃতজ্ঞতার নানা কারণ আছে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে একটি কারণে আমি তাঁর কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ। তরুণবয়সে ইংরেজি সাহিত্যের পরিবেশের মধ্যে যে ইংরেজ জাতিকে আমি নির্মল শ্রানা একদা সম্পূর্ণচিত্তে নিবেদন করেছিলেম, আমার শেষবয়সে তিনি তারই জীর্ণতা ও কলম্ব -মোচনে সহায়তা করে গেলেন। <mark>তাঁর স্মৃতির সঙ্গে এই জাতির মর্মগত মাহাত্ম্য আমার মনে ধ্রুব হয়ে থাকবে। আমি</mark> <mark>এঁদের নিকটতম বন্ধু বলে গণ্য করেছি এবং সমস্ত মানবজাতির বন্ধু বলে মাগু করি।</mark> <mark>ওঁদের পরিচয় আমার জীবনে একটি শ্রেষ্ঠ সম্প</mark>দ্রূপে সঞ্চিত হয়ে রইল। আমার মনে <mark>হয়েছে, ইংরেজের মহত্বকে এঁরা সকলপ্রকার ন</mark>োকোডুবি থেকে উদ্ধার করতে পারবেন। এঁদের যদি না দেখতুম এবং না জানতুম তা হলে পাশ্চাত্য জাতির স্থন্ধে

আমার নৈরাশ্য কোথাও প্রতিবাদ পেত না।

এমনসময় দেখা গেল, সমস্ত য়ুরোপে বর্বরতা কিরকম নখদস্ত বিকাশ করে
বিভীষিকা বিস্তার করতে উন্মত। এই মানবপীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার
মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগস্ত থেকে দিগস্ত
পর্যস্ত বাতাস কল্ষিত করে দিয়েছে। আমাদের হতভাগ্য নিঃসহায় নীর্দ্ধ অকিঞ্নতার
মধ্যে আমরা কি তার কোনো আভাস পাই নি।

ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে ? কী লক্ষীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যথন শুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন এ কী বিন্তীর্ণ পঙ্কশয্যা তুর্বিষহ নিক্ষলতাকে বহন করতে থাকবে। জীবনের প্রথম আরস্তে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম মুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্রালাস্থিত কুটীরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মাকুষের চরম আখাসের কথা মান্ত্র্যকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি— পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ! কিন্তু মাহুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিখাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের স্থর্গোদয়ের দিগস্ত থেকে। আর-একদিন অপরাজিত মামুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যালা ফিরে পাবার পথে। মনুয়াবের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিখাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।

এই কথা আজ বলে যাব, প্রবলপ্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মস্তরিতা যে নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে; নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে যে—

> অধর্মেণেধতে তাবং ততো ভদ্রাণি পশ্যতি। ততঃ সপত্মান্ জয়তি সমূলস্ক বিনশ্যতি॥

ঐ মহামানব আদে,
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্তধূলির ঘানে ঘানে।
স্থরলোকে বেজে ওঠে শহু,
নরলোকে বাজে জয়ডয়,
এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির হুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয়শিখরে জাগে মাজৈ: মাজৈ: রব
নবজীবনের আখালে।
'জয় জয় জয় রে মানব-অভাদয়'
মক্রি উঠিল মহাকাশে।

উদয়ন। শাস্তিনিকেতন ১ বৈশাখ ১৩৪৮



# গ্রন্থপরিচয়

রিচনাবলীর বর্তমান গণ্ডে মৃদ্ধিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশের তারিগ ও রচনা-সংক্রান্ত অ্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য নিমে মৃদ্ধিত হইল।

# ছড়া

'ছড়।' ১৩৪৮ সালের ভাদ্র মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হইলেও গ্রন্থটির মুদ্রণ তাঁহার জীবদশাতেই শুরু হইয়াছিল।

শান্তিনিকেতন-আশ্রমে এক পাঠসভায়, এরপ "ন্তন কবিতা" সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর ছাত্রদের যাহা বলিয়াছিলেন তাহার অন্থলিপি ১৩৪৭ বৈশাথের প্রবাসীতে 'নৃতন কবিতা' নামে মুদ্রিত হয়; উক্ত সংখ্যার ৫৩-৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এই কবিতাগুলির ভাষা ও ছন্দ প্রসঙ্গে 'ছড়ার ছবি' গ্রন্থের ভূমিকাটিও ( রবীন্দ্র-রচনাবলী, একবিংশ খণ্ড ) শ্বরণযোগ্য।

প্রথম কবিতার একটি অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত পাঠ 'শনিবারের চিঠি'তে কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত হয়। কবিতাটির উক্ত পূর্বতন পাঠ এখানে সংকলিত হইল—

### ছড়

স্থবলদানা আনল টেনে আদমদিথির পাড়ে,
লাল বাঁদরের নাচন সেথার রামছাগলের ঘাড়ে।
মনিব মিঞা বাঁদরটাকে খাওয়ার শালিধান্ত।
রামছাগলের গম্ভীরতা কেউ করে না মান্ত।
দাড়িটা তার নড়ে কেবল, বাজে রে ডুগ্ডুগি—
কাংলা মারে লেজের ঝাপট, জল ওঠে বৃগ্বুগি।

রামছাগলের মোটা গলার ভ্যাভ্যা রবের ডাকে
হুড় হুড়ি দেয় থেকে থেকে চৌকিদারের নাকে।
হাঁচির পরে বারে বারে যতই হাঁচি ছাড়ে
বাতাস জুড়ে ঘন ঘন কোদাল যেন পাড়ে।
দত্তবাড়ির ঘাটের কাছে যেমনি হাঁচি পড়া
আঁংকে উঠে কাঁথের থেকে বৌ ফেলে দেয় ঘড়া।
কাকেরা হয় হতবুদ্ধি, বকের ভাঙে ধ্যান,
এজলাসেতে চমকে ওঠেন হরিমোহন সেন।

হাঁচির ধাকা এতথানি, এটা গুদ্ধব মিথ্যে— এই নিয়ে সব কলেজ-পড়া বিজ্ঞানীদের চিত্তে অল্প কিছু লাগল ধাঁধা। রাগল অপর পকে; বললে, 'ফিজিক্ন্ পড়ে কেবল ধুলো লাগায় চক্ষে। অন্ত দেশে অসম্ভব যা পুণ্য ভারতবর্বে সম্ভব নয় বলিস যদি প্রায়শ্চিত্ত কর্ সে।' এই নিয়ে হুই দলে মিলে ইট পাটকেল ছোঁড়া— হায় রে কারও ভাঙল কপাল, কেউ বা হল খোঁড়া। গোলদিঘি লালদিঘি জুড়ে বীরপুরুষের বড়াই— সমৃদ্ছরের এ পারেতে এরেই বলে লড়াই। সিকুপারে মৃত্যুদ্তের চলছে নাচানাচি, বাংলাদেশের তেঁতুলবনে চৌকিদারের হাঁচি। সত্য হোক বা আজগুবি হোক— আদমদিঘির পাড়ে বাঁদর চড়ে বলে আছে রামছাগলের ঘাড়ে। ছেলেরা সব হাততালি দেয়, বাজে রে ডুগ্ডুগি— গভীর জলে কাৎলা থেলায়, জল ওঠে বুগ্রুগি।

—শনিবারের চিঠি, ১৩৪৮ ভাস্ত, পূ ৫৯৩

কবির হাতে লেখা, 'ছড়া'র পঞ্চম কবিতার একটি পাণ্ড্লিপিতে উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় কবিতার পূর্বাভাস পাওয়া যায়। নিমে উহা সংকলিত হইল—

## চলচ্চিত্ৰ

মাথার থেকে ধানী রঙের ওড়নাথানা সরে যায়,
চীনের টবে হাস্ত্রহানার গন্ধে বাতাস ভরে যায়।
তিনটে পাঠান মালী আছে নবাবজাদার বাগানে,
ছয়ারে তার ডালকুত্তো চীৎকারে রাত-জাগানে।
ধানশ্রীতে সানাই বাজে কুঞ্জবাব্র ফটকে,
দেউড়িতে ভিড় জন্ম গেছে নাটক দেখার চটকে।
কোমর-ঘেরা আঁচলখানা, হাতে পানের কোটা,
ঘোষপাড়াতে হন্হনিয়ে চলে নাপিত-বউটা।

গাছে চড়ে রাখাল ছোঁড়া জোগায় কাঁচা স্থপুরি,
ছবেলা পান বাঁধা আছে, আরো আছে উপুরি।
দের পঁচিশেক কদমা ছিল কলুবুড়ির ধামাতে
জলের মধ্যে উলটে গেল ঘাটের ধারে নামাতে।
মাছ এল তাই কাংলাপাড়া খয়রাহাটি কোঁটিয়ে,
মোটা মোটা চিংড়ি ওঠে পাঁকের তলা ঘেঁটিয়ে।
চিনির পানা খেয়ে খুনি, ডিগবাজি খায় কাংলা—
চাঁদা মাছের চ্যাপটা জঠর রইল না আর পাংলা।
শেষে দেখি ইলিশ মাছের মিষ্টিতে আর কচি নাই,
চিতল মাছের মুখটা দেখেই প্রশ্ন তারে পুছি নাই।
ননদকে ভাজ বললে, তুমি মিথ্যে এ মাছ কোট, ভাই,
রাঁধতে গিয়ে দেখি এ যে মিঠাই-গজার ছোটো ভাই।

রোদের তাপে হাওয়া কাঁপে, মাঠের বালি তেতে যায়।
পাকুড়তলার ঘাটে গোক দিখিতে জল খেতে যায়।
ডিঙি চলে ধিকি ধিকি, নদীর ধারা মিহি—
হপুর-রোদে আকাশে চিল ডাক দিয়ে যায় চিঁহি।
লখা চলে ছাতা মাথায় গোরী কনের বর—
ডাাং ড্যাঙাডাাং বাজি বাজে, চড়কডাঙায় ঘর।

হাঁটুজলে পার হয়ে যায় মরা নদীর সোঁতা,
পাড়ির কাছে পাকে ডিঙি আধখানা রয় পোঁতা।
এনামেলের বাসন-ভরা চলেছে এক ঝাঁকা,
কামার পিটোয় ছুম্ছুমিয়ে গোরুর গাড়ির চাকা।
মাঠের পারে ধক্ধকিয়ে চল্তি গাড়ির ধোঁওয়া
আকাশ বেয়ে ছেঁটে চলে কালো বাঘের রোঁওয়া।
কাঁসারিটা বাজিয়ে কাঁসা জাগায় গলিটাকে,
কুকুরগুলোর অসহ্ হয়— আর্তনাদে ডাকে।
ভিজে চুলের ঝুঁটি বেঁধে বুসে আছেন কন্তে,
মোচার ঘট বানাতে চান কোন্ মানুষের জত্যে।

গানলা চেটে পরথ করে গাইটা দড়ি-বাবা,
উঠোনের এক কোণে জনা কয়লাগুঁড়োর গাদা।
ভালুক-নাচের ডুগ্ডুগি ওই বাজছে ও পাড়াতে,
কোন্-দিশী ওই বেদের মেয়ে নাচায় লাঠি হাতে।
অশথতলায় পাটল গোক আরামে চোথ বােজে,
ছাগলছানা ঘুরে বেড়ায় কচি ঘাসের থােজে।
হঠাৎ কথন বাছলে মেঘ জুটল দলে দলে,
পশলা কয়েক বৃষ্টি হতেই মাঠ ভাসালো জলে।
মাথায় তুলে কচুর পাতা সাঁওতালি সব মেয়ে
উচ্চহাসির রোল তুলে যায় গাঁয়ের পথে ধেয়ে।
মাথায় চাদর বেঁধে নিয়ে হাট ভেঙে ষায় হাটুরে,
ভিজে কাঠের আঁঠি বেঁধে চলছে ছুটে কাঠুরে।

বিজুলি যায় সাপ থেলিয়ে লক্লকি,
বাঁশের পাতা চমকে ওঠে ঝক্ঝকি।
চড়কডাঙায় ঢাক বাজে ওই ড্যাড্যাং ড্যাং।
মাঠে মাঠে মক্মকিয়ে ডাকে ব্যাঙ।

२९।७।ऽ५४०

—সঞ্য়িতা, ১৩৫০, পৃ ৮১৯

সপ্তম কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক "২১/১১/১৯" তারিথে অঙ্কিত ও "সাহিত্যে অবচেতন চিত্তের স্কৃষ্টি" কবিকৃত এই মস্তব্য-সংবলিত একটি কৌতুকচিত্র-সহ 'অবচেতনার অবদান' নামে ১৩৪৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'শনিবারের চিঠি'তে প্রথম মুদ্রিত হয়। কবিতাটির মুখবন্ধ-স্বরূপ নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি বাক্য উক্ত মাসিক পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল—

অবচেতন মনের কাব্যরচনা অভ্যাস করছি। সচেতন বৃদ্ধির পক্ষে বচনের অসংলগ্নতা ত্রংসাধ্য। ভাবী যুগের সাহিত্যের প্রতি লক্ষ ক'রে হাত পাকাতে প্রবৃত্ত হলেম। তারই এই নম্না। কেউ কিছুই বুবাতে যদি না পারেন, তা হলেই আশাজনক হবে।

—শনিবারের চিঠি, ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ, পৃ ২১৫

'ছড়া'র অ্যান্ত ক্ষেক্টি কবিতার সাম্মিক পত্রে প্রথম প্রকাশের স্চী নিম্নে প্রদত্ত হইল—

| গ্ৰন্থে সংখ্যা | পত্রিকায় শিরোনাম | পত্ৰিকা            | কাল            |
|----------------|-------------------|--------------------|----------------|
| •              | পরিস্থিতি         | প্রবাদী            | ১৩৪৭ বৈশাখ     |
| 8              | মামলা             | প্রবাসী            | ১७८१ टेकार्घ   |
| æ              | চলচ্চিত্ৰ         | আনন্দবাজার পত্রিকা | ১७८१ गात्रनीया |
| ' <b>.</b>     | শ্ৰাদ্ধ           | প্রবাসী.           | ১৩৪৬ চৈত্ৰ     |
| ۵              | রবিবারী সংস্করণ   | বঙ্গলন্দ্রী        | '১৩৪৭ বৈশাখ    |

## শেষ লেখা

'শেষ লেখা' রবীন্দ্রনাথের পরলোকগ্যনের অব্যবহিত পরে ১৩৪৮ সালের ভাস্ত্র মানে প্রকাশিত হয়।

এই কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের রচিত সর্বশেষ কবিতাগুলি সংকলিত হইয়াছে। শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর -লিথিত গ্রন্থের বিজ্ঞপ্তিটি নিম্নে মুদ্রিত হইল—

এই গ্রন্থের নামকরণ পিতৃদেব করিয়া বাইতে পারেন নাই।

'শেষ লেথা'র কয়েকটি কবিতা তাঁহার স্বহন্তলিখিত ; অনেকগুলি শ্যাশায়ী অবস্থায় মূথে মূথে রচিত, নিকটে যাঁহারা পাকিতেন তাঁহারা সেইগুলি লিখিয়া লইতেন, পরে তিনি সেগুলি সংশোধন করিয়া মূদ্রণের অনুমতি দিতেন।

'সমূথে শান্তি-পারাবার' গানটি 'ডাকঘর' নাটকার অভিনয়ের জন্ম লিখিত হইয়াছিল। এই অভিনয়ের সংকল্প কার্যে পরিণত হয় নাই; গানটি তাঁহার দেহান্তের পর গীত হয়, পূজনীয় পিতৃদেব এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদকুসারে ইহা তাঁহার পরলোক্যাত্রার পর (২২শে আবণ ১৩৪৮) সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতন মন্দিরে ও ৩২শে আবণ আদ্ববাসরে শান্তিনিকেতনে গীত হয়।

ল্রমক্রমে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে 'সমূথে শান্তি-পারাবার' গানটির ষষ্ঠ পংক্তিতে 'জ্যোতি ধ্রুবতারকার' স্থলে 'জ্যোতির ধ্রুবতারকা' পাঠ এবং 'তুঃধের আধার রাত্রি বারে বারে' কবিতাটির চতুর্থ পংক্তিতে 'কষ্টের বিকৃত ভান' স্থলে 'কষ্টের বিকৃত ভাল' পাঠ ছাপা হইয়াছে। প্রথম ল্রমটি শ্রীনলিনীকান্ত সরকার সর্বপ্রথম অনুমান করেন ও এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

'বিবাহের পঞ্চম বরষে' কবিতাটি শ্রীমতী নন্দিতা দেবীর বিবাহের পঞ্চম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে রচিত।

'তব জন্মদিবসের দানের উৎসবে' কবিতাটি শ্রীমতী নন্দিতা দেবীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে রচিত।

'ত্রংথের আঁধার রাত্রি বারে বারে' কবিতাটি তিনি মুথে মুথে বলিয়াছিলেন এবং পরে সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন।

'তোমার স্টের পথ রেখেছ আকৌর্ণ করি' কবিতাটিও এইরূপ মুখে মুখে রচিত, কিন্তু এটি সংশোধন ক্রিবার অবদর ও হুযোগ তাহার হয় নাই।

—বিক্তপ্তি, শেষ লেখা

'শেষ লেখা'র যে-সকল কবিতা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাদের প্রথম প্রকাশের স্থচী নিম্নে প্রদত্ত হইল—

| গ্ৰন্থে সংখ্যা | পত্ৰিকায় শিরোনাম           | পত্ৰিকার নাম       | কাল                      |
|----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|
| >              |                             | বিখভারতী নিউজ      | ১৯৪১ অগস্ট               |
| 5              | অনস্ত আমি                   | প্রবাদী            | ३७९१ देजार्छ १           |
| 8              | শ্তা চৌকি                   | বদলন্দ্ৰী          | ১৩৪৮ বৈশাখ               |
| ৬              |                             | প্রবাদী            | ১७८৮ दे <del>जा</del> ई२ |
| 9              | <u> जो</u> रन               | প্রবাসী            | ১৩৪৮ জৈচ্চ               |
| ь              | शक्य वार्विकी               | প্রবাসী            | ১৩৪৮ কৈয়ন্ত্            |
| 5              | ध्िन                        | প্রবাদী            | ১৩৪৮ আবাঢ়               |
| 50             | <u> </u>                    | প্রবাসী            | ১৩৪৮ শ্রাবণ্ণ            |
| 22             | কঠিনেরে ভালোবাসিলাম         | জয়শ্ৰী            | ১৩৪৮ আয়াঢ়              |
| 28             | রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ কবিতা | আনন্দবাজার পত্রিকা | ১৩৪৮ শ্রাবণ ২৪           |

৪ ও ৫ - সংথাক কবিতায় উল্লিখিত "চৌকি" বা "আসনথানি" প্রসঙ্গে শ্রীপ্রতিমা ঠাকুরের 'নির্বাণ' গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ প্রণিধানযোগ্য বিবেচনায় উদ্ধৃত হইল—

এই অন্তথের সময় যে চোকিতে তিনি [ রবীক্রনাথ ] সব সময়ে বসতেন তার একটু ইতিহাস এথানে লিখলে বোধ হয় অবাস্তর হবে না। তিনি যখন দক্ষিণ-আমেরিকায় বক্ততা দিতে যান° [ ইং ১৯২৪ সাল ] সেই সময় সেথানকার প্রসিদ্ধ লেথিকা মাডাম ভিক্টোরিয়া ওকাম্প<sup>ে</sup>র তিনি অতিথি হন, ইনি বাবামশায়ের একজন অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন।··· আনেরিকায় শরীর খারাপ হতে বাবামশায় লণ্ডনে চলে আসবার জন্ম বাস্ত হয়ে উঠিলেন।… অনেক হাঙ্গামা ক'রে জাহাজ তো ঠিক হল, ভিকৌরিয়া Cabin de luxe রিজার্ভ করে দিলেন গাছে বাবামশায়ের সমুদ্রপথে কোনো কষ্ট বা অফ্রবিধে হয়। তাতেও তিনি সম্তুষ্ট

- প্রবাদী অনুসারে কবিতাটির বাংলা রচনা তারিধ ২৫ বৈশাথ, ১৩৪৭।
- <mark>২ 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধের উপসংহার-স্বরূপ মুদ্রিত হইয়াছিল।</mark>
- কবিতাটি প্রবাদী অনুদারে "শ্রীযুক্ত অন্নদাশন্বর রায়, আই. দি. এদ্.-কে বাঁকুড়ায় প্রেরিত।"
- দ্রষ্টব্য 'যাত্রী'র গ্রন্থপরিচয়, রবীল্র-রচনাবলী, উনবিংশ থগু।
- কবি ইঁহার বাংলা নামকরণ করিয়াছিলেন, বিজয়া। 'পুরবী' কাব্যগ্রন্থটি সেই নামে ইঁহাকেই
- উৎসর্গীকৃত। রবী<del>ত্র-রচনাবলীর চতুর্দশ খণ্ড দ্রষ্টব্য।</del>

হতে না পেরে তার নিজের ডুইংরুমের একথানি আরাম-চেয়ার জাহাজে তুলে দিলেন। ে সেই চৌকিথানি সেধার নানা দেশ ঘূরে অবশেবে উত্তরায়ণে পৌছেছিল। অনেকদিন আর তিনি ওই চৌকি ব্যবহার
করেন নি, আমাদের কাছেই পড়েছিল। আজ আবার ব্যামোর মধ্যে দেখলুম ঐ চৌকিথানিতে বসা তিনি
পছন্দ করছেন, সমস্ত দিনই প্রায় ঘুম বা বিশ্রামান্তে ওই আসনের উপর বসে থাকতেন।

—নির্বাণ, প্রথম সংস্করণ, পূ ৫৯-৬৩

# চৌকিখানি রবীন্ততবনে রক্ষিত আছে।

১৫-সংখ্যক কবিতাটি ১৩৪৮ সালের ৩২ শ্রাবণ তারিখে শান্তিনিকেতন আশ্রমে 'আশ্রমণ্ডক রবীন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধবাসর' উপলক্ষ্যে প্রথম মৃদ্রিত হয় ও শ্রাদ্ধের 'অন্তর্গান পদ্ধতি'র সহিত সর্বসাধারণে বিতরিত হয়। উক্ত মৃদ্রিত পত্রীর পাদটীকা অংশ প্রাসন্ধিকবোধে নিমে মৃদ্রিত হইল—

বিগত ৩০শে জুলাই, ১৯৪১ (১৪ই শ্রাবণ, ১৯৪৮), বুধবার, প্রাতে সাড়ে নয় ঘটকায় অব্রোপচারের অব্যবহিত পূর্বে গুরুদেব এই কবিতাটি মুখে মুখে রচনা করেন, ইহা পরিমার্জিত করিবার স্থযোগ তাঁহার ঘটে নাই। ইহাই তাঁহার শেষ রচনা।

# মুক্তির উপায়

'মৃক্তির উপায়' নাটকটি 'অলকা' মাসিক পত্রের প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যাতে ( ১৩৪৫ আশ্বিন ) মৃদ্রিত হইয়াছিল, গ্রন্থাকারে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে।

গল্পগুচ্ছের 'মৃক্তির উপায়' গল্লটি অবলম্বনে নাটকটি রচিত। এই গল্লটি রবীন্দ্র-রচনাবলীর বোড়শ থণ্ডে মৃদ্রিত আছে।

## লিপিকা

'লিপিকা' ১৩২ন [ ইং ১৯২২ অগফ ] সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৩৫২ সালের
পৌষ মাসে প্রকাশিত সংস্করণে ১৩২৭ বৈশাথের ভারতী হইতে একটি ন্তন রচনা
সংকলিত হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে লিপিকার শেষে সংযোজনরূপে
উহা মুদ্রিত হইল।

লিপিকার সমৃদয় রচনা ১৩২৪-২৯ বঙ্গান্ধের মধ্যে তৎকালীন বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার একটি স্থচী নিম্নে দেওয়া হইল—

| রচনার নাম   | পত্ৰিকা            | ক্ল         |
|-------------|--------------------|-------------|
| ভোতা-কাহিনী | · সব্জপত্ <u>ত</u> | ১৩২৪ মাঘ    |
| স্বৰ্গ-মৰ্ত | সব্জপত             | ১०२० क् जिन |

# রবীক্র-রচনাবলী

| রচনার নাম                | গত্ <mark>ৰিকা</mark> | কাল            |
|--------------------------|-----------------------|----------------|
| বোড়া ১                  | <b>স</b> বুজপত্ত      | ১৩২৬ বৈশাখ     |
| প্রথম শোক ই              | <u> শবুজপত্র</u>      | ১৩২৬ আষাঢ়     |
| কর্তার ভূত               | প্রবাসী               | ১৩২৬ শ্রাবন    |
| dolgo                    | <b>স</b> বুজপত্ৰ      | ১৩২৬ শ্রাবন    |
| বাণী 8                   | <b>স</b> ব্জপত্ৰ      | ১৩২৬ ভাদ্র     |
| পায়ে চলার পথ            | প্রবাদী               | ১৩২৬ আশ্বিন    |
| প্রাণ                    | ভারতী                 |                |
| भिष्या पिरम <sup>e</sup> | ভারতী                 | ১৩২৬ আশ্বিন    |
| পুরোনো বাড়ি             | মানসী ও মর্মবাণী      | ১৩২৬ আশ্বিন    |
| আগমনী                    | আগমনী                 | ১৩২৬ আশ্বিন    |
| মেখদূত                   | প্রবাসী               | ১৩২৬ মহালয়া   |
| বাঁশি                    | <b>শ</b> বুজপত্ত      | ১৩২৬ কার্তিক   |
| ফুতন্ন শোক               | ভারতী                 | ১৩২৬ কার্তিক   |
| সতেরো বছর                | ভারতী                 | ১৩২৬ কার্তিক   |
| সন্ধ্যা ও প্রভাত         | गानमी ७ गर्यवानी      | ১৩২৬ কাতিক     |
| একটি চাউনি               | व्यवामी               | ১৩২৬ কার্তিক   |
| একটি দিন                 |                       | ১৩২৬ অগ্রহায়ণ |
| গলিত                     | প্রবাসী               | ১৩২৬ অগ্রহায়ণ |
| <b>শ</b> ওগাত            | সব্জপত্ত<br>****      | ১৩২৬ অগ্রহায়ণ |
| মৃক্তি                   | শান্তিনিকেতন          | ২৩২৬ পৌষ       |
| প্রাণমন                  | শান্তিনিকেতন          | ১৩২৬ পৌষ       |
| গল্প                     | সব্জপত্র              | ১৩২৬ ফান্তন    |
| রথযাত্রা                 | প্রবাসী               | २०२१ देवनाथ    |
| ক্থিকা                   | আঙুর                  | ১৩২৭ বৈশাখ     |
| व्यात्रानीत माथ          | ভারতী                 | ১৩২৭ বৈশাখ     |
|                          | পাৰ্বণী               | ১৩২৭ আখিন      |
| নত্ন পুতুল               | প্রবাদী               | ১৩২৮ ভাত্র     |
| নামের খেলা<br>পট         | শোসলেম ভারত           | ১৩২৮ ভাদ্র     |
|                          | <b>স</b> ব্জপত্ৰ      | ১৩২৮ ভাল       |
| র্গজপুত্তুর              | ভারতী                 | ১৩২৮ আশ্বিন    |
|                          |                       | (11.4 et       |

| রচনার নাম   | পত্রিকা         | ক ল              |
|-------------|-----------------|------------------|
| ভূল স্বৰ্গ  | প্রবাসী         | ১৩২৮ কার্তিক     |
| भीस         | ভারতী           | ১৩২৮ কার্তিক     |
| সিন্ধি      | <b>সবুজপত্ত</b> | ১৩২৮ মাঘ-ফাস্তুন |
| বিদূষক      | ভারতী           | ১৩২৯ বৈশাখ       |
| উপসংহার     | ভারতী           | ১৩২৯ বৈশাশ্ব     |
| পরীর পরিচয় | বন্ধবাণী        | ১৩২৯ বৈশাৰ্থ     |
| এপ্ৰথম চিঠি | শান্তিনিকেতন    | ১৩২৯ বৈশার্থ     |
| পুনরাবৃত্তি | প্রবাসী         | ५७२२ टेबार्घ     |

অন্ধ-চিহ্নিত রচনাগুলির পত্রিকায়-মুদ্রিত শিরোনাম: ১ মুক্তির ইতিহাস ২ কথিকা ও কথিকা ৪ কথিকা ৫ অক্ষতা ও কথিকা ৭ আমার কথা ৮ গল বল।

রবীন্দ্রনাথের অন্ত বহু রচনায় যেমন এ ক্ষেত্রেও তেমনি সাময়িকের ও পুস্তকের পাঠে বহু স্থলে মিল নাই। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, 'মেঘলা দিনে' ও 'প্রাণমন' লিপিকায় পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে; পক্ষাস্তরে 'মুক্তি' ক্থিকাটির লিপিকায় গৃহীত পাঠ পূর্ববর্তী পাঠ হইতে সংস্কৃত ও সংক্ষিপ্ত।

রবীন্দ্রনাথ পুনশ্চ কাব্যের ভূমিকায় লিথিয়াছেন, 'লিপিকা'য় প্রথম তিনি বাংলা গভাকবিতা লিথিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু "ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে পভার মতো খণ্ডিত করা হয় নি— বোধকরি ভীকতাই তার কারণ।" লিপিকার প্রথম ভাগের অধিকাংশ রচনাই উক্ত মন্তব্যের লক্ষ্য বলিয়া মনে হয়। লিপিকার প্রথম মৃদ্রণকালে করেপ রচনায় বাক্যের মাঝে মাঝে ছন্দের বিরামস্থলগুলিতে বেশি ফাঁক দেখানো ছইয়াছিল। গ্রন্থে সংকলনের পূর্বে, লিপিকার একটি রচনার বাক্যাবলীকে আবৃত্তির ছন্দ-অন্থয়ায়ী ভাঙিয়া সাজানোর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ভারতীতে। এই স্থলে উহা যথায়থ উদ্ধৃত করা গেল—

প্রশ্ন

শ্মশান হতে বাপ ফিরে এল।

তখন সাত বছরের ছেলেটি— গা খোলা, গলায় সোনার তাবিজ,— একলা গলির উপরকার জান্লার ধারে,

কি ভাবচে তা সে আপনি জানেনা। সকালের রৌদ্র সামনের বাড়ির নীম গাছটির আগডালে দেখা দিয়েছে ; কাঁচা-আমন্তরালা গলির মধ্যে এনে হাঁক দিয়ে দিয়ে ফিরে গেল। বাবা এনে থোকাকে কোলে নিলে; থোকা জিজ্ঞানা করলে "না কোথায়?" বাবা উপরের দিকে নাথা তুলে বল্লে, "স্বর্গে।"

সে রাত্রে শোকে শ্রাস্ত বাপ,
ঘুনিয়ে ঘুনিয়ে ক্ষণে ক্ষণে গুম্রে উঠ্ছে।
হয়ারে লঠনের মিট্মিটে আলো, দেয়ালের গায়ে একছোড় টিক্টিকি।
সাম্নে থোলা ছাদ, কথন্ থোকা সেইখানে এসে দাঁড়াল।
চারদিকে আলো-নেবানো বাড়িগুলো যেন দৈত্যপুরীর পাহারাওয়ালা, দাঁড়িয়ে
দাঁড়িয়ে ঘুমজে।

উলদগায়ে খোকা আকাশের দিকে তাকিয়ে।
তার দিশাহারা মন কাকে জিজ্ঞাসা করচে, "কোথায় স্বর্গের রাস্তা ?"
আকাশে তার কোনো সাড়া নেই ;
কেবল তারায় তারায় বোবা অন্ধকারের চোখের জল।

—ভারতী, ১৩২৬ আখিন

লিপিকার প্রথমাংশের কয়েকটি রচনার পূর্বতন রূপ পাওয়। যায় ১২৯২ বৈশাথের ভারতীতে প্রকাশিত 'পুস্পাঞ্জলি'-নামক রবীন্দ্রনাথের একটি পুরাতন রচনায়। উক্তরচনাটি সপ্তদশ খণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলীতে গ্রন্থপরিচয়ের 'জীবনস্মৃতি' অংশে (পৃ ৪৮৫-৯৫) আত্যোপাস্ত মুদ্রিত হইয়াছে।

#### ্েদ

'সে' ১৩৪৪ সালের বৈশাথ মাদে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিকে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং চিত্রিত করিয়াছিলেন। বর্তমান সংস্করণে উক্ত চিত্রের অনেকগুলিই পুনর্মুদ্রিত হইল।

নবপর্যায় 'সন্দেশ' পত্রিকায় ১৩৩৮ সালের আশিনে কার্তিকে এবং অগ্রহায়ণে এই গ্রন্থের প্রথম দ্বিতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ের কোনে। কোনো অংশের পূর্বতন পাঠ প্রকাশিত হয়। রংমশাল পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (১৩৪৩ কাতিক, পৃ১-৬) যাহা মুক্তিত হয় প্রায় তাহাই 'সে' গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে সংকলিত হইয়াছে; ভূমিকাংশটি (রংমশালের পাঠ) 'সে' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে ঈষৎ রূপান্তরিত ভাবে গ্রথিত আছে। ২২৮-২৯ পৃষ্ঠার 'এক ছিল মোটা কেঁনো বাঘ' কবিতাটি ১৩৪১ বৈশাথের 'মুকুল' পত্রিকায় ( নবপর্যায়, পূ ১-২ ) 'বাঘের গুচিতা' নামে প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল।

#### গল্পসল

'গল্পসন্ন' ১৩৪৮ সালের বৈশাথ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার নামপত্রথানি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অন্ধিত।

ইহার প্রবেশক কবিতাটি ( 'আমারে পড়েছে আজ ডাক' ) ১৩৪৭ বৈশাখের 'ভাইবোন' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়; উহাতে গ্রন্থে-সংকলিত পাঠের অতিরিক্ত এই তুইটি ছত্ৰ সৰ্বশেষে ছিল--

> যদি বল 'কথাগুলো যেন dry bones' রাগব না, ছুটি নিয়ে যাও ভাইবোনs।

গল্প ও কবিতাগুলির রচনাকাল নিমে সংকলিত হইল—

| বিজ্ঞানী                   | ৬  | ফেব্রুয়ারি ১৯৪১ |
|----------------------------|----|------------------|
| পাঁচটা না বাজতেই           | ٥  | মার্চ ১৯৪১       |
| রাজার বাড়ি                | 5  | ফেব্রুয়ারি ১৯৪১ |
| খেলনা খোকার হারিয়ে গেছে   | २  | गार्छ ১৯৪১       |
| বড়ো খবর                   | 25 | ফেব্রুয়ারি ১৯৪১ |
| পালের সঙ্গে দাঁড়ের ব্ঝি   |    | देखाङ्घ २०८८     |
| চণ্ডী                      | 20 | মার্চ ১৯৪১       |
| যেমন পাজি তেমনি বোকা       | 50 | ফেব্রুয়ারি ১৯৪০ |
| রাজরানী                    | 26 | ফেব্ৰুয়ারি ১৯৪১ |
| আসিল দিয়াড়ি হাতে         | 9  | মার্চ ১৯৪১       |
| মুনশি                      | 70 | ফেব্রুয়ারি ১৯৪১ |
| ভীষণ লড়াই তার             | b  | মার্চ ১৯৪১       |
| ম্যাজিশিয়ান               | ১৬ | ফেব্রুয়ারি ১৯৪১ |
| ঘেটা যা <b>হ</b> য়েই থাকে | 22 | गार्व ५२८१       |
| পরী                        | २० | ফেব্রুয়ারি ১৯৪১ |

| বেটা তোমায় লুকিয়ে জান। | 22  | মার্চ ১৯৪১       |
|--------------------------|-----|------------------|
| আরও-সত্য                 | २२  | ফেব্রুয়ারি ১৯৪: |
| আমি যথন ছোটো ছিল্ম       | 2   | गार्ड ১৯৪১       |
| ম্যানেজার বাব্           | ₹8  | ফেব্রুয়ারি ১৯৪১ |
| ভূমি ভাবো এই-বে বোঁটা    | 9   | ভিদেম্বর ১৯৪০    |
| বাচস্পতি                 | २৫  | ফেব্রুয়ারি ১৯৪১ |
| যার যত নাম আছে           | 2   | মার্চ ১৯৪১       |
| পান্নাল                  | ২৮  | ফেব্রুয়ারি ১৯৪১ |
| মাটি থেকে গড়া হয়       | 55  | মার্চ ১৯৪১       |
| <b>ठ</b> न्मनी .         | ર   | যার্চ ১৯৪১       |
| দিনথাট্নির শেষে          | \$0 | মার্চ ১৯৪১       |
| <b>ध्वः</b> म            | ৬   | मार्च ১৯৪১       |
| মাত্র্য সবার বড়ো        | æ   | गार्ठ ১৯৪১       |
| ভাবোমান্ত্ৰ              | ٩   | মার্চ ১৯৪১       |
| মণিরাম সতাই স্থায়না     | २७  | জান্মগান্তি ১৯৪১ |
| म्करूरना '               | २१  | ফেব্রুগারি ১৯৪১  |
| 'नाना रव' हिन विषय अथ    |     | गार्ट ১৯৪১       |
|                          |     | -                |

# বাংলাভাষা-পরিচয়

'বাংলাভাষা-পরিচয়' ইংরেজি ১৯৩৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিভালয় -কর্তৃক প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থপ্রকাশের পূর্বে ইহার 'ভূমিকা'টি সাহিত্য-পরিষ্থ-পত্রিকার পঞ্চতারিংশ বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় (১৩৪৫) মুদ্রিত হয়। পত্রিকায়-মুদ্রিত 'ভূমিকা'র কিয়দংশ ( ষষ্ঠ অমুচ্ছেদ ) গ্রন্থপ্রকাশকালে উহার উপসংহাররূপে সংকলিত হইয়াছে। উক্ত উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ নিজের যে পত্রাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্যকে লিখিত হইয়াছিল।

## পথের সঞ্চয়

'পথের সঞ্চয়' ১৩৪৬ সালের ভাদ্র মাসে প্রথম মুদ্রিত হয়। ১৩৫৪ সালের বৈশাথে উক্ত গ্রন্থের যে পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ বাহির হয় রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে তাহাই মুদ্রিত হইল। ১৯১২ সালে বিদেশ্যাত্রার প্রারম্ভে ও পথে এবং ইংলণ্ড্ ও আমেরিকায় পরিভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ যে-সকল প্রবন্ধ রচনা করেন ইহা তাহারই সমষ্টি।

এই গ্রন্থের প্রথম মৃ্দ্রনে, প্রবাসকালে লিখিত প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র হইতে কয়েকটি নির্বাচিত রচনা "পরিবতিত আকারে" প্রকাশিত হইয়ছিল। বর্তমান সংস্করণে নৃতন প্রবন্ধ যোগ করা হইয়ছে বলিয়া, সমস্ত রচনাই মৃলপাঠ অন্মসারে মৃদ্রিত হইল। যে-কয়টি চিঠি প্রথম সংস্করণের পরিশিষ্টে মৃদ্রিত হইয়ছিল সেগুলি বর্তমান সংস্করণ হইতে বর্জিত হইয়াছে; রবীন্দ্রনাথের 'চিঠিপত্র' গ্রন্থমালায় য়থাস্থানে প্রকাশিত হইবে। এই-জাতীয় অন্যান্ত বহু বিলাতের চিঠি ইতিপূর্বেই 'চিঠিপত্র' চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ১৯১২ সালে কবির প্রবাসচিন্তার সমষ্ট্রিরূপে পরিকল্পিত 'পথের সঞ্চয়'এর এই বিতীয় সংস্করণ হইতে, ১৯২০ সালে লিখিত 'বিলাত-য়াত্রীর পত্র' বর্জিত হইয়াছে; ইহাও 'চিঠিপত্র' গ্রন্থমালায় মৃদ্রিত হইবে।

বর্তমান সংশ্বরণে মুদ্রিত প্রবন্ধগুলি সমস্তই বাংলা ১৩১৯ সালে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে মুদ্রিত। নিম্নে প্রকাশস্ফী দেওয়া গেল—

| <b>ब्र</b> ह्मा                     | পত্ৰিকা      | কাল    |
|-------------------------------------|--------------|--------|
| যাত্রার পূর্বপত্ত                   | তন্তবোধিনী   | আযাঢ়  |
| বোদ্বাই শহর                         | তত্তবোধিনী   | আ্বাঢ় |
| জ্লস্থল •                           | প্রবাসী      | শ্ৰাবণ |
| সমূত্রপাড়ি                         | তত্তবোধিনী   | শ্রাবণ |
| যাত্ৰা                              | তত্তবোধিনী   | শ্রাবণ |
| আনন্দরপ                             | তত্ত্ববোধিনী | শ্রাবণ |
| তুই ইচ্ছা                           | প্রবাদী      | শ্রাবণ |
| অন্তর বাহির                         | ভারতী        | শ্রাবণ |
| খেলা ও কাজ                          | তত্ত্ববোধিনী | ভাব    |
| नथ्रा                               | প্রবাদী      | ভাৱ    |
| বন্ধু                               | ভারতী        | কাতিক  |
| কবি য়েট্দ্                         | প্রবাসী      | কাতিক  |
| ফীপ্ফোর্ড <u>ক্র</u> ক <sup>২</sup> | প্রবাদী      | কাতিক  |

১ প্রথমসংকরণ পথের সঞ্চয়ে 'বিচিত্র' নামে মুদ্রিত

২ 'বিলাতের চিঠি' এই নামে প্রবাসীতে সুদ্রিত।

## রবীক্র-রচনাবলী

| त्रहर्ग।                   | পত্ৰিকা     | ক্ৰ               |
|----------------------------|-------------|-------------------|
| ইংলণ্ডের ভাব্কসমাজ         | তত্ত্বোধিনী | কাতিক             |
| ইংলণ্ডের পল্লীগ্রাম ও পাজি | তৰবোধিনী    | পৌষ               |
| সংগীত                      | ভারতী       | <b>অ</b> গ্ৰহায়ণ |
| সমাজ <b>ভে</b> দ           | তত্তবোধিনী  | আশ্বিন            |
| সীমার সার্থকতা             | তত্ববোধিনী  | আখিন              |
| দীমা ও অদীযতা              | তত্তবোধিনী  | কাতিক             |
| শিক্ষাবিধি                 | প্রবাসী     | আখিন              |
| লক্ষ্য ও শিক্ষা            | তত্ত্বোধিনী | অগ্ৰহায়ণ         |
| আমেরিকার চিঠি              | তত্তবোধিনী  | कोश्चन            |

#### <u>ছেলেবেলা</u>

'ছেলেবেলা' ১৩৪৭ সালের ভাব্র নাসে গ্রন্থাকারে প্রথম মৃদ্রিত হয়। ইংরেজি ১৯৪০ সালের এপ্রিল নাসে নংপু-বাসের সময়ে রবীক্রনাথ ছেলেবেলার জীবনীচিত্র গত্যছন্দে প্রথম লিখিতে শুরু করেন বলিয়া মনে হয়। রখীক্রসদনে-রক্ষিত পাণ্ড্লিপিতে তুইটি কবিতা পাওয়া গিয়াছে; নিম্নে তাহা মৃদ্রিত হইল—

#### পালকি

প্রপিতামহী-আমলের সেই পালিকিখানা
নবাবি-যুগের অভিমান মেলে আছে
আয়ত তার আসনে,
যোলো বেহারার কাঁধের মাপের ডাণ্ডায়।
এ দিকে, এ কালের বরখাস্ত-করা
নাম-কাটা অপমানের নানা দাগ
তার সকল গায়ে।
সে প'ড়ে থাকত দালানের বারান্দার এক ধার ঘেঁষে
ঠেলামারা ব্যস্ত কালকে পথ ছেড়ে দিয়ে।
আমার তলিয়ে-যাওয়া ডুবগাঁতার ছিল ওরই গভীরে
ছুটির দিনে, দরজা বন্ধ ক'রে।

## গ্রন্থপরিচয়

খুঁজে বের করার অতীত ছিলেম আমি

এতেই ছিল আমার খুশি,

এক মুহূর্তে পেরিয়ে যেতৃম

গতর্ক সংসারের সকল নজরবন্দির বাইরে।

বাইরে বাড়িভরা লোক,

সামনের আঙিনায় চলছেই আনাগোনা।

হথন আটিটা-ন'টা বেলা

এই আঙিনায় ভিথিরি জমেছে মৃষ্টিভিক্ষার চালের জন্তে,
প্যারীবৃড়ি ধামা কাঁথে হাত হলিয়ে আনছে তরিতরকারি,

বাঁক কাঁধে নিয়ে চলেছে হখন বেহারা

গঙ্গার জল ঘড়ায় ভ'রে—

অলরমহলে তাঁতিনি যাচ্ছে

নতুন-ফ্যাশান শাড়ির সওলা করতে,
স্থাকরা আসছে পাওনার দাবি জানাতে

থাতাঞ্চিখানায়,

পুরনো লেপের তুলো ধুনতে

এসেছে ধুন্থরি—

দেউড়িতে নাঝে মাঝে বাজছে ঘণ্টা।

আমি একলা,
এইটুকু সীমানার অসীমে আমি একেশ্বর।
মনে মনে চলেছে সেই পালকি—
বাহক নেই, পথ নেই
দিনরাতের চিহ্ন-হীন অবকাশে।
বালকের ইচ্ছাভ্রমণের বাহন ঐ পালকি,
ও তার গল্পের জগতের অচল গতির পক্ষিরাজ।

আগের সন্ধেবেলায় বিঁ বিঁ ডাকছিল বাইরের ঝোপে, রোঘো ডাকাতের গল্প জমেছিল

ছায়া-কাঁপা ঘরে মিট্নিটে আলোতে—

দেয়ালে টিক টিক করে চলছিল ঘড়ি।
ছুটির দিনের জাত্ লাগল।

বিনা চলায় চলল আমার পালকি

অদুখ্য ঠিকানায় ভয়ের খোঁজে।

নিঃশব্দের শিরায় শিরায় তাল দিতে লাগল

বেহারাগুলোর হাঁইহুঁই হাঁইহুঁই।

ধৃ ধৃ করে মার্চ,
বাতাস কাঁপে রোদ্ছরে,
আকাশের রসহীন জিভ যেন তৃষ্ণায় করছে হী হী।
দূরে ঝিক ঝিক করে কালীদিঘির জল
চিক চিক করে বালি—
ডাঙার উপর থেকে হেলে পড়েছে ফাটল-ধরা ঘাটের দিকে

ঐ অখ্যাত ভূর্ত্তাস্তে

জমা হয়ে আছে বাঁকিড়া চুল নিয়ে গল্পের আতম্ব

গাছের তলায়, ঝোপের মধ্যে।

এগোচ্ছি কাছে, হুর হুর করছে বুক,
ভয় পাচ্ছি পুলকিত মনে।
বাঁশের লাঠির পিতল-বাঁধানো আগাগুলো

দেখা যাচ্ছে হুটো-একটা ঝোপের উপর দিকে।
কাঁধ বদল করবে বেহারাগুলো ঐথেনে,
জল খাবে—

তার পরে ?

রেবেরেরের রেবেরেরের।

দেউড়িতে ঘণ্টা বাজল— এক ছুই তিন, একালের সময় এসে পড়ল

### গ্রন্থপরিচয়

পালকির পাঁজি ডিঙিয়ে,
চিৎপুর রোডে পাহারাওয়ালা
দাঁভিয়ে আছে গ্লটাকে মাড়িয়ে দিয়ে।

মংপু ২৪ এপ্রিল ১৯৪•

#### বাল্যদশা

ভদ্র ঘরের ছেলে,
ছাঁচে-ঢালা পালিশ-করা সংসার।
অসমান নেই কোথাও কিছু,
হঠাৎ চমক লাগে না কোনোখানে।
দিনগুলো চলে লম্বা সারে পোষা পশুর মতো
একটার পিছনে আর-একটা দড়ি দিয়ে বাঁধা।

মলিকদের বাড়ি ঘণ্টা বাজে।

নিয়মনিষ্ঠ মান্টার আগে ঠিক সময়ে

সাতটা বাজতেই।

নিয়মভীতু আমি পড়ি ফার্ন্ট ব্ক রীডার—
কালো মলাটটা টিলে,

পাতাগুলো অনিচ্ছুক হাতের অবহেলায় দাগ-পড়া।

নিজের বৃদ্ধি নিয়ে রোজই শুনি একই বিচার,

মন্তবাটা শ্বরণীয় হয় চড়ে চাপড়ে।

পাশের বারান্দায় বুড়ো দর্জি, চোথে চশমা,

ঝুঁকে প'ড়ে কাপড় শেলাই করছে একমনে—

দেখি তাকে আর ভাবি, স্থথে আছে নেয়ামত।

দেউড়ির সামনে চক্রভান লম্বা দাড়ি

কাঠের কাঁকুই দিয়ে আঁচড়ে তুলছে

তুই কানে তুই ভাগে,

কাছে বসে আছে কাঁকন-পরা ছোকরা দরোয়ান

১ ছেলেবেলার ২ পরিচ্ছেদের আরস্তাংশ ও ৬ পরিচ্ছেদের শেষাংশের সহিত কবিতাটি তুলনীয়।

## রবীক্র-রচনাবলী

কুটছে দোকা।
উঠোনে যোড়া ছটো সকালেই খেয়ে গেছে
বালতিতে বরাদ্দর দানা।
কাকগুলো ঠোকরাচ্ছে ছিটিয়ে-পড়া ছোলা,
জনি কুকুরটা খামকা অনাবশ্যক কর্তব্যবৃদ্ধিতে
সশব্দে দিচ্ছে এসে তাড়া।

সূর্য উপরে উঠে যায়, অর্ধেক আঙিনায় পড়ে বাঁকা ছায়া,
ন'টা বাজে।
বেঁটে কালো গোবিন্দ, কাঁথে হলদে রঙের গামছা,
নিয়ে যায় স্থান করাতে।
সাড়ে ন'টা বাজতেই দৈনিক অল্লের পুনরাবৃত্তি—
থেতে হয় না ফচি।
নির্ময় ঘণ্টা বাজে দশ্টায়।

মন-উদাস-করা হাঁক শোনা যায় দূরে
কাঁচা আম -ওয়ালার।
বাসনওয়ালা ঠং ঠং আওয়াজ দিয়ে চলেছে গলি বেয়ে
দূরের থেকে দূরে।

বড়োবউদিদি পাশের বাড়িতে
ভিজে চুল এলিয়ে দিয়েছে পিঠে, পশমের গলাবন্ধ বুনছে মাথা নিচু করে। ছাতের উপর কুন্তম আর মণি কড়ি নিয়ে খেলেই যাচ্ছে, কোনো তাড়া নেই।

বেশনো তাড়া নেহ।
বুড়ো ঘোড়া আমাকে টেনে নিয়ে যায় পালকিগাড়িতে
আমার দৈনিক নির্বাসনে।
সমস্ত পথে তুর্ভাবনার অটল সহচর
মাস্টারমশায়ের
মঞ্চে-সমাসীন ক্ষমাহীন মূর্তি।

ফিরে আসি ইস্কুল থেকে।
বিরস দিনের মরচে-পড়া আলো মিলিয়ে আসে
ইটকাঠের জটিল জফলে।
বিশ্রামহীন শহরের পাঁচমিশেলি ঝাপসা শব্দ
স্থপ্নের স্থর লাগায়
তন্ত্রাজড়িম প্রকাণ্ড বাস্তকলেবরে।
পড়বার ঘরে জলে ওঠে তেলের বাতি,
অনবচ্ছিন্ন শাসনবিধির তর্জনী-শিখা—
পরদিনের পড়া চাই।

কঠিন গাঁঠ বেঁধে দেয় সন্ধ্যা

এ দিনের বেরঙা অভ্যাসের সঙ্গে ও দিনের।

পড়তে পড়তে চুলি, চুলতে চুলতে চমকে উঠি।

বিছানায় ঢোকার আগে একটুথানি থাকে পোড়ো অবকাশ,

সেথানে শুনতে শুনতে শোনা শেষ হয় না—

রাজপুত্র চলেছে তেপান্তর পার হতে।

একদিন বাজল সানাই বারোঁয়া স্করে।
ত্তুকনো ডাঙায় প্লাবন নেমে

টেকে দিল তার ফ্যাকাসে চেহারা।
বাড়িতে এলো নতুন বউ,
কচি বয়সের লাবণ্যে ঢলটল।
কাঁচা-শামলা রঙের হাতে সক্ষ সোনার চুড়ি।
মলিন দিনশ্রেণীর কালো-ছাপ-লাগা পাঁচিল
ফুফাঁক হয়ে গেল জাতুমন্তে,
দেখা দিল অপূর্ব দেশের অপরুপ রাজকন্তা।
ছম ছম করতে লাগল সন্ধ্যা,
কাঁপতে লাগল অদৃশ্য আলোয়।
ঘুরে বেড়াই, সাহস হয় না কাছে আসতে।
ও দিকে থাকে অভাবনীয়, এ দিকে থাকে উপেক্ষিত।

রাত হয়ে আসে।

শ্বরপসর্দার হাঁক দিয়ে যায়।
ছেঁড়া শেলাই-করা দড়িতে-ঝোলানো মশারি,
তার ভিতরের আকাশ ভরে ওঠে
গোধ্লিলগ্নের সিঁত্রি রঙে,
চেলির রাঙা অন্ধকারে।

নংপু ২৮/৪/৪০

শেষের কবিতাটি শ্রীনৈত্রেয়ী দেবীর 'নংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে (প্রথম সংস্করণ, পূ ২৪১-৪৪) উদ্যুত হইয়াছে। "নল্লিকদের বাড়ি ঘণ্টা বাজে" পংক্তিটির পরে সেখানে তিনটি অতিরিক্ত পংক্তি পাওয়া যায়—

অন্দর মহল থেকে ত্বধ আসে এক বাটি, আমার তথন ত্বধ-বিতৃষ্ণার বয়েস— থেতেই হয় যে ক'রেই হোক।

"একদিন বাজল দানাই বারোয়াঁ স্থরে" হইতে শেষ পঙ্ক্তিকয়টিকে রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে পাণ্ডুলিপির এক স্থলে 'বধ্' নামে স্বতম্ব কবিতা বলিয়াও নির্দেশ দিয়াছিলেন।

আলোচ্য গ্রন্থটির প্রদক্ষে রবীন্দ্র-রচনাবলীর সপ্তদশ খণ্ডে মৃদ্রিত গ্রন্থপরিচয়ের 'জীবনস্মৃতি' অংশ প্রণিধানযোগ্য। এই গ্রন্থে উল্লিখিত অনেক তথ্যের পূর্ণতর পরিচয় সেখানে পাওয়া যাইবে।

ছেলেবেলার 'ভূমিকা'য় উল্লিখিত "গোঁসাইজি" শান্তিনিকেতন-বিভালয়ে সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী।

## সভ্যতার সংকট

'সভ্যতার সংকট' ১৩৪৮ সালের পয়লা বৈশাথ তারিথে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে পুস্তিকা-আকারে বিতরণ করা হইয়াছিল। এই জনীতিবর্ষপূর্তি-উৎসবই রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় সর্বশেষ জন্মোৎসব। নববর্ষের সায়াহ্হলগ্নে, উত্তরায়ণ-

ছেলেবেলার ৭ পরিচ্ছেদের শেষাংশের সহিত কবিতাটি তুলনীয়।

প্রাঙ্গণে সমবেত আশ্রমবাসী ও অতিথি-অভ্যাগতের সমক্ষে পঠিত এই অভিভাষণই কবিজীবনের সর্বশেষ অভিভাষণ। কবির উপস্থিতিতে শ্রীক্ষিতিমোহন সেন সেদিন ইহা পাঠ করিয়াছিলেন; তৎপূর্বে মুখবদ্ধস্বরূপে আশ্রমবাসীদের সম্বোধন করিয়া কবি যাহা বলেন, 'নির্বাণ' গ্রম্থে তাহা মুদ্রিত আছে।' উপসংহারে 'ঐ মহামানব আসে' গানটি ভায় গীত হইয়াছিল।

১ এপ্রতিমা ঠাকুর -প্রণীত নির্বাণ, প্রথম সংকরণ, পৃ ৫১-৫৫

সংশোধন । পৃ ২৫, শেষ ছত্তে '১৯৪০' স্থলে : ১৯৩৯



# বৰ্ণাত্মজমিক সূচী<sup>°</sup>

|                                      |             | <b>७०२</b>     |
|--------------------------------------|-------------|----------------|
| অন্তর বাহির                          | ***         | ৩              |
| অল্য মনের আকাশেতে                    |             |                |
| <i>অ</i> ম্পষ্ট                      |             | 206            |
| व्यातः ी                             | ***         | \$9b           |
| আজ হল রবিবার, খুব মোটা বহরের         | ***         | ৩              |
| वानमञ्जूष                            | 485         | Sa             |
| আমার এ জন্মদিন-মাঝে আমি হারা         | 0 - 0       | 8              |
| আমারে পড়েছে আজ ডাক                  | ***         | 00:            |
| আমি যথন ছোটো ছিল্ম, ছিল্ম তথন ছে     | হাটো        | ৩৩৭            |
| আমেরিকার চিঠি                        |             | (F)            |
| আরও-সত্য                             |             | ००१            |
| আরো একবার যদি পারি                   |             | . 83           |
| আলো যার মিট্মিটে                     | • • •       | 640            |
| আসিল দিয়াড়ি হাতে রাজার ঝিয়ারি     | • • •       | ৩২৪            |
| ইংলত্তের পল্লীগ্রাম ও পাত্রি         | . ***       | <b>৫</b> ৩৯    |
| ইংলণ্ডের ভাব্কসমাজ                   |             | ( ලල           |
| উপসংহার                              | * * *       | 785            |
| এক ছিল মোটা কেঁদো বাঘ                | * * *       | <b>32</b> b    |
| একটি চাউনি                           | * * *       | >00            |
| একটি দিন                             |             | 7 - 8          |
| ক্র মহামানব আসে                      | *1*         | 80, 683        |
| ওরে পাথি, থেকে থেকে ভূলিস কেন স্থর   | •••         | 8.             |
| কথিকা                                | * * *       | 592            |
| কদমাগঞ্জ উজাড় ক'রে                  | ***         | ৬              |
| কবি মেট্শ্                           | . • •       | (53)           |
| কর্তার ভূত                           | * * *       | \$55           |
| কতন্ব শোক                            | * * *       | 200            |
| থেলনা থোকার হারিয়ে গেছে, মুখটা শুবে | <b>গ</b> নো | ৩১৩            |
|                                      |             | <b>&amp;09</b> |

| থেঁত্বাব্র এধাে পুক্র, মাছ উঠেছে তে | <b>্য</b>           | . 2         |
|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| গলদাচিংড়ি তিংড়িমিংড়ি             | * * *               | . 2         |
| গ্লি                                | 6 to 0              | \$0:        |
| গল্প                                | ***                 | 200         |
| গুরুপদে মন করো অর্পণ                | ***                 | ৬১          |
| গেছো বাবা                           |                     | 200         |
| বোড়া                               |                     | 5.520       |
| <b>চ</b> ণ্ডী                       |                     | ৩১          |
| <b>ठ</b> न्मनी                      | <b>♦ ♦ p</b>        | ৩৪৮         |
| চলচ্চিত্ৰ                           | a = B               | <b>৬</b> 88 |
| ছড়া                                | <b>*</b> # <b>*</b> | ৬৪৩         |
| ছেঁড়া মেঘের আলো পড়ে               | ***                 | 24          |
| জলস্থল '                            | • + u               | 893         |
| জীবন পবিত্র জানি                    | • • •               | 83          |
| ঝিনেদার জমিদার কালাচাঁদ রায়রা      | ***                 | 20          |
| তব জন্মদিবসের দানের উৎসবে           | 1 * *               | 88          |
| তুমি ভাব এই-যে বোঁটা                |                     | و82         |
| তোতাকাহিনী                          | ***                 | ५७२         |
| তোমার স্ঞতিতে কভু শক্তিরে কর না     | <b>অপ</b> যান       | ২৩০         |
| তোমার স্বাইর পথ রেখেছ আকীর্ণ করি    | • • •               | ¢°          |
| 'দাদা হব' ছিল বিষম শখ               | 4 4 4               | ৩৬১         |
| দিন-খাটুনির শেষে                    | • • •               |             |
| प्ररे रेष्हा                        | 4.00                | ७०२         |
| হৃঃথের আঁধার রাত্রি বারে বারে       | ***                 | 829         |
| <b>स्वः</b> म                       | ***                 | Co          |
| নতুন পুতুল                          | ***                 | ৩৫৩         |
| নামের খেলা                          | ***                 | ১৩৯         |
| পট                                  | 4.6 *               | 220         |
| পথিক হে, পথিক হে                    | ***                 | ১৩৭         |
| পরী                                 |                     | 599         |
|                                     | ***                 | ර්ගර්       |

|                                | বৰ্ণানুক্ৰমিক সূচী | ৬৬৭          |
|--------------------------------|--------------------|--------------|
| পরী পরিচয়                     | ***                | 789          |
| পান্নালাল                      |                    | ৩৪৫          |
| পালকি                          | 1.04               | ৬৫৬          |
| পালের সঙ্গে দাঁড়ের বুঝি গোপন  | বেষাবেষি …         | ৩১৬          |
| পায়ে নার পথ                   | ***                | 0.5          |
| পায়ে পড়ি শোনো ভাই গাইয়ে     | 16.                | २ १ ৫        |
| भूनहा रुखि                     | # # q              | >88          |
| পুরোনো বাড়ি                   | 8.6.5              | 202          |
| পাঁচটা না বাজতেই ভুলুরাম শর্মা | লে …               | ৩১০          |
| প্রথম চিঠি                     | **1                | 202          |
| প্রথম দিনের স্থ                | ***                | چ8           |
| প্রথম শোক                      | ***                | 200          |
| প্রপিতামহী-আমলের সেই পালবি     | ন্থানা …           | ৬৫৬          |
| প্রশ্ন                         | * * *              | ১০৭, ৬৫১     |
| প্রাণ ভরিয়ে, তৃষা হরিয়ে      | ***                | . 826        |
| প্রাণমন                        | ***                | 265          |
| বড়ো খবর                       | 4 0 0              | ৩১৪          |
| বন্ধু                          | <b>&gt; 4 •</b>    | @ 3 to       |
| বয়স তথন ছিল কাঁচা, হালকা দেং  | र्थानां            | ৫৮৭<br>i ৩৪২ |
| বাচস্পতি                       | ***                | 260          |
| বাণী                           | ***                | 8%           |
| বাণীর ম্রতি গড়ি               | ***                | «৮۹          |
| বালক                           | 0.04               | ক্যক         |
| वांनामगा                       | ***                | 78           |
| বাসাথানি গায়ে-লাগা আর্মানি গি | র্জার '''          | 28           |
| বাঁশি                          | ₩ ♥ ♦              | , ৩০৫        |
| বিজ্ঞানী                       | 010                | >28          |
| বিদূষক                         |                    | \$¢          |
| বিবাহের পঞ্চম বরুষে            |                    | <b>189</b> ¢ |
| বোদ্বাই শহর                    | 9 7 7              | \$ le        |
|                                |                    |              |

# রবীন্দ্র-রচনাবলী

| ৬৬৮ ববা-প্র                       | -রচনাবলা  |             |
|-----------------------------------|-----------|-------------|
| ভদ্র ঘরের ছেলে                    | ***       | ৬৫৯         |
| ভালোনাত্র                         | ***       | ৩৫৬         |
| ভীষণ লড়াই তার উঠোন-কোণের         | * * *     | ८२৮         |
| ज्न यर्ग                          | ***       | 226         |
| মণিরাম সত্যই স্থায়না             | Ada       | ; ceb       |
| মাঝরাতে ঘুম এল, লাউ কেটে দিতে     | ***       | ৩৬          |
| মাটি থেকে গড়া হয়, পুন হয় মাটি  | ***       | √9b         |
| মাটির প্রদীপথানি আছে              | ***       | 295         |
| মাথার থেকে ধানী রঙের              | * * 4     | ७88         |
| মাত্রৰ স্বার বড়ো জগতের ঘটনা      | * * 4     | <b>028</b>  |
| মারু মার্ মার্ রবে মার্ গাঁট।     | * * *     | 296         |
| মীন্ত                             |           | 227         |
| মৃক্তকুত্তলা                      | * * *     | <b>৫</b> ১৩ |
| মৃত্তি                            | o 0 a     | 200         |
| म्निश                             | * * •     | ७२७         |
| মেঘদূত                            | 040       | ৯৭          |
| त्मचन। मिटन                       | 6.0       | 86          |
| মেঘের ফুরোল কান্ধ এইবার           | ***       | ३५७         |
| ম্যাজিশিয়ান                      | e 8 p     | ८१०         |
| मगारनङातव <sup>्</sup> व्         |           | 904         |
| যাত্ৰা                            | •••       | 820         |
| যাত্রার পূর্বপত্র                 | ***       | 869         |
| যার যত নাম আছে সব গড়া-পেটা       | ***       | •88         |
| যেটা তোমায় লুকিয়ে-জানা সেটাই আৰ | ার পেয়ার | ৩৩৪         |
| ষেটা যা হয়েই থাকে সেটা তো হবেই   | 9 0 0     | ৩৩২         |
| যেমন পাজি তেমনি বোকা              | ***       | ৩২০         |
| রথযাত্রা                          | ***       | 200         |
| রাজপুত্র                          | ***       | >>>         |
| <u>त्रा</u> खतानी                 | P 4 to    | ৩২১         |

রার্জনর বাড়ি

७२३

055

|                                        |                         |     | <b>૯</b> ৬৬ |
|----------------------------------------|-------------------------|-----|-------------|
| 1                                      | বর্ণান্মক্রমিক সূচী 💛 🌼 |     | Ø.          |
| ্ৰিব্ৰ কেন হল মৰ্জি                    | ***                     |     | २७          |
| ্তন মৃত্যু                             | •••                     |     | 99          |
| রিপোর্ট্                               | ***                     |     | 728         |
| •                                      | 4 2 5                   |     | 80          |
| রপনারানের কুলে                         | ***                     |     | 82          |
| রৌদ্রতপু ঝাঝা করে                      | * * *                   |     | 690         |
| লক্ষ্য ওশিকা                           | ***                     |     | 670         |
| न्य प्र                                | 40.00                   |     | ৫৬৭         |
| শিক্ষাবিধি                             |                         |     | 533         |
| শেষ পারানির থেয়ায় তুমি               |                         |     | ьs          |
| শোন্ রে শোন্ অবোধ মন                   |                         |     | 268         |
| সওগাত                                  |                         |     | 489         |
| সংগীত                                  |                         |     | 300         |
| সতেরো বছর                              |                         |     | 300         |
| সন্ধ্যা ও প্রভাত                       |                         |     | 668         |
| স্মাজভেদ                               |                         |     | ৩৯          |
| সমূথে শান্তিপারাবার                    | •••                     |     | 850         |
| সমূজপাড়ি                              | ***                     |     | ৩২          |
| সিউড়িতে হরেরাম মৈত্তির                | ***                     |     | 284         |
| সিদ্ধি                                 | ***                     | /s  | 448         |
| সীমা ও অসীমতা                          | ***                     | . 1 | ৫৬০         |
| সীমার সার্থকতা                         | ***                     |     |             |
| <del>ञ्चलनामा आनल टिटन आन्मिन</del>    | যির পাড়ে •••           |     | e, 680      |
| ऋ ह्या जानी ज गांध                     | ***                     | · · | 255         |
| ऋँ महत्वरनह किंदमा वोघ                 | **                      |     | 203         |
|                                        | ***                     |     | asp         |
| স্টপ্ফোর্ড <b>্</b> ক্র <mark>ক</mark> | ***                     |     | 592         |
| স্বৰ্গ-মৰ্ভ                            | • • •                   |     | ২৭৬         |
| হৈ বে হৈ মারহাট্রা                     |                         |     |             |



08 % 02 b 23 b 08 b



